

#### অনুবাদ ও সম্পাদনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন
মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়ায়হ মালিবাগ, ঢাকা-১২১৭
মুফতি আব্দুস সালাম
ফাযেলে দারুল উল্ম দেওবন্দ, ভারত
মাওলানা মোহাম্মদ সিদ্দীকুল্লাহ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা ৩০/৩২, নৰ্যক্ৰক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

#### আনওয়ারুল মিশকাত শর্হে মিশকাতুল মাসাবীহ

অনুবাদ ও সম্পাদনায় মাওলানা আহ্মদ মায় মুফতি আব্দুস সালাম

> প্রকাশক 🤣 মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা [ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

त्रोन्सर्य वर्धतः ♦ भारमृत राजान कात्रमी

শব্দবিন্যাস 🧇 আল-মাহমূদ কম্পিউটার হোম, ৩০/৩২ বাংলাবাজার, ঢাকা–১১০০
মুদ্রণে 💠 ইসলামিয়া অফসেট প্রেস, প্যারীদাস রোড, ঢাকা–১১০০

হাদিয়া 🌣 ৩২৫.০০ [তিনশত পঁচিশ টাকা মাত্র]

# يسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ -

মিশকাত শরীফ হাদীস শরীফের এমন একটি গ্রন্থ, যার পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কাওমী মাদরাসাগুলোতে দাওরায়ে হাদীসের পূর্ববর্তী শিক্ষাবর্ষে বেশ গুরুত্ত্বের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহকারে এ গ্রন্থখানির দরস দান করা হয়ে থাকে। দাওরায়ে হাদীসের বছর হাদীসের বিশাল সমুদ্রে সাঁতরাবার জন্য যে আত্মিক ও মানসিক শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন হয়, তা অর্জনের জন্যই এরূপ গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থখানির পাঠদান করা হয়ে থাকে। এক সময় এসব ব্যাখ্যা-বিশ্রেষণ আত্মন্থ করার জন্য গ্রন্থখানির আরবি ভাষ্যসমূহ ও সম্মানিত শিক্ষকের দরসের তাকরীরের উপরই ছাত্রদেরকে নির্ভর করতে হতো। অবশ্য সেটাই ছিল উত্তম- এতে কোনো সন্দেহ নেই। এতে ছাত্রদের যোগ্যতা তৈরি হয় এবং কিতাবাদি বুঝার ও মুতালা'আ করার আগ্রহ-উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। এখনও আমরা ছাত্রদেরকে যে-কোনো গ্রন্থের আরবি ভাষ্য-গ্রন্থাবলি ও আসাতিযায়ে কেরামের তাকরীরের উপর নির্ভর করতে উৎসাহিত করি। তবে শত উৎসাহিত করলেও দুর্বল মেধার ছাত্ররা তাতে যথাযথ উপকৃত হতে সক্ষম হয় না। তাই তারা যাতে উপকৃত হতে পারে এজন্য কিতাবাদির সহজবোধ্য উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থসমূহ যুগ-যুগ ধরে রচিত হয়ে আসছে। এখন অবশ্য উর্দু চর্চা কমে আসায় অনেকের পক্ষে উর্দু ভাষ্য-গ্রন্থাদি বুঝাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তা ছাড়া কিছুকাল যাবৎ আমাদের দেশে অনেক মাদরাসায় দীনী ও ইলমী কিতাবাদি নিজেদের মাতৃভাষায় বুঝার ও চর্চা করার এক প্রশংসনীয় ও শুভ উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কোনো বিষয় নিজের মাতৃভাষায় বুঝা যত সহজ হয় তা অন্য কোনো ভাষায় হয় না। এজন্য কিছুকাল থেকে মাদরাসার দরসী কিতাবাদির বাংলা ভাষ্য-গ্রস্থাবলি রচিত হচ্ছে এবং ছাত্ররা উপকৃত হওয়ায় এগুলো দ্রুত সমাদৃত হচ্ছে। মিশকাত শরীফের দরসী গুরুত্ব বিবেচনা করে এরও একটি বাংলা-ভাষ্যগ্রন্থ প্রস্তুত করার প্রয়োজন দীর্ঘদিন থেকে তীব্রভাবে অনুভব করা হচ্ছিল। এ শূন্যতা পূরণের জন্যই এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি গ্রন্থখানি আদ্যপান্ত সম্পাদনা করে দিয়েছি। আমি আশা করি, যেসব ছাত্র হাদীসের বিষয়বস্তু, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নিজের মাতৃভাষায় চর্চা করতে, বুঝতে ও উপস্থাপন করতে আগ্রহী, তারা এর দারা উপকৃত হতে পারবে ৷ ইসলামিয়া কুতৃবখানার স্বত্যাধিকারী বিশিষ্ট জ্ঞানহিতৈষী পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মোন্তফা সাহেব মাদরাসার ছাত্রদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে বাংলাভাষায় এরূপ একটি মূল্যবান ভাষ্যগ্রস্থ প্রস্তুত করিয়ে তা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়ে ছাত্রদের ধন্যবাদ পাবার মতো একটি কাজ করেছেন। যুগ-যুগ ধরে তাঁর এ মহৎ উদ্যোগ প্রশংসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রস্তের রচনা-সম্পাদনা, মুদ্রণ ও প্রকাশনার সাথে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সবাইকে ইখলাস দান করুন এবং গ্রন্থখানিকে সকলের পরকালীন নাজাতের অসিলা হিসেবে কবুল করুন, গ্রন্থখানিকে ছাত্রদের কাছে বিপুলভাবে সমাদৃত করুন এবং সবাইকে এর দারা যথাযথ উপকৃত করুন। আমীন!

> আহমদ মায়মূন জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকা-১২১৭ তাং ০৬ / ১০ / ০৬ ইং

# সূচিপত্ৰ

| বিষয়                        |                                                       | পৃষ্ঠা |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------|
| مقدمة الشيخ                  | — মুকাদামাতুশ্ শাইখ                                   | & - AO |
| خطبة الكتاب                  | — কিতাবের ভূমিকা                                      | 9-30   |
| كتاب الايمان                 | — অধ্যায় : ঈমান                                      | ১৬     |
| باب الكبائر وعلامات النفاق   | — পরিচ্ছেদ : কবীরা গুনাহ ও মুনাফেকীর                  |        |
|                              | নিদর্শনসমূহ                                           | ৮২     |
| باب الوسوسة                  | — পরিচ্ছেদ : মনের খট্কা                               | ৯৮     |
| باب الايمان بالقدر           | পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন                | ٥٥٤    |
| باب اثبات عذاب القبر         | — পরিচ্ছেদ : কবরের আজাবের প্রমাণ                      | 787    |
| باب الاعتصام بالكتاب والسنة  | —— পরিচ্ছেদ : কিতাব ও সুন্নাহকে [দৃঢ়ভাবে] আঁকড়ে ধরা | ১৫৫    |
| كتاب العلم                   | — ইলম অধ্যায়                                         | ১৯০    |
| كتاب الطهارة                 | — অধ্যায় : পবিত্রতা                                  | ২৩৮    |
| باب ما يوجب الوضوء           | — পরিচ্ছেদ : যেসব কারণে ওযু করা আবশ্যক হয়            | ২৫৮    |
| باب اداب الخلاء              | — পরিচ্ছেদ: মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার                 | ২৭৬    |
| باب السواك                   | — পরিচ্ছেদ : মিসওয়াকের বর্ণনা                        | ৩০১    |
| باب سنن الوضوء               | — পরিচ্ছেদ : অজুর সুনুত                               | ৩০৯    |
| بابالغسل                     | — পরিচ্ছেদ: গোসলের বিবরণ                              | ৩৩১    |
| باب مخالطة الجنب وما يباح له | — পরিচ্ছেদ : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং       |        |
|                              | তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ                                 | ৩৪৩    |
| كتاب احكام المياه            | — অধ্যায় : পানির বিধান                               | ৩৫৬    |
| باب تطهير النجاسات           | পরিচ্ছেদ : অপবিত্রকে পবিত্রকরণ                        | ৩৬৯    |
| باب المسع على الخفين         | — পরিচ্ছেদ : মোজার উপর মাসাহ করা                      | ৩৮২    |
|                              | — পরিচ্ছেদ : তায়াম্মুম                               | ৩৯০    |
| باب الغسل المسنون            | _                                                     | ৩৯৯    |
|                              | — পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব                                 | 808    |
|                              | — পরিচ্ছেদ : ইন্তেহাযা-গ্রস্ত নারী                    | 877    |
|                              |                                                       |        |

# اَلْمُقَدَّمَةُ لِلشَّيْخِ عَبْدِ الْحَقِّ الدِّهْلُويِّ رَحِمَهُ الْبَارِيْ শায়খ আফুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী [র.]-এর ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

مُقَدَّمَةً فِيْ بَيَانِ بَعْضِ مُصْطَلَحَاتِ عِلْمِ الْحَدِيْثِ مِمَّا يَكَفِيْ فِي شَرْحِ الْكِتَابِ مِنْ غَيْرِ تَطْوِيْلٍ وَاطْنَابٍ हेना शमीरात किছ পतिভाষांगठ আলোচনা প্রসঙ্গে ভূমিকা, যা অতি সংক্ষেপে [অত্ৰ] কিতাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের জন্য যথেষ্ট্য

اِعْلَمْ أَنَّ الْسَحَدِدِسْتُ فِسَى اصْطِلاَحِ جَمْهُ وْدِ الْمُحَدِّثِيْنَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الشَّبِيِّ عَلَى وَيَقْرِيْدِهِ وَمَعْنَى الشَّغْرِيْدِهِ وَمَعْنَى الشَّغْرِيْدِهِ وَمَعْنَى الشَّغْرِيْدِ أَنَّهُ فَعَلُ أَحُدُّ أَوْ قَالَ شَيْنًا فِيْ الشَّغْرِيْدِ أَنَّهُ عَنْ ذَٰلِكَ حَضَرَتِهِ عَلَى وَلَمْ يُنْكَرْهُ وَلَمْ يَنْهُ عَنْ ذَٰلِكَ مَضَرَتِهِ عَلَى وَقَرَرَ وَكَذَٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ بَلْ سَكَتَ وَقَرَرَ وَكَذٰلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الشَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّالِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَالْمَالِيَةِ عَلَى قَوْلِ الشَّالِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَاللَّهُ السَّعَانِ وَقَعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْدِةُ وَتَقَرِيْدِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيْدِةُ وَتَقْرِيْدِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَلَا الشَّاعِي وَفَعْلِهِ وَتَقْرِيْدِهِ وَالْمَالِيْدِهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْعِلْمِ وَتَقْرِيْدِهِ وَالْعَلْمُ وَتَقْرِيْدِهِ وَالْمُ اللَّهُ الْحَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلُولُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْمُ الْمُرَادِةِ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَيْدِةُ الْعَلَيْدِةُ الْعَلْمُ الْعَلَلَةُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَقُلُهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَقُلِيْدِهِ الْعَلَى الْعَلَيْدِةُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلِيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلِهُ الْعَلَيْدِةُ الْعِلْمُ الْعَلَيْدِةُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِةُ الْعَلِيْدِ الْعَلِيْدُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْدِةُ الْعَلَيْدِهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعِلْمُ الْعَلَقُ الْعَلَيْدُ الْعَلِهُ الْعَلِيْمُ الْعَلَقِلَامِ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمِل

অনুবাদ: তুমি জেনে রাখো যে, জুমহর মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় নবী করীম — এর বাণী, কাজ এবং সমর্থন বা অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়ে থাকে। সমর্থনের অর্থ হলো কোনো ব্যক্তি [সাহাবী] রাসূলুল্লাহ — এর উপস্থিতিতে কোনো কাজ করেছিল বা কোনো কথা বলেছিল কিন্তু তিনি একে অস্বীকার করেননি এবং তা করতে নিষেধও করেননি; বরং তিনি নিশ্চুপ ছিলেন এবং সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এমনিভাবে সাহাবীর কথা, কাজ ও সমর্থন এবং তারেয়ীর কথা, কাজ ও সমর্থনকেও হাদীস হিসেবে অভিহিত করা হয়।

শিকিক অনুবাদ : وَعَلَمْ وَهَ النَّايِمَ وَمَ اللَّهُ عَلَى النَّايِمِيّ وَفِعْلِم وَالْمَعْ النَّايِمِيّ وَفِعْلِم وَالْمَعْ النَّايِمِيّ وَفِعْلِم وَالْمَعْ النَّايِمِيّ وَفِعْلِم وَالْمَعْ وَالْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهِ النَّبِيّ اللَّهُ وَالْمَالِمُ المَعْ النَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কিতাব দারা এখানে আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ওরফে খতীব তাবরেযী (র.) [মৃত. ৭৪০ হি.]-এর 'মিশকাতুল মাসাবীহ'কে বুঝানো হয়েছে। আর মিশকাত মূলত মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) [মৃত. ৫১৬ হি.] সংকলিত "মাসাবীহুস সুনাহ" কিতাবের বর্ধিত সংস্করণ। এতে সিহাহ্ সিন্তাসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে হাদীস চয়ন করা হয়েছে।

গ্রন্থকার কিতাবের বিভিন্ন স্থানে হাদীসের সাথে উক্ত হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিস ইমামদের মন্তব্য জুড়ে দিয়েছেন। উসূলুল হাদীস জানা না থাকলে তার মর্মার্থ জানা অসম্ভব। তাই প্রয়োজন মাফিক শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এ রিসালাটি লেখেছেন। যা ভালোভাবে বুঝে মুখস্থ রাখা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়নকারীদের জন্য অতিব জরুরি। 

- ১. বর্ণনা করা, যথা- ప্রৈডর্ড বিট্র বর্তকানু টির্টি
- ২. বৃত্তান্ত, যথা- مَوْسَى ইহ্রান্ত
- ०. উপদেশ, यथा- عَادِيث वें أَخَادِيث وَجَعَلْنَا هُمْ اَخَادِيث
- غَبِاكِيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ -8. কথা, যথা- يَوْمِنُونَ
- ৫. সংবাদ, যথা- مَلْ الْغَاشِيةِ व. সংবাদ, যথা
- ७. त्रान, यथा- عَدِيْثٍ مِشْلُه

: [शमीत्मत भातिष्ठाधिक मरखा] مُعْنَى الْحَدِيْث إصطلاحًا

· العكديثُ مَا اُضِيْبَف إِلَى النَّنِبِيّ ﷺ مِنْ قُولٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَغُرِيْرٍ وَكَذٰلِكَ بُطْلَقُ عَلَى قُولِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِبْنَ وَفِعْلَهُمَا وَتَغْرِيْرِهِمَا .

অর্থ : হাদীস হলো এমন কথা, কাজ ও সমর্থন যা নবী করীম ত্রা -এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এমনিভাবে হাদীস শব্দটি সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থনের জন্য ও প্রযোজ্য হয়। এ কিতাবে হাদীসকে মাকবৃল মারদূদ ইত্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। হাদীসের এ শ্রেণী বিভাগ উপরোক্ত সংজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর হাদীসের যে সংজ্ঞা মূল কিতাবে রয়েছে তথা خَرْلُ النَّهِيِّيُّ النَّهِيِّيِّيُّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّيِّ النَّهِيِّيِّ النَّهِيِّةِ وَعَلَّمُ الْعَلَّمِيْ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيْ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيِّ النَّهِيَّ النَّهُيِّ النَّهِيِّ النَّهِ وَاللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ النَّهُ وَالْمُعَالِيَّ النَّهُمِيِّ النَّهِيِّ النَّهُ النَّهُ الْعَلَيْ النَّهُ وَالْمُعَالِيَّ الْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيْ الْمُعَالِيَةِ وَمَا الْمُعَالِيَةِ وَلَا النَّالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَلَيْ النَّهُولُ وَالنَّهُولُ النَّهُولُ وَالْمُعَالِيْ وَالْمُعَالِيِّ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَالْمُعَالِيَةِ وَلِيْ النَّهِيِّ وَالْمُعَالِيِّ وَالْمُعَالِيِّ وَالْمُعَالِيِّ وَلِيَّا الْمُعَالِيَةِ وَلِيَّ وَالْمُعَالِيِّ وَالْمُعَالِيْ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِيْكِيْ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِيْكِالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَلْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِي وَالْمُعَالِ

মাকবুল হাদীসের উপরই প্রযোজ্য হবে।

জুমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, নবী করীম তার নবী জীবনে যা বলেছেন করেছেন বা সমর্থন জ্ঞাপন করেছেন, তাকে হাদীস বলা হয়। ব্যাপক অর্থে সাহাবী তাবেয়ীগণের কথা, কাজ এবং সম্মতিকেই হাদীস বলা হয়।

শোটকথা, 'হাদীস' একটি আভিধানিক শব্দই নয় মূলত এটা ইসলামের এক বিশেষ পরিভাষা। সে অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ —এর যে কথা যে কাজের বিবরণ কিংবা কথা ও কাজের সমর্থন ও অনুমোদন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। ইসলামি পরিভাষায় তাই হাদীস নামে পরিচিত। হাদীসের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা হতে তিনটি বিষয় প্রতীয়মান হলো। তা হচ্ছে— ১. রাসূলের কথা, কোনো বিষয়ে রাসূল যা নিজে বলেছেন, তাকেই বলা হয় রাসূলের 'কাওলী হাদীস' [কথামূলক হাদীস], যাতে রাসূলের নিজের কোনো কথা উদ্ধৃত হয়েছে। ২. রাসূলের নিজস্ব কাজ-কর্ম ও আচার-আচরণের বিবরণ। যে হাদীসে রাসূল হিসেবে করা কোনো কাজের বিবরণ উল্লিখিত হয়েছে, তাকে نَعْلَى হাদীস বলা হয়। ৩. তৃতীয় হলো রাসূলে কারীয় —এর নিকট অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত সাহাবীদের কাজ। যে হাদীসে এ ধরনের কোনো ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো ইন্ট্রেই হাদীস। উল্লিখিত তিন পর্যায়ের তিনটি হাদীস পেশ করা হলো।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهُ تَجَاوَزَ عَنْ ٱمَّتِى مَا: (काएकी विंकि) حَذَيِث قَوْلِيْ . د وَسْوَسَتْ بِهِ صَدْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَتَكَلَّمُ (مُتَّعَقَّ عَلَيْهِ) - (مِشْكُوة بَابُ الْوَسْوَسَةِ)

অর্থাৎ হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ তা বলেছেন, আমার উদ্মতের অন্তরে যে ঘটনা বা ধাঁধাঁ সৃষ্টি হয় আল্লাহ তা আলা তা ক্ষমা করে দেবেন যে পর্যন্ত তারা তা কার্যে পরিণত না করে বা কথায় প্রকাশ না করে।

وَعَنْ آنَسٍ (رضه) قَالَ كَانَ النَّنِيتُي ﷺ إِذَا ارَادَ الْعَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهَ حَتَّى يَذَنُو : [शिं की रामीन] حَدِيثُ فِيعَلَى . ﴿ وَعَنْ آنَسٍ (رضه) قَالَ كَانَ النَّوْمِينُ وَابُوْ دَاوَدَ وَالدَّارِمِيُّ (مِشْكُوهُ بَابُ آدَابِ الْخَلَاءِ)

অর্থাৎ হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হাত্যখন পায়খানা-প্রস্রাবের ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড উঠাতেন না।

عَنْ عَانِيشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ : [शिनीत्न তाकत्रीती] حَدِيث تَقْرِيْرِى . ७ مُحْرِمَات فَاذَا جَاوَزُواْ بِنَا سَدَلَتْ اَحَدُنَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ ـ رَوَاهُ ابُوْ دَاوَهُ وَلابِنْ مَاجَةَ مَعْنَاهُ – (ضِشْكوة بَابُ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ)

অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ — এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, এমতাবস্থায় আরোহীগণ আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত তখন আমাদের প্রত্যেকেই আপন আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত। আর যখন তারা আমাদেরকে অতিক্রম করে চলে যেত, তখন আমরা তা খুলে দিতাম।

سُنَنْ अपि একবচন; এর বহুবচন হলো سُنَّه: अपि अर्थका] - سُنَّة الْغَرْقُ بَيْنَ الْحَدِيْثِ وَالسُّنَةُ الْعَدِيْثِ وَالسُّنَةُ । শাদিক অর্থ হলো– কর্মনীতি, পথ, পদ্ধতি, নিয়মনীতি, রাস্তা ইত্যাদি। হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ।

তবে ইমাম রাগেব বলেন, সুনুত বলতে সে পথ ও পদ্ধতি বুঝায় যা নবী করীম ক্রিছে নিতেন ও অবলম্বন করে চলতেন। এটা কখনো হাদীস শব্দের সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়।

আব্দুল আযীয় আল-হানাফী (র.) বলেন, সুনুত শব্দটি দ্বারা নবী করীম ্রুড্র -এর কথা ও কাজ বুঝায় এবং এটা নবী ও সাহাবীদের অনুসূত বাস্তব কর্মনীতি অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

মূলকথা হচ্ছে, সুনুত হলো রাসূলুল্লাহ والمعتبر -এর বাস্তব কর্মনীতি আর হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ والمعتبر -এর কাজ, কথা ও সমর্থন। النَّخَدِيثُ وَالْخَبَرُ । শব্দটি একবচন; বহুবচন হলো اَخْبَارُ गिंकिक অর্থ - أَخْبَارُ वা সংবাদ দেওয়া। خَبَرُ ও خَدِيْثُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ الْمُحَدِيْثُ وَالْخَبَرُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْخَبُرُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَ

- ১. অধিকাংশের মতে, خَبُرُ ও خَبُرُ উভয়ের অর্থ এক; উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
- ২. কারো মতে, যা নবী করীম 🚃 হতে এসেছে তা হলো 🛶 আর যা মহানবী 🚃 ব্যতীত অন্যদের থেকে এসেছে, তাকে 💥 বলে।
- ৩. অথবা, হাদীস হলো যা নবী করীম 🎫 -এর পক্ষ হতে এসেছে আর 🚅 হলো যা মহানবী 🚐 ও অন্যদের থেকে এসেছে।
- 8. گُزْمَةُ النَّظَرِ গ্রন্থকারের মতে, হাদীস হলো রাস্লুল্লাহ হাদীসে ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর খবর হলো হাদীসে উল্লিখিত প্রাচীন ঘটনাবলির ইতিহাস।
- ৫. কারো মতে, خَبِيْ হলো রাস্লুল্লাহ হাত্র সাহাবী ও তাবেয়ীদের কথা, কাজ ও সমর্থন আর خَبِيْ হলো প্রাচীনকালের ঘটনাবলি ও রাজা-বাদশাহদের কাহিনী ইত্যাদি।

وَالْآثِرُ وَالْآثِرُ وَالْآثِرُ الْعَرِيْثِ وَالْآثِرُ وَالْلِكُونُ وَالْآثِرُ وَالْلِلْمُونُ وَالْلِلْمُونُ وَالْلِلْمُونُ وَالْلُولِي مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلِيْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُلِيْمُ وَالْمُلْمُولُ وَالْمُلِيْمُ وَالْمُولِ وَالْمُلِيلُولُولُ وَالْمُلِيلُولُولُولُولُ وَالْمُلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُول

شَعَدِيثُ عَلْمُ مَدِيثُ عَلْمُ الْحَدِيثُ -এর পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান বলেন عِلْمُ مَدِيثُ الْقَبُولِ وَالْرَبِّ -वित्र পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বহান

অর্থাৎ এটা হলো এমন কিছু নিয়ম-কান্ন জানার নাম যা ছাড়া গ্রহণ ও বর্জনের ভিত্তিতে সনদ ও মতনের অবস্থাসমূহ জানা যায়। 
مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَبْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِ विषय হলো مَوْضُوْعُهُ السَّنَدُ وَالْمَتَنُ مِنْ حَبْثُ الْقَبُوْلِ وَالرَّدِ विषय হলো সনদ ও মতন গ্রহণ ও বর্জনের দিক থেকে।

बर्थाৎ সহীহ হাদীসসমূহকে تَمْنِينْز الصَّحِيْع مِنَ السَّقِيْمِ مِنَ الْاَحَادِيْث वर्थाৎ সহীহ হাদীসসমূহকে গায়রে সহীহ হাদীস থেকে পৃথক করা।

فَمَا انْتَهُى إِلَى النَّبِيِّ عَلَّهُ يُقَالُ لَهُ الْمَرْفُوعُ وَمَا انْتَهٰى إلى الصَّحَابِيّ يُقَالُ لَهُ النَّمَوْقُونُ كَمَا يُقَالُ قَالَ اَوْ فَعَلَ أَوْ قَرَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوْفًا أَوْمَوْقُونُ عَلَى إِبْنِ عَبَّاسٍ وَمَا انْسَهُ عَلَى الشَّابِعِينَى يُسَقَالُ لَهُ الْمُقْطُوعُ وَقَدْ خَتَصَصَ بَعْضُهُمْ الْحَدِيثُ بِالْمَرْفُرْعِ وَالْمَوْفُونِ إِذِ الْمَقْطُوعُ يُقَالُ لَهُ أَلْاَثُرُ وَقَدْ يُطْلَقُ الْآثُرُ عَلَى الْمَرْفُوْعِ أَيْضًا كَمَا يُقَالُ الاَدْعِبَةُ الْمَاثُوْرَةُ لِمَا جَاءَ مِنَ الْأَدْغِيَةِ عَنِ النَّبِيّ عَلَّهُ وَالطَّحَاوِيُّ سَتَّى كِتَابُهُ المُشْتَمَلَ عَـلُى بَسَيَانِ الْاَحَادِيْثِ السُّنَّجُوتَةِ وَأَثَارِ الصَّحَابَةِ بشَرْحِ مَعَانِى الْأَثَارِ وَقَالَ السَّخَاوِيُّ إِنَّ لِلطَّبَرَانِيْ كِتَابًا مُسَمَّى بِتَهٰذيْبِ الْأَثَارِ مَعَ آنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمَرْفُوعِ وَمَا ذُكِرَ فِيْبِهِ مِنَ الْمَوْقُوفِ فَبطَريْقِ التَّبيْعِ وَالتَّطَفُّل . অনুবাদ: অতএব, যেসব হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা নবী করীম ক্রা পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসের বর্ণনা সূত্র শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছছে, তাকে হাদীসে মাওকৃফ বলে, যেমন বলা হয়— হাট্ কুট্ কুট্ কুট্ কুট্ ইবনে আব্বাস বলেছেন বা করেছেন অথবা তিনি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন অথবা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে মাওকৃফ সনদে বর্ণিত অথবা মাওকৃফ সনদটি ইবনে আব্বাস পর্যন্ত পৌছছেছে, তাকে হাদীসের বর্ণনা সূত্র কোনো তাবেয়ী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসে মাকত বলে।

মুহাদিসীনের কেউ কেউ হাদীস শব্দটিকে তথু 'মারফূ' এবং 'মাওকৃফ' -এর জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। এ জন্যই মাকতৃ'কে [তাদের মতে] বলা হয়ে থাকে আছার (ोई)। আবার কখনো কখনো 'আছার' দ্বারা 'মারফূ'কেও বুঝানো হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যে সকল দোয়া নবী করীম হতে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে বিলাহয়। ইমাম ত্বাহাবী তাঁর কিতাবের নাম রেখেছেন 'শরহু মা'আনিল আছার'। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবিট রাস্লুল্লাহ — এর হাদীস এবং সাহাবায়ে কেরামের আছার সম্বলিত।

ইমাম সাখাবী বলেছেন যে, তাবারানীর একটি কিতাব রয়েছে, যার নাম হচ্ছে 'তাহযীবুল আছার', অথচ তিনি এ কিতাবখানিতে শুধু 'মারফু' হাদীসসমূহ চয়ন করার জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। অবশ্য এতে সংকলিত 'মাওকৃফ' (مَرْفَرُونُ) হাদীসশুলোকে শুধু প্রসঙ্গক্রমেই বর্ণনা করা হয়েছে।

मोक्कि अनुवान : ﴿ النَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

दि प प्रकल দোয়া नवी कदीय وَالْطَحَارِيُّ سَتَّى كِتَابَهُ इर्था वर्षिक इराउ वर्षिक इराउ वर्षिक इराउ है। النَّبِيِّ وَالْطَحَارِيُّ النَّبِيِّ وَالْطَحَارِيُّ गारा व्यक्ति कदीय وَافَارِ الصَّحَابَةِ गाराविश्वात कदीय وَقَالُ السَّخَارِيُّ गाराविश्वात व्यक्ति हैं। वर प्राचिश्वात वाहात काराविश्वात वाहात काराविश्वात वाहात के विशेष कार्य हैं। अब इर्थाय प्राचित्त वाहात वाहा

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَنَعُ শব্দি مَرْفَوْع -এর পরিচয় : عَدِيْثُ الْمَرْفُوْع -এর পরিচয় - مَرْفَوْع শব্দি مَرْفُوْع ইত্যাদি। পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্যুহহান বলেন–

উদাহরণ: عَنْ آَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا لِيَسْتَتُمْ وَإِذَا تَوُضَا ثُمْ فَابُدُوا بِمَبَامِنِكُمْ - رَوَاهُ احْمَدُ وَابُوْ دَاوُد : উদাহরণ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ (رض) عَالَ وَالْهُ الْمُدْوَقُونَ بِعَبَامِنِكُمْ - رَوَاهُ احْمَدُ وَابُوْ دَاوُد : উদাহরণ হতে নিগ্ত। শাব্দিক অর্থ হলো-মুলতুবি, স্থগিত বা নির্ভরশীল। এর পারিভাষিক পরিচয় সম্পর্কে ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহান বলেন-

اَلْمُوقُوفُ مَا اُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعَيْلِ اَوْ تَقْرِيْرٍ

উদাহরণ : قَالَ عَلِيُ بُنُ اَيِّى طَّالِبَ (رضاً) حَيَّثُواً النَّاسَ بِنَمَا يَغْرِفُونَ اَتْرِيْدُونَ اَنْ يُكُذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ : अनाहत : وَعَلِي كُنْ اَلْهُ عَلَى اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللَّهُ الللْمُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

- ১. إِنْ عُبَانِي -এর পরিচিতি: তাঁর নাম আব্দুল্লাহ্, পিতার নাম আব্দাস, দাদার নাম আব্দুল্ল মুন্তালিব। তিনি ছিলেন রাস্লুল্লাহ
  -এর চাচাত ভাই। হিজরতের তিন বছর পূর্বে নবুয়তের দশম বছরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। রাস্লুল্লাহ
  জন্য ফিকহী জ্ঞান ও তা'বীলের দোয়া করেছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.)-এর শাসন আমলে ৬৮ হিজরিতে
  তায়েফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৩৬০ টি।
- ২. الطَّحَاوِيُ -এর পরিচিতি: তাঁর নাম আহমদ, উপনাম আবৃ জা'ফর, পিতার নাম মুহামদ। তিনি ২২৮ হিজরি সনে মিশরের 'ত্বাহা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ত্বাহা-য় জন্মগ্রহণ করেন বলে তিনি 'ত্বাহাবী' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি হাদীস ও ফিক্হের প্রখ্যাত ইমাম ছিলেন। হিজরি ৩২১ সনে তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯২ বছর। তাঁকে হানাফী মাযহাবের ব্যারিস্টার বলা হয়ে থাকে।
- ৩. الشَّغَارِيُ । -এর পরিচিতি: হাফেজ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আস্ সাখাবী ৯০২ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি একজন বিখ্যাত মুহাদ্দিস ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে আস্ সাখাবীতে হাদীসের ব্যাপক শিক্ষা দান শুরু হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র হতে নিম্নলিখিত মুহাদ্দিসগণ ভারতে আসেন। যথা ১. আবুল ফাতাহ আর-রাযী আল-মাক্কী। ২. আহমদ ইবনে সালেহ মালবী। ৩. ওমর ইবনে মুহাম্মদ দামেশ্কী। ৪. আবুল আযীয ইবনে মাহমূদ তৃসী প্রমুখ।
- 8. الطَّبَرَانِيُ -এর পরিচিতি: তাবারানীর পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবুল কাশেম সুলাইমান ইবনেশআহমদ আত্ তাবারানী। তিনি তিন ভাগে 'আল-মুনজিম' নামে হাদীস গ্রন্থ সংকলন করেন। প্রতি ভাগের নাম যথাক্রমে আল-মু'জিমুল কাবীর, আল-মু'জিমুল সাগীর, আল-মু'জিমুল আওসাত। তিনি ৩১০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।
  - نَا الصَّحَابِي : تَعْرِيْفُ الصَّحَابِ الصَّحَابِي : একবচন, এর বহুবচন হলো صَحْبِ الْ الصَّحَابِي : تَعْرِيْفُ الصَّحَابِي السَّحَابِي السَّحَابِي السَّمَا الصَّحَابِي السَّمَا الصَّحَابِي السَّمِ السَّمَ السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَّمَ السَّمَا السَلَمُ السَّمَا السَلَمَا السَّمَا السَلَمَا السَلَمَ السَلَمَ السَلَمَا السَلَمَ ال
  - َ تَعْرَيْفُ التَّابِعِيْنِ শব্দিত একবচন; এর বহুবচন হলো التَّابِعِيْنِ শাব্দিক অর্থ হলো– অনুসারী বা অনুগামী। পরিভাষিক পরিচয় হলোঁ– الْإِسْلَامِ مَنْ لَقِيَى صَحَابِيّاً مُسْلِمًا وَمَاتَ عَلَى الْإِسْلَامِ
  - অর্থাৎ যিনি ঈমান অবস্থায় কোনোঁ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন এবং ইসলামের উপর থেকে মৃত্যুবরণ করেছেন। কারো মতে, هُوَ مَنْ صَحَبَ الصَّحَابِيَ

وَالْخَبُرُ وَالْحَدِيْثُ نِي الْمَشْهُوْر بِمَعْنى وَاحِدٍ وَبَعْضُهُمْ خَصُّوا الْحَدِبْثُ بمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَالْخَبَرَ بِمَا جَاءَ عَنْ أَخْبَار الْمُلُوْكِ وَالسَّكَاطِيْن وَالْاَيَّامِ الْمَاضِيةِ وَلِيهُ ذَا يُتَعَالُ لِمَنْ يَشْتَعِلُ بِالسُّنَّةِ مُحَكِّثُ وَلِمَنْ يَشْتَعِلُ بِالْتُلَوارِيْخ أَخْبَارِيُّ وَالرَّفْعُ قَدْ يَكُونُ صَرِيْحًا وَقَدْ يَكُونُ حُكُمًا إِمَّا صَرِيْحًا فَفِي الْقُولِيّ كَفَوْلِ السَّحَابِيّ سَيِمعُتُ رُسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَذَا أَوْ كَقَوْلِهِ أَوْ قَوْل غَيْسِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ عَسَنْ رَسُسُولِ اللَّهِ ﷺ أنسَّهُ قَالُ كَذَا وَنِيى الْفِعْلِيِّ كَفَوْلِ السَّحَابِيِّ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كَذَا اَو ْعَنْ رَسَوْلِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا اَوْ عَنِ الصَّحَابِيِّ اَوْ غَيْرِهِ مَرْفُوْعًا اَوْ رَفَعَهُ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا وَفِي التَّقْوريري أَنَّ يَّتُولُ الصَّحَابِيُّ اوْ غَنْدُهُ فَعَلَ فُلاَّنُّ اوْ أَحَدُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيَّ كَلَا وَلا يَلْكُسُ إِنْكَارَهُ \_

অনুবাদ: খবর এবং হাদীস উভয়ে একই অর্থে পরিচিত, তবে মুহাদ্দিসীনের কেউ কেউ তথু রাসূলুল্লাহ সাহাবী (রা.) এবং তাবেয়ীগণের কথা, কাজ ও সমর্থনকেই হাদীস হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। আর প্রাচীন রাজা-বাদশাহ ও বিগত দিনসমূহের কাহিনীকে 'খবর' বলে অভিহিত করেছেন। এ জন্যই যাঁরা হাদীসশাস্ত্রের গবেষণায় লিপ্ত থাকেন তাঁদেরকে মুহাদ্দিস এবং যাঁরা ইতিহাসশাস্ত্রে অথবা ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটনে নিয়োজিত থাকেন তাঁদেরকে ইতিহাসবিদ বলা হয়ে থাকে।

रामीरम भातरक् ' ১. कचरना म्लिष्ट तका' रख (رَفَعُ صَرِيْعِيُ ) ২. আর কখনো আইনসিদ্ধ বা আইনানুগ রফা' হবে (رَفْع حُكْسَىٰ)। (অতঃপর এর প্রত্যেকটি তিন প্রকার) অতএব صَحِيْح টি ১. উক্তিমূলক স্পষ্ট রফা' হবে (رَفْع صَرِيْعِيّ قَوْليٌ) (यमन, काला সाशवीत वानी-वश्वा काराना नाशावी سَمِعْتُ مِثْن رَسُولِ اللَّهِ يَقُولُ كَذَا قَالَ رَسُولُ - বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ كَذَا অথবা اللَّهِ (رَفَعْ صَرِيْحِتْي فِعْلَيْ) कर्मजम्भामनभूनक न्यष्टि त्रशं رأيتُ رَسُول اللهِ ﷺ أنَّهُ -त्यमन, कात्ना সाश्वी वलन অথবা قَالَ كَذَا أَوْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ فَعَلَ كَذَا ..... কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় বলেন, ७. धतः अनुरमामनम्लक مُرْفُوعًا أَوْ رَفَعَهُ أَنَهُ فَعَلَ كَذَا लाहें तका' (رَفَعْ صَرِيْحِيْ تَقْرِيْرِي) (यमन- कात्ना সাহাবী অথবা তাবেয়ী বলেন, অমুক ব্যক্তি, অথবা কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🚃 -এর উপস্থিতিতে এরপ কাজ করেছেন। অথবা, উক্ত সাহাবী এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর কোনো অস্বীকৃতির কথা উল্লেখ করেননি।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে মারফ্' ছয় প্রকার- ১. রফা' সরীহ কাওলী, ২. রফা' সরীহ ফি'লী, ৩. রফা' সরীহ তাকরীরী, ৪. রফা' হুকুমী কাওলী, ৫. রফা' হুকুমী তাকরীরী।

: त्रका' नतीर िंन अकात : قَوْلُدُ أَمَّا صَرِيْحًا

- ك. রফা' সরীহ কাওলী: যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কথা ও কথা জাতীয় বাণী স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ কাওলী' বলা হয়। যেমন— সাহাবী অথবা তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করার সময় এভাবে বললেন—

   مَعْتُ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ كَذَا وَعَنْ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ
- ২. রকা' সরীহ কি'লী: যেসব হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলুল্লাহর কার্যক্রম স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ থাকে, সেসব হাদীসকে 'রফা' সরীহ ফি'লী' বলা হয়। যেমন– সাহাবী হাদীস বর্ণনাকালে এভাবে বললেন– اَرَايَتُ رَسُولُ اللّٰهِ عَنْفَ فَعَلَ كَذَا অথবা সাহাবী বা তাবেয়ীর কোনো কার্য 'মারফু' হিসেবে বর্ণিত হয়।
- ৩. রফা' সরীহ তাকরীরী: যেসব হাদীসের বর্ণনায় সাহাবী এভাবে বর্ণনা করেন যে, কোনো সাহাবী বা কোনো ব্যক্তি হুযূর

  -এর উপস্থিতিতে এরূপ করেছেন, অথচ বর্ণনাকারী তাঁর বর্ণনায় হুযূর হ্র্ -এর নিষেধ বা অস্বীকৃতি কিছুই উল্লেখ
  করেননি এ ধরনের হাদীসকে 'রফা' সরীহ তাকরীরী' বলা হয়।
- ৬. মাহমূদ আত্-ত্বাহানের মতে, রফা' সরীহ ওয়াসফীও একপ্রকার রয়েছে যেমন, কোনো সাহাবী বলল—

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَحْسَنُ النَّاسِ خَلَّقًا

وَإِمَّا حُكْمًا فَكَاخْبَارِ الصَّحَابِيّ الَّذِيْ لَمْ يُخْبِرْ عَنِ الْكُتُبِ الْمُتَقَدَّمَةِ مَا لَا مَجَالَ فِيبِهِ لِـلْإِجْـتهَادِ عَـن الْأَحْوَالِ الْمَاضِيَةِ كَاخْبَارِ ٱلْآنَيِياءِ أَو الْأَتِيكَةِ كَالْمَلاَحِمِ وَالْفِتَنِ وَاهْوَالِ يَوْم الْقِلْمِمَةِ اوَ \* عَنْ تَرَتُّب ثَوَابِ مَخْصَوْصِ أَوْعِقَابِ مَخْصُوْصٍ عَلَىٰ فِعْلِ فَانِكَهُ لَا سَبِيْلَ اِلَيْهِ إِلَّا السِّيمَاعَ عَبِنِ النَّنجِيِّ ﷺ أَوْ يَسفُعَلُ الصَّحَابِيُّ مَا لَا مَجَالَ لِلْإِجْتِهَادِ فِينِهِ أَوْ يُخْبِرُ الصَّحَابِيُّ بِانَهُمْ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ كَنَا فِي زَمَانِ النَّبِي ﷺ لِأنَّ السَّطَاهِرَ اِطِّلاَعةَ ﷺ عَلىٰ ذٰلِكَ وَنُزُولُ الوَحْي بِهِ اَوْ يَقُولُونَ وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا لِاَنَّ التَّظاهِرَ أَنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ سُنَّةَ الصَّحَابَةِ وَسُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ فَإِنَّ السُّنَّةَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ ـ

অনুবাদ : ৪. আর রফা' হুকমী কাওলী (تَسْولِسْ رَنْسع حُكْمِسْ) (यमन- काता সाशवी অতীতকালের কোনো ঘটনাবলি হতে এমন কিছু বর্ণনা করেন অথচ তিনি পূর্ববর্তী কিতাব সম্পর্কে কোনো খবর রাখেন না যা পূর্ববর্তী কোনো কিতাবে উল্লেখ নেই। আর তাতে কোনো সাহাবীর ইজতিহাদ বা গবেষণারও কোনো অবকাশ নেই। যেমন- নবীদের খবর, ভবিষ্যদ্বাণী, যুদ্ধ, কিয়ামতের বিভীষিকা, ফিতনা অথবা কোনো কাজের ফলে নির্দিষ্ট শাস্তি ও ছওয়াব সম্পর্কে কোনো সাহাবীর বর্ণনা [এটাই হলো উক্তিমূলক আইনানুগ রফা'] কেননা, কোনো সাহাবী কর্তৃক অনুরূপ কাজ বা ঘটনার বিবরণ রাসূলুল্লাহ 🚃 হতে শ্রবণ ব্যতীত প্রকাশ করার কোনো অবকাশ নেই। [৫. কর্ম সম্পাদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' رَفَّه) (عَكُمَى فِعُلَى यंगन-] जथवा कारना जाशवीत अमन কোনো কাজ যাতে ইজতিহাদের কোনো সুযোগ নেই। [৬. অনুমোদনমূলক আইনসিদ্ধ রফা' رَفَعْ حُكُمْتُي) (تَعْرِيْرِيّ যেমন–] অথবা কোনো সাহাবী এ খবর দিলেন যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর জামানায় এরূপ কাজ করেছেন। কেননা, সে বিষয় নবী করীম 🚐 যে অবহিত ছিলেন তা সুস্পষ্ট। কারণ, তখন ওহী নাজিলের ধারা বলবৎ ছিল। অথবা সাহাবীগণ বলেন, এরূপ করাই সুনুত। এখানে সুন্নত দ্বারা যে নবী করীম 🚐 -এর সুন্নতের কথা বুঝানো হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। কোনো কোনো হাদীসশাস্ত্রবিদ বলেন, এটা দ্বারা সুনুতে সাহাবা ও খোলাফায়ে রাশিদীনের সুনুত বুঝাবার সম্ভাবনাও বিদ্যমান। কেননা, সুনুত কথাটি

गांसिक अनुवान : أَنْ فَيْ اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

এগুলোর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ عَالَى السَّحَابِيُّ السّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُّ السَّحَابِيُ السَّحَابِيِّ السّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ السَّحَابِيِّ وَسُعَابِيِّ وَسُعَالِي السِّمِ مَعْالِ السُحَابِيِّ وَسُعَابِي السِّمِ مَعْالِ السُحَابِيِّ وَسَاعِ السَّحَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَابِيةِ وَسُعَالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَسُعَالِيةِ وَسُعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسُعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسُعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسَعَالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَّالِيةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَّعَالِيةِ وَالسَّعَالِيةِ وَالسَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيَةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيِّةِ وَسَعَالِيةِ وَالْمَالِيةِ وَالْمَالِي وَالسَاسِيِّةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيِّةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيِّةِ وَسَعَالِيةِ وَالسَاسِيِّةِ وَسَعَالِيةِ وَالْمَالِيةِ و

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

### : त्रका' एकमी जिन श्रकात : قَوْلُهُ وَإِمَّا حُكْمًا الخ

- ১. রফা' হকমী কাওলী: যেসব হাদীসে কোনো সাহাবী অতীতকালের এমন খবর বলল যা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে উল্লেখ নেই এবং এক্ষেত্রে সাহাবী কর্তৃক ইজতিহাদেরও কোনো সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ কোনো সাহাবী পূর্ববর্তী যুগের নবীগণের কোনো কাহিনী অথবা নির্দিষ্ট কোনো শান্তি কিংবা নির্দিষ্ট কোনো ছওয়াবের সম্পর্কে খবর দেন। এসব হাদীসকে 'রফা' হুকমী কাওলী' বলা হয়। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কিত বর্ণনা একমাত্র নবী করীম হাড়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
- ২. রফা' হুকমী ফি'লী: যে সকল হাদীসে সাহাবীদের এমন কোনো কাজকর্মের উল্লেখ থাকে যাতে ইজতিহাদ বা গবেষণার সম্ভাবনা থাকে সে সকল হাদীসকে 'রফা' হুকমী ফি'লী' বলা হয়।
- ৩. রফা' হুকমী তাকরীরী: যে সকল হাদীস কোনো সাহাবী এমনভাবে বর্ণনা করেন যে, "আমি রাস্লুল্লাহ ورقيق -এর সময় এরপ করেছি" অথবা "এ কাজ করেছি" অথবা বলেন, أَنْ تَعَنَّ السُّنَةُ كُذَا وَمَ وَمِنَ السُّنَةُ كُذَا -এর ব্যাখ্যা : الْإَجْنَهَادُ -এর ব্যাখ্যা : الْإِجْنَهَادُ -এর ক্রিয়ামূল। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ হতে এর অর্থ কোনো কিছু হাসিলের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন চেষ্টা। ইসলামি পরিভাষায় শরিয়তের কোনো নির্দেশ সম্পর্কে সুষ্ঠ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গীন প্রচাষ্টা ও সাধনার নাম ইজতিহাদ।
  - اَلْإِعْلَامُ فِيْ جَنَا وِ , শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো- اَلْإِشَارَةُ (হিঙ্গিত করা) الْوَحْیُ : فَوَلُهُ الْوَحْیُ (প্রেরণ করা) الْإِعْلَامُ فِيْ جَنَا وِ , (প্রেরণ করা) الْإِعْلَامُ فِيْ جَنَا وِ , (প্রেরণ করা) الْوَحْدُى : فَوَلُهُ الْوَحْدُى الْوَامِرِيَّا الْوَحْدُى : فَوَلُهُ الْوَحْدُى الْوَارْضَالُ الْوَحْدُى الْوَحْدُى الْوَحْدُى الْوَارْضَالُ الْوَارْضُالُ الْوَارْضُ الْوَارْضَالُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُالُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَالْوَارُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُولُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارْضُ الْوَارُولُ الْوَارُولُ الْوَارْضُولُ الْوَارُولُ الْوَارُولُولُولُ الْوَارْضُالُ الْوَالْمُولُ الْوَالْمُولُولُولُولُ الْوَارْمُ الْوَالْمُ
  - পারিভাষিক পরিচয়: আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে নবীগণকে কোনো কিছু অবহিত করা তা ফেরেশতার মাধ্যমে হোক কিংবা স্বপ্নযোগে বা ইলহামের মাধ্যমে হোক।

فَصْلُ السَّنَدُ طَبِرِيْقُ الْحَدِيْثِ وَهُوَ رجَالُهُ النَّذِيثِنَ رَوَوْهُ وَالْإِسْنَادُ بِمَعْنَاهُ وَقَدْ يَجِدُي بَصَعْنَى ذِكْرِ السَّنَدِ وَالْحِكَايَة عَنْ طَرِيْقِ الْمُتَّنِ وَالْمَتْنُ مَا انْتَهٰى اِلَيْهِ الْإِسْنَادُ فَاِنْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوِ مِسنَ السُّوَاةِ مِسنَ الْبَيْسِنِ فَالْحَدِيْسِثُ مُتَكَصِلُ وَيُسَمَّى عَدَمُ السُّفُوطِ اِتِّصَالًا وَإِنْ سَـقَـطَ وَاحِـدُ أَوْ أَكْثُرُ فَسَالْحَدِيْتُث مُنْقَطِعُ وَهٰذَا السُّسَةَ وَطُ إِنْقِطَاعُ وَالسَّعَةُ وُطَ إِمَّا أَنْ يَتَكُنُونَ مِنْ أُوَّلِ السَّنَدِ وَيُسَتَّى مُعَلَّقًا وَهٰذا الْإِسْقَاطُ تَعْلِينْقًا وَالسَّاقِكُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا وَقَدْ يَكُونُ اَكْثَرَ وَقَدْ يُحْذَفُ تَمَامُ السَّنَدِ كُمَا هُوَ عَادَةُ المُصَنِّفِيْنَ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّكُ عُلِينَ قَاتَ كَيْشِيْرَةٌ فِي تَرَاجِم صَحِيثِج النبُخَارِيُّ وَلَهَا حُكُمُ الْإِتِسَالِ لِاَنَّهُ اِلْتَزَمَ فِي هٰذَا الْكِتَابِ أَنْ لَا يَاْتِي اِلاُّ بِالصَّحِيْجِ وَلٰكِنَّهَا لَيْسَتْ فِيْ مَرْتَبَةِ مَسَانِينَدِهِ إِلَّا مَا ذُكِرَ مِنْهَا مُسْنَدًا فِي مَوْضَعٍ أُخَرَ مِنْ كِتَابِهِ وَقَدْ يُفَرَّقُ فِيهَا بِ اَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزِّمِ وَالْمَعْلُوْمِ كَفَوْلِهِ قَالَ فُلْآنُ اوَ ذَكَرَ فُلَآنُ دُلَّ عَلَى

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের বর্ণনার সূত্রকে সনদ বলে তথা হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন। আর এ সনদও সে অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর কখনো কখনো মতন বর্ণনার পদ্ধতিও সনদ বর্ণনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর 'সনদ' সূত্র যে পর্যন্ত পৌছেছে এর পরবর্তী অংশকেই মতন বলা হয়। আর যেসব হাদীসের উপর হতে নিচ পর্যন্ত ধারাবাহিকতা পূর্ণরূপে রয়েছে কোনো खरतरे काता वर्गनाकाती विनुष रग्ननि, जाक रामीरम মুত্তাসিল বলা হয়। আর এ বাদ না পড়াকে **ইত্তিসাল** বলা হয়। আর যে সমস্ত হাদীসের সনদের [ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি] মাঝখান হতে এক বা একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে যায়, তাকে হাদীসে **মুনকাতি** বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে বলা হয় ইনকিতা। আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয়, তবে তাকে 'মু'আল্লাক' বলা হয়। আর এই বাদ পড়াকে তা'লীক বলে। আর এই বাদ পড়া বর্ণনাকারী কখনো একজন হয়, আবার কখনো কখনো অধিক হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো সময় সমস্ত সনদটিকে বিলোপ করা হয়। যেমন- গ্রন্থকারগণের অভ্যাস, তারা বলে থাকেন 👺 قَـَالُ رَسُـُولُ السَّلَـهِ [রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেছেন]। সহীহ বুখারী শরীফে অসংখ্য তা'লীকাত রয়েছে। তবে এ তা'লীকাতের হুকুম হলো ইন্তিসাল। কেননা, তিনি এ কিতাবে বিশুদ্ধ হাদীস গ্ৰহণ করাকেই নীতি হিসেবে অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। তবে এটা মুসনাদের পর্যায়ে তখন পর্যন্ত হবে না, যখন পর্যন্ত তাঁর কিতাবে অন্যস্থানে এটাকে মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করে থাকেন। তবে এই তালিকাতগুলোর মধ্যে এভাবে পার্থক্য করা যায় যে, তিনি যাকে দৃঢ়তা ও দৃঢ়বিশ্বাসের শব্দ [মারুফের সীগাহ) দ্বারা বর্ণনা করেছেন, যেমন তার কথায় 'অমুক বলেছেন' বা 'অমুক উল্লেখ করেছেন'। এটা দ্বারা বুঝায় যে, এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারীর

ثُبُوتِ إِسْنَادِهِ عِنْدَهُ فَهُو صَحِبْحُ قَطْعًا وَمَا ذَكُرَهُ بِصِيْغَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُولِ كُقِيْلَ وَيُقَالُ وَ ذُكِر فَفِيْ صِحَّتِه عِنْدَهُ كَلَامٌ وَلٰكِنَّهُ لَمَّا أَوْرَدَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ كَانَ لَهُ اَصْلُ ثَابِتُ وَلِيهٰ ذَا قَالُوا تَعْلِيْقَاتُ الْبُخَارِيّ مُتَّصِلَةً صَعِيْحَةً \_ নিকট প্রমাণিত, তবে তা নিঃসন্দেহে 'সহীহ' হবে। যদি দুর্বল ও মাজহুল [অজ্ঞতামূলক] শব্দ দ্বারা বর্ণনা করে থাকেন, যেমন— 'বলা হয়েছে'. 'বলা যায়', অথবা 'বর্ণনা করা হয়েছে', তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে— তাঁর নিকট দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু তিনি যখন স্বীয় গ্রন্থে এগুলোকে বর্ণনা করেছেন তখন বুঝতে হবে— এর মূল তাঁর নিকট সুপ্রমাণিত। এজন্য মুহাদ্দিসগণ বলেছেন— ইমাম বুখারীর তা'লীকাত মুত্তাসিল ও সহীহ।

আর তা وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَدٌ وَهُ وَهُمُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّذِينَ رَوَدٌ وَهُمُ عَالَمُ اللَّذِيثَ وَوَدُ وَهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ হলো বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন وَالْإِسْنَادُ بِمَعْنَاءُ مَرَ السَّنَدِ হলো বর্ণনাকারীগণ যারা বর্ণনা করেন কথনো সনদ বর্ণনার অর্থে আসে وَالْمُعَيَنَ مَا انْتَهَلَى الْإِسْنَادُ अতন বর্ণনার পদ্ধতিও وَالْعِكَابَةَ عَنْ طَرِيْقِ الْمُتَنِ مَا انْتَهَلَى الْمُتَنِ الْمُتَنِ مِنَ الْبُيُنَ विन काता वर्गनाकाती वान পर्डिन فَإِنْ لَمْ يَسْقُطُ رَاوٍ مِنَ الرُّواَةِ इला प्रनन त्रथात वर्गनाकाती वान अर्डिन مِنَ البُيُنَ शनीम वर्गमात प्रशासन वर्ग السَّفُوطِ إِرْضَالًا रानीम वर्गमात मुलामन वना रत فَالْحَدِيْثُ مُتَّصَلُ তাহলে এরূপ فَالْحَدِبْثُ مُنْقَطِعُ वान ना পড়াকে ইন্তিসাল বলা হয় وَإِنْ سَقَطَ وَاحِدُ أَوْ أَكْثَر وَالسُّنُونُ طُ اِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلِ السَّنَدِ वान प्रांक क्रिका क्रिका وَهٰذَا السُّفُوطُ إِنْقِطَاعٌ इामैप्रत्क सुनकाि वतन আর এই বাদ পড়া যদি সনদের প্রথম হতে হয় وَهُذًا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا हात এই वाम পড़ा यि अन्तरमत প্রথম হতে হয় وَهُذًا الْإِسْقَاطُ تَعْلِيْقًا कात এই वाम পড়াকে তা'লীক বলে وَقَدْ يَكُونُ وَاحِدًا অর কখনো একাধিক وَالسَّاقِطُ قَدْ يَكُونُ وَاحِدًا পড়া কণনাকারী কখনো একজন হয় হয় كَمَا هُو عَادَةُ الْمُصَيِّقِيْنَ আর কখনো পুরো সনদই বিলোপ করা হয় كَمَا هُو عَادَةُ الْمُصَيِّقِيْنَ व्यत्नक जा'नीकाज وَالتَّعْلَيْقَاتُ كَفِيْرَةُ वर्ताहरू 🕮 वर्ताहरू (अत्म रक्तन फिर्स्न) مِتَوْلُونَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 😅 لِأَنَّهُ الْتَوْمَ प्रदेश व्यातीए فِي تَوَاجِم صَحِيْعِ الْبُخَارِيّ ज्रही व्यातीए فِي تَرَاجِم صَحِيْعِ الْبُخَارِيّ সহীহ ব্যতীত অন্য فِيْ هَذَا الْكِتَابِ কেননা. তিনি এ কিতাবের ব্যাপারে আবশ্যক করে নিয়েছেন যে. فِيْ هَذَا الْكِتَاب اِلَّا مَا ذُكِرَ তবে এগুলো يَلْسَتُ فِي مَرْتَبَةِ مَسَانِيْدِ، মুসনাদের পর্যায়ে পরিগণিত হবে না اِلَّا مَا ذُكِرَ وَقَدْ بُغْرَقُ ਇर পর্যন্ত না অন্য জায়গায় মুসনাদ হিসেবে বর্ণনা না করেন مِنْهَا مُسْنَدًا فِي مَوْضَعِ أَخَرَ তিনি যেসব হাদীসকে بِأَنَّ مَا ذُكِرَ بِصِيْغَةِ الْجَزْمَ وَالْصَعْلُوْمِ उद এই जा'नीकाठ७लात सर्था এভाবে পार्थका कता याग्न ए বু أَوْ ذَكُورَ فُكُنَ أَلَكُنَّ صَابِحَهِ عَالَ فُكُنَّ بَالِهُ مَا مُعْمِهِ اللَّهِ عَالِمَةُ عَلَم اللَّهُ و অমুকে উল্লেখ করেছেন مُنْدُونِ إِسْنَادِهِ عِنْدُ، এর দ্বারা বুঝা যায় যে. এ হাদীসটির সনদ ইমাম বুখারী (রা.)-এর নিকট अप्राणिज وَمَا ذَكَرَهُ بِصِينْفَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُولِ उद এটा निः त्रस्तर परीर रत وَمَا ذَكَرَهُ بِصِينْفَةِ التَّمْرِيْضِ وَالْمَجْهُولِ अप्राणिज فَغَىْ صِحُّتِهِ عِنْدَ، كُلّامٌ प्राज्ञ वर्णना करा वर्णना करा करा करा करा करा के के के के के के के के के कि के তবে এগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে তাঁর কথা আছে إِلْكِتَا لُمَّا أَرْرَدَهُ فِي هٰذَا الْكِعَابِ किल्ल তিনি এগুলোকে স্বীয় কিতাবে উল্লেখ अक्रतारह كَانَ لَمُ أَصْلٌ كَابِتُ कथन दूखराक शरत रा अब भृन कांब निकार क्षमानिक وَلَهُذَا قَالُوا وَ اللَّهُ مُ । ইমাম বুখারীর তা नीকাতওলো মুত্তাসিল এবং সহীহ أَعْلَيْقَاكُ الْبُغَارِيّ مُتَصَلَّةٌ صُحِبْحَةً

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ومُ مَصْدَرُ السَّنَدُ الصَّلِحُ الطَّهِ المَوْصِلَةُ السَّنَدِ الصَّلِحُ السَّنَدُ السَّنَدِ الصَّلِحُ السَّنَدُ السَّنَ السَلَامُ السَّنَدُ السَّنَ السَّالَ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَا السَّلَامُ السَّنَدُ السَّنَ السَلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّلَامُ السَّنَدُ السَّنَدُ السَّنَادُ السَّنَدُ السَّنَادُ السَّنَدُ السَّنَالَ السَّلَامُ السَّنَادُ السَّنَدُ السَانَ السَّلَامُ السَّلَ

الْمُتُنُ هُوَ الَّذِيْ اَلْفَاظُ الْحَدِيْث -पञ्चत পারিভাষিক অর্থা : মুফতি আমীমূল ইহসান (র.) বলেন مَعْنَى الْمُتَنِ اِصْطِلاَحًا

أَلْمَتْنُ هُوَ غَايَةُ مَا يَنْتَهِى الِّبِهِ إِسْنَادٌ مِنَ الْكَلِامِ -तारकक देवतन शकात आमकानानी (त.) वर्लन

विद्या المُعَنُّ مُو النَّاظُ الْحَدِيْثِ الَّتِي تَقُومُ بِهَا الْمَعْنَى - आत्वामा जीवी (त.) वतनन

७. वामीव সाल्वर (त्र.) वल्वन من الْكَلامِ -प्यामीव प्राप्ति إليَّهِ السَّنَدُ مِنَ الْكَلامِ

कारता मराज- من النَّهُ عَالَيةُ السَّنيد من الكُلام

قَالَ الْبُخَارِيُّ حُدَّثَنَا اَحْمَدُ بِن اَشْكَابِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ عُمَارَهَ بَنْ الْقَعْقَاعِ عَنْ اَبِیْ : क्षावत्तव زُرْعَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ كَلِمَتَانِ حَبِیْبَتَانِ اِلْیَ الرَّحْسُنِ خَفِیْفَتَانِ عَلَی اللِّسَانِ ثَقِیْلَتَانِ فِی الْیِبْزَانِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ ۔

অত্র হাদীসে ইমাম বুখারী (র.)-এর বক্তব্য تَالُ رَسُولُ اللّهِ عَدَّتَكَ হতে غَرْثَرُهُ وَ পর্যন্ত নামগুলোকে সনদ বলে আর ইছি হতে সমগ্র ভাষ্যটিকে মতন বলা হয়। অত্র সনদ হতে কোনো বর্ণনাকারী বাদ পড়েনি বিধায় এ কারণে একে মুন্তাসিল বলা হয়।
হাকিম নিশাপুরী বলেছেন— যেখানে সনদ মুন্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হেকে না কেন তাকেই মুনকাতি বলতে হবে— ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটতম। কেননা, মুনকাতি মুন্তাসিলের বিপরীত। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি ব্যবহার হয় তা হলো সনদ হতে শুধু সাহাবী নয় যে কোনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া তথা সনদের মধ্য হতে কখনো একজন বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া

मধ্যখান হতে বর্ণনাকারী বাদ পড়ার কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যথা-

- ১. যদি সনদের প্রথম হতে একজন অথবা দুজন বা সকল বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, তাকে মু'আল্লাক বলে।
- ২. যদি সনদের শেষ হতে তথা তাবেয়ীর পরে রাবী বাদ পড়ে, তাকে হাদীসে মুরসাল বলে।
- ৩. যদি সনদের মধ্যখান হতে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়ে, সেই হাদীস মুখাল (مُعْضَلُ)।

যুরসালের উদাহরণ : যেমন হিদায়া গ্রন্থকার হিদায়া কিতাবে উল্লিখিত সকল হাদীসের সনদ বিলোপ করেছেন।
মুরসালের উদাহরণ : যেমন কোনো তাবেয়ী বললেন قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ كَذَا اَوْ فَعَلَ بِحَضْرَتِهِ كَذَا حَرَثَنَيْ مُحَمَّدُ بَنُ رَافِع ثَنَا حُجَبْنٌ ثَنَا اللَّبَتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبِّنِ شِهَابٍ مَنَ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُزَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ عَنْ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةِ عَنْ الْمُرَابِعَةُ عَنْ عُلَالِعُونَا اللّهِ عَلَيْهِ عَنْ الْمُرَابِعُةُ عَنْ الْمُرَابِعُةُ عَنْ عُلَالِعُهُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُلَالِعُهُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عَنْ عُلَالِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُلَالِمُ عَنْ عُلَالْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ اللّهِ عَلَيْهُ عَنْ عُلَالْمُ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عُمْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عِنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ الْمُرَابِعُ عَنْ عَنْ الْمُرَابِعُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالِهُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ عَلَالْمُ

এখানে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব হলেন বড় একজন তাবেয়ী, তবে তিনি তাঁর ও রাস্লুল্লাহ 🚐 -এর মাঝের বর্ণনাকারী সাহাবীকে উল্লেখ করেননি।

مَا سُغَطَ مِنْ اِسْنَادِهِ اِثْنَانِ فَآكُشُرُ عَلَى التَّوَالِيْ: এর পরিচয় مُعْضَلْ

مَا رَوَاهُ النَّحَاكِمُ بِسَنَدِهِ اِلَى الْقَعَنْمَيْنِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ -अत्र উদारत्तन مُعْشَلٌ اللَّهِ ﷺ لِلْمَسْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِيسُوتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ الخ -

এখানে مَالِكُ -এর পরে পর পর দুজন রাবী বাদ পড়েছে। উক্ত সনদটি ইমাম মালিক (র.) مَالِكُ अरञ्ज উল্লেখ করেন– عَنْ مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بُن عَجْلَانَ عَن ابْنِهِ عَنْ اَبْنِ هُمَرْيْرَةَ (رض) –

مَا حُذِفَ مِنْ مَبْدَأِ اِسْنَادِه رَادٍ فَاكَثْرٌ عَلَى النَّوَالِيْ : এর পরিচয় - اَلْمُعَلَّقُ مَا اَخْرَجَهُ الْبُكَارِيُّ فِيْ مُقَدَّمَةٍ بَابِ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُوْ مُوْسَى (رض) غَطَّى –পর উদাহরণ এক টিন النَّبِيُّ ﷺ رُكْبتَبْه حِبْنَ دَخَلَ عُشْمَانُ -

এখানে ইমাম বুখারী সাহাবী আবৃ মূসা ব্যতীত পুরো সনদ বাদ দিয়েছেন।

التَّعْلِيْنَا -এর বিশ্লেষণ: কোনো কোনো গ্রন্থকার কোনো কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিকেই বর্ণনা করেছেন, এরপ করাকে তা'লীক বলা হয়। বুখারী শরীফে ১,৩৪১ টি তা'লীকাত রয়েছে। মুহাদিসীনের মতে বুখারী শরীফে উল্লেখকৃত তা'লীকাত মুন্তাসিল হাদীসের সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং গ্রহণযোগ্য। কারণ, অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, ইমাম বুখারী (র.)-এর সমস্ত তা'লীকাতেরই মুন্তাসিল সনদ রয়েছে। তা ছাড়া তিনি তার গ্রন্থে সহীহ হাদীস ব্যতীত কোনো হাদীস উদ্ধৃত করবেন না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। তবে কেউ কেউ তা'লীকাতের মধ্যে এরপ পার্থক্য করেছেন যে, যে সমস্ত তা'লীকাত তিনি প্রত্যয় ও দৃঢ়তাজ্ঞাপক শন্দযোগে উল্লেখ করেছেন। যেমন— তিনি ঠি বা তা আহণ ব্যবহার করে যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য। আর যে সকল তা'লীকাত দুর্বল শন্দযোগে উল্লেখ করেছেন, যেমন— ব্র্যারী (র.)-এর বর্ণিত তা'লীকাত সর্বসম্যতিক্রমে গ্রহণযোগ্য।

হাদীসের উদাহরণ হলো-

مَا اَخْرَجَهَ فِيْ مُقَدَّمَةِ بَابِ مَايُذَّكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ اَبُو مُوسَى (رض) غَطَّى النَّبِينَ ﷺ رَكْبَتَيَهِ إِذَا دَخَلَ عُشْمَانُ الْخَرَجَةَ فِي مُقَدَّمَةِ بَابِ مَايُذَّكَرُ فِي الْفَخِذِ وَقَالَ الْهُوسُمِ (رض) غَطَّى النَّبِينَ ﷺ إِذَا دَخَلَ عُشْمَانُ الخَ

পারিভাষিক পরিচয় হলো- التَّبِيِّيِّ النَّبِيِّيِّ النَّبِيِّيِّ النَّبِيِّيِّ النَّبِيِّيِّ -এর সাথে মিলিত, তাকে মুসনাদ বলে।

مَا اَخْرَجَهُ البُّخَارِيُّ قَالَ حَدُّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُّفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ: रानीत्तव उपारत مُسنندُ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْبَغْسِلْهُ سَبْعًا ـ الْاَعْرَجِ عَنْ إِنَّاءِ أَحَدِكُمْ فَلْبَغْسِلْهُ سَبْعًا ـ

এখানে সনদটি প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত মিলিত এবং মারফু'।

وَإِنْ كَانَ السُّلُوطَ مِنْ أَخِرِ السَّنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّبَابِعِيّ فَالْحَدِيْثُ مُرْسَلُ وَهُذَا الْفِعْلُ إِرْسَالُ كَفَوْلِ التَّابِعِيِّ قَالَ رَسُولُ السُّلِهِ عَلَيْ وَقَدْ يَحِمْنُ عِنْدَ الْمُحَدَّثِيْنَ اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَى وَالْإِصْطِلَاحُ ٱلْآوَّلُ ٱشْهَرُ وَحُكُمُ ٱلْمُرْسَلِ التَّوَقُّفُ عِنْدَ جَمْهُ ور الْعُلَمَاءِ لِأَنَّهُ لَا يُدْرِى أَنَّ السَّاقِطَ ثِنَقَةُ أَوْ لَا لِأَنَّ التَّابِعِيَّ قَدْ يُرْوِيْ عَينِ التَّابِعِيّ وَفِي التَّابِعِيْنَ يْسَعَاتُ وَغَيْرُ ثِيقَاتٍ وَعِنْدَ أَبِي حَنِينُفَةً وَمَالِكِ ٱلنَّمُرْسَلُ مَقْبُولَ مُطْلَقًا وَهُمٌ يَقُولُونَ إِنْتَمَا أَرْسَكَهُ لِلكَسَالِ الْدُوثُوقِ وَالْإِعْتِمَادِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الثِّقَةَةِ وَلَوْ لَمُّ يَكُنُ عِنْدَهُ صَحِيْحًا لَمْ يُرْسِلْهُ وَلَمْ يَقُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ إِنْ إعْتُضِدَ بِوَجْهِ أَخَرَ مُرْسَل أَوْ مُسْنَدٍ وَإِنْ كَانَ ضَعِيْفًا قَبْلُ وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلَانِ وَهُذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَنْ لَا يُرْسِلَ إِلَّا عَن الشِّقَاتِ وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ أَنْ يُرْسِلُ عَنِ الثِّيقَاتِ وَعَنْ غَيْرِ الثِّيقَاتِ فَحُكْمُهُ التَّوَتُّفُ بِالْاتِّفَاقِ كَذَا قِبْلَ وَفِيْدِهِ تَفْصِينُلُ ازْيَدُ مِنْ ذٰلِكَ ذَكَرَهُ السَّخَاوِيُّ فِيْ شَرْجِ الْالْفِيَّةِ \_

অনুবাদ: মুরসাল- যে হাদীসে সনদের রাবী বাদ পড়া শেষের দিকে হয়েছে, যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় (সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে) তবে তাকে হাদীসে মুরসাল (حُديثُ مُرْسَلُ) वला श्दा थाक । आत व काजिकि वला इरा देतमान । यमन जात्वरीत कथा- قَالَ رُسُولُ اللَّهِ ; কোনো কোনো সময় মহাদিসীনের নিকট 'মুরসাল' ও 'মুনকাতি' একই অর্থে ব্যবহৃত হয়, তবে প্রথম পরিভাষাটিই প্রসিদ্ধ। হাদীসে মুসরসালের হুকুম- জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতানুসারে মুরসালের হুকুম মুলতুবি থাকবে। কারণ, বাদ পড়া বর্ণনাকারী (رَارِي) গ্রহণযোগ্য কিনা তা জানা যায়নি। কেননা, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আর তাবেয়ীদের মধ্যে 'ছিকাহ' বা 'গায়রে ছিকাহ' উভয় হতে পারে। কাজেই অকাট্যভাবে কোনো হুকুম দেওয়া যায় না। অবশ্য ইমামদের মধ্য হতে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মালিক (त.) এ প্রকারের হাদীসকে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য বলেছেন। তাঁদের বক্তব্য এই যে. বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীস ইরসাল করেছেন। কেননা. কথাবার্তা তো দঢ়তা সম্পর্কেই। যদি তাঁদের নিকট হাদীসটি গ্রহণযোগ্য না হতো, তাহলে তাঁরা তা ইরসাল [বর্ণনা] করতেন না। আর এভাবে বর্ণনাও করতেন না الله । ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস শুধু ঐ সময়েই গ্রহণযোগ্য হবে, যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা সন্দ তার সহায়তা তথা সমর্থন করবে. তা দুর্বল (ضَعَنْف) হোক না কেন। এভাবে ইমাম আহমদ হতে দুটি মত রয়েছে। [একটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার পক্ষে এবং অন্যটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিপক্ষে। এ সকল মতানৈক্য শুধু ঐ সময় হবে যখন বর্ণনাকারী তাবেয়ীর অভ্যাস এরপ প্রমাণিত যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] বর্ণনাকারী হতেই ইরসাল [বর্ণনা] করেন। যদি বর্ণনাকারী হতেই অভ্যাস প্রমাণিত হয় যে, তিনি ছিকাহ [নির্ভরযোগ্য] এবং গায়রে ছিকাহ [অনির্ভরযোগ্য] উভয় প্রকার বর্ণনাকারী হতেই বর্ণনা করেন, তবে সর্বসম্মতভাবে নীরবতা অবলম্বন করা হবে। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ হতে এরপ উক্তি পাওয়া যায়। এতে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে, যা শরহে আলফিয়ায় ইমাম সাখাবী (র.) বর্ণনা করেছেন।

فَإِنْ كَانَ بَعْدَ १३ मिक अनुवान : هَانْ كَانَ السُّنَوْطُ مِنْ الْخِرِ السَّنَدِ आत यित तावीत वान পड़ा नततत আর এ কাজটিকে বলা التَّابِعيّ وَهُذَا الْغِعْلُ إِرْسَالٌ যদি তা তাবেয়ীর পরে হয় فَالْحَدِيثُ مُرْسَلُ अदि তা তাবেয়ীর পরে হয় التَّابِعيّ وَقَدْ بَجِينٌ عِينْدَ السُّعَدَيْنِينَ तात्रुल्लार 🚍 वरलरहन قَالَ رَسُّولُ اللَّهِ ﷺ रख़ देवमाल كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ वर्ष देवमाल كَقَوْلِ التَّابِعِيِّ وَالْإِصْطِلَاحُ الْأُولُ اَشْهُر अवर्गि अक्रे कर्रा اَلْمُرْسَلُ وَالْمُنْفَطِعُ بِمَعْنى अवर्गा मूरािक्रिशालत निकछ वावक रहा তবে প্রথম পরিভাষাটিই অধিক প্রসিদ্ধ اَلْتَوَقُّكُ عِنْدُ جَمَّهُوْدِ الْعُلْمَاءِ وَصَالِم আর মুরসালের হুকুম হলো كِنَّ तिकि मृलजूरि थाकरत بِكَتَّ لَا يَدُرِي तिकि काना यायनि त्य, ये يُحَدِّ لَا يَدُرِي अरफ़ याखय़ा तावी গ্ৰহণযোগ্য किना رُخَتَّ لَا يَدُرِي وَفَى النَّتَابِعِيْنَ ثِنَاتٌ وَغَيْرٌ ثِنَاتِ तनना, এক তাবেয়ী অন্য তাবেয়ী হতে বৰ্ণনা করে থাকেন التَّابِعِيّ কেননা, তাবেয়ীদের মধ্যে ছিকাহ ও গায়রে ছিকাহ উভয় রাবী রয়েছে وَعَنْدُ أَبِي حَنْيِنْفَةً وَمَالِكٍ إنسَما أرسْلَه प्रत्नान रामीन नाधात्व अर्गरागा وَهُمْ يَعُولُونَ काता वरन थारकन रा الْمُرْسَلُ مَغْبُولٌ مُطْلَعَا का अराज وَهُمْ يَعُولُونَ কেননা, আলোচনা দৃঢ়তা لِكُنَا الْكُنُونُ وَالْيَعْتِ বর্ণনাকারী বিশ্বাসের কারণেই হাদীসকে ইরসাল করেছেন لِكُمَالِ الْوُنُونُ وَالْإِعْتِمَاد وَلَهٌ عَالَمٌ عَالَمٌ عَالَمُ مُرْسِلُهُ विन शनीमि छाँएनत निकि मशैर ना रूखा كُنْ عِنْدَا صَعِيْعًا এবং তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, الله عَلَى رَسُولُ الله عَلَى مَا الشَّافِمِيّ বলেছেন مَعِينُدُ الشَّافِمِيّ مَا उत्र তাঁরা এরূপ বলতেন না যে, الله عَلَى الله وَإِنْ كَانَ पिन अवा कात्नानाद नाशया करत مُرْسَلً أَوْ مُسْتَنَدً कात्ना يانِ اعْتَضَدَ بِوَجْهِ أُخَرَ अराज وَإِنْ كَانَ وَهُذَا यদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ তাহলে গৃহীত হবে وَعَنْ أَخْمَدُ قَوْلَان বদি তা দুর্বলও হয় تَبُلُ أَنَّ لاَيُرْسِلَ .यथन জाना গেল यে. إَنَّ عَادَةَ ذٰلِكَ التَّابِعيِّ अात এসব মতানৈক্য তথনই হবে إِذَا عَلِيمَ أَنْ يُرْسِلَ عَنِ यात यिन ठाँत अन्ताम व तकम रह वारी राज्ये इतमान करतन وَإِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ विनि वकमाव हिकार तारी राज्ये इतमान करतन إلَّا عَن القِّقَاتِ التَّوَقُّكُ بِالْإِتْكَانَ তিনি ছিকাহ ও গাইরে ছিকাহ উভয় হতে ইরসাল করেন فَحُكُمُهُ عَيْر اليُّفَاتِ সর্বসম্মতভাবে नीরবতা অবলম্বন করা كَذَا تِعْيِلُ اللّهِ عَنْصِيْلُ أَزْيَدُ مِنْ ذُلِكَ व तकमरे वना रख़िष्ट كَذَا تِعْيل مرة ماه من الماه من الماه من الماه الماه من الماه الماه الماه من الماه नत्रदर जानिक सा नाभावी (त्र.) वर्गना करत्रदिन فِي شَرْج الْالْفِيَةِ नत्रदर जानिक सा नाभावी (त्र.) वर्गना करत्रदिन فِي شَرْج الْالْفِيَةِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُمُّمُ الْمُرْسُلِ [মুরসালের स्क्म]: মুরসাল হাদীসের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—
نَّمُ الْمُرْسُلِ [মুরসালের स्क्म]: মুরসাল হাদীসের হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—
ত কুমহুর মুহাদেসীনদের মতে মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করতে হবে। কৈননা,
বাদ পড়া রাবী غَيْرُ وَغَيْرُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ الْمُحْمَالُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ الْمُحْمَالُ وَقَعْمُ الْمُحْمَالُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ اللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقِعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَقَعْمُ وَقَعْمُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُومُ وَاللّهُ وَالْمُعُلّمُ وَالمُعْلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُل

(رحال (رحا) : ইমাম আবৃ হানীফা ও মালিক (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য। কেননা, বর্ণনাকারী তার শায়খের উপর অধিক বিশ্বাসী হওয়ার কারণেই তাঁর নাম উল্লেখ না করে قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَا اللَّهِ عَلَى مَالِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى مَالِكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

(ح) مَدْمَبُ الشَّافِعِيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মুরসাল হাদীস ঐ সময়ই গ্রহণযোগ্য হবে যখন অপর কোনো মুরসাল হাদীস বা মুসনাদ হাদীস তার সহায়তা করবে, যদিও তা ضَعِيْف হোকনা কেন।

(رحا) مَنْفَبُ أَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلِ (رحا: ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর পক্ষ হতে দুটি অভিমত পাওয়া যায় সাধারণভাবে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়।

তবে এসব হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে যখন জানা যায় যে, বর্ণনাকারী তাবেয়ী বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্যতীত হাদীস মুরসাল করেন না। আর যদি এটা জানা যায় যে, وَعَنْ وَ ثَنْ وَعَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وَإِنَّ كَانَ السُّكُولُط مِنْ اَثْنَاءِ الْاسْنَادِ فَإِنَّ كَانَ السَّاقِكُ إِثْنَيْنِ مُتَوَالِيًّا يُسَمَّى مُعْضَلًا بِفَتْحِ التَّضَادِ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أكُثَرَ مِنْ غَنْبِرِ مَوْضَعٍ وَاحِدٍ يُسَمَّى مُنْقَطِعًا وَعَلَىٰ هٰذَا يَكُونُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا مِنْ غَيْر الْمُتَّصِل وَقَدْ يُكْلَلُق الْمُنْقَطِعُ بِمَعْنَلَى غَبْرِ النُّمُتَّصِلِ مُطْلَقًا شَامِلاً لِجَمِيْعِ الْاقَسْامِ وَبِهُ لَا الْمَعْني يُجْعَلُ مَقْسَمًا وَيُعْرَفُ الْإِنْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِيْ بِمَعْرِفَةِ عَكِم الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِيْ وَالْمَرْوِيِّ عَنْهُ إِمَّا بِعَدَمِ الْمُعَاصَرةِ أَوْ عَدَم الاجتيماع أو الاجازة عننه يحكم علم السَّشَّارِيْسِخ النَّمُّ بَبِيِّسِن لِسَمَوَالِيثِيدِ البَّرُوَاتِ وَ وَفَيَاتِهِمْ وَتَعْيِيْنِ أَوْقَاتِ طَكَيِهِمْ وَارْتِيحَالِهِمْ وَيِهْ ذَا صَارَ عِلْمُ التَّارِيْجِ اصلاً وعُمْدَةً عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ ـ

অনুবাদ: আর যদি সনদের মধ্য হতে দুজন রাবীর পর পর তথা পর্যায়ক্রমে অপসারণ ঘটে, তবে সে शनीमतक भूषान (مُعْضَل) वना रुख़ थातक । (ض) - अत উপর ফাতাহ। আর যদি সনদের বিভিন্ন স্থান হতে একজন বা একাধিক রাবী বাদ পড়ে যায়, তবে সে হাদীসকে মুনকাতি' (مُنْفَطَعُ) বলে। এমতাবস্থায় হাদীসে মুনকাতি' হাদীসে গায়রে মুত্তাসিলের (غَيْر مُتَّصِلُ) একপ্রকার হবে। কোনো কোনো সময় মুনকাতি' সাধারণভাবে গায়রে মুত্তাসিলের [মুত্তাসিল নয় এমন] অর্থেই ব্যবহৃত হয়; যাতে সকল প্রকরণগুলো শামিল হয়, আর এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতি'-এর শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। ইনকিতা ও রাবীর বাদ পড়ার বিষয়টি রাবী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার দ্বারাই পরিচয় পাওয়া যায়। অথবা, এ সাক্ষাৎ না হওয়ার কারণ হলো, তাদের উভয়ের সমসাময়িক যুগের না হওয়া অথবা উভয়ের মধ্যে সমিলিত না হওয়া ও হাদীস বর্ণনার অনুমতি না থাকা। এসব বিষয় রাবীদের জন্ম ও মৃত্যু, হাদীস আহরণের ও বিদেশ ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালের ঐতিাহাসিক তত্ত্ব লাভের দারাই জানার মাধ্যম। এজন্যই ইলমে তারীখ মুহাদ্দিসগণের কাছে মূল ও একটি উত্তম শাস্ত্র।

णाकिक अनुवान : إِنْ كَانَ السَّعُوطُ مِنْ أَنْنَا و الْاِسْتُولُ مِنْ أَنْنَا و الْاسْتَوْرُ مِنْ أَنْنَا و الْاسْتَوْرُ مِنْ أَنْنَا و الْاسْتَوْرُ ورَا لَسْتَوْرُ ورَا لَسْتَوْرُ ورَا لَمْ وَالْمَالِ وَمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَمَالُ وَالْمَالُ وَالْمَالُ وَمَالُ وَالْمَالُ وَالْمُلْوِي وَالْمَالُ وَالْمُلْكِ وَلْمُلْكِ وَلْمُلْكُ وَلِمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلِكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلَالْكُ وَلِمُلْكُولُ وَالْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِلْمُلْكُولُ وَلِلْمُلِلْكُولُ وَلِلْلُولُ وَل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে وَمُورِي وَ وَالْمَانَ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَانِ وَ وَالْمَا মুন্তাসিল নয় এমন শ্রেণীতে পরিণত হয়। আর কখনো কখনো মুনকাতি কথাটি মুন্তাসিল নয় এমন অর্থে ব্যবহার হয়ে সমগ্র শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করে। এ অর্থের ভিত্তিতেই মুনকাতির শ্রেণীবিন্যাস করা যাবে।

ইনকিতা করণ এবং বর্ণনাকারীর অপসারণ হওয়া বিষয়টি বর্ণনাকারী এবং যার নিকট হতে বর্ণনা করা হয় তাদের মধ্যে সাক্ষাৎ না হওয়ার জ্ঞান দ্বারা অবহিত হওয়া যায়। আর সাক্ষাৎ না ঘটার কারণ হলো, সমসমায়িক যুগে এবং সম্মিলিত না হওয়া অথবা হাদীস বর্ণনাকারীর অনুমতি না পাওয়া। আর এসব বিষয় রাবীদের জন্ম তারিখ, মৃত্যু তারিখ এবং জ্ঞান আহরণের ও জ্ঞান অন্বেষণে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সময়কালটির জ্ঞাত হওয়ার দ্বারা জানা যায়। আর জানার মূল মাধ্যম হলো ইতিহাসশাস্ত্রের জ্ঞান।

হাকিম নিশাপুরী বলেছেন— যেখানে সনদ মুত্তাসিল হয় না তা যে কারণেই হোক না কেন তাকেই মুনকাতি' বলে। ভাষাগত দিক দিয়ে এ অর্থই নিকটবর্তী। কেননা, মুনকাতি' মুত্তাসিলের পরিপস্থি। ফিক্হবিদগণের মতে অধিকতর যে অর্থে মুনকাতি' ব্যবহার হয়, তা হলো সনদ হতে শুধু একজন (غَيْرُ صَحَابِيْ) অসাহাবী বর্ণনাকারী অপসারিত হওয়া। আর সনদের মধ্য হতে কখনো একজন রাবী অপসারিত হলেও একে মুনকাতি' বলা হয়।

পূর্ববর্তী হাদীস বিশারদ মনীষীগণ হাদীস বর্ণনাকারী রাবীদের মান নির্ণয়ের জন্য ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জন্য-মৃত্যুর তারিখ, পরিচিত-অপরিচিত নাম-উপনাম, উপাধী, বংশ-পরিচয়, বাসস্থান, শিক্ষাকেন্দ্র তার সমসাময়িক ও পরবর্তী হাদীসের ইমামগণ কর্তৃক তার সম্পর্কে মন্তব্য এবং তার গুণাবলী বা দোষ-ক্রটি বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় রাবীদের এ জীবনেতিহাস বা জীবন-চ্রিতকে 'আসমাউর রিজাল' শাস্ত্র বলা হয়। হাদীস সমালোচক ইমামগণ রাস্লুল্লাহ — এর হাদীসের বিশ্বদ্ধতা ও প্রামাণিকতা উর্দ্ধ তোলার জন্যে যে বিরাট ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন অন্য কোনো জাতি তাদের আল্লাহর কিতাবের বিশ্বদ্ধতা রক্ষার জন্য এর একশতাংশও করতে পারেনি।

কিংবদন্তী মুহাদ্দিস বুখারী শরীফের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) কর্তৃক চার খণ্ডে সংকলিত 'আল-ইসাবাহ' নামক কিতাবে ১৯৯৩৯ জন রাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাঁরই এগার খণ্ডে সংকলিত 'তাহ্যীবৃত ভাহ্যীব' নামক কিতাবে ১২৪৫৫ জন রাবীর বিস্তারিত জীবনী বর্ণিত আছে। তাঁর পূর্বে হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী (র.)-এর ন্যায় বড় বড় মনীষী এর বিষয়ে বহু কিতাব সংকলন করে গেছেন। এমনিভাবে এ শাস্ত্রে ৫,০০০,০০ [পাঁচ লক্ষ] রাবীর জীবনেতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। [তাদবীনে হাদীস] মুসলমানদের এ অমর কীর্তি বিজ্ঞাতীরা, এমনকি অধুনা জ্ঞান-বিজ্ঞানের একচেটিয়া দাবিদার ইউরোপীয়নরা অকপটে স্বীকার করেছে।

প্রাচ্যবিদ ড. মার্গেলিউথ বলেন, "হাদীসের জন্য মুসলমানরা যতো ইচ্ছা গর্ভ করতে পারে; এটা তাদের পক্ষে শোভনীয়।" ড. শ্রেপার [জার্মান] লিখেছেন, "দুনিয়ার বুকে এমন কোনো জাতি অতীতেও ছিল না, বর্তমানেও নেই যে জাতি মুসলমানদের ন্যায় আসমাউর রিজাল শাস্ত্র আবিষ্কার করতে স্বক্ষম হয়েছে। এ শাস্ত্রের সাহায্যে পাঁচলক্ষ মানুষের জীবন-চরিত জানা যায়।" আমাদের পূর্বসুরী মুহাদ্দিস মনীষীগণ সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নিরলস সাধনার মাধ্যমে হাদীসের প্রামাণিকতাকে নিশ্চিত করেছেন। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় বিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে পাশ্চাত্য জাতিসমূহের বৈষয়িক উন্নতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের এক শ্রেণীর বুদ্দিজীবী ইসলামি বিধি-বিধানকে পাশ্চাত্য চিন্তাধারা মুতাবিক ব্যাখ্যা করেছেন। এদেরকে আহলে তাজাদ্দ্দ বা আধুনিকতাবাদী বলা হয়। আর হাদীস শরীফে যেহেতু জীবনের প্রতিটি শাখার সাথে সংশ্লিষ্ট এরূপ বিষয়ের বিস্তারিত দিক নির্দেশনা রয়েছে যেগুলো পাশ্চাত্য চিন্তধারার সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক। এ কারণেই তারা হাদীসের প্রামাণিকতাকে অস্বীকার করেছে। ভারত উপমহাদেশে স্যার সৈয়দ আহমদ, মিসরে তাহা হুসাইন, তুর্কীতে জিয়া গোগ আলফ এ শ্রেণীর পথ প্রদর্শক ছিলেন।

وَمِنْ اَقْسَامِ الْمُنْقَطِعِ ٱلْمُدَلَّسُ بِضَيِّم الْمِعْيِمِ وَفَتْجِ اللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ وَيُقَالُ لِهٰذَا الْفِعْلِ التَّعَدِّلِيْسُ وَلِفَاعِلِهِ مُدَلِّسُ بِكَسِّر اللَّام وصَوْرَتُهُ أَنْ لَا يُسَيِّى الرَّاوِيْ شَيْخَةُ الَّذِي سَمِعَهُ مِنْهُ بَلٌ يَرُويْ عَكَنْ فَوْقَهُ بِلَفْظِ يُوْهِمُ السِّمَاعَ وَلاَ يُقْطَعُ كِذْبًا كَسَسًا يَسقُسُولُ عَسَنْ فُسلَإِن وَقَسَالَ فُسكَنَّ وَالتَّدْلِيسُ فِي اللُّغَةِ كِتْمَانُ عَبْب السِّيلْعَةِ فِي الْبَيْعِ وَقَدْ يُقَالُ إِنَّهُ مُشْتَكُّ مِنَ الدَّلَسِ وَهُوَ إِخْتِلَاطُ الظُّلَامِ وَاشْتِدَادُهُ سُيِّى بِهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْخَفَاءِ قَالَ الشَّيْخُ وَحُكُمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ أَنَّهُ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ قَالَ الشِّمُنِّى التَّدْلِيشُ حَرَامٌ عِنْدَ الْائِمَّةِ رُوٰى عَنْ وَكِيْعِ أَنَّهُ قَالَ لاَ يَحِلُّ تَدْلِيْسُ التَّوْب فَكَيْفَ بِتَدْلِيْسِ الْحَدِيْثِ وَبَالَغَ شُعْبَةً فِی ذَمِّهِ ۔

অনুবাদ: মুনকাতি হাদীসের প্রকারসমূহের মধ্যে একটি হলো, মুদাল্লাস মিম বর্ণে পেশ ও তাশদীদযুক্ত লাম ফাতাহ]। এ কাজটিকে বলা হয় তাদলীস, আর এটার কর্তাকে বলা হয় মুদাল্লিস (১ -এর নিচে যের)। এটার সুরত হলো, রাবী যে শায়খের নিকট হতে হাদীসটি গ্রহণ করেছেন, তাঁর নাম উল্লেখ না করে তাঁর উপরের একজন রাবীর নাম এমন ভাষায় উল্লেখ করা হয়, যা দ্বারা এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছেন কিন্তু নিশ্চিতরূপে عَنْ فَكُن أَوْ قَالَ فُلاَنَّ - प्रियात थात्र ना । रयमन वरल [মুদাল্লাস শব্দটি তাদলীস মাসদার হতে উদ্ভূত]। তাদলীস وَدُلِيْسٍ) -এর আভিধানিক অর্থ হলো– ক্রয়-বিক্রয়ের কেত্রে মালের দোষ-ক্রটি গোপন করা। كتْعَانُ الْعَيْبُ (كَتْعَانُ الْعَيْبُ (كَالْعَانُ الْعَيْبُ (كَا دَلس वावात कि कि वलि विन عن السَّلْعَة) وَلسُ السَّلْعَةِ السَّلْعَةِ السَّلْعَةِ السَّلْعَةِ السَّلْعَةِ السَّلْعَةِ ا হতে নির্গত। যার অর্থ অন্ধকার মিশ্রিত ও প্রগাঢ় হওয়া [বর্ণনাকারী যেহেতু নিজের ঊর্ধ্বতন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেনি, সেহেতু] এতে অম্পষ্টতা আসার কারণে [উক্ত বর্ণনাটিকে মুদাল্লাস (مُدَتَّسُ এবং বর্ণনাকারীকে মুদাল্লিস (مُدَنَّسُ) বলা হয়ে থাকে ।] এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

শায়খ হাফেয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী বলেন, যার এরপ তাদলীসকরণ প্রমাণ হবে, তার নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু হাদীস বর্ণনা দ্বারা যদি তা স্পষ্ট করে দেয়, তবে তা গ্রহণ করা যাবে। হযরত ইমাম শুমুন্নী (র.) বলেন, আইন্মাদের নিকট তাদলীস হারাম। ওকী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তাদলীসে ছাওব' যেহেতু জায়েজ নেই, তাহলে কিভাবে 'তাদলীসে হাদীস' জায়েজ হতে পারে? শো'বা ইবনে হাজ্জাজ এটার তীব্র নিন্দা করেছেন।

শानिक अनुवान : وَمِنْ اَتْسَامِ الْمُنْقَطِعِ الْمُدَلَّسُ : आत स्नकाि रामीत्मत क्षकात्तरम्हत सार्थ अकि रामा सुनाच्चार وَمِنْ اَتْسَامِ الْمُسُدَّدَةِ विमे क्षित का स्वा الْمُسُدَّدَةِ विमे कु स्वत मात्रा हिन وَمُعْنَى اللَّهِمُ الْمُسُدِّدِ اللَّهِمُ الْمُسُدِّدِ اللَّهِمُ الْمُسُدِّدِ اللَّهِمُ الْمُسُدِّدِ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّ

শব্দ দ্বারা وَلَا يُغْطَعُ كِذْبًا যার ফলে এ ধারণা হয় যে, সে উপরের রাবী হতে শুনেছে يُرْمِمُ السِّيمَاعَ وَالتَّذْلِيسُ वर्गना करताहन عَنْ فَكُن وَقَالَ فُكَانَ وَعَالَ فُكانَ (ययन वर्ल كَمَا يَقُولُ مَا الم क्य-विक्र तिक प्रानत في اللُّفَةِ فِي الْبِيُّعُ فِي اللَّهِ عَبْبِ السِّلْعَةِ فِي اللَّهُ عَبْبِ السِّلْعَةِ فِي اللَّهُ عَالَمُ عَبْبِ السِّلْعَةِ فِي اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَبْبِ السِّلْعَةِ فِي اللَّهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ عَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَهُوَ اِخْتِيلَالُ الظَّلَامِ राज नर्ज دُلْس का اَنَّكَ مُشَتَقٌ مِنَ الدَّلَسِ जात कि वलाइन وَقَدْ يُقَالُ ता राज नर्जा وَقَدْ يُقَالُ الظَّلَامِ যার অর্থ হলো– অন্ধকার মিশ্রিত হওয়া ুর্নির্নাটি এবং তা প্রগাঢ় হওয়া سُيِّيَ يِهِ একে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে وَخُكُمْ مَنْ ثَبَتَ عَنَّهُ वाराथ वरलन يُسْتِراكِهِمَا فِي الْخَفَاءِ अम्लष्टिका व उन्तर المِشْتِراكِهِمَا فِي الْخَفَاءِ إلاَّ اذاً صَرَّحَ वात तिक है राख हानीम श्रव التَّذَليْسُ (عَنْهُ एय तावी राख जाननीम कता श्राव التَّذليْسُ التَّدْليْسُ حَرَامٌ उत्पाप अमूती (त.) वरलन والتَّحْذيث التَّحْذيث عَرَامٌ उत्पाप रामित्र वर्णन कता छाड़ा जा न्नष्ट करत राम بالتَّحْذيث ইমামদের নিকট তাদলীস হারাম الْكَرْيَى عَنْ وَكِيْعٍ أَنَّذُ قَالَ হমামদের নিকট তাদলীস হারাম وَيُعْدَ الْكَرْيَاتُ তामनीरम शंवर काराक राज منكَيْفَ بِتَدْلِيسُ العُدَيِثُ कामनीरम शंवर काराक नाय نَكَيْفَ بِتَدْلِيسُ الشَّرْب আর ইমাম শো'বা এর তীব্র নিলা করেছেন।

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: - এর আলোচনা - قَوْلُهُ وَالتَّدُّلبُسُ الخ

-শন্দি ১ وَلْس হালিট وَلْس তাদলীদের আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى التَّدْلِيْسِ لُغَةً অন্ধকার বা অন্ধকার মিশ্রিত হওয়। আর تَدْلِيسُ -এর অর্থ হলো غَيْبِ السَّيِلْعُةِ عَنِ الْمُشْتَرِيُ क्रिकार्त वा अन्नकार्त प्रिकेट হতে পণ্যের দোষ-ক্রটি গোপন করা।

هُوَ اَنْ لَآيَذْكُرُ الرَّاوِيْ شَيْبَخَةَ بَلَ يُرُويْ عَنْ فَوْقِهِ بِلَغْظِ : [जाननीत्मत शांतिजायिक जर्ी] مَعْنَى التَّدْلِيْسِ اِصْطِلاَحًا वर्था९ वर्धनाकांती त्य भाग्नच रूट र्यामीन खत्नाह जांत नाम छत्त्वच ना करत वित्र जेनताकांती वि भाग्नच रूट र्योमीन শায়খের নাম উল্লেখ করে এমন ভাষায় বর্ণনা করা যার ফলে উল্লিখিত শায়খ হতে হাদীস শুনার ধারণা সৃষ্টি হয় এতে নিশ্চিত মিথ্যার ধারণাও করা যায় না ৷

এ ধরনের বর্ণনাকারীকে مُدَلِّسٌ আর হাদীসকে مُدَلِّسٌ বলা হয়।

ড. মাহমূদ তাহ্হানের ভাষায়- إِخْفَاءُ عَيْبِ فِي ٱلْاسْنَادِ وَتَحْسِنَيُنَ لِظَاهِرِهِ

ष्ठमारत्र : مَا اَخْرَجَدَ الْحَاكِمُ بِسَنَدِهِ اللَّي عَلِيَّ بَنِ خَشْرَمَ قَالَ قَالَ كَنَا النُّو عُبِينَةَ عَنِ الزُّهُرِيّ के प्राह्म हिना रक्ता रहा रहा रहा रहा हिना रक्ता हिना रक्ता रहा रहा हिना रक्ता हिना रहा हिना रक्ता हिना रहा है कि स्वाह के स्वाह स्वाह हिना रहा हिना रहा हिना रहा है कि स्वाह स्व থেকে যিনি শুনেছেন তার নামও উল্লেখ করেননি। মূর্ল সনদটি হলো- يُوَيْنُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيْ يَنْ عُبَيْنَة यूर्রी ও তার সাথের দু'জনকে পরিত্যাগ করেছেন।

: [जाननीत्र नांसकत्रतात कात्रव] وَجُهُ تَسْمِيَةِ التَّدُّلِيْسِ

فَكَأَنَّ الْمُدَلِّسُ لِتَغْطِبَتِهِ عَلَى الْوَاتِفِ عَلَى الْحَدِيْثِ اظْلَم آمْرَهُ فَصَارَ الْحَدِيْث مُدَلَّسًا .

মুদাল্লাস হাদীসে রাবী স্বীয় শায়খের নাম গোপন রাখেন যা অন্ধকার সমতৃল্য এ কারণে তাকে تُدُلِّثُ করে নাম করণ করা হয়েছে।

[তাদলীসের প্রকারডেদ] : তাদলীস মোট তিন প্রকার। যেমন-

تَدْلِينُسُ النَّسُويَةِ . ٥ تَدْلِينُسُ الْإِسْنَادِ . ٤ تَدْلِينُسُ الشُّبُوعِ . ٤

चांग्रस्त क्षात তাদলীসের সংজ্ঞা : তাদলীসে গুর্খ-এর সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ও জুমহুরে মুহাদেসীন বলেন, "শায়খ যে নাম বা কুনিয়াত দ্বারা পরিচিত ও বিখ্যাত তা বাদ দিয়ে অন্য অপ্রসিদ্ধ নাম বা কুনিয়তের মাধ্যমে شَيْخ -কে উল্লেখ করা।" যেমন–

فَوْلُ اَبِیْ بَکْرِ بْنِ مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ آبِیْ عَبْدِ النَّلِهِ لَا بُرِیْدُ بِهِ اَبَا بَکْرِ بْنِ اَبِیْ دَاوُدُ السِّجِسْنَانِیْ-

والمستاد والمستاد (المستاد المستاد والمستاد المستاد المستاد

তাদলীসে তাসবিয়ার সংজ্ঞা]: যাতে মুদাল্লিস আপন مَرْوِى عَنْهُ কে বাদ দেয় না এবং দুর্বলতা বা অল্প বয়য়ের কারণে তার উপরের রাবীকে বাদ দেয়। উদ্দেশ্য এই থাকে যে, হাদীসটি যেন দোষমুক্ত থাকে। যেমন بَقْبَةُ بُنُ الْوَلِيْد –এর কিছু বর্ণনা।

ां मांग्रथ पाता এখানে উদ্দেশ্য হাফিয আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী।

يَالتَّحْدِيْثِ : হাদীস বর্ণনা স্পষ্ট করে। অর্থাৎ যদি اَخْبَرَنَا ، اَنْبُانَا ، اَخْبَرَنَا । ইত্যাদি দ্বারা হাদীস বর্ণনা করে।

ভিজরি । ইমাম আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ আবুল আব্বাস তাকীউদ্দীন আশ-শুমুন্নী (র.) [মৃত্যু ৮৭২ হিজরি]। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফ্যে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

ত্ত্রী ইবনে জারাহাল কৃষী। তিনি ১৯৭ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র.) তাঁর হিফযে হাদীস সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। তিনি ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর কথা দ্বারা ফতোয়া দিতেন।

হৈশা'বা ইবনে হাজ্জাজ ইবনে ওয়ারদ। তিনি ১৬০ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হযরত আনাস (রা.) ও হযরত আমর ইবনে মুসলিম (রা.) এ দুজন সাহাবীকে দেখতে পেয়েছেন। এ কারণে তিনি তাবেয়ী পর্যায়ে হলেও জীবনী লেখকগণ তাঁকে তাবে তাবের্যীদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

وَقَدْ إِخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي قَبُولِ رَوايَةِ المُدَلِّسِ فَذَهَبَ فَرِيْتُ مِنْ اَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْ وِالنَّى الَّا الَّتَدْدِليسُ جَنْحُ وَإِنَّا مَنْ عُرِفَ بِهِ لاَ يُقْبَلُ حَدِيْثُهُ مُطْلَقًا وَقِيْلُ يُقْبَلُ وَ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى قَبُولِ تَدْلِيس مَنْ عُرفَ أَنَّهُ لاَ يُدَلِّسُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ كَابِنْ عُسَسْنَةً وَاللَّى رَدِّ مَنْ كَانَ يُدَلِّسُ عَنْ الضَّعَفَاءِ وَغَيْرِهِمْ حَتَّى يَنُصُّ عَلِي سِمَاعِه بِقَوْلِهِ سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَالنَّبَاعِثُ عَلَى التَّهُ دُليْسِ قَدْ يَكُنُونُ لِبَعْضِ النَّاسِ غَرْضُ فَاسِدٌ مِثْلُ إِخْفَاءِ السِّيمَاع مِنَ السُّيخِ لِيصَغِير سِيِّهِ أَوْعَدَم شُهْرَتِهِ وَجَاهِهِ عِنْدَ النَّاسِ وَالَّذِي وَتَعَ مِنْ بَعْضِ الْأَكَابِرِ لَيْسَ لِيمِثْلِ هٰذَا بَلُ مِنْ جِهَةِ وُثُوْقِهِمْ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَاسْتِغْنَاءٍ بشُهْرَةِ الْحَالِ \_

অনুবাদ: তাদলীস বর্ণনাকারীর হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আহলে হাদীস ও ফিক্হবিদদের একটি দলের মতে তাদলীস দৃষণীয়। অতএব, যে ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাদলীস করে তার হাদীস সাধারণভাবেই গ্রহণ করা যাবে না। তাদের কেউ বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য। আর জুমহুরের অভিমত হলো, কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বস্ত লোক ব্যতীত অন্য কারো ব্যাপারে তাদলীস না করায় পরিচিত হয়; কেবল তখনই তার হাদীস গ্রহণীয় হবে। যেমন- ইবনে উয়াইনাহ। আর যারা দ্বা দিফ (ضَعِيْف) এবং দ্বা দিফ নয় (غَیْر ضَعیْف) সব রকমের লোকদের ক্ষেত্রে তাদলীস করেন তাদের হাদীস প্রত্যাখ্যাত হবে। অবশ্য 'আমি শুনেছি' বা 'আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন. বা 'আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে'. ইত্যাদি দ্বারা স্পষ্ট করে দেওয়া হয় তখন তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কতেক লোক তাদের হীন উদ্দেশ্যে তাদলীসকরণে উদ্বন্ধ হয়ে থাকেন। যেমন- স্বীয় শায়খ অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে অথবা জনগণের মধ্যে তার পরিচিতি, নামকাম ও যশ-খ্যাতি না থাকার দরুন নিজে শ্রবণ করার বিষয়টি গোপন করেন। তবে কতেক শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গান হতে যে হাদীস তাদলীসকরণের প্রমাণ বিদ্যমান তারা হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্য করতেন না, বরং তারা হাদীস সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে আস্থাবান ও সন্দেহমুক্ত থাকার ভিত্তিতে করতেন। কোনোরপ নাম কাম ও খ্যাতি লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

আনুওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَّ الْمُكَلِّسِ وَوَايَةِ الْمُكَلِّسِ : মুদাল্লাস হাদীস গ্রহণযোগ্য কিনা এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, নামবে যা নিম্ন্ত্রপ–

ফিক্হশাস্ত্রবিদগণ ও মুহাদ্দিসগণের মতে 'হাদীসে মুদাল্লাস' গ্রহণীয়। জুমহুর ওলামাগণের মতে বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী দ্বারা তাদলীস হলে তা গ্রহণীয় হবে, অর্থাৎ বর্ণনাকারী 'ছিকাহ' বলে পরিচিত থাকলে তার তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য। যেমন— বসরী, সুফিয়ান ছাওরী ও ইমাম ওয়াইনাহ প্রমুখের তাদলীসকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য।

আর যে মুদাল্লিস দ্বা'ঈফ ও গায়রে দ্বা'ঈফ সর্বশ্রেণীর বর্ণনাকারীর ক্ষেত্রে তাদলীস করে থাকেন তার তাদলীসকৃত হাদীস প্রহণযোগ্য হবে না, তবে اَخْبَرُنَ – حَدَّثَنُ صَافِحَةُ عَالَمُ ইত্যাদি বলে স্পষ্ট করে দিলে প্রহণযোগ্য হবে।

মোটকথা, পরিচিত ও খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস ছাড়া সব তাদলীসই পরিত্যাজ্য। যেহেতু তাদের হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার উপর পূর্ণ ধারণা ও বিশ্বাস আছে। হাদীসের বিশুদ্ধতার সম্পর্কে তাদের পরিপূর্ণ জ্ঞান, সম্যক ধারণা থাকায় এবং তারা খ্যাতনামা হওয়ায় তাদের শায়খের নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় না। ইমাম শুমুন্নী (র.) এর সমর্থনে বলেন, খ্যাতনামা মুহাদ্দিসগণের তাদলীস গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শো'বা (র.)-এর খুব নিন্দাবাদ করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন– اَلتَّدْلِيْسُ اَخُو اْلكِذْبِ ইমাম ওকী (র.) বলেন– لاَ يَحِلُّ تَدْلِيْسُ التَّوْبِ فَكَيْفَ تَدْلِيْسُ الْخَدِيْثِ الْعَرِيْثِ وَكَيْفَ الْكُوبِ فَكَيْفَ الْأَلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْاَثِمَةِ – अप्रुत्ती (त.) বলেন– اَلتَّدْلِيْسُ حَرَامٌ عِنْدَ الْاَثِمَةِ

শায়খ হাফিজ আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আলী (র.) বলেন-

مَنْ فَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِبُسُ أَنَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ إِلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيْثِ

قَالَ الشِّمُنِتَىٰ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُوْنَ قَدْ سَمِعَ الْحَدِيْثَ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنَ اليِّقَاتِ وَعَنْ ذُلِكَ الرَّجُلِ فَاسْتُنْغُنِنَى بِذِكْرِهِ عَنْ ذِكْر اَحَدِهِمْ أَوْ ذِكْر جَمِيْعِهِمْ لِتَحَقَّقِهِ بِصِحَةِ الْحَدِيْثِ فِيْهِ كَمَا يَفْعَلُ الْمُرْسِلُ وَإِنْ وَقَعَ فِي إِسْنَادٍ أَوْ مَتَّنِ إِخْيِهَ لَانَّ مِنَ الرُّوَاةِ بِتَقْدِيْم وَتَاخِيْرِ أَوْ زِيَادَةٍ وَنُقْصَانِ أَوْ اِبْدَالِ رَاوِ مَكَانَ رَاوِ أُخَرَ أَوْ مَسْنِ مَكَانَ مَتْنِ أَوْ تَصْحِيْفِ فِيْ اَسْمَاءِ السَّنَدِ أَوْ أَجْزَاءِ الْمَتْنِ أَوْ بِإِخْتِصَارِ أَوْ حَذْنٍ أَوْ مِثْل ذٰلِكَ فَالنَّحَدِيثُ مُتَضْطِرِبُ فَانْ امَّكَنَ الْجَمْعُ فَبِهَا وَالَّا فَالتَّوَقُّفُ وَانْ أَدْرَجَ الرَّاوَى كَلَامَهُ أَوْ كَلَامَ غَيْرِهِ مِنْ صَحَابِيّ أَوْ تَابِيعِيّ مَثَلاً لِغَرْضٍ مِنَ ٱلاَغْرَاضِ كَبَبَانِ اللُّغَةِ اَوْ تَفُسِيْر لِلْمَعْنِي اَوْ تَقْيِيْدٍ لِلْمُطْكِقِ اَوْ نَحْو ذٰلِكَ فَالْحَدِيْثُ مُدْرَجُ \_

অনুবাদ: আল্লামা শুমুনী (র.) বলেন, একদল বিশ্বস্ত রাবী হতে হাদীস শোনার সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত ব্যক্তি হতেও শুনেছেন এ কারণেই যাদের হাদীস শুনেছেন তাদের কোনো একজন বা সকলের নাম উল্লেখ করাকে প্রয়োজন মনে করেননি। কারণ, হাদীসটি শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তাদের নিকট প্রমাণিত ছিল। যেমন– হাদীসে মুরসালের ক্ষেত্রে করা হয়।

আর যদি হাদীসে সনদ বা মতন বর্ণনায় রাবীদের মতান্তর আগ-পর বা কমবেশির কারণে হয় বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী বর্ণনা করা কিংবা এক মতনের স্থলে অপর মতন করা হয়। অথবা সনদের নাম কিংবা মতনের কোনো অংশসমূহে তাসহীফ হয় অথবা সংক্ষেপ হয় বা লুপ্ত হয় কিংবা অনুরূপ অন্য কিছু হয়, তখন সেই হাদীসকে হাদীসে মুদ্বত্বারিব (حَدِيْتُ مُشْطَرِبُ) বলা হয়। [এর হুকুম হলো] কোনো দিক দিয়ে এতে সামঞ্জস্যতা বিধান সম্ভব হলে হাদীসটি গ্রহণীয় হবে। নচেৎ তাওয়াকুফ বা নীরবতা অবলম্বন করতে হবে।

আর যদি রাবী তার নিজের কিংবা কোনো সাহাবী বা তাবেয়ীর উক্তি ইদরাজ [এক বস্তুর মধ্যে অন্য বস্তু ঢুকানো] করেছেন। যেমন— সাহাবী বা তাবেয়ীর কথা বর্ণনায় অথবা কোনো অর্থের বিশ্লেষণ করণে কিংবা মুতলাককে মুকাইয়াদকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা এমনিভাবে কোনো [কথা লিপিবদ্ধভাবে বর্ণনা করে] কিছু তবে সে হাদীসকে মুদরাজ বলা হয়।

में कि खन्तान : قَالُ الشَّمُّنِيُّ مَا عَالَمَ الْمَالِ اللَّهُ الْمُودِيْنُ وَكُو الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُودِيْنُ وَكُو الْمَدِيْنُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِ اللَّهُ الْمُلْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِلِ الْمُلِولُ الْمُلِي الْمُلِي الْمُلِلِ الْمُلِي الْمُلِلِ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْم

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يُسْمُ فَاعِلُ শন্দি الْمُشْطِرِبُ : মুদ্বত্বারিবের আভিধানিক অর্থ ) وَالْمُشْطِرِبُ بُلُغَةً الْمُشْطِرِبُ হলো– اِسْمُ فَاعِدُ وَفَسَادُ نِظَامِهِ অর্থাৎ কোনো বিষয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়া।

মুদ্বত্বারিবের পারিভাষিক অর্থ]: পারিভাষিক পরিচয় হলো– যে হাদীসের সনদে রাবীর পূর্বাপর হওঁরা বা এক রাবীর স্থলে অপর রাবী উল্লেখ হওঁয়া অথবা মতনের মধ্যে কমবেশি, এক মতনের স্থলে অপর মতন সংক্ষেপকরণ বা বিলুপ্তকরণ ইত্যাদি কারণ দেখা, তাকে হাদীসে مُضْطُرِبُ বলে।

اَلْمُضْطَرِبُ هُوَ اللَّذِي بَرْوِيْ عَلَى اَوْجُهِ مُخْتَلِفَةٍ مُتَقَارِبَةٍ -रक्ता त्तरी (त्.) वरलत

ড. মাহমূদ আত-ত্বাহহান বলেন- مَا رُوِيَ عِلَىٰ اَوْجُهُو مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي الْقُوَّةِ

यमन حَدِيْثُ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ أَرَاكَ شِبْتُ قَالَ شَبَّبَتْنِيٌ هُودٌ وَإِخْوَتُهَا -अंक ननतन प्राय श्राय नम तकराव प्रावा के के विकास वितास विकास वितास विकास व

هرب منتل ۱۹۱۸ منتل उनारत و منتل المناسبة على المناسبة ا

: [मूषज्वातिरवत श्रकातराहम] اقشكام السُفُظرب

भूष्युंातिव मूरे थकात : ك مُضْطَرِبُ السَّند ع مُضْطَرِبُ الْمَتَن ع مُضْطَرِبُ الْمَتَن ع مُضْطَرِبُ السَّند

হাদীসে ইয়তিরাব সংঘটিত হওয়া, রাবীর স্মরণশক্তির দুর্বলতা নির্দেশ করে। তাই মুয়তারিব হাদীস পরস্পর মিলানো সম্ভব না হলে তা خَعِيْثُ রূপে পরিগণিত হবে।

এর সীগাহ। শান্দিক অর্থ হলো وَاسْمُ مَفْعُول শব্দটি مُدْرَجَ : (মুদরাজের আভিধানিক অর্থ হলো –প্রবেশ করানো।

মুদরাজের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো, যে হাদীসের সনদ বা মতনে অতিরিজ্ কোনো কথা প্রবেশ করানো।

ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহান বলেন مَا غُيِّرَ سِبَالُ اِسْنَادِهِ اَوْ أُدْخِلَ فِى مَثْنِهِ مَا لَبْسَ مِنْهُ بِلاَ فَصْلِ -आर्श्न আত্-ত্বাহান বলেন উদাহরণ : حَدِيْثُ عَانِشَةَ فِى بَدْ ِ الْوَخْيِ كَانَ النَّبِيُ عَلَى التَّعَنَّثُ فِى غَارِ حِرَاء وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّبَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ : উদাহরণ الْعَدَدِ : অংশতি যুহরীর মুদরাজ।

: [मुनतार्जत প্রকারডেদ] أَفْسَامُ الْمُدْرَج

মুদরাজ দুই প্রকার- ১. أُدِسْنَادِ عَلَى مُدْرَجُ الْمُتَوْنِ

فَصْلُ تَنبِيْهُ وَهٰذَا الْمَبْحَثُ يَنْجُرُ إلى رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ وَنَقْلِه بِالْمَعْنَى وَفِيْهِ إِخْتِلَانُ فَالْأَكْثَرُونَ عَلَىٰ أَنَّهُ جَائِزٌ مِتَنْ هُوَ عَالِمٌ يِالْعَرَبِيَةِ وَمَاهِرٌ فِي أَسَالِيْبِ الْكَلَام وَعَادِنُ سِخَوَاصٌ التَّوَرَاكِيبُ وَمَ فَهُ وُمَاتِ الْخِطَابِ لِنَالَّا يُخْبِطَى بِزيادَةٍ وَنُقْصَانِ وَقِيْلَ جَائِزُ فِي مُفْرَدَاتِ الْاَلْفَاظِ دُوْنَ الْمُرَكَّبَاتِ وَقِيْلَ جَائِزٌ لِمَنْ اِسْتَحْضَر اَلْفَاظَهُ حَتِّى يَتَمَكَّنَ مِنَ التَّصَرُّنِ فِيْهِ وَقِيْسِلَ جَائِزُ لِمَنْ يَحْفَظُ مَسَعانِيَ الْحَدِيْثِ وَنَسِنَى اَلْفَاظَهَا لِلضَّرُورَةِ فِئي تَحْصِيْلِ الْآحْكَامِ وَامَّا مَنِ اسْتَحْضَرِ الْاَلْفَاظَ فَلَا يَجُنُوزُ لَهُ لِعَدَم الشُّرُورَةِ وَهٰذَا الْخِلاَفُ فِي الْجَوَازِ وَعَدَمِهِ أَمَّنَا أَوْلُويَّةُ رِوَايَةِ اللَّافْظِ مِنْ غَيْر تَصَرُّفٍ فِيْهَا فَمُتَّفَى عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ ﷺ "نَضَّرَ اللُّهُ إِمْرَأُ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَادَّاهَا كَمَا سَمعَ الْحَدِيْتُ" وَالنَّفْلُ بِالْمَعْنُى وَاقِعَ فِي الْكُنُبِ السِّسَيَّةِ وَغَيْرِهَا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: জ্ঞাতব্য – আমাদের উপরোল্লিখিত আলোচনা হতে মর্মগতরূপে হাদীস বর্ণনায় [রিওয়ায়াত বিল-মা'নায়] আলোচনা সৃষ্টি হয়।

মুহাদ্দিসগণের নিকট এ ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মত হলো, অর্থগত বর্ণনা শুধু ঐ সমস্ত লোকের জন্য জায়েজ, যারা আরবি ভাষা এবং বাক্য বিন্যাসের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে পুরোপুরি অভিজ্ঞ। আর তারতীবের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অবহিত এবং ভাষণের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত আছেন। [কেননা বর্ণনাকারীর মধ্যে যদি উল্লিখিত গুণাবলি না থাকে, তাহলে] যাতে বর্ণনাকারী হাদীসের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কমবেশি করার ভ্রান্তিতে পতিত না হন।

আবার কেউ কেউ বলেন, অর্থগত রেওয়ায়েত একক **শ**क्त्रमृत्र जात्युज, त्योशिक शक्त्रमृत्र जात्युज नय । আবার কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ যার বর্ণনাকারীর মূলশব্দ স্মরণ আছে, যাতে সে চাহিদা অনুসারে শব্দ ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, শরিয়তের বিধান লাভ করার প্রয়োজনে তার পক্ষে মর্মগত হাদীস বর্ণনা করা বৈধ যার হাদীসের মর্ম শ্বরণ রয়েছে কিন্তু ভাষা শ্বরণ নেই। আর যার ভাষা শ্বরণ রয়েছে তার পক্ষে মর্মগতভাবে হাদীস বর্ণনা করা বৈধ নয়। কেননা, এখানে মর্মগতভাবে বর্ণনার কোনো প্রয়োজনই নেই। এই মতপার্থক্য হলো বৈধ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে। তবে উত্তম হলো হাদীসে কোনোরূপ পরিবর্তন না করে তার বর্ণিত ভাষাকে হুবহু বর্ণনা করা- আর এটাই সর্বসমত মত। কেননা, রাস্বুল্লাহ = বলেছেন- "আল্লাহ সে লোকের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল উদ্ভাসিত করবেন, [চির-সবুজ চির-তাজা করে রাখবেন] যে আমার কথা শুনে তা শৃতিপটে সংরক্ষিত রাখবে এবং যেরূপ শুনেছে অনুরূপভাবে তা বর্ণনা করবে।" বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসগ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে অর্থগত বর্ণনা বিপুল পরিমাণে বিদ্যমান

يَنْجَرُّ اللَّى رِوَايَةِ छिल्लिश्व बात्नाठनाि وَهُذَا الْمَبْعَثُ छिल्लिश्व चिंद्राहित فَصْلَ : भितिष्ठ क्षाविष्ठ चिंद्राहित وَنَيْدِهُ وَاللَّهُ عَنْى اللَّهُ عَنْى اللَّهُ عَنْى اللَّهُ عَنْى اللَّهُ عَنْى اللَّهُ عَنْى إلَى مِوَايَةِ وَالْمَعْنَى وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ وَا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের হুবহু শব্দ ও বাক্যানুযায়ী বর্ণনা না করে তার ভাবার্থ বর্ণনা করা জায়েজ কিনা? এ ব্যাপারে ওলামাদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–

- ১. ইমাম চতুষ্টয়সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, এরূপ বর্ণনা করা জায়েজ। তবে শর্ত হলো-
- ক. বর্ণনাকারীদেরকে হাদীসের শব্দাবলি, ভাব এবং তার যথাযথ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।
- খ. হাদীসের ব্যাকরণগত দিকসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু জানতে হবে।
- ع. विष नय । किनना, ताम्न्द्वार وَوَايَدٌ بِالْسَعَنْى वात रामित्मत जावार्थ
   عَمُوامِعُ الْكُلِم क्रिका कता रिल بَوَامِعُ الْكُلِم الْكُلِم क्रिका कता रिल بَوَامِعُ الْكُلِم क्रिका क्रिका कता रिल بَوَامِعُ الْكُلِم क्रिका क्
- ৩. কেউ বলেন যে, وَايَةٌ بِالْمَعَنَى বিধ। তাঁদের দলিল হলো মহানবী 🚐 -এর বাণী-
  - إِذَا لَمْ تُحِلُّوا حَرَامًا وَلَمْ تُحَرَّمُوا حَلَالًا وَاصَبْتُمُ الْمَعْنَى فَلاَ بَأْسَ
- 8. কুরআন মাজীদের আয়াতসমূহ মু'জিয, তাই يُقْلُ الْقُرْأِن بِالْمَعْنَى আবধ। কিন্তু হাদীসের শন্ধাবলি মু'জিয নয়, তাই এটা বৈধ।
- ে مَا يَرُوايَةُ بِالْمَعْنَى अख्य ، وَوَايَةُ بِالْمَعْنَى तिध नर् । وَعْيِبَةٌ مَأْتُورَةٌ . ﴿
- ৭. কাষী আয়ায় বলেন
   رَوَانَدُ يُالْمَعْنَى বৈধ নয়। কেননা, এতে করে অজ্ঞ লোকেরা হাদীস বর্ণনায় য়থেষ্ট সুয়োগ পেয়ে
   यাবে এবং এর ফলে হাদীসের বিকৃতি ঘটতে পারে।
- ৮. কারো মতে, যে ব্যক্তির হাদীসের মূলশব্দ মুখস্থ আছে ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েজ, যাতে করে তিনি প্রয়োজনের সময় মূলশব্দ ব্যবহার করতে পারেন।
- ৯. কারো মতে, শরিয়তের হুকুম বাস্তবায়নের জন্য যার শুদ্ধ অর্থ মুখস্থ আছে তার জন্য জায়েজ আর যার মূলশব্দ হিফজ আছে তার জন্য জায়েজ নয়।

وَالْعَنْعَنَةَ رُوايَةُ الْحَدِيْثِ بِلَفْظِ عَنْ فُلاَنِ عَنْ ثُلاَنِ وَالنَّمُ عَنْ عَنْ خَدِيْثُ رُوى بِطُرِيْقِ الْعَنْعَنَةِ وَيُشْتَرَكُ فِي الْعَنْعَنَةِ الْمُعَاصَرَةُ عِنْدَ مُسْلِمِ وَاللِّقَاءُ عِنْدَ الْبُخَارِيّ وَالْآخْذُ عِنْدَ قَوْمِ الْخَرِيْنَ وَمُسْلِمَ رَدَّ عَلَى الْفَرِيْقَيْنِ اَشَكَّ الرَّدِّ وَبَالَغَ فِيبُهِ وَعَنْعَنَةُ الْمُدَلِّسِ غَيْرُ مَقْبُولٍ وَكُلُّ حَدِيْثِ مَرْفُوْعِ سَنَدُهُ مُتَّصِلٌ فَهُوَ مُسْنَدُ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُورُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ وَبَعْضَهُم يُسَمِّى كُلُّ مُتَّصِيلٍ مُسْنَدًا وَإِنْ كَانَ مَوْقُوفًا أَوْ مَقْطُوعًا وَبَعْضُهُمْ يُسَمِّي الْـمَـرْفُـوْعَ مُـسْـنَـدًا وَإِنْ كَـانَ مُـرْسَـلًا اَوْ مُعْضَلًا أَوْمُنْقَطِعًا \_

অনুবাদ: অমুকের নিকট হতে অমুকের নিকট হতে এরপ শব্দ ব্যবহার করে যে হাদীস (عَنْ فُلَانِ عَنْ فُلَانِ) বর্ণনা করা হয়, তাকে 'আন'আনা (عَنْعَنَدُ) বলা হয়। আর মু'আন'আন (مُعَنْعَنَّنَ) ঐ হাদীসকে বলে যা 'আন'আনার পদ্ধতিতে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আর 'আন'আনা পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনার জন্য ইমাম মুসলিম (র.)-এর নিকট সমসাময়িক হওয়া প্রয়োজন। অথচ ইমাম বুখারী (র.)-এর নিকট শুধু সমসাময়িক হলেই চলবে না, তার সাথে রাবীর সাক্ষাৎ প্রয়োজন। আর অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে গ্রহণ করা (اَخْذُ) শর্ত। ইমাম মুসলিম (র.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে তাঁদের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। মুদাল্লিসের 'আন'আনা গ্রহণযোগ্য নয়। মুসনাদ (ﷺ) – যে মারফ্' হাদীসের সনদ সম্পূর্ণ মুত্তাসিল সে হাদীসকে হাদীসে মুসনাদ বলা হয়। মুসনাদের এ সংজ্ঞাই প্রসিদ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য। আর কারো কারো নিকট প্রত্যেক মুত্তাসিল হাদীসই মুসনাদ, যদিও তা মাওকৃফ অথবা মাকতৃ'। আবার কেউ কেউ মারফৃ'কে মুসনাদ নাম রেখেছেন, যদিও তা মুরসাল, মু'দ্বাল, অথবা মুনকাতি' হোকনা কেন।

بِلَنْظِ عَنْ فُلَانٍ عَنْ الْمَعْمَنَةُ وَالْمَعْمَنَةُ الْحَدِيْثِ ضَامِرِيْقِ वानि प्र वर्णना कता وَالْمُعَنَّعُمُ الْمُعْمَنَةُ وَي بِطَرِيْقِ वानि वर्णना कता وَالْمُعَنَّعُمُ اللّهِ وَالْمُعَنَّعُمُ اللّهِ عَنْ اللّهِ وَالْمُعَنَّعُمُ اللّهِ وَالْمُعْمَنِةُ وَلَى الْمُعْمَنَةُ وَلَى الْمُعْمَنَةُ وَلَى الْمُعْمَنَةُ وَلَى الْمُعْمَنِةُ وَلَى الْمُعْمَنَةُ وَلَى الْمُعْمَنِةُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَعْمَلِةً وَلَا مُعْمَنِةً وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَلُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَلُكُمُ اللّهُ وَالْمُعْمِلُكُمُ اللّهُ وَالْمُعْمَلُكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُكُمُ وَالْمُعْمَالِكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَلُكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَلِكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُكُمُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُكُمُ وَالْمُعْمَالُكُمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَاللّمُ وَالْ

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর পরিচয়- حَدِيثُ مُعَنْعَنْ

اَسْم কাকোনার আভিধানিক অর্থ : (শব্দি పَعْنَاتَ مَعْنَى الْعُنْعَانَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

: [जानजानाद्र পत्रिजिक नरे ] مَعْنَى الْعَنْعَنَة اصْطَلَاحًا

- २. আल्लामा जामुल २क (मरुलवी (त्र.) तलनन عَنْ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ مَا رُوِى عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ عَامَاً عَلَيْهِ الْعَالَمَ عَنْ عَنْ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَالَى اللهِ عَنْ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَنَةُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَانُ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَانُ عَنْ عَنْ طَرِيْقِ الْعَنْعَانُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ

উদাহরণ: যেমন ইমাম বুখারী (র.) বলেন-

حَدَّثَنَا مَكِّىُ ابْنُ إِبْرَاهِبْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ آبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ وَهُوَ إِبْنُ الْآكَوَعِ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَقُلُ عَلَى مَا لَمْ آقُلُ فَلْيَتَبَوَّا مَعْعَذَهُ مِنَ النَّادِ \_

रामीत्मत एकुम : غَنْ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদীসে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা–

- ১. ইমাম মুসলিম (র.)-এর মতে, সমকালীন রাবীদের বর্ণিত کَعَنْعَنْ হাদীস الْمُتَصِلُ ।
  তবে তিনি মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য রাবীদের সমসাময়িক যুগের হওয়াকে শর্তারোপ করেছেন।
- ৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিসের মতে, মু'আন'আন হাদীস গ্রহণ করার জন্য 👪 শর্ত।
- ৪. জুমহুর মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের মতে, ছিকাহ রাবীর گُوْسَلُ হাদীস গ্রাহ্য। কিন্তু گُرْسَلُ (মুরসিল) ও মুদাল্লিস রাবীর মু'আন'আন হাদীস গ্রাহ্য নয়।

: قَوْلُهُ فَهُوَ مُسْنَدُ

শদের শাদিক অর্থ হলো– উঁচু করা বা উন্নত বিষয়। مُعْنَى الْمُسْنَدُ (মুসনাদের আভিধানিক অর্থ) مُعْنَى الْمُسْنَدِ لُغَةً [মুসনাদের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো–

كُلُّ حَدِيْثٍ مَرْفُرُعِ سَنَدُا مُتَصِّلُ فَهُوَ مُسْنَدُ \_

অর্থাৎ যে মারফু' হাদীসের সনদ মুত্তাসিল, তাকে মুসনাদ বলা হয়

কারো মতে, প্রত্যেক মুক্তাসিল সনদযুক্ত হাদীসই مَرْفُون চাই তা مَوْفُون হোক বা مَعْطُرَء হোক।

আরেক দলের মতে, প্রত্যেক মারফ্ ' হাদীসই مُرْسَلُ চাই তা مُرْسَلُ হোক বা مُخْطَعُ হোক কিংবা مُنْفَطِعُ তবে প্রথম সংজ্ঞাটিই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উদাহরণ: ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) বলেন,

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِى شَبْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةً بِّنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْبَانُ عَنْ أُسَامَةَ بِيْ زَيْدٍ عَنْ عُشْمَانَ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَانِشَةَ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهُ وَمَلَاتِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى مَبَامِنِ الصُّفُوَّ ِ ـ فَصْلُ وَمِنْ اقَسْامِ الْحَدِيْثِ اَلشَّاذُ وَى اللَّغَةِ وَالْمُنْكُرُ وَالْمُعَلَّلُ وَالشَّاذُ فِى اللَّغَةِ مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى مَنْ تَفَرَّدَ مِنَ الْجَمَاعَةِ وَخَرَجَ مِنْهَا وَفِى الْإَصْطِلَاحِ مَا رُوى مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الشِّقَاتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُواتُهُ ثِقَةً فَهُو الشِّعْدَةِ وَوَدُ وَإِنْ كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِبْحُ مَرْدُودٌ وَلَا كَانَ ثِقَةً فَسَبِيْلُهُ التَّرْجِبْحُ مِنْ التَّرْجِبْحُ الْمَرْجِبْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمِّى الْخَرْجِيْحَاتِ فَالرَّاجِحُ يُسَمِّى مَحْفُوظًا وَالْمَرْجَوْحُ شَاذًا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: হাদীসের শ্রেণীসমূহের মধ্যে শায়, মুনকার ও মু'আল্লাল (فَاذَ ، مُنْكُرْ ، كُنْكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانْكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانْكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانْكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانْكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانَّكُرْ ، كَانْكُونُ وَالْمُحَالِّ وَالْمُحَالِّ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِيَّ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُحَالِقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِلِهُ وَالْمُعُلِّقُلُونُ وَالْمُعُلِّقُ وَالْمُعُلِّعُ وَالْمُعُل

الشَّاذُ وَالْمُنْكُرُ وَالْمُعَلَلُ السَّرَدُورُ مِنَ الْجَمَاعَةِ السَّمَادُ وَالْمُعَلَلُ عَلَى اللَّعَةِ शिला وَالشَّاذُ فِي اللَّعَةِ शायत शाक्षिक जर्थ राला क्रां وَالْمُعَلَلُ शायत शाक्षिक जर्थ राला क्रां وَالْمُعَلَلُ शायत शाक्षिक जर्थ राला क्रां हें وَمَنَ الْجَمَاعَةِ जात शिक्ष्त राय शाह وَفِي الْإَصْطِلَاحِ शायत शाह्म وَالشَّاذُ فِي اللَّعَةَ وَعَرَجَ مِنْهَا शायत शाह्म राय शाहम राय

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قَوْلُهُ وَ الشَّاذُّ الخ

অর্থাৎ জামাত النُخُرُوْجُ عَنِ الْجَمَاعَةِ শােষের আভিধানিক অর্থ : أَلشَّاذُ : শােষের আভিধানিক অর্থ হলা مَعْنَى الشَّاذُ عنو الْجَمَاعَةِ আছিং। الشَّاذُ : অর্থাৎ জামাত

مَا رَوَا الْمَغَبُولُ مُخَالِفُ لِمَنْ هُوَ أَوْلَى -শাবের পারিভাষিক অর্থা: পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الشَّاذَ اِصْطِلاَحًا অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তার চেয়ে উত্তম ব্যক্তির বর্ণনার বিপরীত যা বর্ণনা করেন, তাই শায়। আর অত্র গ্রন্থকারের মতে, যে হাদীসটি বিশ্বস্ত কোনো বর্ণনাকারীর বর্ণনার পরিপন্থি হয়, সে হাদীসকে শায় বলা হয়। যদি সে হাদীসের রাবী বিশ্বস্ত না হয়, তাহলে তা মারদ্দ বা পরিত্যাজ্য হবে। আর বিশ্বস্ত হলে মুখস্থশক্তি, হিফজ, সংখ্যাধিক্য ও অন্যান্য সূত্রের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে। যে হাদীসটি প্রাধান্য লাভ করবে তাকে মাহফুয বলা হয়। আর যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাকে শায় নামে আখ্যায়িত করা হয়।

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – a

وَالْمَنْكُرُ حَدِيْتُ رَوَاهُ ضَعِبْكُ مُخَالِثُ لِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمُقَابِلُهُ الْمَعْرُوفُ فَالْمُنْكُرُ وَالْمَعْرُوفُ كِلَا رَاوِيْهِمَا ضَعِيْكُ وَاحَدُهُمَا اَضْعَفُ مِنَ الْأُخَرِ وَفِى الشَّسَاذِ وَالْمَدْحُ فُلُوظِ قَدِيٌّ أَحَدُهُمَا اَقَوٰى مِنَ الْاٰخُرِ وَالشَّاذُ وَالْمُنْكُرُ مَرْجُوْحَانِ وَالْمَحْفُوْظُ وَالْمَعْرُوْفُ رَاجِحَانِ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوْا فِي الشَّاذِ وَالْمُنْكُرِ قَيْدَ الْمُخَالَفَةِ لِرَاوِ أُخَرَ قَوِيًّا كَانَ اَوْضَعِيْفًا وَقَالُوا اَلشَّاذُ مَسا رَواهُ الشِّفَةُ وَتَفَرَّدَ بِهِ وَلَا يُوْجَدُ لَهُ اَصْلُ مُوَافِقُ وَمُعَاضِدٌ لَهُ وَهٰذَا صَادِقٌ عَلَى فَرْدِ ثِقَةٍ صَحِبْجٍ وَبَعْضُهُمْ لَمْ يَعْتَبِدُوْا الثِّقَةَ وَلَا الْمُخَالَفَةَ وَكَذٰلِكَ الْمُنْكُرُ لَمْ يَخُصُّوهُ بِالصُّوْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَسَمُّوا حَدِيْثَ الْمَطْعُونِ بِفِسْقِ أَوْ فَرْطِ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةٍ غَلَطٍ مُنْكَرًا وَهٰذِهِ إِصْطِلَاحَاتُ لَا مَشَاحَةً فِيْهَا \_

অনুবাদ: আর 💥 [মুনকার], যে হাদীসটি কোনো দুর্বল রাবী বর্ণনা করেন এবং তা সে রাবীর বর্ণিত হাদীসের পরিপন্থি হয় যার বর্ণনাকারী তার তুলনায় খুবই দুর্বল। মুনকারের বিপরীত হলো মারফ্'। মুনকার ও মারফ্' উভয়ের রাবীই দুর্বল হয়, কিন্তু একজন অপরজনের তুলনায় অধিক দুর্বল হয়। আর শায ও মাহফুয হাদীসের রাবীদ্বয় একজন অপরজনের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়। সুতরাং শায ও মুনকার হাদীস কম প্রাধান্যশীল। আর মাহফূয ও মারফূ' হাদীসদ্বয় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত হয়। কতেক মুহাদীস শায ও মুনকারের ক্ষেত্রে অপর কোনো দুর্বল বা শক্তিশালী রাবীর পরিপন্থি হওয়ার শর্ত আরোপ করেন না : তারা বলেন, সে হাদীসকেই শায বলা হয় যার রাবী বিশ্বস্ত একক হয় এবং এর অনুকূলে বা প্রতিকূলে মূলত কোনো হাদীস পাওয়া যায় না। আর এ সংজ্ঞা অনুযায়ী বিরোধিতা ছাড়াই শুধু একজন 🗯 [বিশ্বস্ত] রাবীর একক ছহীহ বর্ণনাকেও 🛍 বলা হবে। আর কোনো কোনো মুহাদ্দিস ছিকাহ এবং বিরোধিতার বিষয় গণনা করেননি। অনুরূপভাবে মুনকারের উল্লিখিত অবস্থায় বিবেচনা করা হয় না। আর যে হাদীসটির রাবী ফাসিকীর দোষে অথবা অধিকতর অমনোযোগিতা ও ভুলভ্রান্তির দোষে দুষ্ট হয়, তারা একেই মুনকার হাদীস নামে আখ্যায়িত করেন। আর এটাই মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায়, এতে কোনো দোষ বা ঝগডা নেই।

مُخَالِفٌ मूनकात राना अमन रानि رَوَاهُ صَعِيْفٌ रा पूर्वन तावी वर्गना करताहन وَالْمُسْكُرُ مَرِيْتُ : मानिक अनुवान : وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُرُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسُكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسُكُونُ وَالْمُسُكُونُ وَالْمُسُلِكُ وَالْمُسُلِكُ وَالْمُسُلِكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسُلِكُ وَالْمُسُلِكُ وَالْمُسُلِكُونُ وَالْمُسْكُونُ وَالْمُسُلِكُ و

ضائی فرد و الله الله الله الله و الله الله و الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এই प्रालाहना: قُولُهُ وَ الْمُنْكُرُ الْمُ

َ عَنْكُر الْكُنْكُر الْكُنْكُر [মুনকারের আডিধানিক অর্থ] - اِسْمُ مَغْفَوُل শব্দট الْكُنْكُر الْكُنْ অপরিচিত।

: [मूनकात्त्रत्र शातिषायिक पर्थ] مَعْنَى ٱلمُنْكُر إِصْطلاَحًا

- ك. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন إِنْ خَالَفَ رِوَايَـةَ الثِّقَاتِ فَمُنْكُرُّ पिन ছিকাহ রাবীর বিপরীত বর্ণনা হয় তবে তাকে مُنْكُرُ বলে।
- २. وَالْمُنْكَرُ حَدِيْثُ رَوَاهُ ضَعِيْفُ مُخَالِفٌ لِمَنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ अत मरण, مُقَدَّمَهُ الشَّيْخِ গড়বড় মনে হয়।
- هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الضَّعِيْفُ مُخَالِفًا لِمَا رَوَاهُ الثِّيقَةُ ,कारता भरठ,
- ৪. আর কারো মতে.

إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَعْبُولُ إَوْ كَانَ غَافِلاً أَوْ نَاسِبًا كَشِيْرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيْثُ مُنْكَرُ مُنْكَرُ مَا وَهُ الْمَعْبُولُ إَوْ كَانَ غَافِلاً أَوْ نَاسِبًا كَشِيْرَ الْوَهْمِ فَالْحَدِيثُ مُنْكَرُ مَا وَايَةِ إَبِى زُكَيْرٍ يَحْيُى بْنُ مُحْمَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوهَ عَنْ : अमारता أَبِيْهِ عَنْ عَانِشَة مَرْفُوعًا كُلُوا البَلْعَ بِالتَّهَرِ فَإِنَّ آبُنَ أَدْمَ إِذَا آكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ -قَالَ النَّسَائِيُّ هُذَا حَدْيثُ مُنْكَرُ تَغَرَّدَ بِهِ ابْدُورُ كَيْرٍ .

উল্লেখ্য যে, হাদীসে মুনকারের বিপরীত হলো মা'রফ অর্থাৎ কোনো عَعْيْفُ রাবীর হাদীস অপর কোনো مَعْيْفُ রাবীর হাদীসের বিরোধী হলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্বা'ঈফ রাবীর হাদীসকে বলে مُنْكُرْ আর অপেক্ষাকৃত কম مَعْرُونُ عَنْفُونُ রাবীর হাদীসকে বলে مُعْرُونُ مَعْدُونً , ফলে مَعْرُونُ مَعْدُونً হাদীস مَعْرُونُ مَنْفُونًا مَعْدُونًا وَاللَّهُ مَعْدُونًا مَعْدُونًا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلّ

وَالْمُعَلَّلُ بِفَتْحِ اللَّامِ اِسْنَاذُ فِيْهِ عِلَلُّ وَاسْبَابٌ غَامِضَةٌ خُهُنِّةٌ قَادِحَةٌ فِي الصِّحَّة يَتَنَبَّهُ لَهَا الْحَذَّاقُ الْمَهَرَةُ مِنْ اهَل هُذَا السُّسانِ كَارْسَالِ فِي الْمَوْصُولِ وَ وَقْفٍ فِي الْمَرْفُوعِ وَنَحْوِ ذَٰلِكَ وَقَدْ يَقْتَصِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّلِ بِكُسْرِ اللَّلَامِ عَنْ إِفَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى دَعْوَاهُ كَالصَّيْرَفِيُّ فِي نَقْدِ الديننار والدرهم \_

অনুবাদ: মু'আল্লাল (مُعَلَّلُ) শব্দে লাম (الله عليه الله على الله عليه الله على ا ফাতাহ। মু'আল্লাল হলো সে হাদীস যার সনদের মধ্যে বিশুদ্ধতা বিনষ্টকারী এমন কোনো গোপন ও সৃক্ষ্ম কারণ বা দুর্বলতা থাকে, যা হাদীস বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় বলে গণ্য হবে। সে সমস্ত কারণ শুধু এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মুহাদ্দিসগণই জানতে পারেন। যেমন- মাওসূলকে মুরসাল করা, মারফু'কে মাওকৃফ করা ইত্যাদি। মু'আল্লিল শব্দে লাম (ل) -এ কাসরা সর্বদা নিজের দাবির পক্ষে দলিল উপস্থাপনে অপারগই থাকে। যেমন- দীনার ও দিরহাম পরীক্ষা- নিরীক্ষাকারী নিজের দাবি প্রমাণের দলিল উপস্থাপন করতে পারে না।

عِلَلَ अ्याद्याल भत्न مع والسُّنادُ نِبْهِ यात मरा إسْنَادُ نِبْهِ प्रांकिक अनुवान । لام अवाद्याल भत्न والسُّعَلُّلُ بِفَتْح اللَّامِ : भाक्कि अनुवान कात्ना कातन تَادِحَةُ فِي الصّحَةِ عَلَى الصّحَةِ وَاسْبَابُ غَامِضَةٌ خُفِنْيَّةُ कात्ना कातन وَاسْبَابُ غَامِضَةٌ خُفِنْيَّةُ এ বিষয়ের يَتَنَبُّهُ لَهَا النَّان যেসব কারণ অবহিত আছেন أَيْمَانُ الْمَهَرَءُ ভধু অভিজ্ঞ ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবগ स्टाम्निशंग وَ وَقَنْ نِي الْمَرْفُوعِ क्रा माउक्क कता كَارْسَالِ فِي الْمَوْصُولِ प्रमन साउक्क कता كَارْسَالِ فِي الْمَوْصُولِ بكَسْر اللَّام क्या कथराना وَنَحْير ذَٰلِكَ अात कथराना وَفَدْ بَعْتَكِسِرُ عِبَارَةُ الْمُعَلِّل এরপ অন্যান্য লামের নিচে যের দিয়ে عَلَىٰ دَعْمُوا وَ তখন অর্থ হবে প্রমাণ পেশে অক্ষম ব্যক্তি عَلَىٰ دَعْمُ الْعُجُدِ তার দাবির উপরে যে তার দীনার ও দিরহামের বিষয়ে দাবি পেশ فِي نَقْدِ الدِّيْنَار وَالدَّرْهَمِ পরীক্ষাকারী كَالصَّبْرَفِيّ করতে অক্ষম।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: अत्र जालाहना- قَوْلُهُ وَالْمُعَلَّلُ المَّ

। একবচন إِسْمُ مَغْعُول থেকে تَغْعِيْل शक्तातन مُعَلَّلُ : [মু'আল্লালের আভিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمُعَلَّل كُفَةً न्यांतर्त राष्ट्र التَّعْلِيْل मूलवर्ष (اع العَلْ عُلَّاثِيْ जाल्यांतर्त مُضَاعَفُ كُلَّاثِيْ अम्ववर्ष (اع العَلْ عُلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ عَلْ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِي

১. সমস্যাগ্রস্ত ২. রুগু ৩. ইল্লতযুক্ত ইত্যাদি।

: [मू'आल्लात शाति अविक अर्थ] مَعْنَى الْمُعَلَّلِ إصْطِلاَحًا

১. উস্লে হাদীসের পরিভাষায় مُعَلَّلٌ এমন হাদীসকে বলা হয়, যার মধ্যে صُحِيَّے হাদীসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান থাকে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে এমন কিছু সৃষ্ণ ক্রটি রয়ে যায়, যা কেবলমাত্র অভিজ্ঞ লোকজনই উদ্ঘাটন করতে পারেন।

إِنْ كَانَ سِبَبُ التَّطْعَنِ فِي الرَّاوِيْ هُوَ الْوَهْمُ فَحَدِيْثُهُ يُسَمِّى الْمُعَلَّلُ -र. कड कड कि वालन

 ७. ७. जामीव मालिश वत्लन الْمُعَالِّمُ عَلَى عِلَّةٍ قَادِحَةٍ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرُ سَلاَمة منها حَدِيْثُ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الشُّورِيِّ عَنْ عَمْرِه بنْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبتِي ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ : ভদাহরণ

অত্র সনদে يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ রাবী يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ এর উপর ধারণা করেছেন যে, يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ দারা উদ্দেশ্য হলো ররেছে। عِلَّةُ ٱلْغَلَط আত كَبُدُ اللَّه بْنُ دَيْنَار

وَإِذَا رَوْى رَاوِ حَدِيْثًا وَ رَوْى رَاوِ أُخَرُ حَدِيثًا مُوَافِقًا لَهُ يُسَمِّى لهذا الْحَدِيثَ مُتَابِعًا بِيصِينَعَةِ إِسْمِ الْفَاعِل وَهٰذَا مَعْنَى مَا يَقُولُ الْمُحَدِّثُونَ تَابَعَهُ فُلَأَنَّ وَكَثِيْرًا مَا يَقُولُ الْبُخَارِيُّ فِيقَ صَحِبْحِهِ وَيَـثُولُونَ وَلَهُ مُتَابِعَاتُ وَالْمُتَابِعَةُ يُوْجِبُ التَّقُوبِةَ وَالتَّسَايِسْدَ وَلاَ يَسْلُزَمُ أَنْ يَسَكُونَ السُّعَسَابِعَ مُسَاوِيًا فِي الْمُرْتَبَةِ لِلْأَصْلِ وَإِنْ كَانَ دُونَهُ يَصْلُحُ لِلْمُتَابِعَةِ وَالْمُتَابِعَةُ قَدْ يَكُونُ فِي نَعْفِس التَّرَاوِي وَقَعَدْ يَسكُنُونُ فِي شَيْدِخِ فَنُوقَعَهُ وَالْاَوَّلُ اَتُمُّ وَاَكُمْ لَل مِنَ الثَّانِي لِآنَّ الْوَهْنَ فِي أُوُّكِ الْإِسْنَادِ ٱكْفَرُ وَآغْلُبُ وَالْمُتَابِعُ إِنْ وَافْقَ الْاصْلَ فِي اللَّفْظِ وَالْمَعْنِي يُقَالُ مِثْلُهُ وَإِنَّ وَافَقَ فِي الْمَعْنَىٰ دُوْنَ اللَّفْظِ يُقَالُ نَحْوَهُ \_ অনুবাদ: যদি কোনো একজন রাবী একটি হাদীস বর্ণনা করলেন এবং অপর একজন রাবীও অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করলেন, তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রিথম রাবীর হাদীসের] মুতাবি' (ഫুর্ট্রে) বলা হয়ে থাকে। [مُتَابِعُ ইসমে ফায়িল] মুহাদ্দিসগণ غُلاَنُ [অমুকের অনুগামী] বলে থাকেন। তাঁর এটা দ্বারা এ অর্থই বুঝানো হয়। ইমাম বুখারী (র.) সহীহ বুখারীতে বহু স্থানেই এরূপ বলেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলে এটা প্রকাশ করেন। এর অর্থ এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা আবশ্যক করে। তবে এটা জরুরি নয় যে, মুতাবি মর্যাদায় मृत्नत সমকক হবে। यनि भर्यामाय निव्नभारनत् इय, তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি রাখবে। মুতাবিয়াত কখনও স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, কখনও তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, দুর্বলতা প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় হয়ে থাকে। মুতাবি' যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ের মধ্যে মূলের মতো হয়, তখন তাকে 🕰 (মিছলাহ) বলা হয়। যদি ভধু অর্থের অনুরূপ হয় শব্দের অনুরূপ না হয়, তখন তাকে 🞉 [নাহবাহু] বলে।

نِى कतना, पूर्वलाण لِأَنَّ الْرَخْرَ कराना, पूर्वलाण وَالْمَتَابِعُ إِنْ وَافَقَ الْاَصْلُ करा खथमि किजीयि वरा وَالْمَتَابِعُ إِنْ وَافَقَ الْاَصْلُ करा खथम कराय अधिक राय थाति وَالْمُتَابِعُ إِنْ وَافَقَ الْاَصْلُ अथम मनामत मरिश वरिक राय थाति وَالْمُتَابِعُ إِنْ وَافَقَ الْاَصْلُ वरिक स्ता अधिक राय धाति कराय हो के के विकास कराय وَإِنْ وَافَقَ الْاَصْلُ क्ष्म अध्या अधिक कराय وَالْمَعْنُي वर्षा कराय وَانْ وَافَقَ الْمُعْنُى عَلَمُ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْنُى करात वराय وَى الْمَعْنُى الْمُعْنُى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْنُى اللَّهُ عَلَى الْمَعْنُى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- تَوْلُهُ وَإِذَا رَوْي رَاوِ الخ

وَاسْمُ فَاعِلٍ वसिं ग्राणिक वर्थ হলো– إِسْمُ فَاعِلٍ वसिं ग्राणिक वर्थ : (মুতাবি'-এর আভিধানিক অর্থ হলো– الْمُتَابِعُ لُغَةً ) أَنْمُوافِقُ वा অনুযায়ী, অনুসায়ী।

يَعْنَى الْمُتَابِعِ إَصْطِلاَحًا [মুতাবি'-এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো- ড. মাহমূদ আত্-ত্বাহহানের মতে, مُوَ أَنْ يُشَارِكَ الرَّاوِيْ غَيْرَهُ فَيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ

وَإِذَا رَوْى رَاوٍ حَدِيْشًا وَ رَوْى رَاوٍ أَخَرُ حَدِيْشًا مُوَافِقًا لَهُ سُيِّى لِهٰذَا الْحَدِيْثُ مُعَابِعًا ١٩٥٥- مُقَدَّمَةُ الشَّبْعِ

مَا رَوَاهُ الشَّافِيعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ وِيْنَادٍ عَنِ ابْنِ عُمَّمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ عَظَّ قَالَ النَّسْهُرُ وَسُنَعَ : काारता وَعَشُرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَى تَرَوُا الْهِلَالَ وَلاَ تُغَظِّرُوا حَتَى تَرَوُهُ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِثَدَة ثَلَاثِيْنَ ـ

فَمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيْقِ عَاصِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إَبِيْهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَصَّا مِثَابِعْ قَاصِرْ आत عُمَرَ بِلَفْظِ "فَكَيِّلُواْ كُلَاثِيْنَ" .

বলে এটা প্রকাশ করেন, এর অর্থও এটাই। মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবিয়াত শক্তি এবং সহায়তা বর্ধিত করে। তবে মুতাবি' মর্যাদায় মূলের সমকক্ষ হওয়া জরুরি নয়, নিম্নমানেরও হয়। তবুও মুতাবিয়াতের শক্তি থাকবে। মুতাবিয়াত কখনো স্বয়ং রাবীর মধ্যে হয়, আর কখনো তার উপরস্থ শায়খের মধ্যে হয়। প্রথমটি দ্বিতীয়টি হতে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। কেননা, প্রথম সনদে অধিকাংশ সময় দুর্বলতা হয়ে থাকে। মুতাবি' হাদীসের জন্য শর্ত উভয় হাদীসের রাবী একই ব্যক্তি হবেন।

- ك. यिन भून वर्गनाकातीत क्षरत مُتَابِعَتْ تَامْ रा क्रिं عَتَابِعَتْ مَا 'भूर्ग जनुप्रता' वना रा ا
- ২. আর যদি রাবীর উপরে শায়খ অথবা শায়খের উপরে হয়, তাহলে একে مُتَابِعَتْ تَاصِرٌ বলা হয়।
  প্রকাশ থাকে যে, যদি مُتَابِعٌ مَابِعُ مَا مَعَابِعُ বলে। যেমন— رَوْى বলে। যেমন— رَوْى অর্ক্ড তদনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর শব্দের দিক হতে ভিন্ন থাকলেও অর্থের দিক হতে যদি উভয়টি অভিন্ন হয়, তবে তাকে رَوْى বলে। যেমন– رَوْى ক্রমেন وَعُلُمُ ثُلُانً مِعْلَمُ فُلُانً

وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ اَنْ يَّكُونَ الْحَدِيْثَانِ مِنْ صَحَابِيَّ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ صَحَابِيَّيْنِ مَنْ صَحَابِيَّيْنِ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَا مِنْ صَحَابِيَّيْنِ مَنَ يَعَالُ لَهُ شَاهِدُ وَيَشَهُدُ بِهِ مَدِيْثُ أَيْنَ فُكُنْ وَيَعْلُ لَهُ شَوَاهِدُ وَيَشْهَدُ بِهِ حَدِيْثُ فَكَنِ وَيَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابَعَةَ عَدِيثُ فَكَنْ وَيَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الْمُتَابِعَةَ فِي اللَّفْظِ وَالشَّاهِدَ فِي الْمُعْنَى وَيَعْضُهُمْ يَخُصُّونَ الشَّاهِدَ فِي الْمَعْنَى وَيَعْفُهُمْ يَخُصُّونَ الشَّاهِدَ فِي الْمُعْنَى مَنْ صَحَابِيتِي وَاحِدٍ اَوْمِينُ وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدَ وَالْمُعْنَى وَقَدْ يُطْلَقُ الشَّاهِدُ وَالْمُعَنَى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِسَى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِسَى وَاحِدٍ وَالْاَمْرُ فِي ذَٰلِكَ بَيِسَى وَتَعَبَّمُ وَالشَّاهِدَ مَعْرِفَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِد يُسَمِّى الْاعْتِبَارُ .

فَ صَلُّ وَاصَلُ اتَسْسَامِ الْحَدِيْثِ ثَلَثُةً صَعِيثُ وَحَسَنُ وَضَعِيثُ فَالصَّحِيْحُ اعْلَى مَرْتَبَةً وَالصَّعِيْفُ آدننى وَالْحَسَنُ مُتَوسِّكً وَسَائِرُ الْآقْسَامِ النَّتِيْ ذُكِرَتْ دَاخِكَةٌ فِي هٰذِهِ القَّلْفَةِ فَالصَّحِيثُحُ مَا يَغْبُتُ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامَّ الضَّبِط غَيْرِ مُعَلَّلِ وَلاَ شَاذٍّ فَإِنْ كَانَتُ هٰذِهِ الصِّفَاتُ عَلَىٰ وَجْدِ الْكَمَالِ وَالنَّدَمَامِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِذَاتِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَـوْعُ تُصَوْرِ وَ وُجِدَ مَا يَجُبُرُ ذَٰلِكَ الْقُصُورَ مِنْ كَفْرَةِ النَّطُرُقِ فَهُوَ الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهِ وَانْ لَمْ يُوْجَدُ فَهُوَ الْحَسَن لِذَاتِهِ وَمَا فَقَدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ المُعْتَبَرَةُ فِي الصَّحِيْجِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا فَهُوَ الضَّعِيْفُ ـ অনুবাদ : خَالِمَا الْمِعَةِ الْمُعَةِ الْمُعَاقِ الْمُعِلِي الْمُعَاقِ الْمُعِلِي الْمُعَاقِ الْمُع

পরিচ্ছেদ: মূলত হাদীস তিন প্রকার- ১. সহীহ, ২. হাসান ও ৩. দ্বা'ঈফ। মানের দিক দিয়ে সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ এবং দ্বা'ঈফ হচ্ছে সর্বনিম্ন, আর হাসান হচ্ছে মধ্যম মানের। উপরে হাদীসের যতগুলো প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সবই এ তিন শ্রেণীর অন্তর্গত। সে হাদীসকে সহীহ বলা হয় যার রাবী আদিল [মুত্তাকী -পরহেজগার] ও তাম্মুয্যবৃত [পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষণকারী] হয় এবং মু'আল্লাল ও শায হয় না। এ বিশেষণসমূহ পূর্ণমাত্রায় পাওয়া গেলে তাকে সহীহ লি-যাতিহী বলা হয়। আর যদি তার মধ্যে কোনোরপ দোষক্রটি থাকে এবং তা বহুসূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন সে দোষক্রটিও ক্ষতিপুরণ হয়, তবে এ হাদীসকে সহীহ লি-গায়রিহী বলা হয়। আর যদি এ দোষক্রটিও ক্ষতিপূরণ করার কোনো কিছু না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে হাসান লি-যাতিহী (সহজাত উত্তম) বলা হয়। আর হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যেসব শর্তারোপ হয়. সে শর্তাবলি যদি কোনো হাদীসে পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিকভাবে না পাওয়া যায়, তবে সে হাদীসকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলা হয়।

أَنَّ يُكُونَ الْحَدِيْشَانِ مِنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ अत सूजितिग्राप्तत जना भर्ज राला وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابَعَةِ: भांकिक अनुवान উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে হবে كِثَالُ لَهُ شَاهِدٌ হবে عَامِيَ مَالُ لَهُ شَاهِدٌ وَالْ عَالَ مِنْ صَمَابِيكِيْنِ শार्टम वनार عُمَا يُغَالُ प्राप्त वना रा عَمَا يُعَالُ عَالِهُ مَنْ خَدَيْثُ أَبَى هُرَيْرَةَ रामि वना रा كَمَا يُغَالُ वात् इताग्रता (ता.)-এत टामीप चाता এत प्राक्षा पाग्र وَبَعْضُهُمْ يَخُصُنُونَ इरग्ररह شَاهِدٌ वव वा श्र وَيَشْهَدُ بِهِ حَيْنِكُ فَكَلِنٍ ; لَهُ شَاهِدٌ ववा रह وَيَعْلُ لَهُ شَواهِدُ وَالشَّامِدُ अषात क्ष्यू সংখ্যক সাহাবী মুতাবিয়াতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন بِالْمُواَفَقَةِ نِي اللَّفظِ أوْ مِينْ কার শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট করেন يَوا مَنْ صَحَابِيٍّ وَاحِدٍ আর শাহিদকে অর্থের জন্য নির্দিষ্ট শাহিদ ও صُحَابِيَّتِيْنِ وَالْمُتَابِعُ بِمَسْعَنَى وَاحِدٍ কিংবা দুজন সাহাবী থেকে হোক وَقَدْ يُطْلَقُ শাহিদ ও মুতাবি'কে একই সাথে وُتَعَبُّتُ আর এ বিষয়ে কারণ সুস্পষ্ট وُتَعَبُّعُ আর তালাশ করা وَالْأَمْرُ فِي ذٰلِكَ بَيِّسُ يُسْمَنَّى الْإِعْتِبَارُ প্রবং তার সনদসমূহ يِسْمَعْ وَقَةِ الْمُتَابِعِ وَالشَّاهِدِ এবং তার সনদসমূহ وَاسَانِيْدَهَا صَعِيْعٌ وَحَسَنَ وَضَعِيْفٌ وهَا ते छा छा छा हिन قامَا وَاصَلُ أَفَسُام الْعَدِيْثُ ثَلَاثَةٌ अतिए فَصَلَ ال وَالْحَسَنُ সহীহ হাসান ও দ্বা'ঈফ وَالصَّعِيْفُ اَدْنَى সহীহ হচ্ছে সর্বোচ্চ মর্যাদার وَالصَّعِيْثُ اَ دَاخِلَةً فِيْ هٰذِهِ ত্রান হাঙ্গে মধ্যম মানের وَسَائِرُ ٱلْأَفْسَامِ الَّقِيْ ذَكِرَتُ আর হাসান হঙ্গে মধ্যম মানের مُقَرَسِّطُ गायमक و अरे विन अकारतत अखर्क فَالصَّحِيْثُ अठिव प्रशेर राला مَا يَقْبُتُ या मागुख रायाह إِنَقُلِ مَذْلِ تَامّ الصَّبُط إ عَلَىٰ क शक्राता यि शाक فَإِنْ كَانَتُ هٰفِذ الصِّفَاتُ अतिপूर्ण प्रश्तक्षणकाती वर्णना वाता عَلَى مُعَلَّلِ وَلاَ شَاذً আর যদি তাতে থাকে সহীহ লিযাতিহী বলবে وَجُو الْكَمَالِ وَالْتَكَامِ अतिপূর্ণভাবে وَازْ كَانَ فِيْهِ الْكَمَالِ وَالتَّمَامِ যার দ্বারা এ দোষগুলো ক্ষতিপূরণ كَوْعُ فُصُورٌ কোনো প্রকারের দোষক্রটি وَوْجِدُ এবং এমন কিছু পাওয়া যায় كَوْعُ فَصُورٍ े बात यि وَإِنْ لَمْ يُتُوجَدُ वशा वह प्रनापत वर्गना وَهُو الصَّحِيْحُ لِغَيْرِهِ वशा वह प्रनापत वर्गना مِنْ كَفْرَوَ الطُّرُقِ अश क्षिठिशृत्तात किছू পाওয়ा ना याग्न وَمَا فَقَدَ نِيْد الشُّرَائِطُ जार्ल একে হাসান नियाि की वल فُهُوَ الْعُسَنُ لِذَاتِهِ आत ये प्रत गर्छ हातित्य আয় الشَّعِيْثُ পূর্ণ মাত্রায় বা আংশিক کُلُّا اوْ بَعْطًا তাহলে তাকে দ্বা'ঈফ হাদীস বলে।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُتَابِعَةِ الخ

শব্দ اَلَــَّهَادَةُ শব্দ اَلَـَّهَادَةُ মাসদার হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হলো– সাক্ষ্য প্রদানকারী। যেহেতু এটা অপর হাদীসের সাক্ষ্য দেয় এবং তাকে শক্তিশালী করে।

-[गादित्मत भातिजायिक वर्ष] : भातिजायिक भतिहा रत्ना مَعْنَى الشَّاهِد إصْطلاحًا

هُوَ الْحَدِّيثُ الَّذِي يُشَارِكُ فِبْهِ رُوَاتُهُ رُوَاتُهُ رُوَاتُهُ رُوَاتُهُ رُوَاتُهُ رُوَاتُهُ رُوَاتُه مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةُ الْفَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِبْنَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : अनारता (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَفِيْهِ فَإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثِكَرِّيْنَ ـ

مَا رَوَاهُ النَّسَانِيُّ مِنْ رِوايَةً مُتَحَدَّدُ بْنِ خُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَفِيهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ –जब रानीरम गारिन राला مَا رَوَاهُ النَّابِيِّ عَلَى وَالنَّامِ وَالنَّامِ مَا الْعَدَّةُ ثَلَاثَهُ فِي وَايَةً مُتَحَدِّدُ بْنِ خُنَيْنٍ عَنْ ابْنِ عَبَّامٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى وَالنَّامِ مَا الْعَدَّةُ ثَلَاثُهُ فِي وَايَةً مُتَحَدِّدُ الْعَلَى الْعَلَ

উল্লেখ্য যে, کَابِعْ হাদীসের ক্ষেত্রে শর্ত হলো উভয় হাদীস একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে। আর যদি একই সাহাবী হতে বর্ণিত না হয়, তবে একটি অপরটির জন্য عَامِدٌ হিসাবে পরিগণিত হবে। কিছুসংখ্যক বলেন, উভয় হাদীস ভাষাগত দিক দিয়ে এক হলে বলবে عَامِدٌ عَامِدٌ و مُتَابِعٌ আর অর্থগত দিক দিয়ে একইরপ হলে বলবে عَامِدٌ و مُتَابِعٌ الله عَامِدُ و مُتَابِعٌ الله عَامِدُ عَامِدٌ و مُتَابِعٌ আর قَالْمَة وَاللهُ عَامِدُ و مُتَابِعٌ اللهُ عَامِدُ و مُتَابِعُ و مُتَابِعُ اللهُ عَامِدُ و مُتَابِعُ اللهُ عَامِدُ و مُتَابِعُ وَالْمُعُمِي وَالْمُعُوالِعُ مُتَابِعُ وَالْمُعُوالِعُ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُولِ وَالْمُعُ

এর ব্যাখ্যা : যে হাদীসের সনদ মুত্তাসিল হবে, প্রত্যেক স্তরের বর্ণনাকারীগণ সর্বোতভাবে বিশ্বস্ত (غَادِلٌ) ও পূর্ণমাত্রায় ধারণশক্তি সম্পন্ন (عَادُ التَّامُ وَ وَ التَّامُ التَامُ التَّامُ الْمُعْمِلُولُ التَّامُ التَّامُ

ইমাম নববী (র.) লেখেছেন, যে হাদীসের সনদ নির্ভরযোগ্য ও সঠিকরূপে সংরক্ষণকারী বর্ণনাকারীদের সংযোজন পরম্পর পূর্ণ ও যাতে বিরল ও ক্রটিযুক্ত রাবী একজনও নেই, তা-ই হাদীসে সহীহ। (اَلْمُتَدَّمَةُ عَلَى الْمُسْلِمِ)

আর উপরিউক্ত সকল গুণ বর্তমান থাকার পর রাবীদের স্মরণশক্তি যদি কিছুটা দুর্বল প্রমাণিত হয়, তবে সে হাদীসের পারিভাষিক নাম 'হাদীসে হাসান'।

ইমাম নববী (র.) বলেন, যে হাদীসের উৎস সর্বজন জ্ঞাত ও যার রাবীগণ সু-প্রখ্যাত, তা-ই 'হাদীসে হাসান'। উল্লেখ্য যে, 'সহীহ' হাদীস চার ভাগে বিভক্ত। যথা–১. صَحِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. صَحِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. صَحِيْتُحُ لِذَاتِهِ ٥. مَسَنُّ لِغَيْرِهِ ١٤٠٠ حَسَنُّ لِغَيْرِهِ

#### বিন্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

ক. بناتِه -এর পরিচিতি :

- لَمْ عَبْرُ الْوَاحِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقُلِ عَدْلٍ تَامِّ الطَّبْطِ غَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَاذٍ وَلا شَادٍ عَدْلٍ تَامِّ الطَّبْطِ عَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَادٍ مَا المَّتَصِلُ سَنَدُهُ بِنَقُلِ عَدْلٍ تَامِ الطَّبْطِ غَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَادٍ مَا المَّامِدِ الْمُتَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقُلِ عَدْلٍ تَامِ الطَّبْطِ عَبْرُ مُعَلَّلٍ وَلا شَادٍ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَدْل عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَدْل اللهِ اللهِ عَدْل اللهِ عَدْل اللهِ عَدْل اللهِ اللهِ اللهِ عَدْل اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدْل اللهِ اللهِ
- ع. शास्क रेवत्न शाकात वामकालानी (त.) वरलन- إِنَّ مُعَلِّلُ وَلاَ شَاؤٌ -वर्णन शिक्षात वामकालानी (त.) वरलन- إِنَّ مُعَلِّلُ وَلاَ شَاؤٌ -वर्णन शिक्षात वामकालानी (त.)
- ৩. কেউ কেউ বলেন, যে হাদীসের মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি শর্ত পাওঁয়া যাবে, তাকে مَرْبُكُ لِذَاتِهُ হাদীস বলা হবে। শর্তগুলো হচ্ছে—
  ক. হাদীসটি মুত্তাসিল সনদে বর্ণিত হবে। খ. ন্যায়পরায়ণ রাবী বর্ণনা করবে। গ. পূর্ণ সংরক্ষণশীল রাবী কর্তৃক বর্ণিত হবে।
  ঘ. হাদীসটি মুত্তাল্লাল হবে না। ৬. হাদীসটি শাযও হবে না।

حَدَّثَنَا الْحُمَبِّدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْبَى بْنُ سَعِبْدِنِ الْاَنْصَارِيُّ قَالَ اَخْبَرَنِى مُحَقَّدُ : জনাহরণ بْنُ يَحْبَلِى التَّبْعِيُّ اَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصٍ الْكَبِرِيُّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتَ رُسُولَ اللّهِ ﷺ يَقُولُ إِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الغ -

অত্র হাদীসটি মুক্তাসিল সনদে বর্ণিত হয়েছে এবং এর বর্ণনাকারীগণ ন্যায়পরায়ণ এবং পূর্ণ সংরক্ষণকারী।

- খ. مَجِبُحُ لِغَيْره এর পরিচিতি :
- ১. উস্লুল হাদীসের পরিভাষায়, এমন খবরে ওয়াহিদকে صَحِيْتُ لِغَيْرِهِ বলে, যার মধ্যে صَحِيْتُ لِنَاتِهِ -এর সব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে, তবে এতে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় এবং তা বহুসূত্রে বর্ণনার ফলে দূরীভূত হয়ে যায়।
- ২. মুফতী আমীমূল ইহসান (র.) বলেন-

هُو خَبَسُ الْوَاحِدِ الْمُتَكَّصِلُ سَنَدُهُ بِنَقْلِ عَدْلِ تَسَامٌ الشَّبْطِ غَيْسِ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ فَإِنْ تَعَدَّدَتْ طُسُرَقُهُ فَهُوَ الصَّحِيْمُ لغَدْه -

حَدَّثَنَا اَبُوْكُرَيْبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ سُلَبْعَان عَنْ مُحَكَّدِ بْنِ عَمْرِهِ عَنْ اَبِيْ سَلَّمَةَ عَنْ اَبِيْ مُرَيْرَةَ: अनावत्रव: وَكَا اَبُوكُرُونُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী মুহাম্মদ ইবনে আমর একজন ন্যায়পরায়ণ রাবী হওয়া সত্ত্বেও তার স্মৃতিশক্তি কিছুটা কম ছিল।

- গ. الْعَسَنُ لذَاته এর পরিচিতি :
- گرَ الْحَدِیْثُ النَّویْ لَا یُوْجَدُ فِیْدِ کُلُّ شَرَائِطَ لِلْحَدِیْثِ الصَّحِیْجِ अर्ग्न रानीरात अति वारा वारा ना क्ष्री ता राग ना रामी ता रामी त
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে হাদীসের মধ্যে সহীহ হাদীসের বৈশিষ্ট্য কম থাকে এবং তা দূর করার কোনো পদ্ধতি থাকে না, তাকে حَسَنُ لِذَاتِهِ হাদীস বলা হয়।
  উদাহরণ:
  - عَنْ سَغْبَانَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بِنِ عَقِبْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مِنْتَاحُ الصَّلَاة الطُّهُورُ. الصَّلَاة الطُّهُورُ.

এ হাদীসটিতে সহীহ হাদীসের যাবতীয় শর্তাবলি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও একজন বর্ণনাকারীর স্বরণশক্তিতে কিছুটা দুর্বলতা আছে।

- 8. الْحَسَنُ لِغَيْرِهِ अत পরিচিতি :
- كُدُ الْحَدِيْثُ الطَّمِيْفُ الَّذِي رُوِى مُخْتَلِفًا فَبَكُونُ مُوَافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ . ﴿ مَوْافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ . ﴿ مَوْافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ مَوْافِ مَا الْحَدِيثُ الطَّعْمِيْفُ الَّذِي رُوىَ مُخْتَلِفًا فَبَكُونُ مُوَافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ ـ . ﴿ مَوْافِقًا لِدَلِيْلِ الشَّرِيْعَةِ لَا مَا الْحَدِيثُ لِغَيْرِهِ مَا الْحَدِيثُ لِعَلَيْدِهِ مِنْ الْفَرْدِيْ وَمَا الْحَدِيثُ الضَّافِيةُ لَا السَّرِيْعَةِ لَا السَّرِيْعَةُ لَا السَّرِيْعِيْدِ السَّلِيْعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّلِيْعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّلِيْعِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعَلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيِّ السَّعِلِيْدِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِ السَلِيْدِي السَّعِلِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِلِيْدِي السَّعِلِيْدِ السَّعِلِيْدِي السَّعِلِيِّ السَلِيْدِي السَلِيْدِي السَّعِلِي السَّعِيْدِ السَائِلِي السَّ
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, যে খবরে ওয়াহিদ-এর মধ্যে কবুল এবং রদ উভয় দিকই সমপর্যায়ের হয়, আর উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়ার ফলে কবুলের দিক অ্থাধিকার লাভ করে, তাকে مَسَنُ لِغَيْرِهُ হাদীস বলা হয়।

শক্তিশালী হয়েছে এবং বর্জনের স্তর থেকে গ্রহণযোগ্যতার স্তরে উন্নীত হয়েছে।

وَالضَّعِيْفُ إِنْ تَعَدَّدَ طُرُقُهُ وَانْجَبَرَ ضُعْفُهُ يُسَمِّى حَسَنًا لِغَيْرِهِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اَنَّهُ يَجُوْرُ اَنْ يَكُونَ جَمِيْعُ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِى الصَّحِيْعِ نَاقِصًا فِى الْحَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِيْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ الْخَسَنِ لٰكِنَّ التَّحْقِيْقَ اَنَّ النُّقْصَانَ الَّذِي اعْنُهِرَ فِى الْحَسَنِ إِنَّمَا هُوَ بِخِفَّةِ الصَّبْطِ وَبَاقِى الصِّفَاتِ بِحَالِها ـ অনুবাদ: আর দ্বাস্টিফ হাদীস যদি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয় এবং এর দুর্বলতা দূরীভূত হয়ে যায় তবে এই হাদীসকে হাদীসে হাসান লিগাইরিহী (حَسَنُ لِغَيْرِهِ) বলা হয়। অতএব, বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় হাদীস সহীহ হওয়ার জন্য যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি যা সহীর ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়েছে হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে তা নাকিস বা অপূর্ণ। কিন্তু গভীর নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণ দ্বারা প্রমাণ হয় যে, হাসান হাদীসের ক্ষেত্রে যে দোষক্রটির কথা গণ্য হয় তা হলো রাবীর স্মরণশক্তির স্ক্পতা। আর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যাবলি পুরা মাত্রায়ই বহাল থাকে।

माक्कि अनुवान : وَانْجَبَرَ صُعْفُهُ وَانْجَبَرَ صُعْفُهُ وَانْجَبَرَ صُعْفُهُ إِنْ تَعَدَّدُ الْرَفْعُ الْحَالِمَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- تَوْلُهُ وَ الصَّعِيْفُ إِنْ تَعَدَّدَ الخ

وَكُلُّ مَا عَنْ رُبَّهَ الْحَسَنِ قَصِر فَهُوَ الضَّعِيْفُ -वालन البقوني स्भाम المقوني रिभाम

مَا اَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيْقِ حَكِيْمِ الْآثْرَمِ عَلَى آبِيْ تَمِيْمَةَ الْهُجَيْمِيْ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى آبَيْ مَنْ الْهُجَيْمِيْ عَنْ آبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اَنْ لَكُوبَهُ الْهُجَيْمِيْ عَنْ آبِيْ هُرَادَةً فَى دُبُرِهَا آوْ كَاهِنَا فَقَدْ كَفَرَبِهَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. ثُمَّ وَضَعَفَ الْبُخَارِيُّ هَٰذَا الْحَدِيْتُ مِنْ قِبَل إِسْنَادِهِ \_ قِبَل إِسْنَادِهِ \_

والعدالة ملكة نبي الشُّخْصِ تَحْمِلُهُ عَلَى مُلازَمَةِ التَّقَوٰى وَالْمُروَةِ وَالْمُسَرادُ بِالتَّقُوٰى إِجْتِنَابُ الْاَعْمَالِ السَّيِّنَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالْفِسْقِ وَالْبِدْعَةِ وَفِي الْإِجْتِنَابِ عَن الصَّغِيْرَةِ خِلَانٌ وَالْمُخْتَارُ عَدَمُ إِشْتِرَاطِهِ لِخُرُوجِهِ عَنِ الطَّافَةِ إِلَّا الْإِصْرَارُ عَلَيْهَا لِكُونِهِ كَبِيْرَةً وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوَّةِ التَّنَزُّهُ عَنْ بَعْضِ الْخَسَائِسِ وَالنَّفَائِصِ الَّتِيْ هِيَ خِلانُ مُقْتَضَى الْهِمَّةِ وَالْمُرَّةِ مِثْلُ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ الدَّنِيْئَةِ كَأَلَاكُلِ وَالشُّرْبِ فِي السُّوقِ وَالْبُولِ فِي الطُّرِيْقِ وَامْشَالُ ذٰلِكَ وَيَسْبَغِنَى اَنْ يُسْلَمَ اَنَّ عَدْلَ الرِّوَايَةِ اَعَمُّ مِنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ فَإِنَّ عَدْلَ الشُّهَادَةِ مَخْصُوصٌ بِالْحُرِّ وَعَدْلُ الرِّوَايَةِ يَشْتَعِلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ وَالْمَرَادُ بِالضَّبْطِ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَثْبِيتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَالِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ إِسْتِحْضَارِهِ وَهُ وَ قِسْمَانِ ضَبْطُ الصَّدْدِ وَضَبْطُ الكِتَابِ فَضَبْطُ الصَّدْرِ بِحِفْظِ الْعَلْبِ وَ وَعْسِهِ وَضَعْبِطُ الْكِتَابِ بِصِيَانَتِهِ عِنْدَهُ إِلَى وَقْتِ الْاَدَاءِ. অনুবাদ: আদালাত হলো ব্যক্তির এমন একটি শক্তি বা গুণ যা মানুষকে আল্লাহভীতি ও সৌজন্যবোধে অভ্যস্ত করে। আল্লাহভীতি বা তাকওয়ার অর্থ এই যে, মন্দর্কর্ম বা শিরক, ফিসক [অপকর্ম] ও বিদআত হতে মুক্ত থাকা। তবে সগীরা গুনাহ হতে বিরত থাকার বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। গ্রহণীয় মত হলো, এক্ষেত্রে সগীরা গুনাহ পরিহার করা শর্ত নয়। কেননা, এটা মানুষের ক্ষমতা বহির্ভূত কাজ। অবশ্য বারবার তথা পর্যায়ক্রমে সগীরা গুনাহ করতে থাকলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয় الصَّرَارُ كَبِيْرَا كَبِيْرَا لَكِيْبَرَا الْصَغِيْرَا كَبِيْرَا لَا الْصَغِيْرَا وَالْمَارُا وَالْصَغِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارُ وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَيَعْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَالْمَارِيْرِيْرَا وَيْرَا وَيْرَا

আর সৌজন্যবোধ (کُرُوْتُ) দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, এমন কিছু হীন ও নিকৃষ্ট আচরণ হতে নিজকে মুক্ত রাখা যা সাহসিকতা ও মনুষ্যত্ব বিরোধী। যেমন কিছু নিকৃষ্ট ও নিচু বৈধ বস্তু উদাহরণত বাজারে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে, হাদীস রেওয়ায়েতের আদালাত ও শাহাদাতের আদালাতের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হাদীস বর্ণনার আদালাত, শাহাদাতের [সাক্ষ্য] আদালাত হতে সাধারণ। কারণ, আদলে শাহাদাত মুক্ত ও স্বাধীন হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত, আর হাদীস রেওয়ায়েতের জন্য স্বাধীন ব্যক্তি ও কৃতদাস উভয়ই শামিল রয়েছে।

মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় বর্ণিত المنبق [সংরক্ষণ শক্তি] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, শ্রুত জিনিসগুলো যাতে শ্রবণকারী মনের মধ্যে গেঁথে রাখতে সমর্থ হয় এবং ছুটে যাওয়া ও জড়তা হতে দৃঢ় হওয়া। এমন স্তিশক্তির অধিকারী হওয়া এবং প্রয়োজনবোধে তা উপস্থাপন করতে সমর্থ হওয়া। আর শ্বরণশক্তি (مَنبُعلُ) দু প্রকার— ক. যব্তে সদর, খ. যব্তে কিতাব। অন্তর তথা হদয়পটে সংরক্ষিত রাখার নাম হলো যব্তে সদর ও অন্যের নিকট পৌঁছানো পর্যন্ত তাকে নিজের নিকট লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করার নামই হলো যব্তে কিতাব।

भाक्ति अनुवान : تَخْصِلُهُ यो णात्क वाधा هُ وَالْمَدَالَةُ مَلَكَةً فِي الشَّخْصِ : वात्तिक अनुवान وَالْمَدَال कात्त وَالْمُرَادُ بِالتَّقْرِٰي وَالْمُرَادُ بِالتَّقْرِٰي وَالْمُرَادُ بِالتَّقْرِٰي وَالْمُرَّوِةِ अन्त वात्तिक का कात्तिक कात्ति के के स्वातिक के के स्वातिक कात्ति काति कात्ति का

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अंदी हैं वें वेंदे वेंदियें विक्रों :

(ع.د. ل) এর মাসদার, ম্লবর্ণ ضَرَبَ শব্দটি বাবে عَدَالَةً ' আদালাতের আডিধানিক অর্থ : عَدَالَةً لُغَةً জিনসে صَعِبْم আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-

- اعْدِلُواْ هُوَ ٱقْرَبُ لِلتَّقُولِي كا नाप्त्र नवांप्र नवांप्र اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل
- عَدُلُ الْعَيْزَانُ अभान अभान श्ख्या । यमन वना श्य- عُدُلُ الْعَيْزَانُ
- " ثُمَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ " " अश्मीमातिज् ञ्चाभन कता । এ অर्थ क्त्रणात्न এসেছে " ثُمَّ الَّذِينَ كَفُرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ
- 8. ইনসাফ করা ইত্যাদি।

: [आमानरण्य शातिणांविक अर्थ] مَعْنَى الْعَدَالَةِ إِصْطِلَاحًا

১. উসলে হাদীসের পরিভাষায়–

الْعَدَالَةُ هِى أَنْ يَكُونَ الرَّاوِيْ صَادِقًا فِيْ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ مُحَافِظًا عَلَى التَّقُوٰى وَسَالِمًا مِنْ اَسْبَابِ الْغَسِّقِ وَخَوادِمِ الْعُسْقِ وَخَوادِمِ الْعُسْقِ وَخَوادِمِ الْعُسْقِ وَخَوادِمِ الْعُسْقِ وَخَوادِمِ الْعُسْقِ وَعَالَهُ مِنْ اَسْبَابِ الْغَسْقِ وَخَوادِمِ الْعُرْدَةِ وَ الْعَرْدَةُ وَ الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْقِ وَعَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

অর্থাৎ عَدَالَتْ হচ্ছে বর্ণনাকাকারী হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী হওয়া, আল্লাহ ভীরুতার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং পাপচারিতা ও ভদ্রতাবিরোধী যাবতীয় উপায়-উপকরণ থেকে নিরাপদ থাকা।

- الْعَدَالَةُ هِيَ الْإِسْتِقَامَةُ فِي الدِّيْنِ -अइकात वालन مَنار . ا
- ৩. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

ٱلْعَدَالَةُ هِيَ مَلَكَةٌ فِي الشَّخْصِ تُحَيِّلُهُ عَلَى مُلَازَمَةِ الْمُرُوءَ وَ وَالتَّقُولَى

৪. ড. আদীব সালিহ বলেন-

الْعَدَالَةُ هِيَ مَلَكَةً تَحْمِلُ صَاحِبَهَا عَلَى مُلاَزَمَةِ الدِّينِ وَالْمُحَافَظَةِ عَلَى التَّنْفُوى وَالْاَخْلاقِ وَالْمُرُوَءَةِ مِسَّا يُبْغُثُ عَلَى الثَّفَةِ بِصِدْقِهِ وَامَانَتِهِ \_

الْعَدَالَةُ مِنَ مَلَكَةً تَمْنَعُ عَنْ إِقْتِرَانِ الْكَبَائِرِ وَالْإِصْرَارِ عَلَى الصَّغَائِرِ - এর প্রস্থার বলেন وَتُنْعُ الْمُلْهِمُ . ﴾ : قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمُرُوةِ النَّم

- এর আভিধানিক অর্থ - মানবিকতা। مُرُوَّةً : विकार्ण مَعْنَى الْمُورَةُ لَغُمَّةً

ضطُلَاحًا -এর পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো - হীন, তুচ্ছ ও অশোভনীয় কাজ হতে বিরত থাকা যা উচ্চ মান-মর্যাদার পরিপন্তি। যেমন বাজারে প্রকাশ্যে পানাহার করা, রাস্তাঘাটে পায়খানা পেশাব করা।

: এর মাঝে পার্থকা] : এর এই - এর মাঝে পার্থকা] الْفَرْقُ بِيَنْ عَدْلِ الشَّهَادَةِ وَعَدْلِ الرُّوايَةِ

১. ব্রিটি -এর ১৯৫ হলো কার ভার ভার -এর ১৯৫ হলো খাস।

२. عَدْلُ الشَّهَادَةِ श्राधीन वाकित जाएथ निर्मिष्ट, किन्नु عَدْلُ الشَّهَادَة عَدْلُ السَّهَادَة ع

৩. বর্ণনার জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালাত শর্ত আর :১১১১ -এর জন্য পূর্ণাঙ্গ আদালত শর্ত নয়।

: वत जात्नाहना - वेंद्रिके देरिके ने प्राप्ताहना :

এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– ضَرُبَ শব্দিট বাবে ضَرُبَ এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– আত্মন্থ করা, সংরক্ষণ করা, শক্তিশালী করা এবং মজবুত করা ইত্যাদি।

[यवरण्ड शाविणायिक वर्ष] مَعْنَى الضَّيْط إصطلاحًا

الطَّبْطُ هُوَ حِفْظُ الْمَسْمُوعِ وَتَعْبِيْتُهُ مِنَ الْفَواتِ وَالْإِخْتِلَافِ حَبْثُ अर्थ क्ष करा विषय् करा अर्थ करा विषय करा अर्थ करा विषय करा वि

২. মোল্লাজীয়ন (র.)-এর মতে

الطَّبْطُ هُوَ سَمَاعُ الْكَلَامِ كَمَا يَحِقُ سَمَاعَهُ ثُمَّ فَهِمُهُ بِمَعْنَاهُ الَّذِي أُرِيْدَ بِهِ ثُمَّ حِفظهُ بِبَذْلِ الْجُهُودِ ..

اَلصَّبْطُ هُوَ الْجَزْمُ فِي الْعِنْظِ -शञ्चतात वरलत عِلْمُ الْمُصْطَلَعِ . ७

: [যবতের প্রকারডেন ও তার সংজ্ঞা] أَنْسَامُ الصَّبْطِ وَتَعْرِيغُهَا

ضَبْطُ الْكِتَابِ ٤٠ وَضَبْطُ الصَّدْرِ ٤٠ - इश्वात مَنْبط

হাদীস শিক্ষাদানকারীর শব্দাবলি সংরক্ষণ করাকে خَبْطُ الصَّنْرِ বলে আর যে কিতাবে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তা অন্যের নিকট বর্ণনা করা পর্যন্ত সংরক্ষণ করাকে ضَبْطُ الْكِتَابِ বলা হয়। فَصْلُ اَمَّا الْعَدَالَةُ فَرُجُوهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا خَمْسُ الْأُوَّلُ بِالْكِذْبِ وَالشَّانِيْ بِإِيِّهَامِهِ بِالْكِذْبِ وَالثَّالِثُ بِالْغِسْقِ وَالرَّابِعُ بِالْجَهَالَةِ وَالْخَامِسُ بِالْبِدْعَةِ وَالْمُرَادُ بِكِذْبِ الرَّاوِي أَنَّهُ ثَبَتَ كِنْبُهُ فِي الْحَدِيْثِ النَّبَوِي عَلَيْهُ إمَّا بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ أَوْ بِغَبْرِ ذٰلِكَ مِنَ الْقَرَائِنِ وَالْحَدِيْثُ الْمَطْعُونُ بِالْكِذْبِ يُسَمِّى مَوْضُوعًا ومَنْ ثَبَتَ عَنْهُ تَعَيُّدُ الْكِذْبِ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ وُتُوعُهُ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً وَإِنْ تَابَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُقْبَلُ حَدِيْثُهُ آبَدًا بِحِلَانِ شَاهِدِ الزُّوْرِ إِذَا تَابَ فَالْـمُواُدُ بِالْحَدِينَةِ الْمَوْضُوعِ فِيي إصْطِلَاجِ الْمُسَحَدِّثِينَنَ هٰذَا لَا اَنَّهُ ثَبَتَ كِنْبُهُ وَعُلِمَ ذٰلِكَ فِي هٰذَا الْحَدِيثِ بِخُصُوصِهِ وَالْمُسْأَلَةُ ظَيِّنَيَةٌ وَالْحُكُمُ بِالْوَضْعِ وَالْإِفْتِرَاءِ بِحُكْبِمِ الظَّيِّ الْغَالِبِ وَلَيْسَ اِلَى الْقَطْعِ وَالْيَقِيْنِ بِذٰلِكَ سَبِيْلُ فَإِنَّ الْكَذُوبَ قَدْ يَصْدُقُ وَبِلْهَذَا يَنْدَفِعُ مَا قِيْلَ فِي مَعْرِفَةِ الْوَضْعِ بِإِقْرَارِ الْوَاضِعِ إَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَاذِبًا فِي هٰذَا الْإِقْرَارِ فَانَّهُ يُعْرَثُ صِدْقُهُ بِغَالِبِ الظَّنِّ وَلَوْلَا ذٰلِكَ لَمَا سَاغَ تَعْلُ الْمُقِرِّ بِالْقَعْلِ وَلَا رَجْمُ الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا فَافْهُمْ .

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে সকল কাজ আদালাতের অন্তরায় বা বৈপরীত্য তা হলো পাঁচটি- ১. রাবী মিথ্যাবাদী হওয়া, ২. মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া, ৩. ফাসিকীর সাথে যুক্ত হওয়া, ৪. রাবীর অপরিচিতি, ৫. রাবী বিদ'আতী হওয়া ا كِـنْبِ رَاوِي (तावीत भिथानामी হওয়া)-এत অর্থ হলো– হাদীসে নববীতে স্বয়ং রাবীর স্বীকারোক্তিতে অথবা অন্য নিদর্শনের মাধ্যমে মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া। সুতরাং যার হাদীসে মিথ্যার দোষে দুট প্রমাণিত হয় তা-ই মাওয়ু। আর যার সম্পর্কে হাদীসের ব্যাপারে ইচ্ছাপূর্বক মিথ্যা বলা প্রমাণিত হয়, তার হাদীস কখনও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদিও সে জীবনে মাত্র একবারই এরূপ করে থাকে না কেন? তারপর খালিস তওবাও করে তবুও না। পক্ষান্তরে সাক্ষীর ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো দুষ্ট প্রভাব রাখে না যদি সে তওবা করে। মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় মাওযূ হাদীসের অর্থ এটাই। যার পক্ষ হতে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার হাদীস মাওযূ হবে এমন অর্থ নয়। এই মিথ্যাবাদিতা বিশেষভাবে এ হাদীসের সাথে সংশ্রিষ্ট একথা ভালোভাবে জেনে রাখা উচিত। এটা একটি ধারণাগত বিষয়, আর প্রবল ধারণার ভিত্তিতেই মিথ্যা রচনা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করা যায়। তবে এ মিথ্যা প্রতিপন্ন করাটা নিশ্চিতভাবে ও দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলার কোনো অবকাশ নেই। এটা হচ্ছে মিথ্যা আবিষ্ণারের পথ। কেননা, মিথ্যাবাদী ব্যক্তি কোনো কোনো সময় সত্যও বলে থাকে। হাদীস রচনাকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যে মিথ্যা রচনার কথা জানা যাবে, এটা দ্বারা তা প্রত্যাখ্যাত হয়। কেননা, এ স্বীকারোক্তিতেও সে মিথ্যাবাদী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই প্রবল ধারণা দারাই তার সত্যতার পরিচয়ও পাওয়া যেতে পারে। যদি এরূপ না হতো তবে হত্যার অপরাধ স্বীকারকারীকে হত্যা করা এবং ব্যভিচারের স্বীকারোক্তিকারীকে রজমের শাস্তি দেওয়া বৈধ হতো না। অতএব, বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে নাও।

পরিচ্ছেদ أَمُومُوهُ الطُّعْنِ الْمُتَعَلَّقَةُ بِهَا অতএব আদালত أَمَّا الْعَدَالَةُ পরিচ্ছেদ فَصْلً : শাব্দিক অনুবাদ সংশ্লিষ্ট অন্তরায়সমূহ مُنْكُونِ إِلَيْكَانِيْ بِالْكِذْبِ विञीय राला तावी मिथावानी राध्या وَالثَّانِيْ بِالْكِذْبِ إِلْكَانِيْ بِالْكِذْبِ الْكَادِيْ عِالْكِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا الللَّا اللَّ प्रथात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात के कि रेता है। وَالثَّالِثُ بِٱلْفِسْقِ प्रथात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात अिंधात के कि रोता অপরিচিত হওয়া وَالْمُرَادُ بِكِذُبِ الرَّاوِي अपति कि चार्जी विम्यां रिक्स हिला ती विम्यां रिक्स हिला ती विभ्या हिला है विम्यां रिक्स हिला ती विभ्यां إمًا بِاقْرَارِ الْوَاضِعِ शवां डिल्मा रातां डिल्मा वर्तीए जात मिथा। ﴿ وَاللَّهُ مِنْ الْمُدِيْثِ النَّبُرِي عَ रियाण वा जा तावीत शिकार्ता मांधारम وَالْعَدْرِثُ वश्वा जना काता निमर्गतत मांधारम وَالْعَدْرِثُ वश्वा जना काता निमर्गतत मांधारम وَالْعَدْرِبُ عَنْهُ प्रावा वा वा राव وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ प्रावा राव وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ प्रावा राव وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ प्रावा राव وَمَنْ ثَبَتَ عَنْهُ إِلَا الْمَعْلَعُونُ بِالْكِذْبِ وَانْ كَانَ وَتُوعُمهُ فِي वानीएनत एक एवं एक वानीएन एक وَانْ كَانَ وَتُوعُمهُ فِي الْحَدِيْثِ لُمْ يُغْبَلُ حَدِيْشُهُ यদিও সে তার জীবনে এটা একবার বল্পক وَإِنْ تَابَ مِنْ ذُلِكَ যদিও সে তার জীবনে এটা একবার فَالْمُرَادُ তার হাদীস কথনো গৃহীত হবে না بِخِلانِ شَاهِدِ النُّورِ মিথ্যা সাক্ষী এর বিপরীত إِذَا تابَ यদি সে তওবা করে فَالْمُرَادُ قَلَا আর হাদীসে মাওঁযু ছারা উদ্দেশ্য হলো بِالْحَدِيْثِ الْمُوضُوعِ আর হাদীসে মাওঁযু ছারা উদ্দেশ্য হলো ذٰلِكَ करन पणा आना शान र رُعُلِمَ यार्त लक्ष ट्रांठ मिथा। প्रमानिज ट्राय़ जात रानित्र माउग् خُرِبُدُ আর এটা একটি ধারণাগঁত وَالْمُسَأَلَةُ طُنِيَّةً अ মিথ্যাবাদিতা তথু এ হাদীসের সাথেই নির্দিষ্ট وَمُن هٰذَا الْعَدِيْثِ بِخُصُوْمِيْهِ विषय بِحُكْمِ الطَّنِّ الْغَالِبِ आत प्रिशा ও वानाता तठना जम्मत्कं अन्तिम कता याग्र وَالْحُكُمُ بِالْوَضْعَ وَأَلَافَيَتُرَاءِ विवय بذلك سَبِيْلً الْمَطْع وَالْيَقِيْنِ अिंकिएंए के किंकिएंए وَالْيَقِيْنِ अविनन्न किंकिएंए وَلَيْسَ إِلَى الْمَطْع وَالْيَقِيْنِ طك المنكانية कनना, मिथावानी वाकि कथरना त्रा वर्त थारक فيان الكُذُوبَ قَدْ يَصْدُنُ مُن مَرة المعالمة والما المعالمة والمعالمة المعالمة ال यिन وَلُولَا ذَٰلِكَ اللَّهُ عُرُنُكُ مِدْفَة अकातािकर بِغَالِبِ الطَّيِّ अवन भाता عَالِمًا ثُولًا ذَٰلِكَ الم وَلا رَجْنُمُ वारल रुगात अन्तार्थ श्रीकार्त्तकार्तीत्क रुगा कता रूपा ना وَكُو رَجْنُمُ النُّبِيرُ بِالْتَعْدِل बंदर জেনার স্বীকারকারীকে প্রস্তারাঘাত করা বৈধ হতো না الْمُعْتَرِفِ بِالزِّنَا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अ जानाहना - قُولُهُ ٱلْحَدِيثُ الْمَطْعُونُ الخ

মাসদার থেকে اَلْوَضْعُ ١٩٥٥- فَتَعَ পদটি বাবে اَلْمُوضُوعُ : [মাওযু'-এর আডিধানিক অর্থ] مَعَنْنَى الْمَوْضُوعُ لُغَةً ্ৰান নামান, নিচে রাখা, স্থাপিত, নির্মিত ইত্যাদি। : [মাওয্ -এর পারিভাষিক অর্থ] مُعْنَى الْمُوضُوع إصْطِلاً حُ

- إِنْ كَانَ الرَّاوِيُ مَطْعُونًا فَإِن كَانَ كَاذِبًا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيثُهُ مَوْمُنوعٌ -अ श्रीयानूल जांचतात अस अलाजा तत्नत অর্থাৎ বর্ণনাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন, আর যদি তিনি হাদীস বর্ণনায় মিথ্যাবাদী হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে হাদীস বলা হয়।
- ২. ড. মাহমৃদ আত্-ত্বাহহান বলেন ﷺ وَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُفْتَلَقُ الْمُفْتَرُعُ الْمُفْتَرِعُ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَرُعُ وَشَرُ الضَّمِيْنَ عَلَيْهِ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَلِقُ الْمُفْتَدِينَ বলেন فَرَ الْمُغْتَلِقُ الْمُفْتَدِينَ আল্লামা সুয়ৃতী (র.) বলেন فَرَ الْمُغْتَلِقُ الْمُفْتَدُوعُ وَشَرُ الضَّمِيْنَ عَلَيْهِ السَّمِيْنَ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰمِيْنِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْهِ الللللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللْمُع
- आन-कामृत्र्न िक्रीए वना श्राह ﴿ اللَّهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُوالِ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللّ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهِ عَل

كَاِقْرَارِ اَبِيْ عَصَمَة نُوْج بْنِ اَبِي مَرْيَمَ بِاَنَّهُ وَضَعَ حَدِيثَ فَضَائِلَ سُوِّدِ الْقُرانِ سُورَةً سُورَةً سُورَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : উদাহরণ এর চকুম: সকল ওলামা এ কথার উপর একমত যে, এরপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, রাস্লুল্লাহ مَنْ حَدَّثَ عَنِي بِحَدِيثٍ يُرِي أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ آحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

্ আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

وَامَّا إِيِّهَامُ الرَّاوِي بِالْكِذْبِ فَبِانْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْكِذْبِ وَمَعْرُوفًا بِهِ فِي كَلَامِ النَّاسِ وَلَمْ يَتْبُتْ كِذْبُهُ فِي الْحَدِيثِ النَّبَوِيِّ وَفِي خُكْمِهِ رِوَابَةُ مَا يُخَالِفُ قَوَاعِدَ مَعْلُومَةً ضَرُورِيَّةً فِي الشَّرْعِ كَذَا قِيْلَ وَيُسَمِّى هٰذَا الْقِسْمُ مَتْرُوكًا كَمَا يُقَالُ حَدِيثُهُ مَتْرُوكٌ وَفُلانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَهٰ ذَا الرَّجُ لُ إِنْ تَابَ وصَحَبْتُ تَوْسَخُهُ وَظُهَرَتْ اَمَارَاتُ الصِّدْقِ مِنْـهُ جَازَ سَمَاعُ الْحَدِيثِ وَالَّذِي يَعَعُ مِنْهُ الْكِذْبُ اَحْيَانًا نَادِرًا فِي كَلَامِهِ غَيْدُ الْحَدِيْثِ النَّسَبويّ فَذَٰلِكَ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ فِي تَسْمِيَةٍ حَدِيثِهِ بِالْمَوْضُوعِ أَوِ الْمَتْرُوكِ وَانْ كَانَتْ مَعْصِيَةً وَامَّا الْفِسْنُ فَالْهُرَادُ بِهِ الْفِسْنُ فِي الْعَمَلِ دُوْنَ الْإعْتِقَادِ فَإِنَّ ذٰلِكَ دَاخِلٌ فِي الْبِدْعَةِ وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ الْبِدْعَةُ فِي الْإعْتِهَادِ وَالْكِنْدِبُ وَانْ كَانَ دَاخِلًا فِي الْفِسْقِ لَكِنَّهُمْ عَدُّوهُ أَصْلًا عَلَى حِدَةٍ لِكُونِ الطُّعْنِ بِهِ أَشَدُّ وَأَغْلُظَ অনুবাদ: রাবী মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়া এভাবে যে, (اِرِّهُمَا الْرِيْهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهَا الْرَابُهُا الْرَابُهُ الْرَابُ الْرَابُ الْرَابُهُ الْرَابُهُ الْرَابُهُ الْمُؤْمِنُ الْرَابُهُ اللّهُ الللّه

আর ফিসকে রাবী (نَّانِيْ رَاوِیْ)-এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কার্যকলাপে ফিসক-ফুজুরী তথা সীমালজ্ঞানের কাজ বিশ্বাসগত ক্ষেত্রে নয় (কিন্তু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কাবীরা গুনাহ বলেই বিশ্বাস করে।) কেননা, বিশ্বাসের ক্ষেত্রের ফাসিকী বিদআতের অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদআতের বা্বহার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে; মিথ্যাচারিতা যদিও ফাসিকীর অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এটাকে একটি স্বতন্ত্র মৌলিক বিষয়রূপে গণ্য করা হয়। কেননা, এটা একটি কঠোরতম দৃষ্ণীয় কাজ।

خَبِانْ يَكُونَ مَشْهُورًا । शिक्त अनुवान وَمَعْرُونًا بِهِ فِى كَلَامِ النَّاسِ विज्ञ ताय विषय विषय कि بِالْكِذُبِ وَعَلَى الْمَارِقُ النَّاسِ विज्ञ त्य, प्रिशा विलास व्यिनिक्ष लांक कर्तत بِالْكِذُبِ وَعَلَى بِهُ فِى كَلَامِ النَّاسِ विज्ञ त्य, प्रिशा विलास विकास कि क्षावार्जास प्रिशावािक क्षावार्जा सिशावािक कि بالْكِذُبِ وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात विविष्ठ रात وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात विविष्ठ रात وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात اللَّهُ وَلَى الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात وَفِى حُكْمِهِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ विज्ञ रात وَفِى حُكْمِهِ اللَّهِ وَلَى الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَالْمَالِمُ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَالْمَالِمُ الْعَلَى الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَالْمَالِمُ الْعَدِيْثِ النَّبُولِيِّ الْعَدِيْثِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيُّ وَالْمَالِمُ الْعَلَى الْعَدِيْثِ النَّبَويِّ وَالْمُوالِمُ الْعَلَيْمِ الْعَدِيْثِ النَّبَوِيِّ وَالْمَالِمُ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْثِ الْعَدِيْثِ النَّبُولِيُّ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَدِيْثِ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْثِ الْعَلَيْمِ اللْعَامِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ اللْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعَلِيْمِ الْعِلْمُ الْعَلِيْمِ الْعَلَيْمِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَيُسَمِّي هٰذَا الْقِسْمُ الخ

إِسْم মাসদার থেকে اَلتَّسْرُكُ এর - نَصَبَر শক্টি বাবে مَتْسُرُوكَ : [মাডরুকের আডিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمَتْرُوكِ لُغَةً -এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- পরিত্যক্ত, বর্জিত, পরিত্যাজ্য, প্রত্যাখ্যাত ইত্যাদি।

: [মাতরকের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمَتْرُوك إصطلاحًا

- ان كَانَ الرَّاوِيْ مُتَّهَمًا بِالْكِذْبِ فِي كَلَامِم لا فِي الْحَدِيْثِ فَحَدِيثُ مُتَرُوْكَ वर्णा वर्णन वर्णन वर्णन वर्णनात প्रत्व प्रिथावामी অভিযুক্ত ना হয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদী অভিযুক্ত হন, তবে তাঁর বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে কহাদীসে কহা ।
- ২. ড. মাহম্দ আত্-ত্বাহহান বলেন بالْكِذْبِ بِالْكِذْبِ আহম্দ আত্-ত্বাহহান বলেন فَمُ الْخُونِي الشِّيْعِيْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي الطُّغَيْلِ : উদাহরণ خَدْنُ عَلِي عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِي الطُّغَيْلِ : উদাহরণ عَنْ عَلِي وَعَمَّادٍ فَالَا كَانَ النَّبِينُ عَنْ يَقْ يَقْنُدُ فِي الْفَجْرِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ وَيَقَطَعُ صَلَاةَ الْفَصَدِ أَخِدَ اَبِي الْفَحْدِ وَيُكَبِّرُ يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَاةِ وَيَقَطعُ صَلَاةً الْفَصَدِ أَخِرَ اَبَام التَّشْرِيْق ـ

অত্র হাদীসের রাবী সম্পর্কে ইমাম নাসায়ী, দারকুতনী সহ অন্যান্যরা বলেছেন যে, مَنْرُونُ الْحَدِيْثِ হলেন مَنْرُونُ الْحَدِيْثِ

**স্থকুম**: এরূপ বর্ণনাকারী যদি তওবা করে এবং তার তওবা বিশুদ্ধ হয় এবং তওবার সত্যতা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। وَامَّا جَهَالَةُ الرَّاوِى فَإِنَّهُ اَيْضًا سَبَبُ لِلطَّعْنِ فِى الْحَدِيثِ لِآنَهُ لَمَّا كُمْ يُعْرَفْ عَالُهُ وَانِّهُ ثِفَةً اَوْ السَمُهُ وَ ذَاتُهُ لَمْ يُعْرَفْ حَالُهُ وَانِّهُ ثِفَةً اَوْ عَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ اَخْبَرَنِى غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ اَخْبَرَنِى غَيْرُ ثِقَةٍ كَمَا يَقُولُ حَدَّثَنِى رَجُلُّ اَوْ حَدِيثُ الْمُبْهَمِ شَيْحٌ وَيُسَمِّى هَذَا مُبْهَمًا وَحَدِيثُ الْمُبْهَمِ غَيْرُ مَقْبُولٍ إِلَّا اَنْ يَكُونَ صَحَابِبًا لِآنَهُمُ عَدُولًا وَحَدَيثُ الْمُبْهَمُ كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا اَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا اَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا اَوْ حَدَّتَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا اَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا أَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا أَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً كَمَا يَقُولُ اَخْبَرَنِى عَدْلًا أَوْ حَدَّثَنِى ثِقَةً لَا يَعْدِيلُ لِا اللّهُ عَدِيلًا لِاللّهُ عَلَى اللّهُ الْمَالَمُ اللّهُ الْمَالُ لِآلُهُ عَدْلُ فِى إِعْتِقَادِهِ لَا لَيْكُونَ عَدْلًا فِي الْمَامُ حَاذِقٌ قُبُلًا لَا مَامُ حَاذِقٌ قُبُلًا لَا عَامُ حَاذِقٌ قُبُلًا لَا اللّهُ الْمَامُ عَاذِقٌ قُبُلًا لَا اللّهُ الْمَامُ عَاذِقٌ قُهُم لَا اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْهَا الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمَامُ اللّهُ الْمُا اللّهُ الْمُعْرِ وَانْ قَالَ ذَلِكَ إِلَى الْمَامُ عَالِهُ الْمِلْ الْمَامُ الْمَامُ الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْرِيلُولُ الْمَامُ الْمُ اللّهُ الْمُامِ الْمُعْلِى الْمُامِ الْمُولُ الْمُامِ الْمُ الْمُولِ الْمُعْرِقُ الْمُولِ الْمُامُ اللّهُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُولِ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

অনুবাদ: আর রাবী অপরিচিত হওয়া ﴿ وَهُوالُتُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ হাদীসের মধ্যে দোষের কার্যকারণ বিশেষ। কেননা. বর্ণনাকারীর নাম ও ব্যক্তিত্ব জানা না গেলে তখন তার অবস্থা সম্পর্কে পরিচিতি লাভ হয় না ! সে বিশ্বস্ত কি خَدَّنَنِی जाना याग्न ना। यागन कारना वािक خَدَّنَنِی شَیْعٌ वन्त का ता विश्व أَخْبَرَنِی شَیْعٌ वन्त رَجُلً করেছে, তা সম্পূর্ণ অম্পষ্ট থাকে। সুতরাং এ ধরনের হাদীসকে মুবহাম হাদীস নামকরণ করা হয় ৷ আর মুবহাম হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, তবে রাবী সাহাবী হলে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, সমগ্র সাহাবীই আদালতের গুণে গুণানিত। আর মুবহাম হাদীস যদি তা'দীল শব্দ দ্বারা ব্যবহার করে. তবে তা গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য विमामानः रयमन कि वनन أَخْبَرَنِيْ عَدْلَ अथवा أَخْبَرَنِيْ 🚅 কিন্তু সঠিক কথা হলো গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, রাবীর ধারণা-বিশ্বাসে সে লোক আদিল হওয়া এবং বাস্তব ক্ষেত্রে আদিল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে হাদীসশাস্ত্রে পারদর্শী কোনো ইমাম বর্ণনা করলে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে :

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর সীগাহ। অর্থ-অস্পষ্ট। وَاسْم مَفْعُوْل শব্দিট الْمُبْهَمُ : [মুবহামের আডিধানিক অর্থ] مَعْنَى الْمُبْهَمِ لُغَةً (মুবহামের পারিভাষিক অর্থ] : ড. মাহমূদ আত্-তাহহান বলেন مُعْنَى الْمُبْهَمِ اِصْطِلَاحًا) مُعْنَى الْمُبْهَمِ اِصْطِلَاحًا وَالْحَدِيْثُ الْمُبْهَمُ هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ فِيْهِ رَاوٍ لَمْ يُصَرَّحْ بِاِسْمِهِ

অর্থাৎ মুবহাম হলো এমন হাদীস যার মধ্যে এমন একজন রাবী রর্মেছে যার নাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয় না।
ইমাম وَمُنْ لَمْ يُصَرَّحْ بِالْسِيمِ فِي الْحَدِيْثِ काরো মতে, وَمُبْهُمْ مَا فِيْهِ رَاوِ لَمْ يُصَرَّحْ بِالْسِيمِ فِي الْحَدِيْثِ काরো মতে, وَمُبْهُمُ مَا فِيْهِ رَاوِ لَمْ يُصَرَّحْ بِالْسِيمِ فِي الْحَدِيْثِ काता মতে, وَمُبْهُمُ مَا فِيْهِ رَاوِ لَمْ يُصَرَّحْ بِالْسِيمِ فِي الْحَدِيْثِ क्रियः । এরকম হাদীসের হুকুম হলোঁ, উক্ত রাবীর নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত তা গৃহীত হবে না।
আর যদি تَعْدِيْل শব্দ দ্বারা উল্লেখ করা হয় তথাপিও বিশুদ্ধ অভিমত হলো এরপ বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, এরপ বর্ণনা হাদীস বিশারদ দক্ষ ইমাম এরপ শব্দ দ্বারা বর্ণনা করেন, তবে তা গৃহীত হবে।

وَأَمَّا الْبِدْعَةُ فَالْمُرَادُ بِهِ إِغْتِقَادُ أَمْرِ مُحْدَثٍ عَلَى خِلَافِ مَا عُرِفَ فِي الدِّينِ وَمَا جَاء مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَاصْحَابِم بِنَوْعِ شُبْهَةٍ وَتَاوِيْلِ لَا بِطَرِينْقِ جُحُودٍ وَانِنْكَارٍ فَإِنَّ ذٰلِكَ كُفْرٌ وَحَدِيْثُ الْمُبْتَدِعِ مَرْدُونَةُ عِنْدَ الْجُمْهُ وْرِ وَعِنْدَ الْبَعْضِ إِنّ كَانَ مُتَّصِفًا بِصِدْقِ اللَّهْجَةِ وَصِيَانَةِ اللَّسِانِ قُبِلَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ مُنْكِرًا لِأَمْرِ مُستَسَواتِرِ فِي السَّسْرِعِ وَقَدْ عُـلِمَ بِالطُّرُورَةِ كَوْنُهُ مِنَ الدِّينِي فَهُوَ مَرُدُودً وَإِنْ لَمْ يَسَكُنْ بِسَهَٰذِهِ السِّسِفَةِ يُسْقَبَلُ وَإِنْ كَلَّفَرُهُ الْمُخَالِفُونَ مَعَ وُجُوْدِ ضَبْطٍ وَ وَرْعٍ وَتَقُوٰى وَاحْتِيمَاطٍ وَصِيبَانَةٍ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ دَاعِيًا اللَّى بِدْعَتِهِ وَمُرَوِّجًا لَهُ رُدَّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذٰلِكَ قُبِلَ إِلاَّ أَنْ يَرْوِيَ شَيْئًا يَقْوِيْ بِه بِذَعَتُهُ فَهُوَ مَرْدُودُ قَطْعًا وَبِالْجُمَلَةِ الْآتِمَةُ مُخْتَلِفُونَ فِيْ أَخْذِ الْحَدِيثِ مِسْن اَهْلِ الْسِيدْع وَالْاهْسُواءِ وَأَرْسَابِ الْمَذَاهِبِ السَّرَائِغَةِ.

অনুবাদ: রাবী বিদআত (بِدْعَت رَاوِیْ) দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রাবীর অনুমান ও স্বীয় ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দীনের মশহুর বিষয়গুলোর বিপরীত এবং রাস্লুল্লাহ ও সাহাবী (রা.)-এর নিকট হতে যা কিছু বিবৃত হয়েছে তার বিপরীত নতুন কিছুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কোনো রকম সন্দেহ ও ব্যাখ্যার ভিত্তিতে— অস্বীকার ও বিরুদ্ধাচরণের ভিত্তিতে নয়; কেননা এটা কুফরি।

বিদআতী রাবীর হাদীস জুমহুর মুহাদ্দেসীনে কেরামের নিকট পরিত্যক্ত। অবশ্য কারো কারো নিকট তা গ্রহণযোগ্য। তবে শর্ত হচ্ছে সততার গুণে ভঙ্গিমা ও যবানী সংরক্ষণের গুণে গুনানিত হবে। আবার কেউ বলেছেন, ধারাবাহিক পর্যায়ে চলে আসা শরিয়ত দ্বারা স্বীকৃত কোনো বিষয় যদি উক্ত বিদআতী রাবী অস্বীকার করে, তবে তার হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি এমন কিছু না হয় তবে গ্রহণযোগ্য হবে। যদিও হাদীসকে যবত, তাকওয়া, পরহেযগারী, সতর্কতা ও সংরক্ষণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও বিরুদ্ধবাদীগণ তাকে অস্বীকার করে। গ্রহণযোগ্য কথা হলো, বিদআতের দিকে আহ্বানকারী এবং তা প্রচলনের তৎপরতা চালালে তার বর্ণিত হাদীস অগ্রহণযোগ্য হবে, অন্যথায় গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি সে এমন বিষয় বর্ণনা করে যা তার বিদআতের সহায়ক হয়, তাহলে তা নিশ্চিতভাবে পরিত্যাজ্য হবে।

সারকথা হলো, বিদআতী রাবী এবং বাতিল মাযহাবের অনুসারীদের হাদীস গ্রহণ সম্পর্কে ইমামগণ অনেক মতভেদ করেছেন।

लाता اعْتِقَادُ أَمْرٍ مُحُدَّدٍ विषाल अनुवान : الْمُوْمُونِ مِن رَسُولِ विषाल وَمَا الْمُوادُ يِه विषात अपित अपित विषात अपित विषात अपित अपित विषात अपित विषात अपित विषात अपित अपित अपित विषात अपत विषात व

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: এর আলোচনা- قُولُهُ وَامَّا الْبِدْعَةُ الخ

مُعْنَى الْبِذُعَةِ لُفَةً (বিদআতের আভিধানিক অর্থ ) الْبِذُعَةُ मंकि মাসদার بُدُعٌ بِهُ بِهُ अ्वधाजू হতে নির্গত। আভিধানিক অর্থ ( الْمُعَامُ عَالَمُ عَلَيْهُ الْمُعَامُ عَالَمُ عَلَيْهُ الْمُعَامُ اللّهُ اللّه

الْبِدْعَةَ إِصْطِلَاحًا [বিদআতের পারিভাষিক অর্থ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো- الْبِدْعَةَ الْبِدْعَةَ إِصْطِلَاحًا অর্থাৎ দীন পরিপূর্ণ হওয়ার পর তাতে নতুন কিছু সৃষ্টি করা।

مَااسْتُحْدِثَ بَعْدُ النَّبِي عَنَّ مِنَ الْأَهْوَاءِ وَالْأَعْمَالِ , काता मरण,

ইমাম নববী (র.) বলেন – الْبِدْعَةُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَبَقَ आर्थाৎ যে জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে যার উদাহরণ পূর্ববর্তী যুগে নেই, তাই বিদ্যাত।

وَقَالَ صَاحِبُ جَامِعِ الْاصُولِ اَخَذَ جَمَاعَةً مِنْ اَئِسَةِ الْحَدِيثِ مِنْ فِرْقَةِ الْخَوارِجِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيَّعِ وَالرَّفْضِ وَالْمُنْتَسِبِيْنَ اِلَى الْقَدْرِ وَالتَّشَيِّعِ وَالرَّفْضِ وَسَائِدِ اَصْحَابِ الْبِدْعِ وَالْاَهْوَاءِ وَقَدْ اِحْتَاطَ جَمَاعَةً الْخُرُونَ وَتَورَّعُوا مِنْ اَخْذِ حَدِيثٍ مِنْ هَلَهُ الْخَدْدِ حَدِيثٍ مِنْ هَلِهِ الْفِرَقِ وَلِيكُلِّ مِنْهُمْ نِيبَاتُ اِنْتَهٰ لَي مَنْهُمْ نِيبَاتُ الْفِرَقِ وَلِيكُلِّ مِنْهُمْ نِيبَاتُ اِنْتَهٰ لَي مَنْهُمْ نِيبَاتُ الْفِرَقِ وَلَا الْحَدِيثِ مِنْ هَٰذِهِ الْفِرَقِ وَلَا الْمَحَدِيثِ وَالْاسْتِصْوَابِ وَمَعَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ الْاحْدِيثِ وَالْاسْتِصْوَابِ وَمَعَ ذَلِكَ الْاحْدِيثِ الْاَحْدِيثِ الْاَحْدِيثِ الْاَحْدِيثِ الْالْمُولِي مَعْدَ التَّحْوِيثِ الْمَعْدِيثِ الْعَلَى الْمَعْدِيثِ الْمَعْدِيثِ الْمَعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمَعْدِيثِ الْمَعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمَعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدُ التَّعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ وَاللّهُ الْمُعْدُ المَّعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدُولِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ الْمُعْدِيثِ ا

অনুবাদ : জামেউল উসূল গ্রন্থকার বলেন, হাদীসশাস্ত্রের কতেক ইমাম খারেজী সম্প্রদায় এবং কাদেরিয়া, শিয়া ও রাফেজী সহ অন্যান্য বিদআতী লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন। আর অপর একদল মুহাদ্দিস হাদীস গ্রহণের ব্যাপারে খুব সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণে এড়িয়ে চলতেন। এদের প্রত্যেকের নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও নিয়ত ছিল। এসব সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট হতে হাদীস গ্রহণ যে, খুব চিন্তা-ভাবনার পরই হতো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তদুপরি তাদের হতে হাদীস গ্রহণ না করাই সতর্ক পথ। কেননা, তারা নিজেদের বাতিল মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে হাদীস বানোয়াট করে রচনা করত এবং তওবা ও প্রত্যাবর্তনের পর এরূপ [ন্যকারজনক] কাজের স্বীকার করত। আল্লাহই অধিক জানেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें चें تَعْرِيْنُ صَاحِبِ جَامِعِ الْأُصُوّلِ : জামেউল উসূল গ্রন্থকারের নাম হলো আবৃ সাদাত মুবারক ইবনে আবৃ করম মুহামদ ইবনে আবুল কারীম আশ-শায়বানী আল-জাযবী মৃত্যু ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ।

اَلْخُوارِجُ : تَعْرِيْفُ الْخُوارِجُ व्यक्षलंत लाक । প্ৰথমে তারা হয়রত আলী (রা.)-এর সাথে ছিল, দুমাতৃল জানদালের শালিশের রায়ের পর এরা দলত্যাগী হয়ে যায়, তখন তারা বলতে থাকে রায়ের পর এরা দলত্যাগী হয়ে যায়, তখন তারা বলতে থাকে والله كُمُ إِلَّا لِلْهِ الْبَاطِلُ विश्वाসগত দিক হতে আহলে কেবলা হলেও তারা হয়রত আলী, মুআবিয়া, আয়েশা, ত্বালহা, ওসমান (রা.)-কে কাফির মনে করত। এরা সংখ্যায় সর্বমোট ১২,০০০ [বারো হাজার] ছিল। হয়রত আলী (রা.) তাদের অধিকাংশকেই ধ্বংস করেছেন। এদের থেকে ২০ টি وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

పేపే: কাদরিয়া একটি মতবাদ অবলম্বী দল। যারা এ মতবাদের বিশ্বাসী, তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়। তারা মনে করে যে, প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা রয়েছে। মানুষ যে কোনো প্রকার স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীন কর্মক্ষমতা আছে বলে তারা সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ কাজের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট জবাবদিহি হবে। মানুষ নৈতিক জীব এবং সে কারণে তারা নিজস্ব কার্যকলাপের উপর কদর বা শক্তি রয়েছে। এ কদর বা শক্তির উপর বিশ্বাসী বলে তাদেরকে কাদরিয়া বলা হয়।

وَمَا عَنْوَنَ الْمَاْعِيْنَ : এরা হ্যরত আলী (রা.)-এর উপর বায়'আত করেছে তবে তারা এ বিশ্বাস করত যে, রাসূলুল্লাহ والمُنْ عَنْوَا الْمُعْنِيْنَ الْمُبْعَنِيْنَ الْمُبْعَنِيْنَ الْمُبْعَنِيْنَ : এর পর সত্য ইমাম হলেন একমাত্র হ্যরত আলী (রা.) আর অবশিষ্টরা হলো জালিম। তারা এটা বিশ্বাস করত যে, হ্যরত আলী (রা.)-এর বংশধর ব্যতীত অন্য কেউ ইমামতের যোগ্যতা রাখে না। এরা সর্বমোট ২০টি দল-একদল অপর দলকে কাফির বলে। তাদের মূল হলো তিনটি যথা المُنْ عَنْوُنَ (د) إِمَامِيَةَ দলটি অপর ১৮টি দলে বিভক্ত।

فَوْنَ الرَّوَافِضُ : এরা এমন সম্প্রদায় যারা হযরত আলী (রা.) ব্যতীত অপর তিন খলীফার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদেরকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হলো, এরা একবার (مَنْدُ بُنُ زَيْنِ الْعَابِدِيْنَ بُنِ الْعُسَيْنِ (رض ) করল ইত্যবসরে উমাইয়াদের সেনাদল এসে উপস্থিত, তখন তারা হয়রত যায়েদকে বলল যে, আপনি হয়রত আব্ বকর ও ওমর (রা.)-কে পরিহার করুন তাহলে আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। জবাবে তিনি বললেন, আমি কি রাস্লুল্লাহ এর দুই সাহাবীকে পরিত্যাগ করবো। ফলে তারা তাঁকে রেখে চলে গেল এবং তাঁকে উমাইয়ারা শহীদ করল। এজন্য তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। কারো মতে তারা সত্য দীন পরিহার করেছিল বিধায় তাদেরকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। এরা হ্য়। এরা হ্য়। এরা হ্যাব পরিগণিত।

فَصْلٌ وَامَّا وُجُوهُ الطَّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالضَّبِطِ فَهِيَ اينضًا خَمْسَةُ احَدُهَا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَثَانِيهَا كَثْرَةُ الْغَلَظِ وَثَالِثُهَا مُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ وَ رَابِعُهَا الْوَهْمُ وَخَامِسُهَا سُوء الْحِفْظِ أَمَّا فَرْطُ الْغَفْلَةِ وَكَثْرَةُ الْغَلَطِ فَمُتَفَارِبَانِ فَالْغُفْلَةُ فِي السَّمَاعِ وَتَحَمُّلِ الْحَدِيثِ وَالْغَلَطُ فِي الْإِسْسِمَاعِ وَالْآدَاءِ وَمُخَالَفَةُ الثِّقَاتِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتَىنِ يَكُونُ عَلٰى أَنْحَاءَ مُتَعَدَّدَةٍ تَكُونُ مُوْجِبَةً لِلشُّذُودِ وجَعَلَهُ مِنْ وجُوهِ الطُّعْنِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالضُّبطِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْبَاعِثَ عَلَى مُخَالَفَةِ الثَيِقَاتِ إِنَّسَا هُوَ عَدَهُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَعَدَمُ الصِّيانَة عَنِ التَّغَيُّرِ وَالتَّبْدِيلِ وَالطُّعْنُ مِنْ جِهَةِ الْوَهْمِ وَالنِّسْبَانِ الَّذِيْنَ اخْطَأَ بِهِمَا وَ رَوٰى عَلَى سَبِيْلِ التَّوَهُمِ إِنْ حَصَلَ الْإِطِّلَاعُ عَلَى ذُلِكَ بِقَرَائِنَ دَالَّةٍ عَلَى وُجُوْهِ عِلَلٍ وَأَسْبَابِ قَادِحَةٍ كَانَ الْحَدِيثُ مُعَلِّلًا

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে রাবীগণের শ্বরণশক্তিতে ঘাটতি দেখা যায় তাও পাঁচটি- ১. অধিক অমনোযোগিতা (فَرْط غَنْلُتُ), ২. অধিক (كَثْرَت غَلُطٌ), ७. ष्टिकार वावीत वित्ताधिका ) هُ وَهُم) , ৫. ক্রিটপূর্ণ , ৪. ধারণা (وَهُم) , ৫. ক্রটিপূর্ণ স্মরণশক্তি (سُوْء حِفْظ) । মোটকথা, অধিক অমনোযোগিতা ও অধিক ভুল উভয়ের মর্ম কাছাকাছি। তবে অধিক অমনোযোগিতা হাদীস শ্রবণ ও গ্রহণের সাথে সংশ্লিষ্ট, আর অধিক ভুল হাদীস বর্ণনাকরণ ও অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট। আর ছিকাহ রাবীর বিরোধিতা সনদ ও মতনে কয়েকভাবে হতে পারে এবং তা শায হওয়ার কারণ হয়। আর এটাকে যব্ত দৃষিতকরণের কারণের মধ্যে পরিগণিত এজন্য করা হয়েছে যে, সিকাহ রাবীর বিরোধিতার কারণ হলো হিফ্জ না থাকা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের হাত হতে সংরক্ষণ না করা। ধারণা ও ভূলের কারণে হাদীস 'ত্বান' যুক্ত হয়। এ দুটি কারণেই ভুল হয় এবং ধারণার ভিত্তিতে হাদীস বর্ণনা করা হয়। সুতরাং বর্ণনাটি সম্পর্কে যদি এমন কোনো লক্ষণ দারা অবহিতি লাভ করা যায় যা সনদের সৃক্ষ ক্রটি-বিচ্যুতির পরিচয় বহন করে, তবে সে হাদীসকে মু'আল্লাল বলে।

गांकिक अन्ताम : المتعلقة بالعبط المتعلقة المتعلقة بالمتعلقة بالم

विताधिकात कातन राला الصَّبَانَةِ عَنِ التَّغَبُّرِ وَ التَّبُدِيْلِ विराधिकात कातन राला الصَّبَانَةِ عَنِ التَّغَبُّرِ وَ التَّبْدِيْلِ विराधिकात कातन राला الصَّبَانَةِ عَنِ التَّغَبُّرِ وَ التَّبْدِيْلِ विराधिकात कातन राला हिल्ल कात प्राचीम तावयुक रह النَّرْثُ مِهَا الْوَقْمِ وَالنِّسْبَانِ التَّرَقُمِ وَالنِّسْبَانِ التَّرَقُمِ وَالنِّسْبَانِ التَّرَقُمِ مَا الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى مَا الْعَلَى الْعَلَى عَلَى مَا اللَّهُ وَمُ وَ وَلَى عَلَى مَا اللَّهُ وَالنِّسْبَانِ التَّرَقُمُ مَا اللَّهُ وَلَيْكُ عَلَى السَّمِيْلِ التَّرَقُمُ وَالنِّسْبَانِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُوا وَاللَّهُ وَالْعَلَى وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَا

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अत आरमाठना: قُولُهُ وَامَّا وَجُوهُ الطُّعْنِ الخ

مُعْنَى الطَّبُطِ لُغَةً [यবতের আভিধানিক অর্থ] : الطَّبُطُ শব্দটি বাবে مَعْنَى الطَّبُطِ لُغَةً -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– সংরক্ষণ করা, মজবুত করা, স্তিপটে ধরে রাখা, নিয়ন্ত্রণ করা ইত্যাদি।

: [যবতের পারিডাবিক অর্থ] مَعْنَى الضَّبْطِ إصْطِلَاحًا

১. শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী (র.) বলেন-

اَلضَّبْطُ هُوَجِفْظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَغَبَّتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ ـ অর্থাৎ ضَبْط عَرَفِظُ الْمَسْمُوْعِ وَتَغَبَّتُهُ مِنَ الْفَوَاتِ وَالْإِخْتِلَاطِ بِحَيْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ ـ অর্থাৎ ضَبْط হঙ্গে শ্রুত বিষয়কে জড়তা ও বিনষ্ট হওয়া থেকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা যেন তা যথাযথভাবে বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

२. ७. मार्श्म वाज्-जारशन वलन- العَنْظِ - अरश्म वाज्-जारशन वलन

७. ष. बाबूल शतीय बायन वरलन مِنْ مُنْدِره أَوْ كِتَابِه नरलन مَنْدِره أَوْ كِتَابِه नरलन عَنْدَره أَوْ كِتَابِه إِنْ يُثَيِّتُ الرَّادِيْ مَا سَمِعَهُ فِيْ صَدْرِهِ أَوْ كِتَابِه नरलन वरलन

8. ড. আদীব সালিহ বলেন-

اَلتَّسْطُ اَنْ يَكُوْنَ الرَّاوِيْ غَيْرَ مُخَالِفٍ لِلقِّقَاتِ لاَ سُوْءُ الْجِفْظِ وَلاَ حَتَّى الْفَلَطِ وَلاَ مُفَقَّلاً وَلاَ كَثِيْرَ الْاَوْهَامِ. - السَّنْطِ المَعْتَبِطِ (ययाजन अकातएका) : मूरािकन्तुगंग ضَبْطِ - क मूजारंग जांग करतएका। त्यमन

مُبْطُ الصُّدرِ अ का क्लिएठ সংরক्ষণ। २. مُنْبِطُ الْكِتَابِ का क्लिएठ সংরক্ষণ।

- এর সংজ্ঞা হলো - ضَبْطُ الصَّدْرِ: अतु भिर्मि - ضَبْطُ الصَّدْرِ

هُوَ أَنْ يُشْبِتَ مَا سَمِعَهُ بِحَبْثُ يَتَمَكَّنُ مِنْ اِسْتِحْضَارِهِ مَتْى شَاءَ ..

অর্থাৎ مَبْطُ السَّدْر বলা হয় শ্রুত বিষয়কে এমনভাবে সংরক্ষণ কারা যাতে ইচ্ছানুযায়ী উপস্থাপন করা যায়।

- अत সংख्वा राला - مُنْبِطُ الْكِتَابِ : अत भितिहिि - مُنْبِطُ الْكِتَابِ . अत अतिहिि - مُنْبِطُ الْكِتَابِ

هُوَ صِيانَةٌ لَدَيْدِ مُنْذُكُاسَمِعَ فِينِدِ مَصْحَفُهُ إِلَى أَنْ يُوَدِّيَهُ مِنْهُ -

অর্থাৎ যে মাসহাফে শায়খের শব্দাবলি লিপিবদ্ধ ছিল সে মাসহাফ বর্ণনাকারী বর্ণনা করা পর্যন্ত স্মরণ রাখাকে خَبْطُ الْكِتَابِ

-विनष्ट रय, मूरािक जीत्तत मरा و وُجُوهُ الطَّعْنِ لِلصَّبْطِ

- ১. فَرُط غَنْلَة বা অধিক অমনোযোগিতা : যে বর্ণনাকারী স্বীয় ওস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ করার সময় তা শ্বরণ রাখতে ভূল করে।
- ২. كُفُرَة غَلُطُ वा অধিক মাত্রায় ভূল: বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনায় যদি নিজের দরুন অধিক ভূল করেন।
- ৩. کخاکنه বা বিশ্বস্ততার বিরোধিতা : যদি বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতা করেন।
- 8. 🛻 বা ধারণা : এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী ধারণা প্রসৃত ভুল বর্ণনা করেন।
- ৫. 🚅 বা স্বরণশক্তির ক্রেটি : এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারী স্বরণশক্তি হারিয়ে ভূলের সাথে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَلهٰذَا اَعْمَضُ عُلُومِ الْحَدِيْثِ وَادَقَهُا وَلاَ يَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ رُزِقَ فَهُمَّا وَحِفْظًا وَاسِعًا وَمَعْرِفَةً تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّواةِ وَاحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ تَامَّةً بِمَرَاتِبِ الرُّواةِ وَاحْوَالِ الْاَسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ كَالْمُتَعَقِّدِمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ إللى اَنْ كَالْمُتَعَقِّدِمِيْنَ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ إللى اَنْ إللى اَنْ إللى اَنْ مِنْ اَرْبَابِ هٰذَا الْفَنِ اللَّي الدَّارَ قُطْنِيْ وَيُقَالُ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ مِنْ اللَّهُ اَعْلَمُ -

وَامَّا سُوء الْحِفْظِ فَقَالُوا إِنَّ الْمُرَادِبِهِ أَنْ لَا يَكُونَ إِصَابَتُهُ أَغَلَبَ عَلْى خَطَائِهِ وَحِفْظُهُ وَاتِنْقَانُهُ اكْتُر مِنْ سَهْوِهِ وَنِسْبَانِهِ يَعْنِى إِنْ كَانَ خَطَأَهُ وَنِسْبَانُهُ اَغْلَبَ اَوْ مُسَاوِياً لِصَوَابِهِ وَاتِنْقَانِهِ كَانَ دَاخِلًا فِي سُوءِ الْحِفْظِ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِ صَوَابُهُ وَاتْفَانُهُ وَكُثْرَتُهُما وَسُوءُ الْحِفْظِ إِنْ كَانَ لَازِمَ حَالِهِ فِي جَمِيْع الْأَوْقَاتِ وَمُدَّةِ عُسُرِهِ لَا يُعْتَبَرَ بِحَدِيْثِهِ وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ هٰذَا أَيْضًا دَاخِلُ فِي السُّساذِ وَإِنْ طَرَأَ سُوءُ الْحِفْظِ لِعَارِضٍ مِثْلُ إِخْتِلَالٍ فِي الْحَافِظَةِ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنِّهِ أَوْ ذَهَابِ بصَرِهِ أَوْ فَوَاتِ كُتُبِهِ فَهٰذَا يُسَمُّى مُخْتَلُطًا فَمَا رَوٰى قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ وَالْإِخْتِلَالِهِ مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ بَعْدَ هٰذِهِ الْحَالِ قُبِلَ وَانْ لَمْ يَتَمَيَّزْ تُوتِّفَ وَانِ اشْتَبَهَ فَكَذٰلِكَ وَانْ وُجِدَ لِلهٰذَا الْقِسْمِ مُتَابِعَاتٌ وَشَوَاهِدُ تَرْقِىْ مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِ إِلَى الْقَبُولِ وَالرُّجْحَانِ وَهٰذَا حُكُمُ أَحَادِيْثِ الْمَسْتُورِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ

অনুবাদ: এটা হাদীসশাস্ত্রে অতিশয় সৃক্ষ্ম ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন গভীর জ্ঞান, প্রখর স্মরণশক্তি এবং পরিপূর্ণ অবহিতশক্তি রাবীদের স্তর সম্পর্কে এবং সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা ব্যতীত এ বিষয় কেউ জানতে পারে না। পূর্বসূরিদের মধ্যে এ ধরনের বহু ব্যক্তিই বিদ্যমান ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী এদের সর্বশেষ ব্যক্তি। বলা হয় যে, তাঁর পরে এ বিষয়ে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি। আল্লাহই অধিক জানেন।

মুহাদিসগণ বলেন, ত্রুটিপূর্ণ স্মরণশক্তির 🚅) भाता উদ্দেশ্য হলো, तावीत निर्जुना जूलत চেয়ে বেশি হবে না এবং তার স্মরণশক্তি ও এর বলিষ্ঠতা ভূল-ভ্রান্তি ও বিশ্বতি হতে অধিক হবে না। অর্থাৎ ভুলভ্রান্তি যদি নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় অত্যধিক বা সমপরিমাণ হয়, তবে এটা عنظ المرابعة عنظ المرابعة المرابع -এর মধ্যে পরিগণিত হবে। সুতরাং তার নির্ভুলতা ও সংরক্ষণশীলতার আধিক্যই হবে নির্ভরযোগ্য বিষয়। (سُوْ، جِنْظ) স্থৃতিশক্তির ক্রটি যদি জীবনভরই বর্ণনাকারীর মধ্যে সর্বদা অনিবার্যরূপে থাকে, তবে তার বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে না। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে তার এই হাদীসও শায-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি عُنْهُ مُنْهُ काনো প্রতিবন্ধকতার দরুন হয়, যেমন বয়োবৃদ্ধতা, দৃষ্টিশক্তি ় হীনতা, অথবা লিখিত গ্রন্থ ধ্বংস হওয়া ইত্যাদি কারণে স্মৃতি ক্ষমতায় জড়তা ও অসুবিধা দেখা দেয়, তবে তার নামকরণ করা হয় মুখতালাত। সুতরাং এহেন মিশ্রতা ও জড়তা সৃষ্টির পূর্বে যে হাদীস তার নিকট হতে বর্ণিত হয়েছে, তা বাছাই করা সম্ভব হলে এহণীয় হবে। আর বাছাই করা সম্ভব না হলে সে হাদীসের হুকুম মুলতুবি থাকবে। আর সন্দেহযুক্ত হলে তার ক্ষেত্রেও এ একই বিধান প্রযোজ্য হবে। আর যদি সে হাদীসের অনুকূলে মুতাবিয়াত ও শাহিদ রেওয়ায়েত পাওয়া যায়, তবে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পরিবর্তে গ্রহণীয় ও প্রাধান্যের মর্যাদা লাভ করবে। এ হুকুম মাসতৃর, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসেরও।

শांकिक अनुवान : وَأَدَقُهُا الْحَدِيْثِ (الْحَدِيْثِ विष्ठा शांकिक अनुवान وَهَذَا اَغْمَضُ عُلُوم الْحَدِيْثِ (विष्ठा अविक्र وَحِنْظًا وَاسِعًا काता काता काता काता काता والا مَنْ رُزِقَ فَهُمًّا कि का नात करताहा وَكِنْظُا وَاسِعًا وَأَخُوالِ الْاسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ রাবীদের স্তর সম্পর্কে يَمَرُاتِبِ الرُّوَاةِ প্রথর স্বরণশক্তি وَمَعْرِفَةً نَامَّةً সনদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে كَالْمُتَ عَدِّمِيْنَ مِنْ أَنْبَابٍ لَمْنَا الْفَنِّ সমদ ও মতনের অবস্থা সম্পর্কে هنا الْفَنِّ كَالْمُتَ عَدِّمِيْنَ مِنْ أَنْبَابٍ لَمْنَا الْفَنِّ لَمْ يَاْتِ بَعْدَهُ مِشْلُهُ वर वला रहा وَيُقَالُ हिलान مِرْجَالً हिलान اللهِ إِلَى الدَّارَ قُطْنِي وَأَتَّا سُوُّ ؛ আল্লাহই অধিক জানেন وَاللَّهُ أَعْلُمُ وَهُمُ وَفِي هُذَا الْأَمْرِ তাঁর পরে অনুরূপ কোনো ব্যক্তির আগমন ঘটেনি فِي هُذَا الْأَمْرِ আর ক্রটিপূর্ণ স্মরণশক্তি الْعِنْظِ মুহাদ্দিসগণ বলেন إِنَّ الْسُرَادَ بِهِ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো الْعِنْظِ أَكْثَرُ مِنْ سَهْوِهِ एलत थारक दिनी وَعِنْظُهُ وَاثِنَانُهُ అ्रात्त थारक दिनी وَعِنْظُهُ وَاثِنَانُهُ अवर जात ऋतगमिक ७ स्विनिकत विनिष्ठेजा وَعِنْظُهُ وَاثِنَانُهُ অথবা أَوْ مُسَاوِيًا अधिक أَغْلُبَ प्रिन তার ভুলভ্রান্তি হয়ে وَنِسْبَانُهُ عَالَهُ وَنِسْبَانِهِ সমান كَانَ دَاخِلًا فِي سُورِ الْجِفْظِ তার নির্ভুলতা ও মুখস্থকরণের তুলনায় كَانَ دَاخِلًا فِي سُورِ الْجِفْظِ মধ্যে পরিগণিত হয় عَلَيْهِ তার নির্ভুলতা এবং সংরক্ষণশীলতা অবং এ দুটি অধিক্যতা وَسُوَّءُ الْعِنْظِ আর স্কৃতিশক্তির ক্রেটিপূর্ণতা وَسُوَّءُ الْعِنْظِ যদি তার সাথে আবশ্যকীয়ভাবে থাকে وَعِنْدَ بَغْضِ वरिमात्र श्रव्यागा रत ना وَمُدَّرِّ عُمُرِهِ तर्वत्रमातः فِي جَمِيْعِ ٱلْأَوْقَاتِ وَإِنْ طُرَأَ سُوْءُ الْعِفْظِ व शमीन७ भार्यत जलर्जुक रत لهذا ٱبْضًا دَاخِلٌ فِي الشَّاذِّ जात किছूनংখাक सुरािफरनत मरा سِسَبَبِ याग- स्विनका पृष्टि रहा مِثْلُ إِخْتِلَالٍ فِي الْعَافِظَةِ काता कात्र वनक لِعَارِضٍ यात पि स्विनका पृष्टि रहा مِثْلُ إِخْتِلَالٍ فِي الْعَافِظَةِ فَهٰذَا يُسَمَّى अथरा निथिত किতार क्षश्म وَوْ فَوَاتِ كُثَيِم وَاللَّهُ عَلَيْهِ अधरा पृष्ठिगिकिशैनण كِبَرِ سِئِه সিশ্রণ ও فَخُولُ الْإِخْدِيكُولِ وَالْإِخْدِيكُولِ अতএব যা বর্গনা করা হয়েছে وَلَى মিশ্রণ وَأَنْ وَل ाटाल تُبِيلَ अ वर्गना करति و بَعْدُ مٰذِهِ الْحَالِ अफ़्जा पृष्ठि देखपात न्रात و مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ कफ़्जा पृष्ठि देखपात و مُتَمَيِّزًا عَمَّا رَوَاهُ कफ़्जा पृष्ठि देखपात তা প্রহণীয় হবে وَإِنْ لَمْ مِتَكَمَّلِكُ आत यनि পৃথক করা সম্ভব না হয় وُوْفِكُ তাহলে উক্ত হাদীস মূলতুবি থাকবে وَإِنْ اشْتُبَهُ فَكُلُوكِ সন্দেহযুক্ত হলেও মুলত্বি থাকবে الْقِيْسَم जात यि এসব शामीरमत जनुकृत्न পाওয়। याয় مُتَابِعَاتُ وَشُوَاهِدُ अ्राविয়ाত ও भारिम المُعَبُّولِ وَالرَّجْعَانِ अजाशार्णत प्रयाना राज करून ७ आधारगत प्रयाना नाल कततव تُرْقِيْ مِنْ مَرْتَبَةِ الرَّدِّ إِلَى الْعَبُولِ وَالرَّجْعَانِ । মাসত্র, মুদাল্লাস ও মুরসাল হাদীসের ক্ষেত্রেও أَحَادِيْثِ الْمُسْتَوْرِ وَالْمُدَلِّسِ وَالْمُرْسَلِ अात এ एकुम

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चर्नेनाकाরীর স্থৃতিশক্তিতে যদি কোনো কারণে যেমন— বার্ধক্য, দৃষ্টিহীনতা বা লিখিত গ্রন্থ বা হারিয়ে যাওয়ার ফলে জড়তা বা সমস্যা দেখা দেয়, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে মুখতালাত বলে। এরপ ব্যক্তির হাদীস মুলত্বি থাকবে, তবে জড়তা আর পূর্বেকার হাদীসসমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হলে পূর্বেরগুলো গৃহীত হবে।

فُصلُ اَلْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ إِنْ كَانَ رَاوِيْهِ وَاحِدًا يُسَمِّى غُرِيْجًا وَإِنْ كَانَ إِثْنَسِينِ يُسَمِّى عَزِيزًا وَإِنْ كَانُوا أَكُفُرَ يُسَمِّى مَشْهُورًا أَوْمُسْتَفِينْظًا وَانْ بَلَغَتْ رُواتُهُ فِي الْكُفُرةِ إِلْى أَنْ يَسْتَحِيْلَ الْعَادَةُ تَوَاطُنَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ بُسَمِّى مُتَوَاتِرًا وَيُسَمَّى الْغَرِيْبُ فَرْدًا أَيْضًا وَالْمُرَادُ بِكُونِ رَاوِيْهِ وَاحِدًا كُونُهُ كَذَٰلِكَ وَلَوْ فِي مَوْضَع وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ لَكِنَّهُ يُسَمِّى فَرْدًا نَسَبِيًّا وَإِنْ كَانَ فِيْ كُلِّ مَوْضِعِ مِنْهُ يُسَمِّى فَرْدًا مُطْلَقًا وَالْمُرَادُ بِكُونِهِمَا إِثْنَيْنِ أَنْ يَكُونَا فِي كَلِّ مَوْضَعِ كَذٰلِكَ فَاإِنْ كَانَ فِي مَوْضَعِ وَاحِدٍ مَثَلاً لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ عَزِيْزًا بَلْ غَرِيْبًا وَعَلَى هٰذَا الْقِيسَاسِ مَعْنَى إعْتِبَارِ الْكَثْرَةِ فِي الْمَشْهُورِ أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ مَوْضَعِ أَكْتُرُ مِنْ إِثْنَيْنِ وَهٰذَا مَعْنَى قَوْلِهِمْ إِنَّ الْأَقَلَّ حَاكِمٌ عَلَى أَلاَكْثُرِ فِي هٰذَا الْفَنِّ فَافْهَمْ ـ

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীসের বিবরণ: যদি সহীহ হাদীসের রাবী একজন হয় তবে তাকে रामीत्म गत्नीव (غَرِبْ حَدِيْث) वरल । य रामीत्मत রাবীর সংখ্যা দু'জন হয় তাকে হাদীসে আযীয حَدِيْث) वल । य সহीर रामीत्मत तावीत সংখ্যा पूरे হতে অধিক তাকে হাদীসে মাশহুর বা মুস্তাফীয বলে। আর যদি হাদীসের (সকল স্তরে) রাবীর সংখ্যা এত বেশি যে, স্বভাবতই তাদের সকলের একত্রিত হয়ে মিথ্যা রচনা করা বা বলা কোনো ক্রমেই সম্বব নয়, এরূপ হাদীসকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলা হয়। গরীব হাদীসকে ফরদ নামেও অভিহিত করা হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কোনো একস্থানে রাবী একজন হবে। সনদের কোনো এক স্থানে রাবী একজন হলে, তবে তাকে ফরদে নাসাবী বলে। আর প্রত্যেক স্তরে হলে তাকে ফরদে মুতলাক বলে। আর রাবী দুজন হওয়ার উদ্দেশ্য হলো সর্বস্থানে এরূপ হওয়া। কিন্তু এক স্থানে হলে সে হাদীসকে আযীয বলা হবে না; বরং গরীব বলা হবে। এমনিভাবে মাশহুর হাদীসে অনেক রাবী হওয়ার অর্থ হলো প্রত্যেক স্থানে রাবীর गिरंशा मुरात अधिक शरत । الْأَكْثَرِ अरंशा मुरात अधिक शरत اللُّقَالُ حَاكِمٌ عَلَى الْأَكْثَرِ [অতিশয় স্বল্পতা অনেকের উপর পরিচালক] হাদীসশান্ত্রে মুহাদ্দিসগণের এ কথাটির অর্থ এটাই। সুতরাং ভালো করে অনুধাবন করো।

শाक्कि अनुवान : مَصْنَى عَزِيْزاً प्रविष्ठ अनुवान : الْعَدِيْثُ الصَّحِيْعُ عَزِيْزاً प्रविष्ठ अन्न वत وَانْ كَانَ الْفَنْدِنِ उत उत जा का वत الله والله عليه والله عليه والله المَعْدُورُ والله عَلَى الْمُعْدُورُ والله عَلَى الْمُعْدُورُ والله الله والله الله والله وال

عوم النيرية والمراد بيكون راويه واحداً والمراد بيكون راويه واحداً النيا والمراد بيكون راويه واحداً النيا والمراد بيكون راويه واحد من الإسناد وهم المراد المراد وهم المرد والمرد والمرد

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُتَوَاتِرْ عَ الْحَادْ عَلَى الصَّحِيْعُ العَ : সহীহ হাদীস প্ৰথমত দু প্ৰকার - ১. الْحَادْ عَلَى الصَّحِيْعُ الع [عُلَمُ العَامَة] আহাদ] আবার তিন শ্ৰেণীতে বিভক্ত, যথা - ১. غَرِيْب عَرِيْب عَرِيْب व्यत्र आलाहना :

مَعْنَى الْغَرِيْبِ لُفَةً ﴿ وَمِفَة شِبُهِ अबि غَرِيْبٍ : (গারীবের আভিধানিক অর্থ হলো مَعْنَى الْغَرِيْبِ لُفَةً দুম্প্রাপ্য, অপরিচিত, দরিদ্র ইত্যাদি।

فَاذَا إِنْفَرَدَ الرَّاوِيْ بِالْحَدِيْثِ -शात्तीरवत्न शात्रिकांसिक कर्ष] : शातिक्षांसिक शित्त रिला रिला व्या قَارُدًا إِنْفَرَدَ الرَّاوِيْ بِالْحَدِيْثِ الْفَرِيْبِ اِصْطِيلَامًا अर्थाए, यथन रामीरिन तावीत नःशा এककन रहा, जिंद जाति रामीरिन शतीव वला रहा। क्या श्र क्रात्तित मर्ज, الْحَدِيْثُ الصَّعِيْعُ إِنْ كَانَ رَادِيْدٍ وَاحِدًا يُسَمَّى غَرِيْبًا

উল্লেখ্য যে, গরীব হাদীসকে نرد ও বলা হয়

فَرْد مُطْلَقْ . ﴿ فَرْد نِسْبِيْ . ﴿ -श्वातां विचल ) विचल أَفْسَامُ ٱلْفُردِ

كُرُد نِسْبِيْ : अन्तर्पत कात्ना स्टात यिन विकान तावी श्रा, ज्व जातक स्वतम नमवी वरा ।

২. غُرْد مُطْلُق : সনদের প্রত্যেক স্তরেই যদি রাবী একজন হয়, তবে তাকে ফরদে মুতলাক বলা হয়।

: अत्र जालाठना: قُولُهُ عَزْيِزًا

্তাষীযের আডিধানিক অর্থ : عَزِيْزِ لَّغَنَّى الْعَزِيْزِ لَّغَنَّى الْعَزِيْزِ لَّغَنَّ الْعَزِيْزِ لَّغَنَّ মজবুত বা শক্তিশালী হওয়া।

اَنْ كَانَ اِثْنَيْنِ يُسَمِّى عَزِيْزًا -आवीरयत्र পারিভাষিক অর্ধ] : পারিভাষিক পরিচয় হলো مَعْنَى الْعَزِيْزِ اِصْطِلاَحًا অর্থাৎ যদি বর্ণনাকারী দুজন হয়, তবে তাকে আযীয বলে।

ড. আদীব সালিহের মতে, الْعَذِيْثُ الَّذِيْ رَوَّاهُ عَنْ اِثْنَيْنِ فِيْ جَعِيْعِ طَبَعَاتِ السَّنَدِ السَّنَدِ মুফতি আমীমূল ইহসানের মতে, مَارُوَاهُ إِثْنَانٍ فَهُرَ عَزِيْزٌ مَعَالَمَا المَّاسِمِةِ عَرِيْزٌ مُنَانٍ عَهُرَ

- अत्र जात्नाठना :

একবচন। مَعْنَى الْمَشْهُورِ لُغَةً একবচন। بَشْهُورِ كُغَةً إِلَّا শৃদ্ধি বাবে مَعْنَى الْمَشْهُورِ لُغَةً المَ

: [भानश्रत्वत्र भातिणिषिक वर्ष] مَعْنَى الْمَشْهُور إصْطِلاَهًا

- ك. উসূল হাদীসের পরিভাষায় مَشْهُوْر বলা হয় এমন হাদীসকে, যে হাদীসের বর্ণনাকারীর সংখ্যা দুয়ের অধিক, তবে হাদীসে এর সীমা পর্যন্ত পৌছেনি।
- २. عَلَى الْمُصْطَلِع . وَوَاهُ ثَلْثَةٌ فَأَكْثَرُ فِي كُلِّ طَبْقَةٍ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ -अत शङ्कात वरलन تَبْسِبْرُ عَلَى الْمُصْطَلِع . وَ الْمُصْطَلِع . يَبُلُغُ خَدَّ التَّوَاتُر فَهُوَ مَشْهُورٌ -अर्कि वाभी भूल देशन (त.) वरलन إِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرُ مِنْ إِثْنَيْنَ وَلَمْ يَبْلُغْ خَدَّ التَّوَاتُر فَهُوَ مَشْهُورٌ -वत शङ्कात (त.) वरलन إِنْ كَانَ لَهُ طُرُقٌ مَحْصُورَةٌ بِأَكْثَرُ مِنْ إِثْنَيْنَ وَلَمْ يَبْلُغْ خَدَّ التَّوَاتُر فَهُوَ مَشْهُورٌ -वत श्रिकात (त.)
- هُو كُمَا لَهُ مُورِي مُحَصُورَةً بِاكْثَرَ مِنْ إِثْنَيْنِ -8. शारफ इरेतन शां वा वामकानानी (त.) रातन

- अत्र जालाहना : वर्षे के के के वर्षे

থেকে নির্গত। শাদিক অর্থ (মুতাওয়াতিরের আডিধানিক অর্থ ) مُعْنَى الْمُتَوَاتِرِ لُغُمَّةُ (থকে নির্গত। শাদিক অর্থ হলো–ধারাবাহিকতা, অনবরত বা বিরতিহীন ইত্যাদি।

: [মুতাওয়াতিরের পারিভাষিক অর্থ] مَعْنَى الْمُتَوَاتِر [صطلاحًا

১. পারিভাষিক পরিচয় হলো-

অর্থাৎ এমন হাদীসকে মুতাওয়াতির হাদীস বলা হয়, যা অসংখ্য রাবী বর্ণনা করেছেন। যাদের সংখ্যাধিক্য ও বাসস্থানের দূরত্বের কারণে তাদের মিথ্যার উপর ঐকমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না।

- २. ७. भाश्मृम बाज्-जाश्शात्मत भएज, الْكِذُبِ مَا رَوَاهُ عَدَدُ كَثِيْرُ تُحِيْدُ الْمَادَةُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكِذْبِ
- الْخَبُرُ إِمًا أَنْ يَكُونَ لَهُ طَرِينَ بِهَا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ فَهُوَ الْمُتَوَاتِرُ वात्मन (त्रं.) वात्मन वेद्रां के वोद्रें के वाद्रें के वोद्रें के वेद्रें के वोद्रें के वोद्रें के वाद्रें के वोद्रें के वाद्रें के वोद्रें के वाद्रें के व वाद्रें के वाद्
- এ রয়েছে যে,

وَإِنْ بِلَغَتْ رُواتُهُ فِي الْكَثَرَةِ إِلَى اَنْ يَسْتَحِيْلُ الْعَادَةُ تَوَاطُّنَهُمْ عَلَى الْكِذْبِ يُسَمِّى مُتَوَاتِرًا وَالْمُنَهُ عِلَى الْكَثَرِ فِي لَهِذَا الْفَنِّ عَلَى الْاكْثَرِ فِي لَهِذَا الْفَنِّ عَلَى الْاكْثَرِ فِي لَهُذَا الْفَنِّ عَلَى الْاكْثُر فِي لَهُ الْفُنِّ عَلَى الْاكْثُر فِي لَهُ الْفُونِ عَلَى الْاكْثُر فِي لَهُ الْفُونِ عَلَيْ الْفُونِ عَلَى الْالْفَلْ عَلَى الْالْفَالِ عَلَى الْالْفَالِمُ عَلَى الْالْفَالِ عَلَى الْالْفَالِ الْفَالِمُ عَلَى الْالْفَالِ الْفَالِمُ عَلَى الْالْفَالِمُ الْمُعْتِي عَلَيْهِ اللّهِ الْفَالِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُو

وَعُلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ الْغَرَابَةَ لَا تُنَافِى البَصِّحَّةَ وَيَسَجُنُوزُ أَنْ يَسَكُنُونَ الْسَحَدِيثُثُ صَحِيْحًا عَرِيْبًا بِأَنْ يَكُوْنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ رِجَالِهِ ثِقَةً وَالْغَرِيْبُ قَدْ يَقَعُ بِمَعْنَى الشَّبَاذِّ أَى شُكُوذًا هُوَ مِنْ اَتْسَامِ الطُّعْنِ فِي الْحَدِيْثِ وَلَهٰذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قُولِ صَاحِبِ الْمَصَابِينِ مِنْ قُولِهِ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِينَ لِمَا قَالُ بِطَرِيْقِ الطُّعْنِ وَبَعْضُ النَّاسِ يُغَسِّرُونَ الشَّادُّ بِمُفَرَدِ الرَّاوِي مِنْ غَيْرِ إعْتِبَاد مُخَالَفَتِهِ لِلقِّقَاتِ كَمَا سَبَقَ وَيَـقُولُونَ صَحِيْحٌ شَاذٌ وصَحِيْحُ غَيْرُ شَاذٍّ فَالشُّذُوذُ بِهٰذَا الْمَعْنَى آيضًا لاَ يُنَافِى الصِّحَّةَ كَالْغَرَابَةِ وَالَّذِي يُذْكُرُ فِيْ مَقَامِ الطُّعْنِ هُوَ مُخَالِثُ لِلقِقَاتِ ـ

অনুবাদ: এ আলোচনা দ্বারা এ কথাও জানা যায় যে,
আর্বাদ: বা একজন রাবী হওয়া সহীহ-এর পরিপস্থি
(অন্তরায়) নয়। সহীহ হাদীসও গরীব হতে পারে, আর তা
এভাবে যে হাদীসের সকল রাবী বিশ্বস্ত হবেন। গরীব
কথাটি কখনো শায অর্থে ব্যহ্নত হয় তথা সেই শায যা
হাদীসশাস্ত্রে দুর্বলতার অভিযোগের শ্রেণীভুক্ত। মাসাবীহ
গ্রন্থকারের মন্তব্য ﴿
عَرِيْتُ عَرِيْتُ عَرِيْتُ الْمَا لَهُ দ্বারা এ মর্মার্থই
বুঝিয়েছেন, যখন হাদীসের উপর আপত্তি প্রকাশের জন্য
বলে।

আর কতেক মুহাদ্দিস বিশ্বস্ত রাবীর বিরোধিতার বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য না করেই রাবীর মুফরাদ (একক) হওয়া দ্বারা শাযের বিশ্রেষণ দিয়ে থাকেন। যেমন—ইতঃপূর্বে আলোচিত হয়েছে। তারা বলেন, সহীহ হাদীস শাযও হয় এবং সহীহ হাদীস গায়রে শাযও হয়। অর্থাৎ এ হাদীস সহীহ, কিন্তু শায় নয়। সুতরাং এ অর্থ অনুযায়ী শায় হাদীসও গরীব হাদীসের ন্যায় সহীহের পরিপন্থি নয়। অবশ্য যখন তা দুর্বল প্রকাশের স্থানে বলা হয় তখন সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে, এর দ্বারা রাবীদের বিরোধী হওয়ায় মর্ম বুঝানো হয়েছে। এ কারণেই তা সহীহের মুখালিফ।

فُصْلُ الْحَدِيْثُ الضَّعِيْثُ هُوَ الَّذِي فَقُدَ فِيْهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا وَيُذَمُّ رَاوِيْهِ بِشُكْرُوذٍ أَوْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلَّةٍ وَبِهٰذَا الْإِعْتِ بَارِ يَتَعَلَّدُ ٱفْسَامُ الصَّعِيْفِ وَيَكْثُرُ أَفْرَادًا وَتَرْكِيْبًا وَمَرَاتِبُ الصَّحِيح وَالْحَسَنِ لِذَاتِهِمَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا بِستَخَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدَّرَجَاتِ فِي كَمَالِ البصِّغَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُودَةِ فِي مَغْهُوْمَيْهِمَا مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ وَالْمَعُومُ صَبَطُوا مَرَاتِبَ الصِّحَّةِ وَعَسَّنُوهَا وَ ذَكُرُوا أَمْثِلَتَهَا مِنَ الأسَانِينِيدِ وَقَالُوا إِسْمُ الْمَعَيدَالَةِ وَالسَّسْبِيطِ يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلَّهَا وَلٰكِنَّ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ وَأَمَّا إِظْلَاقُ اصَعِ الْاسَانِيْدِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوصٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَفِيْدِ إِخْتِلَاتُ فَقَال بَعْضُهُمْ أَصَحُّ الْأَسَانِيْدِ زَيْنُ الْعَابِدِيْنَ عَنْ ابَيْدِ عَنْ جَدِّهِ وَقِيْلَ مَسَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَقِيلً الزُّهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَتَّ أَنَّ الْحُكَّم عَلْى اِسْنَادٍ مَخْصُوصٍ بِالْأَصَحِيَّةِ عَلَى الْإِظْلَاقِ غَيْرُ جَائِزِ إِلَّا أَنَّ فِي الصِّحَّةِ مَرَاتِبَ عُلْبَا وَعِدَّةٌ مِنَ الْاَسَانِيْدِ يَدْخُلُ فِيهَا وَلَوْ قُيِّدَ بِقَيْدٍ بِأَنْ يُقَالُ أَصَعُّ أَسَانِيْدِ الْبَلَدِ الْفُلاَتِيِّ أَوْ فِي الْبَابِ الْفُلاَتِيِّ أوْ فِي الْمُسْأَلَةِ الْفُلَاتِيَّةِ يَصِحُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ \_

অনুবাদ : পরিচ্ছেদ : দ্বা'ঈফ হলো সেই হাদীস যাতে সহীহ ও হাসান হাদীসের জন্য গ্রহণযোগ্য শর্তসমূহ আংশিকভাবে বা পুরোপুরি অনুপস্থিত। আর তার রাবী হয় শায়, মুনকার ও মু'আল্লালের দোষে দুষ্ট। এদিক দিয়ে দ্বা'ঈফ হাদীস কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সহীহ লিযাতিহী ও সহীহ লিগায়রিহী এবং হাসান লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীর ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে মিশ্রিতভাবে হাসান হওয়া সত্ত্বেও তাদের ব্যাখ্যার বেলায় নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণতম গুণাবলির শ্রেণীগত ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। হাদীসশাস্ত্রবিদগণ বিভদ্ধতার শ্রেণী ও পর্যায়সমূহ নির্ণয় করেছেন এবং তাদের উদাহরণ সনদ দারা দিয়েছেন। আর তারা বলেছেন, আদালত ও যব্ত এ দৃটি বৈশিষ্ট্য রাবীদের সকলের মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু তাদের কতক কতকের উপর মর্যাদাশালী। विट्न काता अनम् अ। विट्न कार्य विट्न कि विट्न वि [সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ] বলার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কাজেই কিছুসংখ্যক य्शिक्ति वरानन, ﴿ عَنْ جَدِهُ عَنْ الْعَابِدِيْنَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ ﴿ كَالَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ا সনদটি সমগ্র সনদের মধ্যে বিশুদ্ধ সনদ। কতকের عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ সতে আসাহতল আসানীদ হলো عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعِ عَنْ زُهْرِي عَنْ वावात कण्यकत में क्यें ابْنِ عُمَرَ ननमि वात्राश्ल वात्रानीम । سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَرَ কিন্তু কথা হলো, বিশেষ কোনো সনদের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে আসাহহুল আসানীদ কথাটি ব্যবহার করা জায়েজ নয়। কেননা, বিভদ্ধতার অনেক শ্রেণী ও স্তর রয়েছে এবং তাতে অনেক সনদই অন্তর্ভুক্ত হয়। আর যদি তাকে এভাবে সীমায়িত করা হয় যে, এ সনদটি অমুক শহরে আসাহহুল আসানীদ অথবা অমুক অধ্যায় বা অমুক বিষয়ে আসাহহুল আসানীদ তবে তা সঠিক হবে। সঠিক কথা আল্লাহই সর্বজ্ঞাত।

الشَرَائِطُ वा'किक अनुवान مُو الَّذِي فَقُدَ نِيْهِ वा'किक वानीम राला الْعَدْبِثُ الصَّعِبْفُ : वा'किक अनुवान অহণযোগ্য শর্তসমূহ فِي الصِّحَة وَالْحَسَنِ সহীহ ও হাসান الْمُعْتَبَرةُ وَالْحَسَنِ অংশিক বা পুরোপুরি الْمُعْتَبَرةُ বর্ণনাকারীকে দোষযুক্ত করা হয়েছে عِلْمَةُ وَالْ نَكَارَةٍ أَوْ عِلْمٍ عَلَيْهِ مَا الْعِعْتِبَارِ এ হিসেবে এবং তা একক ও সংযোগভাবেও অনেক হয় وَيَكْتُرُ أَفْرَادًا وَتُرْكِيْبًا এবং হাসান وَ الْعَسَنِ لِذَاتِهَا وَلِغَيْرِهِمَا أَيْضًا अात সহীহের স্তরসমূহ তথা সহীহ লিগায়বিহী ومَرَاتِبُ الصَّعِيْع فِيْ كَمَالِ الصِّفَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ الْمَاخُوْدَةِ বিভিন্ন স্তরে বিন্যাস হয় يَتَغَاوُتِ الْمَرَاتِبِ وَالدّرَجَاتِ লিযাতিহী ও হাসান লিগায়রিহীও مَعَ وُجُودِ الْإِشْتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَّةِ وَالْحَسَنِ ठाम्तत ताथात نِيْ مَنْهُومَ يَهِمَا अद्दर्शाता পत्निश्व रुगाविनत ताभात المُنتِرَاكِ فِي أَصْلِ الصِّحَةِ وَالْحَسَنِ হাসান ও সহীহ মূলগতভাবে মিশ্রিত হওয়ার ফলে وَٱلْقُومُ ضَبَطُوا আর হাদীসশান্ত্রবিদগণ নির্ণয় করেছেন مَرَاْتِبُ الصِّعَةِ সহীহ ও হাসানের স্তরসমূহ مُرَوا أَمْعِلْتَهَا مِنَ الْأَشَانِيْدِ এবং তা নির্দিষ্ট করেছেন وَغَبَنُوْهَا وَذَكُرُوا أَمْعِلْتَهَا مِنَ الْأَشَانِيْدِ तारीएत अकरलत पर्धा थाकरा يَشْمُلُ رِجَالَهَا كُلُّهَا عُلَهَا صَامَاتُهُ وَالطُّبُطِ जात ठाता वरलरहन وَعَالُوا তবে وَأَمَّا إِطْلاَقُ أَصَعٌ الْاَسَانِيْدِ তবে তাদের কিছুসংখ্যক অপর কিছুসংখ্যকের উপর মর্যাদাশীল وَلْكِتَّن بَعْضَهَا فُوْقَ بَعْضِ তবে نَفِيْهِ إِخْتِلَانَ كَ কথাটি ব্যবহৃত হয় الْإِطْلَاقِ عَلَى سَنَدٍ مَخْصُوْمٍ عَلَى الْإِطْلَاقِ কথাটি ব্যবহৃত وَيْنُ অতএব, কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিস বলেন اَصَعُ الْاَسَانِيْدِ সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ হলো وَعَنَالُ بَغُضُهُمْ আবার কেউ مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر صَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر صَالَة আবার কেউ وَفِيلَ অবার কেউ وَفِيلَ আবার কেউ مَالِكُ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَر আবার কেউ বলেন مَالْتُهُ وَيْ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمَر বলেন مَعْتُ مُعْلِي اِسْنَادٍ مَخْصُومٍ ابْنِ عُمْر ابْنِ عُمْر الْمُعْنَى عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْر مَاكُ الْرُهْرِيْ عَنْ سَالِم عَنِ ابْنِ عُمْر الْمُعْنَى الْمُعْمِيلُ اللّهِ عَنِ ابْنِ عُمْمِيلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمِيلُ اللّهِ عَنْ الْمُعْمِيلُ اللّهُ الْمُعْمِيلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ الاَّ أَنَّ فِي الْصِحَّةِ कार्तम वित्निष्ठ मनएवं क्ष्य प्रख्य و عَلَى الْإِطْلاَقِ غَنِيرُ جَائِزٍ कार्तम वित्निष्ठ मनएवं क्षाद्य व क्ष्य प्रख्या بِالْأَصَعِبَةِ अ्ठनकर्डारवे कार्द्यक निर्दे कार्द्य कार् يَصِيحُ अथरा, अयुक विषरत्रत परिप أَوْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْفُكَرَبِيَّةِ अथरा, अयुक अर्पारत्रत परिप أَوْ فِي الْبَابِ الْفُكْرِيِّ अधिक विषक्त أَوْ فِي الْبَابِ الْفُكْرِيِّ अधिक विषक्त তাহলে তা সঠিক হবে وَاللَّهُ اعْلَمُ আল্লাহই অধিক জানেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শের বিপরীত। শান্দিক অর্থ – অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। تَوِيَّ শদের বিপরীত। শান্দিক অর্থ – অক্ষম, দুর্বল ইত্যাদি। مَعْنَى الصَّعِيْفِ أَصِطِلاً । [पा'ऋरण्य পারিভাষিক অর্থ]:

الطَّعِينَكُ هُوَ الَّذِي فَقُدَ نِنهِ الشَّرَائِطُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الصِّحَّةِ وَالْحَسِّنِ كُلَّا أَوْ بَعْظًا , अत मरू - مُقَدَّمَةُ الشَّيْخِ . ٤

অর্থাৎ যাতে সহীহ ও হাসানের শর্তাবলি পুরোপুরি বা আংশিক পাওয়া যায় না, তাকে النَّهُ وَالْمُ الْمُ مَا كُنُ مَا عَنْ أَرْتَبُو الْحَسَنِ بِغَقْدِ شُرْطٍ مِنْ شُرُوطٍ وَ وَالْمَا كَمْ مَا كُنْ مَا عَنْ أَرْتَبُو الْحَسَنِ فَصَّرَ فَهُو الْصَعِبْفُ - वित्र البيقوني अ. ইমাম البيقوني المُعْتَبَرُهُ وَالْمُ الْمُعَالَى البيقوني ا ব্যতীত অপর শর্তগুলো হাসান হাদীসের।

तावीत पूर्वला आधिका उन्नात कातल यन्ने शामित्त प्राप्त पूर्वला शाम : قَوْلُهُ ٱلْحَدِيْثُ الشَّعِيْفُ الغ থাকে। যেমনিভাবে সহীহ হাদীসের রাবীর গুণাবলি পূর্ণতা ও অপূর্ণতার দিক দিয়ে তার বিশুদ্ধতা বৃদ্ধি ও হাস পায়। সহীহ হাদীসের মধ্যে যেমনিভাবে اَصَعُ الْإِصَائِيةِ [সর্বাধিক সহী সনদ] রয়েছে। তেমনিভাবে যঈফ হাদীসের মধ্যেও সর্বাধিক यञ्चक रानीम तरप्ररह। यातक أَوْ مَنَى الْأَسَانِيْدُ वरन।

হাকীম আবু আদিল্লাহ নিশাপুরী (র.) মা'রিফাত্ উল্মিল হাদীস গ্রন্থে الْأَسَانِيْدُ أَوْ هَى এর বিভিন্ন প্রকার উল্লেখ করেছেন।
ك. কোনো সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে সর্বাধিক যঈফ হাদীস। যেমন مَدْفَةُ بِنُ مُوْسَى الدَّقِيْقِيْ عَنْ فَرَقْدَسِ । रयत्रण आवृ वकत (ता.) थिरक वर्षिण शामीममम्दरत मर्रश मर्वाधिक यक्षेक शामीम। السَّبْخِيْ عَنْ مُرَّةَ الطَّيْبِ عَنْ أَبِي بَكُر (رض) ع. रयत्रण आवृ वकत (ता.) थिरक वर्षिण शामीममम्दरत मर्रश नर्वाधिक यक्षेक शामीम हत्ना। مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْمَصْلُوْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ नर्वाधिक यक्षेक शामीम रता। مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ الْمَصْلُوْبِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ اللَّهِ بِنِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُوالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ । भोगानीएनत त्थाक वर्षिक श्रीमिनमपूर्वत प्रतिथिक यन्ने श्रीधिक यन्ने श्रीभिक विक्र शिक्षेत्र वर्षिक विक्र शिक्ष

فصل مِنْ عَادَةِ التِّرْمِذِيِّ أَنْ يَتَفَولَ فِيْ جَامِعِهِ حَدِيثُ حَسَنُ صَحِيْحٌ حَدِيثُ غَرِيبُ حَسَنَ حَدِيثُ حَسَنَ غَرِيبُ صَحِيحُ وَلاَ شُبْهَةَ فِي جَوَازِ إِجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالصِّحَّةِ بِانْ يَكُونَ حَسَنًّا لِذَاتِهِ وصَحِبْحًا لِغَيْرِهِ وَكَذٰلِكَ فِي إِجْتِمَاع الْغَرَابَةِ وَالصِّحَةِ كَمَا اسْلَفْنَا وَامَّا إجْتِمَاعُ الْغَرَابَةِ وَالْحَسَنِ فَيَسْتَشْكِلُونَهُ بِانَّ اليِّوْمِذِي إعْتَبَرَ فِي الْحَسَن تَعَدُّدَ الطُّرُقِ فَكَيْفَ يَكُونُ غَرِيْبًا وَيُجِيْبُونَ بِالَّ إعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ لَيْسَ عَلَى الْإِطْلَاقِ بَلٌ فِئ قِسْمِ مِنْدُ وَحَيْثُ حَكَّمَ بِاجْتِمَاعِ الْحَسَنِ وَالْغَرَابَةِ الْمُرَادُ قِسْمُ أَخَدُ وَقَالَ بِعَنْ لُهُمْ إِنَّهُ أَشَارَ بِذُلِكَ إِلْى إِخْتِلَافِ الطُّرُقِ بِأَنْ جِاءَ فِي بَعْضِ الطُّرُوْ غَرِيْبًا وَفِيْ بَعْضِهَا حَسَنًا وَقِبْلَ ٱلْوَاوُ بِمَعْنِي أَوْ بِانَّهُ يَشُكُ وَيَتَرَدُّهُ فِي أنَّهُ غَرِينَكُ أَوْ حَسَنَّ لِعَدْمِ مَعْرِفَتِهِ جَزْمًا وَقِيْلُ ٱلْمُرَادُ بِالْحَسَنِ هٰهُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ الْإصْطِلَاحِيْ بَلِ اللَّغَوِيُّ بِمَعْنَى مَا يَحِيْلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ وَهٰذَا الْقَوْلُ بَعِيْدٌ جِدًّا \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর অভ্যাস স্বীয় 'জামিউত তিরমিযী' তে (এ নীতিমালা অনুসরণ করেছেন যে,) প্রত্যেক হাদীসের শেষে خُدنْتُ حَسَنَ صَحِيْحُ . حَدِيثُ غَرِيبٌ حَسَنَ . حَدِيثُ حَسَنَ পরিভাষা উল্লেখ করে হাদীসটির শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা সম্পর্কে স্বীয় মতামত পেশ করেছেন। হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের সমন্ত্র হওয়ার বৈধতার ক্ষেত্রে কোনো সন্দেহ নেই। হাসানুন সহীহুন দ্বারা হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ লিগায়রিহী উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে। এমনিভাবে গরীব ও সহীহের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো সন্দেহ নেই। যেমন আমরা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু গরীব ও হাসান এ দুটি বৈশিষ্ট্যের একত্র হওয়ার ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ প্রশ্ন তুলেছেন। কেননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর মতে হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত ও সংকলিত হওয়ার শর্তটি বিশেষভাবে পরিগণিত। সুতরাং তা কিরূপে গরীব হতে পারে? এ প্রশ্নের জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেছেন যে, হাদীস হাসান হওয়ার ক্ষেত্রে তা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার গ্রহণযোগ্য শর্তটির সাধারণ প্রয়োগ শর্ত নয়; বরং তা দ্বারা হাদীসের একটি প্রকার বুঝানো হয়েছে। আর যখন কোনো হাদীসে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ের একত্র হওয়ার কথা বলা হয়, তখন তা দারা অন্য একটি প্রকরণ বুঝানো হয়ে থাকে। কিছুসংখ্যক বলেন যে, এর দারা বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো সূত্রে গরীব এবং কোনো সূত্রে হাসান বর্ণিত হয়েছে।

কারো কারো মতে এখানে ু অক্ষরের অর্থ হলো ুর্ট এটা দ্বারা হাদীসটি নিশ্চিত পরিচয় না জানা থাকার কারণে সংশয় প্রকাশ করা হয় যে, হাদীসটি গরীব, না হয় হাসান। আর কারো মতে এখানে হাসান দ্বারা পরিভাষিক অর্থে হাসান উদ্দেশ্য নয়; বরং সে আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যার দিকে স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মনধাবিত হয়। কিন্তু এ মতটিও অসামঞ্জস্যশীল ও দূরবর্তী।

আর হাসান ও সহীহ এ দুই বৈশিষ্ট্যের হাদীস একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই بَنُ يَكُونَ এভাবে হবে যে حَسَنًا لِذَاتِهِ وكَذٰلِكَ فِيْ اِجْتِمَاعِ الْغَرَابَةِ আর সহীহ দারা সহীহ লিগাইরিহী বুঝানো হয়েছে وَصَحِيْحًا لِغَيْرِهِ এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই كَمَا ٱسْلَغْنَا এমনিভাবে গরীব ও হাসান এই দুই বৈশিষ্ট্যের একত্রিত হওয়াতে কোনো সংশয় নেই আলোচনা করেছि فَيَسْتَشْكِلُونَهُ सूरािक्रिया वर्षि उ राजान একত্রিত হওয়ার ব্যাপারে فَيَسْتَشْكِلُونَهُ মনে করেছেন بِأَنَّ التَّرْمِذِي إِعْتَبَرَ فِي الْحَسَنِ কননা, ইমাম তিরমিয়ী (র.) হাদীস হাসান হওয়ার ব্যাপারে এ শর্তটি গণ্য করেছেন যে, نَكُونُ غَرِيْبًا विভিন্ন সনদে বা পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া نَعُدُدُ الطُّرُق بِكُونُ غَرِيْبًا বিভিন্ন সনদে বা পদ্ধতিতে বর্ণিত হওয়া نَعُدُدُ الطُّرُق মুহাদ্দিসগণ এর জবাবে বলেছেন যে إِنَّ إِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ স্বাদ্দিসগ এর জবাবে বলিছেন যে بِأَنَّ إِعْتِبَارَ تَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِي الْحَسَنِ وَخَيْثُ حَكَمَ । प्राधातन दिसाद नना रहे بَلْ فِي قِسْمِ مِنْهُ वत्र धत बाता रामीत्मत धकि धेकात वुशास তখন এর দ্বারা وبِاجْتِمَاعِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ مِ वाর যেখানে হাসান ও গরীব বৈশিষ্ট্যদ্বয়ে একত্রিত হওয়ার কথা বলা হয় بِاجْتِمَاعِ الْحُسَنِ وَالْغَرَابَةِ একটি প্রকার বুঝানো হয় وَنَالَ بَعْضُهُمْ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل وَنِيْ بَعْضِهَا حَسَنًا फित्क देकिত कड़ा राख़रा जा शढ़ी का सार بِأَنْ جَاءَ نِيْ بَعْضِ الظُّرُقِ غَرِيْبًا फित्क देकिত कड़ा राख़रा , बात कारता पूर्व राजान जनरह وَيْشِلُ أَلُوا أُوبِ عَامَةً عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيَشِلُ اللَّوَا أُوبِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّاعِقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل এ বিষয়ে তার সন্দেহ-সংশয় ছিল مُعْرِفَتِهِ جَوْمًا বিষয়ে যে অত্র সনদটি গরীব অথবা হাসান الْعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ جَوْمًا كَيْسُ مُعْنَاءٌ अात कर्छ वलन, এখाনে रामान वाता छेत्नगा राला وَقِيْلُ ٱلْمُسَرَادُ بِالْحَسَنِ هُلُهُنَا यात फिरक الْإَصْطِلَاحِيْ अतिज्ञिषिक वर्थ नय़ مَا يَحِيْدُ إِلَيْهِ الطُّبُعُ अतिज्ञिषिक वर्थ नय़ أَ بَصْطِلَاحِيْ স্বাভাবিকভাবে মন ধাবিত হয় وَهٰذَا الْتُولُ بَعْيْدُ جِدًّا عَلَيْهُ وَاللَّهُ مِنْ الْعَرْدُ بَعْيْدُ عِدًّا

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: [ইমাম তিরমিযী (র.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী] نَبْذًا مِنْ حَبَاةِ إِمَام تِرْمِدِنْ

নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম ম্হামদ উপনাম আবৃ ঈসা; পিতার নাম ঈসা ইবনে সাওরাহ। তিনি তাঁর জনাস্থানের নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ পরিচিতি হলো \_ اَبُوْ عِيسْلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمِّدُ بْنُ مُعْمَلِكُ التَّهُ وَعِيسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلَيْكُ بَعْرُانُ وَيُسْلَى مُحَمَّدُ بْنُ وَمُعْمِلِهِ وَالْمُعَلِّمُ لَا عَلَيْكُوا الْمُعْلَى الْعَلَالَ الْعُلَالِيْلُ مُعْمَدُ بْنُ عَيْسُلَى مُحْمَدُ بْنُ عُنُولُ الْمُعْلِي الْعَيْمُ وَلِي الْعَلَى الْعَيْمُ وَلِي الْعَلَى الْعَيْمُ وَلِي عَلَيْكُوا الْعَيْمُ وَلِي الْعَيْمُ وَلِي الْعَلَى الْعَ

🖒 📆 : তিনি ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

جَامِعْ হাদীসশাস্ত্রে তাঁর বিরাট এক খেদমত রয়েছে তাঁর সংকলিত جَامِع تِرْمِدِيْ । এর অন্যতম । এটি একাধারে جَامِع অন্যদিকে سُنَنَ এ বৈশিষ্ট্য অপর কোনো গ্রন্থে নেই । ওলামায়ে কেরাম এ গ্রন্থটিকে سِنَاء سِنَاء اللهِ اللهِ اللهِ

فُصلُ اَلْإِحْـتِـجَـاجُ فِـى الْاَحْـكَـامِ بِالْخَبَرِ الصَّحِيْحِ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ مُلْحَقُّ بِالصَّحِيْحِ فِي بَابِ الْإِحْتِجَاجِ وَإِنْ كَانَ دُونَاءُ فِي الْمَرْتَابَةِ وَالْحَدِيْثُ الصَّعِيْفُ الَّذِي بَلَغَ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ مَرْتَبَةَ الْحَسَنِ لِغَيْرِهِ أَيْضًا مُجْمَعً وَمَا اشْتُهِر أنَّ الْحَدِيثُ الضَّعِبْفَ مُعْتَبَرُّ فِي فَضَائِيلِ الْاَعْمَالِ لَا فِي غَنْيِرِهَا اَلْمُرَادُ مُفْرَدَاتُهُ لاَ مَجْمُوعُهَا لِأنَّهُ دَاخِلُ فِي الْحَسَنِ لَا فِي الضَّعِيْفِ صَرَّحَ بِهِ ٱلْآثِمَّةُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنْ كَانَ الضَّعِينَكُ مِنْ جِهَةِ سُوْءِ حِفْظِ أَوْ إِخْتِلَاطٍ أَوْ تَذْلِيْسٍ مَعَ وُجُوْدِ الصِّدْقِ وَالدِّيَانَةِ يَنْجَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَانْ كَانَ مِنْ جِهَةِ إِيِّهَامِ الْكِنْدِ أَو الشُّنُوْذِ أَوْ نُسُحُسِ الْغَلَطِ لَا يَنْ جَبِرُ بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ وَالْحَدِيثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ بِالنَّسُعْفِ وَمَعْمُولٌ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاَعْسَالِ وَعَـلُى مِثْلِ هٰذَا يَسْبَغِى اَنْ يُحْمَلُ مَا قِيْلُ أَنَّ لُحُوْقَ الضَّعِينُفِ بِالصَّعِيْفِ لاَ يُفِينُدُ قُوَّةً وَالَّا فَهَٰذَا الْفَولَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ فَتَدَبَّرْ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীস দ্বারা শরিয়তের বিধান প্রমাণ গ্রহণের (হুজ্জত হওয়া) ক্ষেত্রে সকল মুহাদ্দিস একমত। এমনিভাবে সাধারণ ওলামায়ে কেরামের সর্বসন্মত মতে, হাসান লিযাতিহী হাদীসও সহীহ হাদীসের সাথে হুজ্জাত হওয়ার যোগ্যতা রাখে, যদিও মর্যদাগত দিক থেকে তার তুলনায় কম হয়। আর দ্বা'ঈফ হাদীস যদি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দরুন হাসান লিগায়রিহী সমপর্যায়ে উন্নীত হয়, তা হুজ্জত হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। প্রসিদ্ধ কথা হলো দ্বা'ঈফ হাদীস আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য, অন্য কোনো ক্ষেত্রে নয়। এ প্রসিদ্ধ কথার মর্ম হচ্ছে তার মুফরাদসমূহ [একক ও বিশেষ হাদীস], সামগ্রিকভাবে নয়। কেননা, তা হাসানের অন্তর্ভুক্ত, দ্বা'ঈফের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইমামগণ এরূপই व्याच्या करतिष्ट्रन । कारना कारना मुशिक्त वरलष्ट्रन, বিশ্বস্ততা ও দিয়ানতাদারী সত্ত্বেও যদি মুখস্থের দুষ্টতা, সংমিশ্রণ ও তাদলীসের কারণে হাদীস দ্বাস্টিফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দারা তার ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। আর যদি মিথ্যাচারিতার দোষে বা শায হওয়ার কারণে অথবা ভ্রান্তির কারণে দ্বা'ঈফ হয়, তবে বহু সূত্রে বর্ণিত হওয়ার দারাও তার ক্ষতিপূরণ হয় না। হাদীসটি দ্বা স্ফ হিসেবেই নির্ধারিত হবে, তবে আমলের ফজিলতের क्षाय कार्यकती रता u uकर कथा भूरामिनीतन কেরামের সে উক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, 'দ্বা'ঈফ দ্বা ঈফের সাথে মিলিত হয়ে কোনো শক্তি ক্ষেত্রে কার্যকর নয়।" নতুবা এ কথাটির দুষ্টতা স্পষ্ট। সুতরাং বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে চিন্তা করো।

শাব্দিক অনুবাদ : اَلْخَبَرِ الصَّحِبْحِ পরিচ্ছেদ الْخَبَرِ الصَّحِبْحِ الْاَحْتَاجُ فِي الْاَحْتَاجُ فِي الْاَحْتَاجُ وَالْمُكَاءِ সহীৰ হাদীস দ্বারা عَنْدَ عَامَّةِ الْعُلْمَاءِ সকলে এতে একমত وَكُذْلِكُ بِالْحَسَنِ لِذَاتِهِ সাধারণ عَنْدَ عَامَّةِ الْعُلْمَاءِ প্রমাণের মতে عَنْدَ عَامَّةِ الْعُلْمَاءِ প্রমাণ এহণের ক্ষেত্র عَلْبُهِ সাধারণ وَأَنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مُلْحَقَّ بِالصَّحِبْعِ প্রমাণ এহণের ক্ষেত্র وَأَنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مُلْحَقَّ بِالصَّحِبْعِ প্রমাণ এহণের ক্ষেত্র وَأَنْ كَانَ دُوْنَهُ فِي مُلْحَقَّ بِالصَّحِبْعِ

या औरहरह وَالْحَدِيْثُ الصَّعِيْثُ पान अ का भें क रानी क وَالْحَدِيْثُ الصَّعِيْثُ पानि अ जा मर्शानागा निक तथरक नदीर रानीरात तथरक कम الْمُرْتَبَةِ তাও সকলের بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ विভिন्न সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে مُرْتَبَةُ الْعُسَنِ لِغَيْرِهِ विভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হওয়ার ফলে بِتَعَدُّدِ الطُّرُقِ فِيْ فَضَائِلِ الْاَعْمَالِ আর প্রসিদ্ধ কথা হলো أَنَّ الْعَدِيْثُ الصَّعِبْفَ مُعْتَبَرُ অকমতো হয়েছে व श्रीमिक कथात छिल्मणा राजा مُنْرَدَاتُهُ مُنْرَدَاتُهُ مُنْرَدَاتُهُ مُنْرَدَاتُهُ عَالَمُ अप्रायां का किल्ला कि এককসমূহে لَهُ عَبُيْ عَالِمَ সামাগ্রিকভাবে নয় لِاَتَّهُ دَاخِلُ نِي الْحَسَن সামাগ্রিকভাবে নয় لِاتَّهُ دَاخِلُ نِي الْحَسَن কননা. এটা হাসানের অন্তর্ভ لِمُعَمُّوعُهُا ছাঈফের অন্তর্ভুক্ত নয় وَقَالَ بَعْضُهُمْ ইমামগণ এরপই ব্যাখ্যা করেছেন وقَالَ بَعْضُهُمْ কিছু সংখ্যক বলেছেন صَرَّح بِهِ ٱلْاَتِيَّةُ مَعَ वाद्यामिक करमद करम وَ تُدلِيْسِ वाद्यामिक करमद أَوْ إِخْتِلَاطٍ वाद्यामिक करमद مِنْ جِهَةٍ سُوهِ جِفْظِ का তবে তা वरु সূত্র वर्गिक २७ग्रात गाधारा जात يَنْجَبرُ بِتَعَدُّو الطُّرُق तावीत विश्वखा निग्नानकनाती माखु وُجُوْدِ الصِّدْق وَالدِّيَانَةِ क्षिण्ठ का प्रिशावानीकात অভিযোগে অভিযুক الْكُذُور اَوْ نُكُسُ الْفَلَطِ कि एतं क्षिण का प्रिशावानीकात अভियाग विश्व وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَةٍ إِيِّهَا مِ الْكِذْبِ وَالْحَدِيْثُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ विका कातरा اللَّهُ مَكُومٌ عَلَيْهِ कथन वह সূত্ৰে वर्षिण देशवात करल किश्वत दरव তবে আমলের ফজিলতের ক্ষেত্রে कार्यकरी इति إلتُشْعُفِ وَمُعْمُولٌ بِهِ فِي فَضَائِلِ الْاعْمَالِ शिमिणि वा फेक विरागति का कार्यकरी इति أَنَّ لُحُونَ अ्रशिक्तिग्ग या तलएहन जात छेलरत या. إَنَّ يُخْمَنَلُ مَا قِنْبِلُ مُخَالًى مِشْلِ هُذَا يَنْبَغِي وَالَّا فَهُذَا विकार वा'अरक वा'अरक प्रान के क्वां हैं يُفِيدُ قُونًا भिकार वा'अरक वा'अरक प्रान के क्वां الصَّعِيفِ بالضَّعِيْفِ আন্যথায় এ পরিভাষাটির বিপর্যয় প্রকাশ্য ভৈতএব বিষয়টি ভালো করে বুঝে নাও।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَوْلُهُ ٱلْإِحْتِجَاجُ فِي الْاَحْكَامِ بِالْخَبَرِ : মুহাদ্দিসগণ যেসব হাদীস দ্বারা শরিয়তের দলিল গ্রহণে ঐকমত্য হয়েছেন তা হলো নিম্নরপ :

- সহীহ হাদীস যার রাবীগণ বর্ণনার গুণসমূহে গুণান্বিত এবং বর্ণনাও ধারাবাহিক, এরপ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সকল উত্থাত একমত।
- ২. এমনিভাবে خَسَحُ لِذَاتِهِ হাদীস দারাও দলিল গ্রহণ করা যাবে। এতে সাধারণ ওলামাগণ একমত পোষণ করেছেন যদিও তা মর্যাদার দিক থেকে সহীহের থেকে কিছুটা নিমে।
- ৩. আর যে خَعِيْف হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণনার ফলে مَسَنَّ لِغَيْرِه -এর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে তা দ্বারাও দলিল গ্রহণ করা জায়েজ এ বিষয়েও সকলে একমত। তবে সাধারণত ضَعِيْف হাদীস আমলের ফজিলত সম্পর্কে গ্রহণ করা যাবে।

فَصْلُ لَمَّا تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الصَّحِيْح وَالصِّحَاحُ بَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضٍ فَاعْلُمْ أَنَّ الَّذِي تَقَرَّرَ عِنْدَ جُمْهُ ورِ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنَّ صَحِيْحَ الْبُخَارِيْ مُقَدَّمٌ عَلَى سَائِرِ الْكُتُبِ الْمُصَنَّفَةِ حَتَٰى قَالُوا اصَّحُ الْكُتُبِ بَعْدَ كِستَابِ السُّلِهِ صَبِحبتُ الْسُبَحَادِي وَسَعْتُ ا الْمُغَارِبَةِ رَجَّحُوا صَحِيْعَ مُسْلِمٍ عَلَى صَحِيْحِ الْبُخَارِي وَالْجُمْهُ ورُ يَقُولُونَ إِنَّ هٰذَا فِيْما يَرْجِعُ إِلَى حُسْنِ الْبَيَانِ وَجَوْدَةِ الْوَضْع وَالتَّرْتِينْ وَرِعَايَةِ دَقَائِقِ الْإِشَارَاتِ وَمَحَاسِنِ النِّيكَاتِ فِي الْاَسَانِيْدِ وَهٰذَا خَارِجٌ عَنِ الْمَبْحَثِ وَالْكَلَامُ فِي الصِّحَةِ وَالْقُرُّوةِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا وَلَيْسَ كِتَابٌ يُسَاوِي صَحِيْحَ الْبُخَادِىْ فِئْ هٰذَا الْبَابِ بِدَلِيْلِ كَسَالِ الصِّفَاتِ الَّتِينَ أَعُنتُهِ رَتْ فِي الصِّحَّةِ فِي رِجَالِم وَيَعْضُهُمْ تَوَقَّفَ فِي تَرْجِيْحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْأُخَرِ وَالْحَقُّ هُوَ الْاَوُّلُ \_

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যখন সহীহ হাদীসের মধ্যে মানগত ব্যবধান রয়েছে, কোনোটি কোনোটি হতে অধিক সহীহ। তখন এটা জেনে রাখা উচিত যে, জুমহূর মুহাদিসীনের নিকট এটা প্রমাণিত যে, সহীহ বুখারী সকল সংকলিত গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমনকি তারা বলেছেন, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে সহীহ কিতাব হলো সহীহ আল-বুখারী। কতক পশ্চিমা মুহাদ্দিস সহীহ মুসলিমকে সহীহ বুখারীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। জুমহূর মুহাদ্দিসগণ বলেন, এ প্রাধান্য দান হলো বর্ণনার সৌন্দর্য, শ্রেণীবিন্যাসের সৌন্দর্য, সৃক্ষ ইঙ্গিত এবং সনদের সৃক্ষতার উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে। এটা আলোচনা বহির্ভূত জিনিস। মূলকথা হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা, শক্তি এবং তার সাথে সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে। ইমাম বুখারী হাদীসের ভদ্ধাভদ্ধি প্রমাণের জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন, তার ভিত্তিতে বিশুদ্ধতা ও শক্তির দিক হতে সহীহ বুখারীর তুলনায় আর কোনো কিতাব নেই। কোনো কোনো মুহাদিস উভয়ের মধ্যে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, কিন্তু প্রথম মতটি যথার্থ সঠিক।

मिक अनुवान : فَاعْلُمْ الصَّحِبْحِ وَالصَّحَاحُ प्रथन व्यवधान प्रथा प्रथा विक्र فَصْلُ : मिक अनुवान के विक्र के विक्र

আলোচনা হলো হাদীসের বিশুদ্ধতা ও শক্তি সম্পর্কে نَبُعَلُتُ بِهِمَا এবং এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে رَبُنْ الْبُخَارِيْ مَجِبْحَ الْبُخَارِيْ الْبُخَارِيْ مَجِبْحَ الْبُخَارِيْ مَجِبْحَ الْبُخَارِيْ مَجِبْحَ الْبُخَارِيْ الْبُخَارِيْ مَجِبْحَ الْبُخَارِيْ الْبُخَارِيْ الْبُخَارِيْ الْبُخَارِيْ مَجِبْح الْبُخَارِيْ الْبُخْرِيْ الْبُخُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُحُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُحُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُولُ الْبُولُ الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُولُونُ الْبُلُونُ الْبُولُونُ الْبُلُونُ الْبُولُونُ الْبُلُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُولُونُ الْبُلُونُ الْبُ

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমহ্রে মুহাদিসীন এর জবাবে বলেন যে, বর্ণনার সৌন্দর্যতা, শ্রেণীবিন্যাসের উৎকৃষ্টতা, সৃক্ষ তত্ত্বের ইঙ্গিত প্রদান, সনদের সৃক্ষাতার সৌন্দর্য ইত্যাদি দিক দিয়ে মুসলিম শরীফ প্রাধান্য পেতে পারে; কিন্তু এটা আমাদের আলোচনার বহির্ভূত বিষয়। আমাদের বক্তব্য হলো, হাদীসের বিশুদ্ধতা শক্তি ও তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়ে সম্পর্কে। আর এদিক দিয়ে সহীহ আল-বুখারীর সমমানের আর কোনো গ্রন্থ নেই। কেননা, ইমাম বুখারী হাদীসের শুদ্ধান্তির জন্য রাবীদের সম্পর্কে যে সমস্ত শর্তারোপ করেছেন যেমন কর্তার ক্রেছেন থেমন কর্তার ক্রেছেন থেমন কর্তার ক্রেছেন থিকান এই ক্রেছিল হাদীসশাল্রের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিষয়।

- ১. রাবীদের গুণাবলির উপর হাদীসের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। যে সকল গুণাবলি সহীহ বুখারীর রাবীদের মধ্যে সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় অধিক হারে রয়েছে।
- ২. ইমাম বুখারী (র.)-এর সহীহ বুখারী রচনার ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতিমালা ইমাম মুসলিম (র.)-এর অনুসৃত নীতিমালা অপেক্ষা অধিক কঠোর ও ক্রটিমুক্ত।
- ৩. مَرْوِیْ عَنْه ی رَاوِیْ হওয়ার জন্য ইমাম বুখারী (র.) مَرْوِیْ عَنْه ی رَاوِیْ এর মাঝে জীবনে কমপক্ষে একবার সাক্ষাৎ প্রমাণিত হওয়ার শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.) তথুমাত্র সমকালীন হওয়ার শর্তারোপ করেছেন।
- 8. সহীহ বুখারীর রাবীগণ সহীহ মুসলিমের রাবীদের তুলনায় বেশি শ্রেষ্ঠ।
- ৫. ইমাম বুখারী (র.)-এর যে সকল রাবীদের সমালোচনা করা হয়েছে তাদের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প, তাছাড়া তাদের অধিকাংশ তার ওস্তাদ। যাদের সম্পর্কে তিনি সম্যকজ্ঞাত। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র.)-এর যে সকল রাবী সমালোচিত তাদের সংখ্যা অধিক। তদুপরি তাদের অধিকাংশই তার ওস্তাদ নন।
- ৬. مَعْلُول ও مُعْلُول و হাদীসের সংখ্যা সহীহ বুখারীতে সহীহ মুসলিম অপেক্ষা অত্যান্ত স্বল্প।
- ৭. ইলমে হাদীসে ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) অপেক্ষা বেশি অভিজ্ঞ ও দক্ষ ছিলেন। তাছাড়া ইমাম বুখারী (র.) ইমাম মুসলিম (র.) এর ওস্তাদও ছিলেন। আর ছাত্রের উপর ওস্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব সর্বজন স্বীকৃত।
- এর ক্ষেত্রে রাবী ও মারবী আনহ্-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; وَعُرِيْتُ مُعَنْعُنْ : যেমন ইমাম বুখারী حَدِيْثُ مُعَنْعُنْ -এর ক্ষেত্রে রাবী ও মারবী আনহ্-এর মধ্যে সাক্ষাৎ শর্ত করেছেন; কিন্তু ইমাম মুসলিম শুধু যুগের শর্ত করেছেন সাক্ষাৎ শর্ত করেনিন।

وَالْبَحَدِيْثُ الَّذِي إِنَّا غَنَقَ الْنُبِخَارِيُّ وَمُسْلِكُمُ عَلَى تَخْرِينِجِهِ يُسَمِّى مُتَّفَقًا عَلْيهِ وَقَالُ الشُّيْخُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ عَنْ صَحَابِيِّ وَاحِدٍ وَفَالُوا مُجْمُوعُ الْاَحَادِيْثِ الْمُتَّفَعَةِ عَلَيْهَا ٱلْفَانِ وَثَلْثُ مِائَةٍ وَسِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَبِالْجُمْلَةِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّينْخَانِ مُقَدَّمٌ عَلَى غَيْرِهِ ثُمَّ مَا تَغَرَّدُ بِهِ الْبُخَارِيُّ ثُمَّ مَا تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ ثُمَّ مَا كَانَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي ثُمَّ مَا هُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ثُمَّ مَا هُوَ رَوَاهُ مَنْ غَيْرُهُمْ مِسنَ الْاَتِيمَّةِ الَّذِيسْنَ الْسَسَزَمُوا السَِّسِحَّةَ وَصَحَّحُوهُ فَالْاَقْسَامُ سَبْعَةٌ وَالْمُرَادُ بِشَرْطِ الْبُخَارِىٰ وَمُسْلِمِ أَنْ يَكُوْنَ الرِّجَالُ مُتَّصِفِيْنَ بِالصِّفَاتِ الَّتِيْ يَتَّصِفُ بِهَا رِجَالُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ مِنَ النَّسَبُطِ وَالْعَدَالَةِ وَعَدَمِ الشُّذُوذِ وَالنَّكَارَةِ وَالْغُفُلَةِ وَقِيْهِ لَ ٱلْمُرَادُ بِسَرْطِ الْبُحَادِي وَمُسْلِم رِجَالُهُ مَا أَنْفُسُهُمْ وَالْكَلَامُ فِي هٰذَا طَوِيْلُ ذَكَرْنَاهُ فِئ مُقَدَّمَةِ شَرْحٍ سَغْرِ

অনুবাদ: যে হাদীস প্রকাশ করার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদীস বলে। আর শায়খ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, তবে শর্ত হলো, তা একই সাহাবী হতে বর্ণিত হবে। মুহাদ্দিসগণ বলেন, মুত্তাফাক আলাইহি ২৩২৬ টি হাদীস। মোটকথা যে হাদীস নির্গত করার ব্যাপারে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তা অপরাপর হাদীস হতে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপর যা তথু ইমাম বুখারী রিয়ায়াত করেছেন। এরপর যা তথু ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেছেন। এরপর যা বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর যা বুখারীর শর্তানুযায়ী বর্ণিত, তারপর যা মুসলিমের শর্তানুযায়ী বর্ণিত হয়েছে। তৎপর এটা ছাড়া ঐ সমস্ত ইমামের বর্ণিত হাদীসসমূহের স্থান, যারা হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতা অপরিহার্য করে নিয়েছেন এবং তা সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন। কাজেই এটা সর্বমোট সাত প্রকার।

বুখারী ও মুসলিমের শর্তের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস বর্ণনাকারীগণ (ربَال حَرِيْل حَرِيْث) সেসব গুণে গুণান্থিত হরেছেন। যে গুণে বুখারী ও মুসলিমের রাবীগণ গুণান্থিত হয়েছেন। আর সে গুণাবলি হলো রাবীর মধ্যে যব্ত ও আদালত হবে; শায, মুনকার ও গাফলাতের দোষে দোষী হবে না। কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেছেন, বুখারী ও মুসলিমের শর্তের অর্থ হলো, তাঁদের রাবী সে সমস্ত লোক হবেন যা বুখারী মুসলিমের। এ বিষয়ে অনেক বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে যা আমি [আবুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী] শরহে সফরুস সাদাত গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

गांकिक अनुवान : وَالْحَدِيْثُ الَّذِي اِتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسَلِمٌ : य रामीत्त रुशाती ७ प्रुनिप्त खेकपण পांवि करति करति कर्तात वानारिह रामीत वना रहा وَفَالُ مَثَنَعُ عَلَيْهِ वर्गना कर्तात वानारिह रामीत वना रहा عَلَى تَخْرِيْجِهِ जारक प्रुलाकाकृत आनारिह रामीत वना रहा وَفَالُ السَّبْعُ صَحَالِي وَاحِدٍ अवत गांत्र राह्मत आनक्ता वानारिह रामीत वानारिह रामीत वानारिह रामीति राह्मति वानारिह रामीति राह्मति वानारिह रामीति राह्मति वानारिह रामीति राह्मति वानारिह राह्मति वानारि

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম ৰঙ) – ১০

मर्वमाक्ता राला हाला हाला وَعَنْ النَّهُ وَالنَّكُمْ وَالنَّعُونَ الْغَانِ وَالنَّكُمُ وَالْعُلِامِ النَّهُ وَعَنْ وَالنَّكُمُ وَالْعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ والْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُومُ وَالْمُعُلُومُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ الْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- (١) كَشِيْرُ الطَّبْطِ وَالْجِفْظِ وَالْإِثْفَانِ وَكَشِيرُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٢) كَثِيْرُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٣) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِنْظِ وَالْإِنْعَانِ وَكَثِيْدُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ
- (٤) قَلِيْلُ الضَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِنْقَانِ وَقَلِيلُ الْمُلاَزَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ بِغَيْرِ جَرّْحٍ
  - (٥) قَلِيْلُ الطَّبْطِ وَالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ وَقَلِيْلُ الْمُلَازَمَةِ مَعَ الشَّيْخِ مَعَ جَرْحٍ

ইমাম বুখারী (র.) এ পাঁচ স্তর হতে প্রথম স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করেছেন আর একান্ত প্রয়োজনে দ্বিতীয় স্তরের রাবীদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন, কিন্তু এর পরের রাবীদের থেকে হাদীস নেননি।

পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম প্রথম দুই স্তরের রাবীদের থেকে হাদীস নিয়েছেন আর প্রয়োজনে তৃতীয় স্তরের লোকদের থেকেও হাদীস নিয়েছেন। فَصْلُ الْاَحَادِيْثُ الصَّحِبْحَةُ لَمْ تَنْحَصِرُ فِي صَحِبْحَي الْبُخَارِيْ وَمُسْلِمٍ وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصِّحَاحَ كُلَّهَا بَلْ هُمَا مُنْحَصِرَانِ فِي الصِّحَاجِ وَالصِّحَاحُ الَّتِيْ عِنْدَهُمَا وَعَلَى شَرْطِهِمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِي كِتَابِبْهِمَا فَصَلَّا عَمَا اَيْضًا لَمْ يُوْرِدَاهُمَا فِي كِتَابِبْهِمَا فَصَلَّا عَمَا اَيْفَ لَمَ يُوْرِدَاهُمَا قِي كِتَابِبْهِمَا فَصَلَّا عَمَا عَنْدَ غَنْدِهِمَا لَمْ يُورِدَاهُمَا قِي كِتَابِبْهِمَا فَصَلَّا عَمَا وَيْدَ فَي كِتَابِي هُمَا اَوْرَدْتُ فِي عِنْدَ غَنْدِهِمَا قَالَ الْبُخَارِيُّ مَا اَوْرَدْتُ فِي كِتَابِي هُلَا اللَّهُ عَلَى الْمُحَادِيْثِ صَحِبْحُ وَلَا اَتُولُ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِبْحُ وَلَا اَتُولُ اللَّوْكِ وَالْاَتْدِ فِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ فِي هُذَا الْكِتَابِ مِنَ الْاَحَادِيْثِ صَحِبْحُ وَلَا اَتُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَنْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مَقَاصِدَ الْخَرَادِ وَالتَدُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُنْ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِي الْمُعِلْمُ اللَّهُ اللَّه

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুসলিমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আর তাঁরা সকল সহীহ হাদীসও সংকলন করেননি; বরং গ্রন্থ দুটিতে সহীহ হাদীসসমূহের সমাবেশ ঘটেছে। এমন অনেক হাদীস রয়েছে যা এ গ্রন্থকারদ্বয়ের নিকট সহীহ ছিল এবং তাঁদের শর্তানুযায়ীও ছিল, কিন্তু তাঁরা এমন সব হাদীসও গ্রহণ করতেন যা তাদের ছাড়া অন্যান্যের নিকটও সহীহ ছিল বা তাদের শর্তানুযায়ী ছিল। ইমাম বুখারী (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে শুধু সহীহ হাদীসই আনয়ন করেছি এবং অনেক সহীহ হাদীস ছেড়ে দিয়েছি। ইমাম মুসলিম (র.) বলেছেন, আমি আমার গ্রন্থে সহীহ হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু আমি এটা বলি না যে, আমি যেসব হাদীস এতে লিপিবদ্ধ করিনি তা দ্বা'ঈফ। অবশ্য এ গ্রহণ ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো কারণ রয়েছে। আর তা অবশ্যই তাঁদের সৃষ্টিতে সমুখে ছিল।

فَى صَحِبْحَي الْمَعْامِ الْبَخَارِي وَالْمَعْامِ كُلُهَا الصَّعِبْحَةُ لَمْ تَنْحَصُرُ الْمَعْامِ الْبُخَارِي وَمُسْلِم وَمُسْلِم وَمُسْلِم وَالصَّحَامُ الْبُخَارِي وَمُسْلِم وَمُسْلِم وَالصَحَامُ النَّعْنِي عِنْدَهُمَا وَلَمْ يَسْتَوْعِبَا الصَّعَامُ كُلُهَا مَنْحَصِرانِ فِي الْبُخَارِي وَمُسْلِم وَمُسْلِم وَمُلَمِ مَا مُنْحَصِرانِ فِي الصَّحَامِ السَّحَامِ الصَّحَامُ السَّحَامُ السَّمَ السَّحَامُ السَّحَامُ السَّمَ السَّمَ السَّحَامُ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلِمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَلَمُ السَلَمُ السَامُ السَّمَ السَلَمُ السَامُ السَّمَ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَلَمُ السَّمَ السَلِمُ السَّمِ الْإِنْرَافِ وَالسَّمِ الْإِنْرَافِ وَالسَّمِ الْإِنْرَافِ وَالسَّمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَلِمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ الْمُرْفِقُ وَالسَّمُ السَّمِ الْمُرْفِقُ وَالْمُ السَّمِ السَّمِ الْمُرْفِقُ وَالسَّمِ السَّمِ السَّمِ الْمُرْدِي وَالسَّمِ الْمُرْفِقُ وَالْمُ السَّمِ الْمُرْفِقُ وَالْمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَّمِ السَلِمُ السَّمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ وَالسَمِ السَّمِ السَلِمُ السَّمُ السَّمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَلِمُ السَّمِ السَلِمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَمِّ السَمِّ السَمِعِيْنِ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ السَمِعُ ال

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুস্লিমে রয়েছে এটা নয়, তবে সহীহ হাদীসসমূহ শুধু বুখারী ও মুস্লিমে রয়েছে এটা নয়, তবে সহীহ হাদীস সংকলিত হওয়ার দিক থেকে এ গ্রন্থ দুটি সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ছাড়া অন্যান্য সহীহ গ্রন্থসমূহ হলো–

صَحِیْحِ اِبْن خُزَیْمَة . ﴿ سُنَن دَارِمِیْ . ﴿ مُرَطَّا اِمَام مَالِكْ . ﴾ سُنَن نَسَائِی . ﴿ سُنَن اَبِیْ دَاوُد . ٤ جَامِع تِرْمِذِیْ . ٥ مُصَنَّف اِبْن اَبِیْ . ﴿ صَحِیْع اِبْن سَکُنْ . ﴿ صَحِیْع اِبْن حَبَّان . ﴾ مُصَنَّف اِبْن اَبِیْ . ٥٤ اَلْمُنْتَغَعْ . ١٤ اَلْمُسْتَذُرَكْ . ٥٥ صَحِیْع اِبْن سَکُنْ . ﴿ صَحِیْع اِبْن حَبَّان . كَا مُصَنَّف الْأَفَارِ . ٤٤ مَبْبَة ١٤ عَرْم مَعَانِی الْآفَارِ . ٤٤ مَبْبَة

وَالْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ النّيْسَافُورِيْ
صَنّفَ كِتَابًا سَمَّا الْمُسْتَذُرَكَ بِمَعْنٰى اَنَّ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاجِ اَوْرَدَهُ مَا تَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنَ الصِّحَاجِ اَوْرَدَهُ فِي هٰذَا الْكِتَابِ وَتَلَافَى وَاسْتَدْرَكَ بِعُضُهَا عَلٰى شَرْطِ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَبَعْضُهَا عَلٰى شَرْطِ هِمَا وَقَالَ الْحَدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْدِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ الْحَدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْدِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ الْحَدِهِمَا وَبَعْضُهَا عَلٰى غَيْدِ شَرْطِهِمَا وَقَالَ اللّهُ عَنْدُ مَا خَرَجًا وَ فِي هٰذَيْنِ الْحَادِيْثِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً الْكِتَابَيْنِ وَقَالَ قَدْ حَدَثَ فِى عَصْرِنَا هٰذَا فِرْقَةً مِنَ الْمُبْتَدِعَةِ اطَالُوا الْسِنتَهُمْ بِالطَّعْنِ عَلْمَ الْمَاتِ عَلْمَ الْمَعْدِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعْدِنِ اللّهُ الْمُعْدِنِ اللّهُ الْمُ الْمَعْدِي اللّهُ الْمُعْدِي اللّهُ اللّهُ عَلْمُ الْمُعْدِي اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُعْدِي عَلْمَ الْمَالُوا الْسِنتَهُمْ مِا صَحْ عِنْدَكُمْ مِنَ الْمُعْدِيثِ لَمْ يَبْلُغُ ذُهُاء عَشَرَةِ اللّالِهِ لَا اللّهُ عَلْمُ الْمُ الْمُوا اللّهِ الْمُعْلِى الْمُعْدِيثِ لِللْمُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُ الْمُل

অনুবাদ: হাকিম আবৃ আব্দুল্লাহ নিশাপুরী (র.) একখানা হাদীস গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, যার নাম রেখেছেন 'আল-মুসতাদরাক'। যার উদ্দেশ্য হলো. ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) যেসব সহীহ হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে সংকলন করেননি, তিনি তাতে ঐ সকল হাদীস লিপিবদ্ধ করে তার ক্ষতিপরণ করেছেন। এটা ছাড়া তিনি তাতে এমন সব হাদীসও সংকলন করেছেন, যা শায়খাইন বা তাদের কোনো একজনের শর্ত অনুসারে ছিল। অথবা তাঁদের ব্যতীত অন্য কোনো ইমামদের শর্ত অনুযায়ী ছিল্। তিনি বলেছেন, ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) কখনো এ কথা বলেননি যে, তাঁরা নিজেদের গ্রন্থে যেসব হাদীস সংকলন করেছেন তা ব্যতীত অন্য কোনো হাদীস সহীহ নয়। তিনি আরো বলেছেন যে, আমাদের যুগের বিদআতীগণ দীনের ইমামগণের নামে অপবাদ বর্ণনা करत এই বলে অনেক নিন্দাবাদ করেছেন যে. তোমাদের নিকট হাদীসের যেসব সংকলন বর্তমান রয়েছে তাতে সহীহ হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারের বেশি নয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস বিশেষ কোনো হাদীসগ্রন্থে শামিল করা হয়নি অথচ তা সে গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, তা যে গ্রন্থে একত্র করা হয় তাকে আল-মুস্তাদরাক বলা হয়। যেমন – হাকিম আবু আপুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আপুল্লাহ তা উল্লেখ করে সে ক্ষতি পূরণ করেছেন। ইমাম হাকিম বিপুল পরিমাণ সংগ্রহ করে স্বতন্ত্র দুই খণ্ডবিশিষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর ধারণা এই যে, এ সমস্ত হাদীসই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের হাদীস গ্রহণের শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ এবং সহীহ; কিন্তু উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে তা শামিল করা হয়নি। যদিও হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে উক্ত গ্রন্থে বহু হাস্যান, দ্বাস্কিফ, মুনকার এমনকি মাওয়ু হাদীসও বিদ্যমান রয়েছে।

وَنُقِلَ عَنِ الْبُخَارِيُ أَنَّهُ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ الصِّحَاحِ مِائَةَ ٱلْفِ حَدِيثِ وَمِنْ غَبْرِ الصِّحَاحِ مِسائتَى ٱلْفِ وَالظَّاهِرُ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ ٱنَّهُ يُرِيْدُ الصَّحِيْعَ عَلَى شَرْطِهِ وَمَبْلَغُ مَا أَوْرَدَ فِي هٰذَا الكِتَابِ مَعَ التَّكُرادِ سَبْعَةُ الآنِ وَمِائتَانِ وَخَمْسُ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَبَعْدَ حَذْفِ التَّكُرارِ ٱرْبَعَةُ الْآنِ وَلَقَدْ صَنَّفَ الْأَخَرُوْنَ مِنَ الْآئِمَّةِ صِحَاحًا مِثْلَ صَحِيْحِ ابْنِ خُزَيْمَةَ الَّذِي يَقَالَ لَهُ إِمَامُ أَلْاَئِهَةِ وَهُوَ شَيْخُ ابْنِ حِبَّانٍ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانِ فِيْ مَذْحِهِ مَا رَأَيْتُ عَلْى وَجْهِ الْأَرْضِ اَحَدًا اَحْسَنَ فِي صَنَاعَةِ السُّنَنِ وَاحْفَظَ لِلْأَلْفَاظِ الصَّحِيْحَةِ مِنْهُ كَأَنَّ السُّنَنَ وَالْآحَادِيْثَ كُلُّهَا نَصْبُ عَيْنِهِ وَمِثْلَ صَحِيْعِ ابْنِ حِبَّانِ تِلْمِيْذِ ابْنِ خُزَيْمَةَ ثِقَةٌ ثَبْتُ فَاضِلُّ إِمَامٌ فَهَّامٌ. অনুবাদ: ইমাম বুখারী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন- 'আমার এক লাখ সহীহ হাদীস এবং দুই লাখ গায়রে সহীহ হাদীস মুখস্থ ছিল।' একথা দ্বারা স্পষ্টভাবে এটাই বুঝায় যে, (আল্লাহই অধিক জানেন) সহীহ হাদীস তার শর্তানুযায়ী হবে। আর তার গ্রন্থে একই হাদীস বারবার উল্লেখ (তাকরার) সহ সর্বমোট হাদীসের সংখ্যা হচ্ছে ৭২৭৫। আর তাকরারে হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা দাঁড়ায় চার হাজার। অন্যান্য ইমামগণও সহীহ হাদীস সংকলন করেছেন। যেমন-সহীহ ইবনে খুযায়মাহ যাকে ইমামদের নেতা বলা হয়, তিনি বিখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনে হাব্বানের ওস্তাদ ছিলেন। তাঁর প্রশংসায় ইবনে হাব্বান বলেছেন. 'হাদীসশাস্ত্রে তাঁর চেয়ে বড় কোনো জ্ঞানী লোককে এ ধরাপৃষ্ঠে আমি দেখিনি এবং হাদীসের বিশুদ্ধ শব্দের হাফিয হিসাবেও। মনে হতো যেন সমগ্র হাদীসই তাঁর দৃষ্টি সম্মুখে ছিল।' আর ইবনে খুযায়মার শাগরিদ ইবনে হাব্বানও একজন বিশ্বস্ত, আস্থাভাজন, মর্যাদাশীল ও প্রখর ধীশক্তিসম্পন্ন ইমাম ছিলেন।

منظت من الصِّحَاج अप्तां । السَّحَاج الله عَبْر الصَّحَاج ما كَنْ البُخَارِيُ الله قَالَ : शिक्क अनुवां : وَالطَّاهُم وَالطَّامُم وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَالطَّامُ وَاللَّهُ الْمُلِّم وَاللَّهُ الْمُلْمِ وَاللَّهُ اللَّهُمُونَ مُولِدًا اللَّهُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُم وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّهُم وَاللَّه وَاللّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللَّه وَاللّه وَا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَوْلُدُ إِبِنُ خُزَيْتَ : ইবনে খুযায়মার পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক আবৃ বকর ইবনে খুযায়মা নীশাপুরী। তিনি হাদীসের একজন বড় ইমাম। তিনি হাদীসে ও দীনি মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করছেন। ৩১১ হিজরি সনে তাঁর ইন্তেকাল হয়। ইবনে হাক্বানের পূর্ণ নাম হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে হাক্বান ইবনে আহমদ ইবনে হাক্বান আবৃ হাতেম আল-বস্তী। তিনি হাদীসের বড় হাফিজ ছিলেন। ইবনে খুযায়মার পর প্রকৃত সহীহ হাদীসের সমন্ত্রে গ্রন্থ রচনা করে থাকেন, তাহলে ইবনে হাক্বানকে উল্লেখ করতে হয়। তিনি ৩৫৪ হিজরি সনে ইন্তেকাল করেন।

وَقَالُ الْحَاكِمُ كَانَ ابْنُ حِبَّانٍ مِنْ أَوْعِيَةٍ الْعِلْمِ وَاللَّغَةِ وَالْحَدِيثِ وَالْوَعْظِ وَكَانَ مِنْ عُقَلَاءِ الرِّجَالِ وَمِثْلَ صَحِيْحِ الْحَاكِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّبْسَافُودِيْ ٱلْحَافِظِ الثِّفَةِ الْمُسَمِّى بِالْمُسْتَدْرَكِ وَقَدْ تَطَرَّقَ فِي كِتَابِهِ هٰذَا التَّسَاهُلَ وَاخَذُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا إِبْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانِ امْكُنُ وَاقُوٰى مِنَ الْحَاكِم وَأَحْسَنُ وَأَلْطُفُ فِي الْأَسَانِيْدِ وَالْمُتُونِ وَمِثْلَ الْمُخْتَارَةِ لِلْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّينِ الْمُقَدِّسِي وَهُوَ أَيْضًا خُرُجَ صِحَاحًا لَيْسَتْ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَقَالُوْا كِسَابُهُ أَحْسَنُ مِنَ الْمُسْتَذْرَكِ وَمِثْلَ صَحِيْح ابْنِ عَوَانَةَ وَابْنِ السَّكَنِ وَالْمُنْتَقَى لِإِبْنِ جَارُودٍ وَهٰذِهِ الْكُتُبُ كُلُّهَا مُخْتَصَّةً بِالصِّحَاجِ وَلُكِنَّ جَمَاعَةً إِنْتَقَدُوا عَلَيْهَا تَعَصُّبًا أَوْ إِنْصَافًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيْمً والله أعلم\_

অনুবাদ: হাকিম তাঁর সম্পর্কে বলেন যে, জ্ঞান জগতে ইবনে হাব্বানের মধ্যে অভিধানশাস্ত্র, হাদীসশাস্ত্র এবং ওয়াজ-নসিহতের বিরাট এক ভাণ্ডার ছিল। তিনি ছিলেন যুগের একজন জ্ঞানসিদ্ধ পুরুষরূপে। এমনিভাবে হাকিম আবু আবুল্লাহ নীশাপুরী সংকলিত একখানা বিভদ্ধ হাদীসগ্রন্থ রয়েছে। যিনি ছিলেন হাফিজ ও বিশ্বস্ত। যার নাম 'আল-মুসতাদরাক'। হাদীস সংকলন করতে গিয়ে তিনি এ গ্রন্থে সনদে অনেক অস্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করেছেন, যা মুহাদ্দিসগণ বেছে বের করেছেন। মুহাদ্দিসগণ বলেছেন, হাকিমের তুলনায় ইবনে খুযায়মা ও ইবনে হাব্বান হাদীসশান্তে খুব দক্ষ ও শক্তিশালী এবং সনদ ও মতনের ক্ষেত্রে খুব মনোমুগ্ধকর পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছাড়া হাকিম যিয়াউদ্দিন মুকাদ্দাসীও আল-মুখতারা গ্রন্থে বহু সহীহ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যা বুখারী ও মুসলিমে নেই। মুহাদ্দিসগণের মতে তাঁর গ্রন্থ 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থের তুলনায় অনেক উত্তম। আর সহীহ ইবনে আওয়ানা. ইবনুস সাকান, ইবনে মুনতাকা এবং ইবনে জারুদ প্রভৃতি এসবগুলো সহীহ হাদীসগ্রন্থ। কিন্তু একদল মুহাদ্দিস এসব গ্রন্থের অমূলক বা ন্যায়ানুগ সমালোচনা করেছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী-গুণীর উপর একজন মহাজ্ঞানী রয়েছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে মহাজ্ঞানী।

भाकिक अनुवान : وَالْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُو

فَصلُ الْكُتُبُ السِّتَّةُ الْمَشْهُ وَرَهُ الْمُقَرَّةُ فِي الْإِسْكُم الَّتِنِي يُقَالُ لَهَا الصِّحَاحُ السِّبتُّ هِيَ صَحِيْحُ الْبُخَارِيْ وَصَحِيْحُ مُسْلِم وَالْجَامِعُ لِلتِّرْمِذِيِّ وَالسُّنَنُ لِأَبِي دَاوْدَ وَالنَّسَائِيْ وَسُنَنُ ابْنِ مَاجَةَ وَعِنْدَ الْبَعْضِ الْمَوْطَأَ بَدَل ابْن مَاجَةَ وَصَاحِبُ جَامِع الْأُصُولِ إِخْتَارَ الْمُؤَطَّا وَفِي هٰذِهِ الْكُتُبِ الْأَرْبَعَةِ اتْسَامٌ مِنَ الْأَحَادِيْثِ مِنَ الصِّحَاجِ وَالْحِسَانِ وَالصِّعَافِ وتسبيبتها بالصحاح السيت بطريني التَّغْلِيثِ وَسَمَّى صَاحِبُ الْمَصَابِيْعِ اَحَادِيْثَ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ بِالْحِسَانِ وَهُوَ قَرِينَكُ مِنْ هٰذَا الْسَوَجِهِ قَدِيثُ مِنَ الْمَعْنَى اللَّغُويُ أَوْ هُوَ إصطِلاحُ جَدِيدٌ مِنْهُ ـ

অনুবাদ: পরিচ্ছেদ: যে ছয়খানা গ্রন্থ ইসলামি জগতে হাদীসশান্ত্রে খুব প্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত, তাকে 'সিহাহ সিত্তা' (ছয়খানা বিশুদ্ধ গ্রন্থ) বলা হয়। আর তা হলো— ১. সহীহ বুখারী, ২. সহীহ মুসলিম, ৩. জামি' তিরমিযী, ৪. সুনানে আবৃ দাউদ, ৫. সুনানে নাসায়ী, ৬. সুনানে ইবনে মাজাহ। কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবনে মাজাহর স্থলে 'মুয়াত্তা'-কে স্থান দিয়ে থাকেন। জামিউল উস্লের গ্রন্থকার মুয়াত্তাকেই গ্রহণ করেছেন। শেষোক্ত চারখানা গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'দ্বফ সর্বপ্রকার হাদীসই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সহীহ হাদীসের আধিক্যের ভিত্তিতেই 'সিহাহ সিত্তা' নামকরণ করা হয়েছে। 'মাসাবীহ' গ্রন্থকার শায়খাইনের হাদীস ব্যতীত অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের যে হাসান নামকরণ করেছেন, তা আভিধানিক অর্থের প্রায় কাছাকাছি এবং তা তার একটি নতুন পরিভাষা।

भाषिक अनुवान : الْمُغَرَّرُهُ وَى الْإِسْلَامِ श्वािष्ठ अंतिक विश्व الْكُنُّ السِّنَةُ الْمَشْهُورَةُ الْمَا الْمُغَرَّرَةُ وَى الْإِسْلَامِ अविक कि वा व الْمُعَامُ السِّمَا السِّمَامُ السِّمَامِ السَّمَامُ السَّمَامِ السَّمَامُ السَلِمُ السَّمَامُ السَّمُ السَّمَامُ السَّمَ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَلِمَ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَّمُ السَّمَامُ السَّمَامُ السَلِمَ السَّمَامُ السَلَمُ السَّمَامُ السَلَمُ السَّمَامُ السَلَمُ السَّمُ السَّمَامُ السَلَمُ ا

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিন্ত নিত্ত : সিহাহ সিতার ষষ্ঠ কিতাব কোনটি এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হাফিজ আবুল ফজল ইবনে তাহির (র.) সহ অধিকাংশের মতে, সিহাহ সিতার ষষ্ঠ গ্রন্থ হলো সুনানে ইবনে মাজাহ। আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসের মতে, ইমাম মালিক (র.) সংকলিত মুয়াতায়ে ইমাম মালিক হলো ষষ্ঠ স্থানে। আরেক ওলামার মতে, দারিমী গ্রন্থটি ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ।

وَقَالَ بَعْضُهُمْ كِتَابُ الدَّارِمِيِّي اَحْرِي وَالْبَقُ بِجَعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ لِآنَّ رِجَالَهُ اَقَلُّ ضُعْفًا وَ وُجُودُ الْأَحَادِيْثِ الْمُنْكَرَةِ وَالشَّاذَّةِ فِيهِ نَادِرٌ وَلَهُ اسَسَانِيْدُ عَسَالِيَةٌ وَثُلَاثِينَاتُهُ اَكْثَرُ مِنْ ثُلَاثِيبَاتِ الْبُخَارِي وَهٰذِهِ الْمَذْكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ أَشْهَرُ الْكُتُبِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ كَثِيْرَةُ شَهِيْرَةٌ وَلَقَدْ أَوْرَدَ السُّيُوطِيُّ فِي كِتَابِ جَمْع الْجَوَامِع مِنْ كُتُبِ كَيثْيرَةٍ يتَجَاوَزُ خَمْسِيْنَ مُشْتَمِلَةً عَلَى الصِّحَاح وَالْحِسَانِ وَالصِّعَانِ وَقَالُ مَا أُوْرَدْتُ فِيْهَا حَدِيثنًا مَوْسُومًا بِالْوَضِعِ إِتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلْى تَرْكِهِ وَرَدِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

অনুবাদ: আর কিছুসংখ্যক মুহাদ্দিসীনের মতে দারিমী গ্রন্থকে ষষ্ঠ সহীহ গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত করা অধিক অগ্রগণ্য। কেননা, সে গ্রন্থের হাদীসসমূহের রাবীদের মধ্যে দুর্বল রাবীদের সংখ্যা খুবই স্কল্প এবং তাতে মুনকার ও শায হাদীসও নিতান্ত অল্প। এর সনদমূহ খুব উন্নতমানের। তার ছুলাছিয়াত বুখারীর ছুলাছিয়াতের তুলনায় বেশি। উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ হলো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এ ছাড়াও অনেক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ

ইমাম সুযূতী (র.) 'জামউল জাওয়ামি' গ্রন্থে অনেক কিতাৰ হতে হাদীস গ্রহণ করেছেন, যার সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক। সেসব গ্রন্থে সহীহ, হাসান ও দ্বা'ঈফ হাদীস বিদ্যমান। তিনি সে গ্রন্থে বলেছেন যে, আমি এ গ্রন্থে বিখ্যাত কোনো মাওযু' হাদীস এবং যে হাদীস প্রত্যাখ্যান ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ একমত এরপ হাদীস উল্লেখ করিনি। আল্লাহই ভালো

भाक्कि अनुवान : كِتَابُ الدَّارِمِيَّ أَحْرَى وَالْبَتَ आत कराउक प्रशिक्षित्र वरलाहिन وَقَالُ بَعْضُهُمْ অগ্রাধিকারযোগ্য بِجَعْلِهِ سَادِسَ الْكُتُبِ الْكُتُبِ তাকে ষষ্ঠ কিতাব হিসেবে পরিগণিত করার দিক থেকে الْكُتُبِ الْكُتُب প্রন্তের রাবীগণের মধ্যে দুর্বল রাবী খুবই কম وَ وُبُودُ الْاَحَادِيْثِ الْمُنْكَرة والشَّالَة وَ فِيْهِ نَادِرً কম পাওয়া যায় وُلُلَاثِيَاتُهُ أَكْفُرُ مِنْ ثُلَاثِيبَاتِ الْبُخَارِيْ कম পাওয়া যায় وَلَهُ اَسَانِيْدُ عَالِيدٌ وَاللهُ اللهِ وَهِ هِمَ هُمَ عَالِمَهُ اللهُ اللهِ اللهُ رَغَيْرُهَا مِنَ الْكُتُبِ প্রমিদ্ধ গ্রন্থ وَهُذِهِ الْمَذَكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ প্রমিদ্ধ কুতাবসমূহ وَهُذِهِ الْمَذَكُورَاتُ مِنَ الْكُتُبِ প্রমিদ্ধ গ্রন্থ করেছেন এই وَلُقُدُ اَوْرَدُ السُّيُوطِيُّ अগুলো ব্যতীতও হাদীসের প্রসিদ্ধ অনেক কিতাব রয়েছে كَثِيْرَةُ شَهِيْرَةً مُنْكِيْرَةً شَهِيْرَةً যা পঞ্জাশেরও مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ জমউল জাওয়ামি নামক গ্রন্থে مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ অনেক কিতাব হতে فِي كِتَابِ جُمْعِ الْجَوَامِعِ অধিক وَقَالَ अप्तर विमुमान उपार وَقَالَ क्रियर के किए के किए के किए के किए के विमुमान वारार के के के के किए के তিনি বলেছেন مَوْسُوْمًا بِالْوَضْعِ या पाउय् हिरुख ضامَة والله عند الرَّدُتُ نِيْهَا جَدِيثًا جَدِيثًا আল্লাহই সর্বাধিক وَاللَّهُ أَعْلَمُ مُ তেই আদীস পরিত্যক্ত ও বর্জনে মুহাদ্দিসগণ ঐকমত্য পোঁষণ করেছেন وَاللَّهُ أَعْلَمُ المُحَدِّثُونَ عَلَى تُرْكِهِ وَ رُدِّهِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: यंत्रव शमीत्मत সনদে রাসূলুল্লাহ 🚐 পর্যন্ত তিনজন বর্ণনাকারী হয়, তাকে ছুলাছিয়াত বলা হয়। قَالَ الْبُخَارِيُّ (رح) حَدَّثَنَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي - समित्र ثُلَاثِي وَمِهُ عَالَ الْبُخَارِيُّ (رح) حَدَّثَنَا مَكِيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ يُقُلُّ عَلَى مَا لَمْ أَقُلُّ فَلْيَتَبُوا مُغَعَدُهُ مِنَ النَّارِ \_ বুখারী শরীফে সর্বমোট ২২টি তথেছে।

عَلْم अार्छ। আর তা হলো সিয়ার, غَوْلُهُ جُمْعُ الْجُوَامِعُ अार्था श्रादात بَوْلُهُ جُمْعُ الْجُوَامِعُ আদাব, তাফসীর, আকাইদ, কিতাল, আহকাম, আশরাত এবং মানাকেব।

سِيَر واَدَب وتَفْسِيْر وعَقَائِد \* فِتَن واَحْكَام واَشْراط ومَنَاقِب বুখারী ও তিরমিয়ী শরীফ হলো জামি'। মুসলিম শরীফে তাফসীর কম থাকার কারণে তাকে জামি' বলা হয় না।

وَذَكَر صَاحِبُ الْمِشْكُوةِ فِي دِيْبَاجَةِ كِتَابِهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَيْمَةِ الْمُتَقِينِيْنَ وَهُمُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالْإِمَامُ مَالِكٌ وَالْإِمَامُ الشَّافِعِتُى وَالْإِمَامُ احْمَدُ بِسُنُ حَسْسَلِ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُّوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِينُ وَالدَّارَ قُطْنِي وَالْبَيْهَ قِينٌ وَ رَذِينُ وأجمل فيى ذكر عكيوهم وكتبنا أحوالهم نِنْ كِتَابِ مُفْرَدٍ مُسَمِّى بِالْإِكْمَالِ بِذِكْرِ اَسْمَاءِ الرِّجَالِ وَمِنَ السَّهِ السَّوْفِيشِقُ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ فِي الْمَبْدَأِ وَالْمَاٰلِ وَامَّا الْإِكْمَالُ فِي أَسْمَاءِ الرِّجَالِ لِصَاحِبِ الْمِشْكُوةِ فَهُوَ مُلْحَقُ فِي أَخِرِ هٰذَا الْكِتَابِ \_

অনুবাদ: মিশকাত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থের ভূমিকায় বড় বড় ইমামগণের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁদের নাম হলো- ইমাম বুখারী [মৃত্যু ২৫৬ হি.] ইমাম মুসলিম [মৃত্যু ২৬১ হি.] ইমাম মালিক [মৃত্যু ১৭৯ হি.] ইমাম শাফিয়ী [মৃত্যু ২০৪ হি.] ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল [মৃত্যু ২৪১ হি.] ইমাম তিরমিয়ী [মৃত্যু ২৭৯ হি.] ইমাম নাসায়ী [মৃত্যু ৩০৩ হি.] ইবনে মাজাহ [মৃত্যু ২৭৩ হি.] ইমাম আবূ দাউদ [মৃত্যু ২৭৫ হি.] দারেমী [মৃত্যু ২৫৫ হি.] দারাকুতনী, [মৃত্যু ৩৮৫ হি.] বায়হাকী [মৃত্যু ৪৫৮ হি.] রাযীন [মৃত্যু ৫২৫ হি.] প্রমুখ মনীষীবৃন্দ। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য ইমামের নামও সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। আমারা তাঁদের জীবনী মুফরাদ থন্থে যার নামকরণ করা হয়েছে এ লেখেছ। আল্লাহর الْإِكْمَالُ بِذِكْرِ ٱسْمَاءِ الرِّجَالِ পক্ষ হতে তৌফিক [কাজ করার ক্ষমতা] পাওয়া যায়, কাজেই প্রথমে ও শেষে তাঁরই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। আর মিশকাত গ্রন্থকারের ٱلْإِكْمَالُ نَيْ शब्दा । الرَجَالِ अञ्चाना ७ श्राह्य (नास नः स्यािकिन् ।

मामिक अनुवान : الْبَخَارِةُ وَمُوالِمُ الْمُعَارِقُ مَا الْبَعَارِقُ مَا الْمُعَامِّةُ وَالْإِمَامُ الْمُعْنِفِنُ مَا الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ الْمُعْنِفِنُ مَالْمُ الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ الْمُعْنِفِنُ وَالْمُعْمُ السَّافِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ السَّافِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ والْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُ وَالْمُعُمُّ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُم

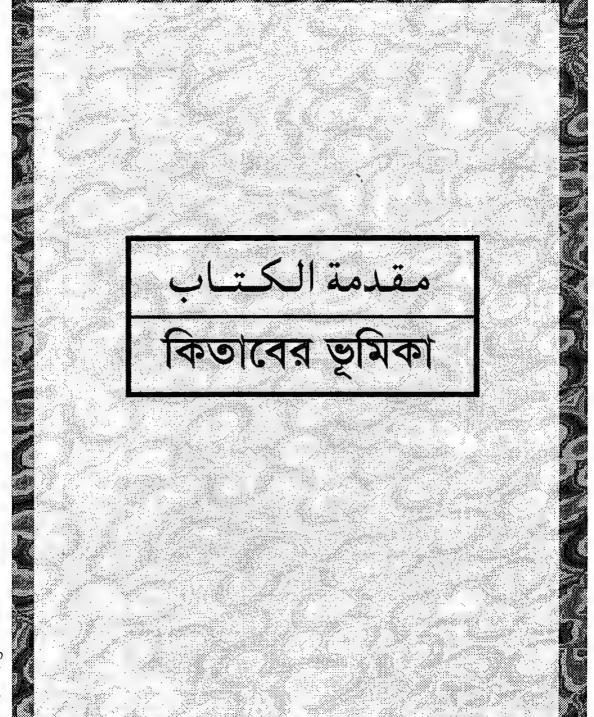

# بِثِهُ إِنْ الْحُوْلِ الْحُوْلِ الْحُوْلِ الْحُوْلِي الْحُولِي الْحُوْلِي الْحُوْلِي الْحُوْلِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُوْلِي الْحُولِي الْحِلْمِي الْحُولِي الْحُولِي الْحُولِي الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحُلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْحِلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْحِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِلِي الْمِلْمِ الْمِلْمِي الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْ

পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

# خُطْبَةُ الْكِتَابِ কিতাবের ভূমিকা

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّا لَهُ وَمَنْ يُتُضْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ وَاصَّهَدُ أَنْ لا الله إلا الله شَهَادَةً تَكُونُ لِلنَّاجَاةِ وَسِيْلَةً وَلَرَفْعِ التَّرَجَاتِ كَفِيْلَةً وَاَشْهَدُ اَنَّ و مَرَدُدُ مَرَدُ مِرُو ، و ، و ، و ، مَرَدُ ، مَرَدُ ، مُرَدُ و و مُوو مُحَمَّدًا عَبِدُهُ و رسولُهُ الَّذِي بِعَثُهُ وطرق الْإِيْمَان قَدْ عَفَتْ أَثَارُهَا وَخَبَتْ أَنْوَارُهَا وَ وَهَنَتَ أَرْكَانُهَا وَجُهِلَ مَكَانُهَا فَشَيَّدَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مِنْ مَعَالِمِهَا مَاعَفَا وَشَفلى مِنَ الْعَلِيْلِ فِي تَانِيدِ كَلِمَةِ التَّوْجِيْدِ مَنْ كَانَ عَلَىٰ شَفَا وَ اَوْضَحَ سَبِيْلَ الْهِدَايَةِ لِمَنْ آرَادَ آنْ يُتَسْلُكَهَا وَأَظْهَرَ كُنُوْزَ السَّعَادَةِ لِمَنْ قَصَدَ أَنْ يُتُمْلِكُهَا -

অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা আলার। আমরা তাঁরই প্রশংসা করছি, তাঁরই সাহায্য চাচ্ছি এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আমাদের অন্তরের যাবতীয় কমন্ত্রণা ও অন্যায় কর্মসমহ হতে তাঁরই নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যাকে মহান আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেন, তাকে কেউই পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আব যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে পথ দেখাবার শক্তিও কারো নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। আর এ সাক্ষ্যই হলো [আমার] মুক্তি লাভের একমাত্র উপায় এবং উঁচু মর্যাদা লাভের মাধ্যম। আমি আরও ঘোষণা করছি যে. হযরত মহামদ 🚟 আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাস্ল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এমন এক সময় প্রেরণ করেছেন, যখন ঈমানের পথে চলার নিদর্শনসমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তার জ্যোতিসমূহ নিভে গেছে, তার স্তম্ভসমূহ দুর্বল হয়ে গেছে এবং তার স্থানসমূহ পর্যন্তও বিশ্বত হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি [নবী করীম ====] এসে সেই স্তম্ভ ও নিশানাগুলোকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করলেন, যেগুলো ইতঃপূর্বে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আর যারা গোমরাহীর আবর্তে পড়ে রোগাক্রান্ত হয়ে পডেছিল তাদেরকে তিনি তাওহীদের কালিমার সাহায্যে আরোগ্য করলেন। আর যারা হিদায়েতের পথ অন্নেষণ করছিল তাঁদেরকে তিনি সরল পথের সন্ধান দিলেন এবং যারা সৌভাগ্য ভাগ্যারের অধিকারী হতে ইচ্ছা করেছিল তিনি তাঁদেরকে তা লাভের পথ উন্যক্ত করে দিলেন।

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ التَّمَسُّكَ بِهَدْيِهِ لَايَسْتَتِبُّ إِلَّا بِالْإِقْتِفَاءِ لِمَا صَدَرَ مِنْ مِشْكُوتِم وَالْإعْتِصَامَ بِحَبْلِ اللَّهِ لَايَتِمُّ إلَّا بِبَيَانِ كَشْفِهِ - وَكَانَ كِتَابُ الْمَصَابِيْحِ الَّذِيْ صَنَّفَهُ الْإِمَامُ مُحْيُ السُّنَّةِ قَامِعُ الْبِدْعَةِ أَبُوْ مُحَمَّدِ إِلْحُسَيْنُ بْنُ مَسْعُودِ إِلْفَرَّاءُ الْبَغَوِيُّ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ اَجْمَعَ كِتَابِ صُيِّفَ فِيْ بَابِهِ وَاَضْبَطَ لِشَوَادِدِ الْاَحَادِيْثِ وَ اَوَابِدِهَا وَلَتَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَرِيْقَ الْإِخْتِصَارِ وَحَذَفَ الْأَسَانِيْدَ تَكَلُّمَ فِيهِ بَعْضُ النُّنقَّادِ وَإِنْ كَانَ نَقْلُهُ وَإِنَّهُ مِنَ الشِّقَاتِ كَالْإِسْنَادِ لَكِنْ لَيْسَ مَا فِيْهِ إِعْلُامٌ كَالْإِعْمُ فَالِهِ . فَاسْتَخَرْتُ اللَّهُ وَاسْتَوْفَقْتُ مِنْهُ فَاعْلَمْتُ مَا أَغْفَلَهُ فَاوْدَعْتُ كُلَّ حَدِيْثٍ مِنْهُ فِيْ مَقَرِّهِ كَمَا رَوَاهُ الْاَيْمَةُ الْمُتَعْقِنُونَ وَالصِّقَاتُ الرَّاسِخُونَ مِثلُ اَبِيْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمُعِيْلَ الْبُخُارِيّ وَ اَبِى الْحُسَسْيِنِ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ وَاَيِيْ عَبْدِ اللَّهِ مَالِكِ بْنِ انَسِ ٱلْاَصْبَحِيّ وَابَيْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِيِّ وَ إَبِى عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَد بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلِ الشَّيْبَانِيّ وَإَبِى عِيْسلى مُحَكَّدِ بْنِن عِنْدُسى التِّرْمِذِيِّ وَابَىْ دَاوُدُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَثِ السِّجِسْتَانِيّ -

অনুবাদ: অতঃপর [মনে রাখতে হবে যে] মহানবী ্র্র্রু-এর আদর্শ আঁকড়ে ধরা যথার্থ হয় না যতক্ষণ না তাঁর আলোকদান তথা মুখনিঃসৃত বাণীসমূহের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলার রজ্জু [তথা কুরআন]-কে শক্ত করে ধারণ করা পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ না তাঁর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। আর ইমাম মুহিউস সুনাহ [সুনুত পুনর্জীবন দানকারী] কামিউল বিদআহ [বিদআত নির্মূলকারী] আবূ মুহাম্মদ হুসাইন ইবনে মাসঊদ আল-ফাররা আল-বাগাবী (আল্লাহ তা'আলা তাঁর মর্যাদা উঁচু করুন। কর্তৃক সংকলিত 'মাসাবীহ' নামক হাদীসের কিতাবটি তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে রচিত একখানা সমৃদ্ধ গ্রন্থ এবং [হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থাবলিতে] আপাত বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন বিষয়ের হাদীসমূহের একটি সুবিন্যস্ত ও সুলিখিত কিতাব। গ্রন্থকার যখন সংক্ষিপ্ততার পথ অবলম্বন করলেন এবং সনদসমূহকে বিলুপ্ত করে দিলেন, তখন কিছু সংখ্যক সমালোচক এর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। যদিও তাঁর মতো একজন নির্ভরশীল ব্যক্তির হাদীসের উৎকলন ও সংকলনই সনদতুল্য তবু এটা অনস্বীকার্য যে, চিহ্নযুক্ত পথ বা জায়গা অপরিচিত ও চিহ্নবিহীন জায়গার মতো নয়। অর্থাৎ 'সনদবিহীন' গ্রন্থ সনদবিশিষ্ট গ্রন্থের মতো হতে পারে না।] অতএব আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট কল্যাণ কামনা করলাম এবং (এ ব্যাপারে একটি সমাধানের জন্য] তাঁর নিকট তৌফিক প্রার্থনা করলাম। অতঃপর তিনি যা উল্লেখ করেননি, আমি তার যথাস্থান নির্দেশ করেছি এবং [মাসাবীহ]-এর প্রতিটি হাদীসকে তার স্বস্থানে সন্নিবেশিত করেছি। যেমনিভাবে সুদৃঢ় প্রজ্ঞার অধিকারী ইমামগণ [শান্তজ্ঞগণ] এবং আস্থা ভাজন ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ হাদীসবিদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন- ১. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী [জন্ম ১৯৪ হি: মৃ: ২৫৬ হি:]। ২. আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল-কুশায়রী জিনা ২০৪ হি: মৃ: ২৬১ হি:]। ৩. আবৃ আব্দুল্লাহ মালিক ইবনে আনাস আল-আসবাহী জিনা ৯৩ হি: মৃ: ১৭৯ হি:]। ৪. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইট্রীস শাফেয়ী [জন্ম ১৫০ হি: মৃ: ২০৪ হি:]। ৫. আবৃ আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহামদ ইবনে হাম্বল আশ-শায়বানী জিন্ম ১৬৪ হি: মৃ: ২৪১ হি:]। ৬. আবৃ ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত-তিরমিযী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৯ হি:]। ৭. আবৃ দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ আস-সিজিস্তানী [জন্ম २०२ हि: मृ: २१৫ हि:]।

وَإِبَىْ عَبْدِ الرَّحْلِينِ أَحْمَدَ بْنِ شُعَيْبِ النَّسَائِيِّ وَابِيْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ مَاجَةَ الْقَزْوِيْنِيِّ وَ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ الدَّارِمِيّ وَأَبِي الْحَسَنِ عَلِيّ بْنِ عُمُرَ الدَّارَقُطْنِيّ وَابِي بَكْرِ أَحْمَدَ بْنِ حُسَيْنِ الْبَيْهَقِيِّ وَإِيى الْحَسَنِ رَزِيْن بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعَبْدَرِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَقَلِيْلٌ مَّا هُوَ وَإِنِّيْ إِذَا نَسَبْتُ الْحَدِيْثُ إِلَيْهِمْ كَأَنِّي اَسْنَدْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ لِاَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوْا مِنْهُ وَاغْنَوْنَا عَنْهُ . وَسَرَدْتُ الْكِتْبَ وَ الْأَبْوَابَ كُمَا سَرَدُهَا وَاقْتَفَيْتُ أَثْرَهُ فِيْهَا وَقَسَمْتُ كُلَّ بَابِ غَالِبًا عَلَىٰ فُصُولٍ ثَلْثُةٍ أوَّلُهَا مَا أَخْرَجُهُ الشَّيْخَانِ أَوْ أَحَدُهُ مَا وَاكْتَفَيْتُ بِهِمَا وَإِنِ اشْتَرَكَ فِيْهِ الْغَيْرُ لِعُلُوِّ دَرَجَتِهِ مَا فِي الرَّوَايَةِ وَثَانِيْهَا مَا أَوْرَدُهُ غَيْرُهُمَا مِنَ الْآئِسَةِ الْمَذْكُورِيْنَ وَ ثَالِثُهَا مَا اشْتَمَلَ عَلَىٰ مَعْنَى الْبَابِ مِنْ مُلْحَقَاتِ وَمُنَاسَبَةٍ مَعَ مُحَافَظَةٍ عَـلَى الشَّبريْطَةِ وَإِنْ كَانَ مَاثُورًا عَنِ السَّلَفِ وَ الْخَلَفِ.

অনুবাদ:৮. আবৃ আব্দুর রহমান আহমদ ইবনে শোয়াইব আন-নাসাঈ [জন্ম ২১৫ হি: মৃ: ৩০৩ হি:] ৯. আবৃ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে মাজাহ্ আল-কাযবীনী [জন্ম ২০৯ হি: মৃ: ২৭৩ হি:]। ১০. আবৃ মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আদ-দারিমী [জন্ম ১৮১ হি: মৃ: ২৫৫ হি:] ১১. আবুল হাসান আলী ইবনে ওমর আদ-দারাকুতনী [জন্ম ৩০৬ হি: মৃ: ৩৮৫ হি:]। ১২. আবৃ বকর আহমদ ইবনে হুসাইন আল-বায়হাকী [জন্ম ৩৮৪ হি: মৃ: ৪৫৮ হি:] ১৩. এবং আবুল হাসান রাযীন ইবনে মুয়াবিয়া আল-আবদারী [মৃত্যু ৫৩৫ হি:] প্রমুখ মুহাদেসীনে কেরাম। আর এ ছাড়া স্বল্প সংখ্যক অন্য বর্ণনাকারীও রয়েছেন। আর যখন আমি কোনো হাদীসকে কোনো ইমামের দিকে সম্পর্কিত করেছি [অর্থাৎ হাদীসের শেষে কোনো ইমামের নাম উল্লেখ করেছি] তখন [পাঠকের] বুঝতে হবে যে, আমি উক্ত হাদীসকে নবী করীম 🚐 পর্যন্ত সনদ নির্ভর করে দিয়েছি। কেননা, তাঁরা তিাঁদের গ্রন্থে] উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করেছেন এবং আমাদেরকেও অব্যাহতি দান করেছেন। আর আমি পর্ব এবং অধ্যায়সমূহকে সেভাবে সাজিয়েছি যেভাবে মাসাবীহ গ্রন্থকার সাজিয়েছিলেন এবং এ ব্যাপারে তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি। আর আমি প্রায় প্রতিটি অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করেছি। প্রথম পরিচ্ছেদে সেসব হাদীস সন্নিবেশিত করেছি যা ইমাম বুখারী ও মুসলিম অথবা তাঁদের কোনো একজন বর্ণনা করেছেন। তাঁরা ছাড়া ঐ হাদীসগুলো অন্যান্যরা বর্ণনা করলেও তাঁদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কেবলমাত্র তাঁদের দু'জনের নাম উল্লেখ করাটাকেই আমি যথেষ্ট মনে করেছি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বুখারী-মুসলিম ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য ইমামগণের বর্ণনাকৃত হাদীস এনেছি। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমি আলোচ্য অধ্যায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সাদৃশ্যপূর্ণ হাদীসসমূহ বর্ণনা করেছি। অবশ্য এ ব্যাপারে হাদীস বর্ণনার যাবতীয় শর্তাবলি বজায় রেখেছি। অর্থাৎ প্রতিটি হাদীসের সাথে রাবীর নাম এবং যে কিতাব হতে নেওয়া হয়েছে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।] যদিও এর কিছু পূর্ববর্তী [সাহাবী] এবং পরবর্তীদের [তাবেয়ীদের] থেকে বর্ণিত।

ثُمَّ إِنَّكَ إِنْ فَقَدْتَ حَدِيثًا فِيْ بَابٍ فَذَٰلِكَ عَنْ تَكْرِيْرٍ أُسْقِطَهُ وَإِنْ وَجَدْتَ اخْرَ بَعْضَهُ مَتْرُوْكًا عَلَى إِخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ دَاعِيْ اِهْتِمَامِ ٱتْرَكُهُ وَٱلْحِقُهُ وَالْ عَنَوْتَ عَلَى إِخْتِلَانٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْر غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَ ذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِيْ فَاعْلُمْ أَنِيْ بَعْدَ تَنَبُّعِيْ كِتَابَى الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمْيدِيِّ وَجَامِعِ الْأُصُولِ إِعْتَمَدْتُ عَلَىٰ صَحِيْكِي الشَّيْخَيْنِ وَ مَتْنَيْهِمَا وَإِنْ رَايَتَ إِخْسِتَلَاقًا فِي نَفْسِ الْحَدِيْثِ فَلْلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْاَحَادِيْثِ وَلَعَلِنَّىٰ مَا اطَّلَعْتُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشُّبْخُ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ وَقَلِيْلًا مَا . تَجِدُ أَقُولُ مَا وَجَدْتُ هٰذِهِ الرّوايَةَ فِي كُتُب الْاُصُوْلِ اَوْ وَجَدْتُ خِلَافَهَا فِيلِهَا فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُوْرَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَايَةِ لَا اِلْي جَنَابِ الشُّبْخِ رَفَعَ اللُّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذُلِكَ رَحِمَ اللَّهُ مَنْ إِذَا وَقَفَ عَلَى ذَٰلِكَ نَبُّهَنَا عَلَيْهِ وَٱرْشَدَنَا طَرِيْقَ الصَّوَابِ وَلَمْ أَلُ جُهُدًا فِي التَّنْقِيْر وَالتَّفْتِيْشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَ الطَّاقَةِ -

অনুবাদ: অতঃপর যদি তুমি [ইমাম বাগাবীর] সংগৃহীত কোনো হাদীস [আমার গ্রন্থের] কোনো অধ্যায়ে না পাও, তখন মনে করতে হবে যে, অন্য অধ্যায়ে এরূপ হাদীস রয়েছে বলেই আমি তা বাদ দিয়েছি। আবার যদি সংক্ষিপ্ততার কারণে কোনো হাদীসের কিছু অংশ পরিত্যক্ত অথবা পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে অতিরিক্ত সংযোজন দেখতে পাও, তবে বুঝতে হবে যে, বিশেষ কোনো প্রয়োজনের তাগিদেই বাদ দিয়েছি বা সংযোজন করেছি। এমনিভাবে ইমাম বাগাবীর সাথে যদি আমার কোথাও কোনো মতভেদ বুঝতে পার। যেমন - দু' পরিচ্ছেদের প্রথম পরিচ্ছেদে শায়খাইন ব্যতীত অন্য কারো নাম উল্লেখ করেছি এবং দিতীয় পরিচ্ছেদে উক্ত দু'জনের কারো নাম উল্লেখ করেছি; اَلْجَسُمُ بَيْنَ তবে জেনে রাখবে যে, ইমাম হুমাইদী কৃত اَلْجَسُمُ بَيْنَ جَامِعُ الْأُصُولِ [অবং [ইমাম জাযারী কৃত] الصَّعِبْعَبْن কিতাবদ্বয়ের মধ্যে অনুসন্ধানের পরই ইমাম বুখারী ও মুসলিমের সহীহ কিতাবদ্বয়ের মূলগ্রন্থ ও মতনের উপর নির্ভর করেছি। আর যদি তুমি মূল হাদীসে কোনো প্রকার · পার্থক্য দেখতে পাও তাহলে বুঝতে হবে যে, হাদীসের সনদের বিভিন্নতার কারণেই তা হয়েছে। অথবা এ কারণে যে, সম্ভবত ইমাম বাগাবী (র.) যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করেছেন আমি তা অবগত হইনি। আর এরপ স্থান খুব কমই দেখতে পাবে যে, আমি বলেছি "হাদীসের প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে এটা পাইনি" অথবা "এর বিপরীত পেয়েছি"। যখন তুমি এরপ পাও তখন দোষক্রটি আমার **मित्करे किति**रा पार्व या, आमात अनुमन्नारनत সীমাবদ্ধতার কারণেই এরপ হয়েছে; এটার ক্রটি ইমাম বাগাবীর দিকে ফিরাবে না। আল্লাহ তা'আলা উভয় জাহানে তার মর্যাদাকে উঁচু করুন। এরূপ অভিযোগ উত্থাপন থেকে আল্লাহর পানাহ। সে ব্যক্তির উপর আল্লাহ রহম করুন, যে এরপ কোনো ক্রটি সম্পর্কে অবগত হলে সে আমাকে তা জানাবে এবং সঠিক বিষয়ের দিকে পথ দেখাবে। তবে এটা সত্য যে, আমি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য মুতাবিক তাহকীক ও অনুসন্ধানের কাজে কোনোরপ ক্রটি করিনি।

وَنَقَلْتُ ذٰلِكَ الْإِخْتِلَانَ كَمَا وَجَدْتُ وَ مَا اَشَارَ اِلْبُهِ رَضِىَ اللُّهُ عَنْهُ مِنْ غَرِيْبِ اَوْ ضَعِيْفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا وَ مَا لَمْ يُشِرْ إِلَيْهِ مِمَّا فِي الْأُصُولِ فَقَدْ قَفَّيْتُهُ فِي تَرْكِهِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لِغَرْضٍ وَ رُبَمَا تَجِدُ مَوَاضِعَ مُهْمَلَةً وَ ذٰلِكَ حَبْثُ لَمْ اَطَّلِعْ عَـلئى دَاوِيْدِ فَـَتَرَكْتُ الْبَـبَاضَ فَيانْ عَثَرْتَ عَلَيْهِ فَالْحِقْهُ بِهِ أَحْسَنَ اللَّهُ جَزَاءَكَ وَسَسَّيْتُ الْكِتَابَ بِمشْكُوةِ الْمُصَابِيْعِ وَاَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِيْقَ وَ الْإِعَانَةَ وَ الْهِدَايَةَ وَ الصِّيَانَةَ وَتَيْسِيرَ مَا أَقْصُدُهُ وَ أَنْ يَتَنْفَعَنِيْ فِى الْحَيْوةِ وَ بَعْدَ الْمَمَاتِ وَجَمِيْعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِيعْمَ الْوَكِيْلُ وَ لَاحَوْلَ وَلَا قُتُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيْرِ الْحَكِيمِ.

অনুবাদ: আর এ [হাদীস বর্ণনার] ক্ষেত্রে আমি রিওয়ায়াতের বিভিন্নতা যেভাবে পেয়েছি সেভাবে বর্ণনা করেছি। আর তিনি যেসব হাদীসের ব্যাপারে 'গারীব' অথবা 'যা'ঈফ' ইত্যাদির দিকে ইশারা করেছেন, অধিকাংশ স্থানে আমি তার কারণ বর্ণনা করেছি। আর যেসব হাদীসকে প্রসিদ্ধ কিতাবসমূহে 'গারীব', 'যা'ঈফ' বলা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি কোনো প্রকার ইঙ্গিত করেননি আমি তাতে তার অনুসরণ করেছি। তবে কোনো কোনো স্থানে প্রয়োজনবোধে আমি এর ব্যতিক্রমও করেছি। আর কোনো কোনো স্থানে এরূপও দেখতে পাবে. যেখানে আমি কারও উদ্ধৃতি দেইনি। এর কারণ এই যে, আমি কোথাও এর বর্ণনাকারীর সন্ধান পাইনি। ফলে আমি স্থানটি খালি রেখে দিয়েছি। অতএব যদি আপনি কোথাও তার সন্ধান পেয়ে থাকেন তবে [অনুগ্রহপূর্বক] আপনি যথাস্থানে তা যুক্ত করে দিন। আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আর আমি এ কিতাবের নামকরণ করলাম 'মেশকাতুল মাসাবীহ'। আল্লাহর নিকট শক্তি, সাহায্য, সুপথ এবং হেফাজত ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি এবং স্বীয় মঞ্জিলে মাকসূদে পৌছার ক্ষেত্রে তিনি যেন আমাকে সহজ-সরল পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেন এর দারা আমার এবং সমগ্র মুসলমান নারী-পুরুষের ইহকাল ও পরকালে কল্যাণ সাধন করেন। আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট কার্যনির্বাহী। মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহ ছাড়া কারো কোনো শক্তি ও সামর্থ্য নেই।

عَرْفِ عُمَدُ النَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ النَّهِ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَى إِنَّمَا النَّهِ عَلَى إِنَّمَا الاَمْرِئُ مَّا نَهُى الْاَعْمَالُ بِالنِّبِبَاتِ وَإِنَّمَا الاَمْرِئُ مَّا نَهُى النَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى النَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَنْ كَانَتْ فَي جَرَتُهُ إلى النِّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ فَي جَرَتُهُ إلى النِّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى النِّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى النِّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى النَّهِ وَلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ يَتَعَرُونَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ . يَتَعَرُونَهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيْهِ . مُتَّافَةً عَلَيْهِ مُتَهُ اللّٰ مَا هَاجَرَ إلَيْهِ .

অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন। রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—সকল কর্মই নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক মানুষের জন্য তাই রয়েছে যা সে নিয়ত করে। অর্ভএব যার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উদ্দেশ্যে হবে; তাঁর হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উদ্দেশ্যেই [পরিগণিত] হবে। আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হবে; তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ হাদীসটি ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। মানুষের সকল প্রকার কাজকর্মের গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য হওয়া একমাত্র নিয়তের উপরই নির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কাজ সৎ নিয়তে বা সৎ উদ্দেশ্যে করা হবে তা সৎকাজ রূপেই গণ্য হবে এবং আল্লাহর দরবারে একমাত্র তা-ই গ্রহণযোগ্য হবে ; পক্ষান্তরে মন্দ উদ্দেশ্যে করা হলে তা আল্লাহর দরবারে সৎ কর্ম হিসেবে গ্রহণীয় হবে না। এমনকি ভালো কাজও মন্দ নিয়তে করলে তাও গৃহীত হয় না। এ জন্য সৎ কর্মের সাথে সাথে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকা একান্ত আবশ্যক। কেননা, আল্লাহর নিকট নিয়ত অনুযায়ী-ই বান্দার কর্মের প্রতিদান নির্ণয় হয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া। রাসূল এ বিষয়ে অন্যত্র বলেছেন, "তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত দয়ালু। কারণ, যে ব্যক্তি শুধু একটি সৎ কাজের ইচ্ছা প্রকাশ করে তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। ইচ্ছাকে কর্মে পরিণত করুক আর নাই করুক। অতঃপর যখন সে সৎ কাজটি সম্পাদন করে তখন তার আমল নামায় ১০টি নেকী লিখে দেওয়া হয়।"

হাদীসের পটভূমি: দীনের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে রাসূলে কারীম মহান আল্লাহর নির্দেশে মঞ্চা হতে মদীনায় হিজরত করেন এবং অন্যান্য সকল মুসলমানকেও মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন। তখন একনিষ্ঠ মুসলমানগণ রাসূলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে দলে দলে মদীনায় পাড়ি জমান। এদের মধ্যে অজ্ঞাত নামা জনৈক সাহাবী 'উম্মে কায়স' বা 'কায়লা' নামক একজন মুহাজিরা মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন। লোকটির হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল মহিলাকে বিবাহ করা। হিজরত তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। মহানবী ক্রিন্দিন এর দরবারে এ বিষয়টি আলোচিত হলে রাসূল ক্রি এ হাদীসটি ইরশাদ করে বলেন যে, হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের সভূষ্টির জন্যই হওয়া উচিত। এ জন্য এ হাদীসকে হাদীসেক হাদীসে উম্মে কায়সও বলা হয়।

سَبَبُ إِيْرَادِ الْحَدِيْثِ نِى بَدْءِ الْكِتَابِ किতাবের ভরুতে হাদীসটি উল্লেখ করার কারণ : গ্রন্থকার তাঁর কিতাবের ভূমিকায় আলোচ্য হাদীসটি কেন পেশ করেছেনঃ হাদীস শাস্ত্রবিদগণ এর কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা–

- আল্লামা زُرْكُشْنَى বলেন, আল্লাহ তা আলা বলেছেন زُرْكُشْنَى لَهُ الدِّيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَاللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَاللهُ عَلَى اللهُ مَخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ اللهُ عَلَى الل
- ২. হযরত ওমর (রা.) ভাষণের শুরুতেই এ হাদীসখানী পাঠ করতেন, তাই গ্রন্থকারও হযরত ওমর (রা.)-এর অনুসরণে উক্ত হাদীসখানীকে কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৩. ইমাম বুখারী, মুসলিম, খান্তাবীসহ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ যেহেতু নিজ নিজ গ্রন্থের সূচনাতে এ হাদীসখানা এনেছেন, তাই মেশকাত প্রণেতাও তাঁদের অনুসরণে এ হাদীসটি কিতাবের শুরুতে এনেছেন।
- ৪. হাফেজ ইবনে মাহদী, ইমাম नेববীসহ প্রমুখ বলেছেন- مَنْ أَرَادَ أَنْ يَتُصَيِّفَ كِتَابًا فَلْيَبْدَأْ بِهِلَا الْحَدِيْثِ అভিতেই প্রস্থকার তাঁর কিতাবের সূচনাতে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।
- ৫. অথবা, হর্মান তে হাদীসখানী এনে গ্রন্থকার অধ্যয়নকারীদের পরিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি অনুপ্রাণিত করেছেন।
- ৬. অথবা, হ্রিট -এর পর পরই ঈমান, ইবাদতসহ বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা। আর সকল ইবাদত নিয়তের উপর নির্ভরশীল বিধায় প্রথমেই হাদীসটি এনে বিশুদ্ধ নিয়তের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।
- م) কারো মতে, এ হাদীসটি مُتَوَاتِرٌ হওয়ার কারণে সকল হাদীসের পূর্বে এনেছেন।
   مُعْنَى النّبَةَ निয়াতের অর্থ :
  - ं الْقَصْدُ وَ الْإِرَادَةُ শাদিক অর্থ হলো نِيَّنَةً لُغَةً ' শক্ষি একবচন, এর বহুবচন হল نِيَّةً : مَعْنَى النِّيَّةَ لُغَةً - শরিয়তের পরিভাষায় নিয়তের সংজ্ঞা – مُعْنَى النِّيَّةِ إَصْطَلَاحًا : مَعْنَى النِّيَّةِ إَصْطَلَاحًا
- ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন مُن فَن عَلْب كُ وَتَحَرّى الطَّلبِ مِنْكَ لَهُ অর্থাৎ তোমার অন্তর দারা কোনো কাজের সংকল্প করা এবং তা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা করা।
- হ. ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থকারের মতে اَلْتِنْبَدُ هُو تَوْجُهُ الْقَلْبِ جِهَةَ الْفِعْلِ اِبْتِغَاء وَجُهِ اللّهِ تَعَالَى وَامْتِثَالًا لِأَمْرِهِ
   অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কিছু করার প্রতি হৃদয় ও মনের অভিনিবিষ্ট হওয়াকে نَشْة वला।

- النِّبَةُ عِبَارَةٌ عَنْ إِنْبِعَاثِ الْقَلْبِ نَحْوَ مَايَرَاهُ مُوَافِقًا لِغَرْضٍ مِنْ جَلْبِ نَفْعِ أَوْ دَفْعِ ضَرَرٍ حَالًا أَوْ مَأْلًا-
- 8. आज्ञामा आरेनी (त.) वर्णना النِّنَّةُ مِنَ الْعَصْدُ إِلَى الْغِعْلِ
- النِّيَّةُ مِي تَوَجُّهُ النَّفِس نَحْوَ الْفِعْلِ -अइकार्तत प्रराण الْوَسِيطُ . هُ
- ७. هِى تَوجُّهُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ إِبْتِغَاءً لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى গ্রন্থ ক্রিন্দ্র করি । الْفَرْقُ بَيْنَ النِّبِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ क्ष्ण ता प्रश्कल्ल الْفَرْقُ بَيْنَ النِّبِيَّةِ وَالْإِرَادَةِ क्ष्ण ता प्रश्कल्ल वर्ष श्रां कि कर्वा क्ष्ण वर्ष कर्वा । উভয়ের অর্থ এক হলেও প্রয়োগ ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যা নিম্নরপ–
- ك. " শন্দিট خَاصُ যা শুধু বান্দার জন্য ব্যবহৃত হয়, আর أَرَادَةٌ যা বান্দা ও আল্লাহ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ জন্য رَادَ اللَّهُ वना হয় أَرَادَ اللَّهُ वना হয় ना।
- ২. مُعَلَّلْ بِالْاَغْرَاضِ শব্দিটি শক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের উপর ব্যবহৃত হয়। আর أُوَادَةُ উদ্দেশ্য থাকুক বা না থাকুক উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ৩. আবুল হাসান আলী-মুকাদেসী (র.) বলেন, تَصَّد بَتِيَّة সবগুলোর অর্থ একই; অর্থাৎ এ শব্দসমূহের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন।

  ত আভিধানিক অর্থ এক ও অভিন্ন, শুধু প্রয়োগ পদ্ধতি ভিন্ন।

  ত আমলের মধ্যে পার্থক্য :
- كَ "मंगि خَاصُ या अञ्चार ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহার হয়। আর عَمَامُ اللهِ या आञ्चार ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ২. غَمَلُ -এর মধ্যে طُوَالَتْ वा দীর্ঘতা হয়ে থাকে, আর فِيُوالَتْ -এর মধ্যে طُوَالَتْ वा দীর্ঘতা হয় ना। যেমন–
- ৩. أَدِي الْعُتُولُ ७ ذَرِي الْعُتُولُ ١٩ فَرِي الْعُتُولُ শব্দিট غَمَلُ -এর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর نِعْلُ শব্দটি غَمَلُ وَيِي الْعُتُولُ ७ فَرِي الْعُتُولُ عَمَلُ عَمَلُ مَا مَا عَمَلُ عَمْلُ عَلَى الْعُتُولُ عَلَى الْعُتَلِيقُ عَلَى الْعُتُولُ عَلَى الْعُتَالِقُ عَلَى الْعُتَالِقُ عَلَى الْعُتَالِقُ عَلَى الْعُتَالِقُ عَلَى الْعُتَلِيقُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- 8. غَمْرُ جَوَارِحٌ ४ جَوَارِحٌ ४ عَمَامٌ হলো غَمَلُ عَمْرُ جَوَارِحٌ ४ جَوَارِحٌ ४ عَمَامٌ वा عَمَامُ वा خَاصُ कि राला خَاصُ कि राला خَمَارُ कि राला خَمَارُحُ १ كَامُ कि राला جَوَارِحُ १ كَامُ कि राला جَوَارِحُ १ كَامُ कि राला جَوَارِحُ ١ كَامُ कि राला كَامُ اللهُ عَمْدُ ا
- كُلُّ نَوْعٍ مِنَ الْمِبَادَاتِ مَوْفُوْفٌ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا طَعِبَادَاتِ مَوْفُوْفٌ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَالَ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَالَمُ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَمْ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَمْ عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَلَى الْنِّبَّةِ ٱمْ لَا عَلَى الْنِبْتَةِ مَا مُولِيَّا لَا عَلَى الْنِبْتَةِ ٱمْ لَا عَلَى الْنِبْتَةِ آمُ لَا عَلَى الْنِبْتَةِ أَمْ لَا الْعَلَى الْنِبْتَةِ أَمْ لَا عَلَى الْنِبْتَةِ أَمْ لَا عَلَى الْمِبْلَقِينَ الْعَلَى الْنِبْتَةِ أَمْ لَا عَلَى الْمِبْلَقِينَ لَا عَلَى الْنِبْتَةِ أَمْ لَا الْعَلَى الْمِبْلَا لَا عَلَى الْمِبْلَقِينَ لَا عَلَى الْمِبْلَةِ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِيقِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللّ
- ১. ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমদ ইবনে হায়ল (র.) সহ অধিকাংশ মুহাদিসীনে কেরামের মতে, সকল প্রকার ইবাদতের তিথা مُعْصُرُدُ হাক বা عَبْرُ مَعْصُودَة হাক জন্য নিয়ত শর্ত। নিয়ত ছাড়া কোনো ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। তাঁদের দলিল এই الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ السَّلَامُ إِنْمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّبَاتِ اللهُ عَمَالُ بِالنِّبَاتِ আর অর্থের বিবেচনায় এ হাদীসের বক্তব্য এর কম إِنْمَا صِحَّةُ الْاَعْمَالِ بِالنَّبَاتِ .
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর অভিমত অনুযায়ী عِبَادَة مَغْصُوْدَة (যেমন- সাওম, সালাত, হজ ইত্যাদি)-এর জন্য নিয়ত শর্ত । কিন্তু مُغْصُوْدَة غُيْر مَغْصُوْدة (যেমন- অজ্)-এর জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তাদের দলিল- اِتَمَا الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ -এর মধ্যে لَمْ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ আর এর মূল অর্থ হচ্ছে- তাদের দলিল- اِتَمَا الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ وَالْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ اللهَ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْاعْمَالُ بِالنِّبَاتِ الْمَا مَالِي النِّبَاتِ الْمَا مَالِي النِّبَاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ১২

হিজরতের পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো-

- আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন مَوَ تَرْكُ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা যা নিষেধ করেছেন,
  তা পরিত্যাগ করাই হলো হিজরত।
- ع. আল্লামা আইনী (র.) বলেন مِن مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ اللّٰي دَارِ الْاِسْلَامِ خُوفًا لِلْفِتْنَةِ وَطَلَبًا لِاِقَامَةِ الدِّينِ
   অর্থাৎ বিপর্যয়ের ভয়ে এবং দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কুফরি রাষ্ট্র ছেড়ে ইসলামি রাষ্ট্রে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে।

৩. وألفَامُوسُ الْفِقْهِدَى -এর মধ্যে রয়েছে যে,

الْهِجْرَةُ مِى تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِى بَيْسَ الْكُفَّارِ وَالْإِنْسِتَعَالِ اِللَّى بِلاَدِ الْإِسْلَامِ مَى تَرْكُ الْوَطَنِ الَّذِى بَيْسَ الْكُفَّارِ وَالْإِنْسِتِعَالِ اِللَّى بِلاَدِ الْإِسْمِ النَّظَامِر دُوْنَ الضَّيْسِيرِ अर्दनास्त्र अतिवर्ष्ठ क्षका रुप्त काव रावदादव काव : అक दानीस्त्र अतिवर्ष केता रहादह, ख्रिक व नामहत्र अर्दि केल्ल्य शाकात कावत् नरिक्छकवर्षत लर्का केल्ल्य शाकात कावत् नरिक्छकवर्षत लर्का केल्ल्य शाकात कावत् नरिक्छकवर्षत कावत् वराहह । यथा -

- ا अअश ) إسم طَاهِر मक्ष्य वातवात वावशत करत जार्चाकृष्टि नांच कतात উम्मिटमार رَسُولُ अवर أَسُولُ अकर أَسُولُ अ

بِالنِّبَّاتِ अंक रामीत्म بِالنِّبَّاتِ नकि कात সাথে युक रात्राह? : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (त.) সহ অধিকাংশ মুহাদেসীনে কেরামের মতে بِالنِّبَّاتِ শব্দিটি উহ্য تَصِيْعَةٌ वो صَحِبْعَةٌ वो مصِبْعَةٌ أَوْ تَصِيُّ بِالنِّبَّاتِ -এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। ফলে বাক্যটির অর্থ হবে - سَحِبْعَةٌ أَوْ تَصِيُّ بِالنِّبَّاتِ -निक्य़ আমল নিয়ত দ্বারাই বিশুদ্ধ হয়।

ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ইউসুক, মুহামদ ও তাঁর অনুসারীদের মতে بالنّبَ بالبّبَاتِ পদটি উহ্য كَامِلُهُ صَامِلُ صَامِلُهُ وَكُمُلُ بِالنّبَاتِ الْمُعْتَبَرَةُ أَنَّ عَالَ كَامِلُهُ الْوَتَكُمُ لَ بِالنّبَاتِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

অথবা, উক্ত হাদীসটি উম্মে কায়স নামী মহিলাকে কেন্দ্র করে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এখানে মহিলাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

- १ أَمُ الْأَبُدِ اللهِ عَبَرُهُ مُشْرُوعَةً إِلَى الْآبِدِ الْمُ الْأَبَدِ اللهِ الْآبِدِ الْمُ الْأَبَدِ الْم
- কিছু সংখ্যক ওলামায়ে কেরামের মতে, মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই। কেননা, রাস্ল হ্রেইরশাদ
  করেছেন- وَمُجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ
   তথা মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের আর আবশ্যকতা নেই।

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে হিজরতের বিধান চিরদিনের জন্য বহাল রয়েছে । তাঁদের দলিল হলো→

```
    ١. قُولُهُ تَعَالَىٰ "أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا" -
    ٢. قَوْلُ النّبَى ﷺ " لَا تَنْقَطِعُ اللهِ جُرَهُ حَتَى تَنْقَطِعَ التّوْمَةُ" -
```

তাঁদের উল্লিখিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদীনায় হিজরতের কোনো আবশ্যকতা নেই। কেননা, তখন তা দারুল ইসলামে পরিণত হয়েছে।

(رض) مَن الْخَطَّاب (رض) इरात्रा अप्रत देता शाखाव (त्रा.)- अत्र जीवनी :

- নাম ও পরিচয় তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবৃ হাফস, উপাধি ফারক। পিতার নাম খাতাব, মাতার নাম খাত্না মতান্তরে হানতামা বিনতে হাশিম ইবনে মুগীরা।
- ২. জন্ম ও বংশ পরিচয় : তিনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশে হিজরতের ৪০ বছর পূর্বে রাস্ল ক্রিড্র-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খিন্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৩. ইসলাম থহণ : নবুয়তের ৫ম / ৬ ছ বছর রাসূল ক্রি-কে হত্যা করতে এসে আরকামের ঘরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৪০ তম মুসলমান।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ: হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর হিজরি ১৩ সালে ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
- ৫. হাদীসের খেদমত : তিনি সর্বমোট ৫৩৯ টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১০টি এবং
   ইমাম বুখারী এককভাবে ৯ টি আর ইমাম মুসলিম ১৫টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. শাহাদাত লাড: হিজরি ২৩ সালে ২৪শে জিলহজ বুধবার মসজিদে নববীতে ইশার/ ফজরের নামাজে মুগীরা ইবনে শো'বার দাস আবু লু'লুর তরবারির আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তিনদিন পর শাহাদাত লাভ করেন।
- ৭. দাফন ও জানাযা : হ্যরত সুহাইব (রা.) তাঁর জানাযার নামাজ পড়ান। হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর অনুমতিক্রমে হ্যরত
  সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর বাম পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

: निश्रण मरकाख किकरी मानानामप्र الْمُسَائِلُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِيْ تَتَعَلَّقُ بِالنِّبَّاتِ

- নিয়ত অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই কোনো ইবাদতের সময় ওধু মুখে মুখে উচ্চারণ করলে চলবে না; বরং অন্তরে সংকল্প করে মুখে উচ্চারণ না করলেও চলে। মুখে উচ্চারণের অতিরিক্ত কোনো ছওয়াব নেই।
- ২. যদি কোনো ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করার সময় অন্তরে জোহর নামাজ আদায়ের সংকল্প করে আর অন্য নামাজের কথা উচ্চারণ করে, তবে তার নামাজ জোহর হিসেবেই আদায় হবে।
- ত. কোনো কাজে একাধিক নিয়ত বা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। যেমন
   কোনো নিকটতম দরিদ্র আত্মীয়কে দান-সদকা করা।
   এরপ দানে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে
   প্রথমত : দরিদ্র আত্মীয়ের অভাব বিমোচন.

অব্বনত : সার্ধ আত্মারের অভাব বিমোচন,

দিতীয়ত: আত্মীয়তা রক্ষা। এতে কোনোরূপ ক্ষতি নেই; বরং ছওয়াবই হবে।

8. সং নিয়তে যে কোনো বৈধ কাজ করা হলে আল্লাহ তার প্রতিদান প্রদান করবেন।

## كِتَابُ الْإِيْمَانِ অধ্যায় : ঈমান

### थश्य जनुत्रहर : विश्य जनुत्रहर

عَنْ عُمْر بْنِ الْخُطَّابِ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلُّ شَدِيْدُ بَيَاضِ الرِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَايُرَى عَلَيْدِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي عَلَيَّ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْدِ اللَّي رُكْبَتَيْدِ وَ وَضَعَ كَفَّيْدِ عَلَى فَخِذَيْدِ وَقَالَ يَا صُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَن الْإِسْلَامِ قَالَ اَلْإِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَا ٓ اِلْهَ اِلَّا اللُّهُ وَانَّ مُ حَسَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ وَتُقِيبَ الصَّلُوةِ وَتُوْتِيَ التَّزكُوةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالاَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَبِنِ ٱلِايْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللُّهِ وَمَلْئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَالْبَوْمِ الْأُخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَسَالُ

১. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূল 🚐 -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন আগন্তুক এসে উপস্থিত হলো। তাঁর পরিধেয় পোশাক ছিল ধবধবে সাদা, মাথার চুল ছিল কুচকুচে কালো। তাঁর গায়ে সফরের কোনো চিহ্ন দৃষ্ট হয়নি। অথচ আমাদের মধ্য হতে কেউ তাঁকে চিনতে পারেনি । অবশেষে লোকটি রাসূল ஊ≗এর (খুব) নিকটে এসে বসল এবং তার হাঁটুদ্বয়কে রাসূল 🚐 এর হাঁটুর সাথে মিলিয়ে এবং তার দু' হাত তাঁর দু' উরুর উপর রাখল। অতঃপর লোকটি বলতে লাগল, হে মুহাম্মদ 🚐 ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে অবহিত করুন। তিথা ইসলাম কাকে বলে?] রাসূল 🚃 বললেন, ইসলাম হচ্ছে- ১. তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহামদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করবে, ৩. জাকাত আদায় করবে, ৪. রমজান মাসের রোজা রাখবে ৫. এবং পথ খরচে সামর্থ্য হলে হজব্রত পালন করবে। রাসূল 🚐 এর জবাব তনে লোকটি বলে উঠল আপনি সতাই বলেছেন। বর্ণনাকারী [হযরত ওমর (রা.)] বলেন, আমরা আশ্চর্যান্বিত হলাম যে, লোকটি অজ্ঞের মতো] প্রশ্ন করছে এবং [বিজ্ঞের মতো] উত্তরের সত্যায়ন করছে। লোকটি পুনরায় বলল যে, আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম 🚃 উত্তরে বললেন, ঈমান হচ্ছে- আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং ভাগ্যের ভালো-মন্দের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, [যে, সবকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়।] জবাব শুনে আগত লোকটি বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন। এরপর লোকটি বলল, আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন। জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, তোমার এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করো, যেমন তুমি তাঁকে

صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنْ آمَارَاتِهَا قَالَ أَنْ تَلِدُ ٱلاَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْبَانِ قَالَ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِبَّا ثُمَّ قَالَ لِيْ يَا عُمَرُ اَتَدْدِيْ مَنِ السَّائِلُ قُلْتُ اللُّهُ وَ رَسُولُهُ اعْلُمُ قَالَ فَيَانَّهُ جَبْرَئِينُ لُ اتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ وَ رَوَاهُ أَبُوهُ هُمَرِيْرَةً مَعَ إِخْتِ لَانٍ وَفِينِهِ وَإِذَا رَايْتَ الْحُفَاةَ الْعَرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ مُلُوْكَ الْاَرْضِ فِيْ خَمْسٍ لَايَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْهُ السَّاعَةِ وَيُنَبِّزَلُ الْغَيْثُ الْأَيْةَ. مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও; তাহলে মনে করবে যে, তিনি তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন। অতঃপর লোকটি বলল, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন, [তথা কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে ?] তখন রাসূল কললেন, [এ বিষয়ে] যাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি অবহিত নয় [তথা বেশি জানে না]। সে বলল, তাহলে আমাকে কিয়ামতের নিদর্শন সম্পর্কে অবহিত করুন। নবী করীম করবে, হিলিতীয়ত] তুমি দেখতে পাবে যে, যাদের পায়ে জুতা ও পরনে কাপড় নেই, নিঃস্ব এবং বকরির রাখাল তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরিতে পরম্পর প্রতিযোগিতা করছে।

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি চলে গেল এবং আমরা বেশ কিছু সময় হতভম্ব হয়ে বসে থাকলাম। তারপর রাসূল আমাকে সম্বোধন করে বললেন, হে ওমর! তুমি কি জান প্রশ্নকারী লোকটি কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ই ভালো জানেন। রাসূল বললেন, লোকটি হলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমাদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। –[মুসলিম]

এ হাদীসটি কিছুটা বর্ণনাগত পার্থক্য সহকারে হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথাগুলো রয়েছে যে, যখন তুমি নগুপদ ও নগুদেহ বিশিষ্ট বধির ও বোবাদেরকে পৃথিবীর শাসক হিসেবে দেখতে পাবে। আর এ কথাও আছে যে, এমন পাঁচটি বিষয় আছে যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অবশেষে নবী করীম ক্রেআনের আয়াত তিলাওয়াত করলেন যে, انَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর স্বশরীরে অবস্থান ও তাঁর প্রশ্নের মাধ্যমে এ হাদীসটির অবতারণা হয়েছে বলে একে হাদীসে জিবরাঈল বলা হয়।

কোনো কোনো হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর এই আগমন মহানবী ক্রিএএর জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ সাক্ষাৎকার দ্বারা তেইশ বছরে অবতীর্ণ দীনের সার-নির্যাস সকলের সমুখে স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। এ জন্য এ হাদীসকে أَمُ الْكُوْرِيْكُ বলা হয়। যেমনিভাবে সূরা ফাতিহাকে 'উম্মূল কুরআন' বলা হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দীনের মূল হচ্ছে তিনটি কথা, আর তা এ হাদীসেই আলোচিত হয়েছে। সে তিনটি কথা হলো–

প্রথমত : "বিশ্বাস" অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ যেসব গুরুত্বপূর্ণ অদৃশ্য বিষয়াবলি পেশ করেছেন এবং যা মেনে নেওয়ার দাওয়াত প্রদান করেছেন তা সত্য বলে মেনে নেওয়া ; একেই বলে ঈমান।

দ্বিতীয়ত: "ইবাদত" তথা বান্দা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করবে এবং নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন করবে।

তৃতীয়ত: "নিষ্ঠা" তথা ঈমান ও ইসলামের অধ্যায় অতিক্রম করার পর তৃতীয় ও শেষ পর্ব হচ্ছে আল্লাহকে এমনভাবে মান্য করা যে, তিনি সর্বসূষ্টা ও সর্বদর্শী। একথা মেনে নেওয়া যে, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ সকল কাজকর্ম সম্পর্কে আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে অবহিত; একে বলে ইহসান। সুফিদের ভাষায় একে "তাসাওউফ" বলা হয়। এ তিনটি বিষয়কে নিজের জীবনে যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারলেই একজন মানুষ খাঁটি মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হবে।

নামকরণের কারণ: এ হাদীসটির নাম হলো হাদীসে জিবরাঈল। যেহেতু প্রশ্নকারী ছিলেন হয়রত জিবরাঈল (আ.) এ জন্য হাদীসটিকে 'হাদীসে জিবরাঈল' বলা হয়। এ ছাড়া হাদীসটিকে গ্রাদীসটিকে 'হাদীসে জিবরাঈল' বলা হয়। কননা, হাদীসটিতে ইসলামের সব মৌলিক বিষয় সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে।

ত্রাদীস বর্ণনার উপলক্ষ: এ হাদীসটি ইরশাদ করার কারণ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণ নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেছেন— আল্লাহ তা আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, مَوْتُ النَّهِ وَالنَّهُمُ فُلُونً صُوْتِ النَّبِيِّ الْمَاتِكُمْ فُلُونً صَوْتِ النَّبِيِّ আ্লাহ তা আলা যখন এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন যে, مَوْتُ النَّهُمُوا المَوْاتَكُمْ فُلُونً صَوْتِ النَّبِيِّ الْمَاتِيَةُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

হাদীসে জিবরাঈলকে ঈমান অধ্যায়ে সর্বাঞ্চে আনয়ন করার কারণ : মেশকাত শরীফের প্রণেতা ঈমান পর্বের প্রথমে হাদীসে জিবরাঈলকে সমান অধ্যায়ে সর্বাঞ্চে আনয়ন করার কারণ : মেশকাত শরীফের প্রণেতা ঈমান পর্বের প্রথমে হাদীসে জিবরাঈলকে আনয়ন করেছেন। কেননা, হাদীসটি আকাইদ, ইবাদত ও ইখলাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিধিবিধানের সার-সংক্ষেপ। এ জন্য এ হাদীসকে المَّ الْاَحَادِيْتُ বিলা হয়। যেমনিভাবে স্রায়ে ফাতিহার মধ্যে কুরআনে হাকীমের যাবতীয় বিষয়কে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে বিধায় একে কুরআনের শুরুতে আনয়ন করা হয়েছে। আর সুরা ফাতিহাকেই الْكُوْلُونُ বিলা হয়।

षिতীয়ত মেশকাত প্রণেতা اِنْتَا الْأَعْمَالُ بِالِنَبَّاتِ কর্বপ্রথম এনেছেন, এরপর اِنْتَا ﴿ كَعْمَالُ بِالِنَبَّاتِ কর্বপ্রথম এনেছেন, এরপর اِنْتَا وَ কে এনেছেন। ফলে الْأَعْمَالُ الْأَعْمَالُ الْأَعْمَالُ وَ क्रिंग वित्रिमिल्ला क्रिंग वित्रिमिल्ला क्रिंग वित्रिमिल्ला क्रिंग वित्रिमिल्ला क्रिंग वित्रिमिल्ला क्रिंग वित्रिमां। वाख्य ও অর্থগত দিক হতে নয়।

তৃতীয়ত আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীস দু'টিকে অগ্রে স্থান দিয়ে সম্মানিত গ্রন্থকার পবিত্র কুরআনের অনুসরণ করেছেন।

: হयরত জিবরাঈल (আ.)-এর আগমন ও প্রশ্ন করার হিকমত أَلْحِكُمنَةٌ فِنْ إِنْبَانِ جُبْرَائِينُل وَسُوْالِم

- ১. উপস্থিত সাহাবীদেরকে দীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি আগমন করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। যেমনি হাদীসের শেষাংশে এসেছে যে, اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وَيْنَكُمْ
- ২. অথবা, তিনি প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন।
- ৩. কিংবা শিক্ষকের সমুখে ছাত্রের বসার পদ্ধতি কি রকম হবে তা শিক্ষা দেওয়ার জন্য আগমন করেছেন।
- 8. অথবা, কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অবহিত করার লক্ষ্যে আগমন করেছেন।
- ৫. অথবা, সাহাবীদের অন্তর হতে রাস্ল করে প্রশ্ন করার ভয় দূর করার জন্য এসেছেন।

  ﴿ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ الْمَكْدُ النَّبِيِّ الْمَكْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِللَّهِ الْمَكْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِللَّهِ الْمَكْدُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ لِللَّهِ الْمَكْدُ الْمُكْدُ النَّبِيِّ الْمُكْدُدُ الْمُحْدُ الْمُكْدُدُ النَّبِيِّ الْمُكْدُدُ الْمُكَدُّ الْمُكْدُدُ الْمُحْدِينِ الْمُكْدُدُ الْمُحْدِينِ الْمُكْدُدُ الْمُحْدِينِ الْمُكْدُدُ الْمُحْدِينِ الْمُكْدُدُ الْمُحْدِينِ الْمُحْدُدُ الْمُحْدِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ
- ১. কুরআনের নির্দেশ হলো মানুষের জন্য; কিন্তু আগন্তুক তো ফেরেশতা ; মানুষ নয়। সুতরাং তাঁর জন্য এ নিষেধাজ্ঞা নয়।

- ২. অথবা, মুহাম্মদ দ্বারা এখানে নির্দিষ্ট নাম উদ্দেশ্য নয় ; বরং এর দ্বারা গুণবাচক অর্থই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ হে প্রশংসিত।
- ৩. অথবা, নিজের পরিচয় গোপন রাখার লক্ষ্যেই হ্যরত জিবরাঈল (আ.) এরপ বলেছেন তথা সে অনেক দূরের লোক, ইসলামের রীতি-নীতি সম্পর্কে সে অবহিত নয়।

: ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْإِيْمَانَ وَالْإِسْكَرِم

- ১. الْانْعَبَادُ শব্দের অর্থ الْانْعَبَادُ বা বিশ্বাস করা, আর الْانْعَبَادُ শব্দের অর্থ হচ্ছে الْانْعَالُ اللهَ
- ২. اِیْسَانُ वनতে অভ্যন্তরীণ কার্যাবলিকে বুঝায়, আর اِیْسَانُ वनতে বাহ্যিক কার্যাবলিকে বুঝায়।
- ৩. إِسْمَانُ এর সাথে সম্পৃক্ত, আর إِسْلَامٌ कुनव ও नিসান উভয়ের সাথে সম্পৃক্ত।
- ৫. কিছু সংখ্যকের মতে, উভয়টি একটি অপরটির বিপরীতধর্মী। যেমনি কুরআনে এসেছে-

قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمْنًا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لَكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنا .

৬. অন্য একদলের মতে, উভয়ের মধ্যে المُسْلَقُ عَلَيْهُ مَوْمِ وَ خُصُوْمٍ وَ خُصُوْمٍ مُطْلَقٌ হচ্ছে খাস, তাই বলা যায় যে, وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُوْمِيْنَ لَيْسَ بِعُسْلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُوْمِيْنَ لَيْسَ وَعُسُلِمٍ وَكُلُّ مُسْلِمٍ مُوْمِيْنَ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمِيْنَ لَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ مَوْمِيْنَ لَعَلَيْهِ وَكُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ وَكُلُو اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَعُلِمٌ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ مُواللَّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلْكُ مُعُمِّنِ لَكُولُولُهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّ

٩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন إِنَّهُما كَالْفَقِيْرِ وَالْمِسْكِيْنِ إِذَا اجْتَمَعا إِنْتَرَقا وَإِذَا افْتَرَقا إِجْتَمَعا - مِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمِسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْلِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْلِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَالْمُسْلِيْنِ وَالْمُسْلِيْنِ وَالْمُسْكِيْنِ وَلِي اللَّهِ وَلَالْمُسْلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِي وَلِي اللَّهِ وَلَالْمُسْلِيْلِي وَلِي اللَّهِ وَلَالْمُسْلِي وَالْمِسْلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِي وَلِي وَلَيْلِي وَلِي وَلَالْمِلْمِيْلِي وَلَالْمُسْلِيْلِي وَلِي الْمُسْلِيْلِي وَلِيْلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلَالْمُلْلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلِي وَالْمُلْلِيلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي وَلِي الْمُسْلِيلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الْمُلْلِيلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِيلِيلِي وَلِي اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي الْمُسْلِي وَلِي وَلِي اللْمُلْلِي وَلِي الللَّلِي وَلِي اللَّهِي وَلِي اللَّهِ وَلِي ا

هُمَا كَالنَّظْهْرِ مَعَ الْبَطْنِ لَايَنْفَصِلُ اَحَدُهُمَا عَنِ الْأُخَرِ فَالْإِيْمَانُ لَايَنْفَصِلُ عَنِ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلَامُ - कोत्ता मेरज - وَالْإِسْلَامُ - कोत्ता मेरज - وَالْإِسْلَامُ - कोत्ता मेरज - وَالْإِسْلَامُ - كَايَنْفَصِلُ عَنِ الْإِسْمَانِ .

অর্থাৎ এ দু'টি পেট ও পিঠের মতো, একটি অপরটি হতে পৃথক হতে পারে না। কাজেই ঈর্মান ইসলাম হতে এবং ইসলাম ঈমান হতে পৃথক নয়।

अभात्तत वर्थ : مَعْنَى الْإِنْسَان

শবের অর্থ হল– اَلْتَصْدِيْنُ আনুগত্য করা, اَلْتَصْدِيْنُ विश्वाम कर्ता, اَلْمَانُ विश्वाम कर्ता, الْمُعَنَى الْإِيْمَانُ كُفَةً विश्वाम कर्ता, التَّصُدِيْنُ विश्वाम कर्ता, النُّفُشُوعُ النَّفُضُرُعُ النَّفُضُوعُ النَّعُسُوعُ النَّفُضُوعُ النَّفُوعُ النَّفُوعُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ اللْهُ اللِهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

क्षात्मत्र शातिष्ठांषिक वर्ष : केशात्मत्र शातिष्ठांषिक वर्ष

- ك. ইমাম গাযালী (র.) বলেন بِهُ مِنْ مَا جَاءَ بِهِ —এর আনীত প্রকল বিধানসহ তাঁর প্রতি বিধাস স্থাপন করা।
- ইমাম আব্ হানীফা (র.) বলেন- مَرَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِتْرَارُ بِاللِّسَانِ जर्था९ আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতি হলো ঈমান।
- ৩. জমহুর মুহাদিস ও তিন ইমামের মতে । الْإِيْمَانُ مُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجِنَانِ وَالْإِثْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَـلُ بِالْاَرْكَانِ অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকানসমূহ কার্যে পরিণত করার নাম ঈমান। তবে তাঁদের নিকট মৌখিক স্বীকারোক্তি এবং আরকান কার্যে পরিণত করা এ দু'টি ঈমান পূর্ণ হওয়ার অংশ, মৌলিক অংশ নয়। কাজেই তাঁদের নিকট ইবাদত ত্যাগকারী এবং কবীরা শুনাহকারী ফাসিক, কাফির নয়।

: इंजनात्मत वर्ष مَعْنَى الْإِسْلَامِ

মান্য করা, وَالْوَالَامُ : مَعْنَى الْإِنْقِيَادُ التَّظَاهِرُ -এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে । وَالْإِنْكِمُ الْوَنْقِيَادُ التَّظَاهِرُ -अश বাহ্যিক আনুগত্য, أَنْخُضُونُ بَالْمُ الْمُخُولُ وَيْ وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ काक कता, التُخُولُ وَيْ وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ काक कता, التُخُولُ وَيْ وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ क्षित्र काल कता, التَّخُولُ وَيْ وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ काल कता, التَّخُولُ وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ क्षित्र काल कता, وَانْخُضُونُ مَا اللَّهُ عَلَى وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ مَا اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَيْنِ الْإِنْسَلَامِ مَا الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

: इमलास्पत भातिष्ठांचिक वर्ध مَعْنَى الْإِسْلَام شَرْعًا

১. ইমাম আবু হানীফা (त.)-এর মতে- الله تَعَالَى وَ رَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَالَى وَ وَسُولِهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل রাসুলের নির্দেশসমূহ মেনে চলাই হলো ইসলাম

. عَن الْمُنْكَرَاتِ क्यीं ताम्लत आफन मानां करत आल्लां का वान्तां कता कानुगंका कता, وَالْإِنْبَانُ بِالْوَاجِبَاتِ وَالْإِمْتِنَاعُ عَن الْمُنْكَرَاتِ কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করা এবং আবশ্যকীয় কার্যসমূহ পালন করা আর নিষিদ্ধ কাজসমূহ বর্জন করা। মোটকথা, যাবতীয় বিধিবিধানকে একাগ্রচিত্তে মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ পরিহার করাকেই ইসলাম বলে। जाकाতের অর্থ : مُعْنَى التَّكْ

- अबिक वर्थ ट्राष्ट्र । এत भाक्तिक वर्थ ट्राष्ट्

زَكَى الَّزْرُعُ – যথা। যথা أَلنُّهُ مُوَّ وَ النِّزِيادَةُ . ذ

تَدْ أَفْلُحُ مَنْ زَكُّهَا - अर्था कर्जन कता । यथा الطَّهَارَةُ

ركلي تَفْسَهُ إِذَا مَدَحَ - বা প্রশংসা করা। যেমন الْمَدُحُ ত

زَكَتِ الْبُقْعَةُ إِذَا بُوْرِكَ فِيهَا - यथा । यथा الْبُرَكَةُ . 8 أَلْبُرَكَةُ

- याकारण्य शार्तिणांविक वर्ष : ১. النُّدُخُتَار . १ वर्ष वर्णात्व शार्तिणांविक वर्ष : ١ مَعْنَى الزَّكُوةِ إِصْطِلاَحًا ٱلزَّكُوهُ مِنَ تَمْلِيْكُ جُزْءِ مَالٍ عَبَّنَهُ الشَّارِعُ مِنْ مُسْلِّمٍ فَقِيْدٍ غَيْرِ هَاشِمِيّ وَلاَمَوْلاهُ مَعَ قَطْع الْمَنْفَعَةِ عَنْ

الْمَمْلَكِ مِنْ كُلِّ وَجْدٍ لِلَّهِ تَعَالَى অর্থাৎ আল্লাহুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত মালের বন্ হধাশেম গোত্রীয় লোকজন হাশেমী ও তাঁদের দাস-দাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনা স্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত।

كَرَّكُورُ أَيْتًا وُ جُزْءِ مَالٍ مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ حَوْلَانِ الْحَوْلِ إِلَى فَقِيْدٍ غَيْدٍ هَاشِمِيّ - अ आञ्चाभा आहेनीत जासाम -এক কথায় নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়ার প্রেক্ষিতে শরীয়তের নির্ধারিত হারে ও ক্ষেত্রে বৎসরান্তে সম্পদ ব্যয় করাকে যাকাত বলা হয়। : জাকাত কখন ফরজ হয়েছে مَثْنَى فُرضَتِ الزَّكُوةُ

১. ইবনে খুছাইমা বলেন, হিজরতের পূর্বে জাকাত ফরজ হয়েছে।

২. জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পরে ফরজ হয়েছে। তবে কোন সনে ফরজ হয়েছে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, (ক) ইমাম নববীর মতে, ২য় হিজরিতে। (খ) কিছু সংখ্যকের মতে, ১ম হিজরিতে। (গ) ইবনুল আছীরের মতে ৯ম হিজরিতে

जाकाण विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत वनाजम ताकन विश्वक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत वनाजम ताकन विश्वक विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत वनाजम ताकन विश्वक विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत विश्वक विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत विधिवक रिक्मण : जाकाण रेअनात्मत विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत विधिवक रिक्मण : जाकाण रेअनात्मत विधिवक रख्याद्र रिकमण : जाकाण रेअनात्मत विधिवक रिक्मण : जाकाण रेअने रिक्मण : जाकाण : जाकाण रेअने रिक्मण : जाकाण : जा গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ও আর্থিক ইবাদত। ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় এর তাৎপর্য অনেক বেশি। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে-

জাকাত দারা দাতার সম্পদ ও অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَفَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّبْهِمْ بِهَا -২. এর ফলে সমাজে দরিদ্রতা দূর হয়ে সম্পদ কয়েকজনের মধ্যে পুঞ্জিভূত থাকে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন-كَىْ لَايَكُوْنَ دُوْلَةً بَنْيْنَ الْاَغْنِيْمَاءِ مِنْنَكُمْ -

এর দারা অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীভৃত হয়।

8. ধনী এবং দরিদ্রের মাঝে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি হয়। দাতার জীবনে জাকাতের প্রভাব : ১, জাকাত লোভ নিবারক। ২, দানের অভ্যাস গড়ে তোলে। ৩, আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় হয়। ৪. কৃপণতার রোগ হতে মুক্ত রাখে। ৫. পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ৬. মনের অহঙ্কার দূর হয়। ৭. অন্যের প্রতি করুণা ও অনুগ্রহের ভাবধারা সৃষ্টি হয়। সম্পদের উপর জাকাতের প্রভাব : ১. যাকাত ধন-সম্পদের পবিত্রতা বিধান করে। ২. জাকাত মূলধনে প্রবৃদ্ধি সাধন

করে। ৩. একহাতে জমা না থেকে অনেকের মাঝে বিতরণ হয়। ৪. সম্পদের ময়লা দূর হয়ে যায়।

- ১. 🕉 শব্দের আভিধানিক অর্থ- ভাগ্য বা অদৃষ্ট আর ট্রিন্টর্ভ শব্দের অর্থ- ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত।
- ২. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টি জগতের যে চিত্র 'লওহে মাহফূজে' অঙ্কিত করে রেখেছে, তাই غَدْر নামে আখ্যায়িত। আর সে চিত্রের আলোকে তা কার্যকর করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে । যেমন কোনো প্রকৌশলী প্রথমে গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি নকশা তৈরি করেন. অতঃপর সে নকশার আলোকে গৃহ নির্মাণ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

এক কথায়, عَذَاء হলো বিশ্বজগত সম্পর্কিত নকশা, আর তা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করাকে وَضَاءٌ বলে।

: ইহসানের অর্থ مَعْنَى الْإِحْسَان

- मुन्धाजू ट्रांड । गांकिक वर्थ ट्रांन حُسَّنَ मुन्धाजू ट्रांड । أَصْسَانُ : مَعْنَى الْإِحْسَانُ لُغُةً

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِخْسَانًا -ता प्रसा। त्यमन التَّرَكُمُ . ٤

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ - यथा بَاكَ مَا प्रमुत कता । यथा إَجَادَةُ عَلَيْهِ

كَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَن تَقْوِيْم -रामन وَعَل جَبَّدُ . ७. أَكَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقُويْم

8. الْأَخْلَاضُ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা।

حَسَان وَضَيَان اِضَطِلاَتًا ইহসানের পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় الْحُسَانِ اَصْطَلاَحًا وَضَطِلاَحًا مُعَ الْخُشُوعِ وَالْخُصُورِعِ . هُوَ اِصْلاَحُ النَّطَاهِرِ وَالْبَاطِنِ وَالْعَمَلُ بِجَيِعْبِعِ شَرَائِطِهٖ وَأَدَابِهِ مَعَ الْخُشُوعِ وَالْخُصُورِعِ .

অর্থাৎ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য বিষয়াবলি সংশোধন করা এবং ভীত কম্পিত ও নম্রতার সাথে আমলের সব রকমের শর্ত ও শিষ্টাচারসহ কাজ সম্পাদন করা।

বস্তুত ইহসান বলতে ইখলাস ও একাগ্রতার সাথে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হওয়া তথা দুনিয়ার সমস্ত খেয়ালকে দূরীভূত করে আল্লাহকে হাজের ও নাজের জেনে ইবাদত করা। এ জন্য إِخْسَانُ صَاءَ فَاللّهُ عَادَهُ مَانُ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ تَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَانْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ كَانَكُ مَرَاهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَاللّهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَاللّهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ مَا لَا لَهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ مَرَاهُ فَا مَا فَعَلْمُ عَلَيْكُ مَا لَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَاهُ فَا لَهُ عَلَيْكُ مَا فَعَلَمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَنْ مُنْ لَكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مُ عَلَيْكُ مَا لَهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَّاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

بَاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ षाता উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে রাস্ল الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना বলে مَنَ السَّائِلِ مَنَ السَّائِلِ ना বলে مَنَ السَّائِلِ عَنْهَا بِاعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا कि को الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना वल السَّائِلِ ना वल مَا أَعْلَمُ بِهَا عَلَمُ بِهَا وَمَا الْمَسْنُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना वल السَّائِلِ कराव कात्रात्र निम्नक्ष्ण-

- এর দ্বারা তিনি একথা বুঝিয়েছেন যে, কিয়ামত সম্পর্কে আমি যে জানি না শুধু এটা নয়; বরং যে কেউ জিজ্ঞাসিত হবে এবং
  যে জিজ্ঞাসা করবে উভয়ের অবস্থা একই। তা কখন সংঘটিত হবে কেউই জানে না।
- ২. অথবা, যেহেতু ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য প্রকাশ্য বক্তব্যের তুলনায় অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই রাস্ল على الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना বলে ইঙ্গিতমূলক বাক্য مَا الْمُسْتُولُ عَنْهَا بِاعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ना বলেছেন। কেননা, صَرِيْع -এর চেয়ে وَرَاوَدَتْهُ النَّتِيْ هُمَ فِيْ بَيْتِهَا -এর গুরুত্ব অত্যধিক। পবিত্র কুর্আনে এরপ রয়েছে। যেমন- كِنَابَةُ
- ৩. অথবা, এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়েছে যে, যেন মানুষ অহেতৃক কিয়ামত সম্পর্কে কাউকে প্রশ্ন না করে।
- ৪. আল্লামা সিন্ধী (র.) বলেছেন, এভাবে উত্তর দিয়ে রাস্ল এটা বুঝিয়েছেন য়ে, কিয়ামত কখন হবে তা য়ে আমি জানি না তথু তাই নয়, প্রশ্নকারী জিবরাঈল (আ.)ও তা জানেন না।
- ৫. অথবা, কালামের সৌন্দর্যের জন্য তিনি এরূপ জবাব প্রদান করেছেন।
  - وَعَامِ الْشَامِ ছাগল রক্ষকের কথা বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : রাসূল ﷺ কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে মেষ রক্ষকের প্রাসাদ নির্মাণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো–
- ১. ছাগলের রক্ষক উটের রাখাল হতে অনেক দুর্বল হয়ে থাকে. তাই তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিঃস্ব ও রিক্তহস্তগণ। যেমন অন্য হাদীসে এসেছে–

وَخُشُرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً عُرَاتًا - এর দ্বারা উদ্দেশ্য : হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসার জবাবে রাসূল عَنْ تَلِدَ الْأَمَدُ رُبَّتُهَا اللهُ وَاللهُ عَنْ رَبَّتُهَا وَاللهُ عَنْ رَبَّتُهَا وَاللهُ عَنْ رَبَّتُهَا وَاللهُ عَنْ رَبَّتُهُا وَاللهُ عَنْ رَبَّتُهَا وَاللهُ عَنْ رَبُّتُهُا وَاللهُ عَنْ رَبُّتُهُا وَاللهُ عَنْ رَبُّتُهُا وَاللهُ عَنْ رَبُّتُهُا وَاللّهُ و

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম যও) – ১

- ১. আল্লামা আইনী (র.)-এর মতে, যুদ্ধে বিপুল সংখ্যক নারী দাসী হয়ে আসবে এবং মালিকের সহবাসে সন্তান প্রসব করবে। এরপর মালিকের মৃত্যুর পর সে সন্তান এ মালিকের স্থলাভিষিক্ত হয়ে প্রভুর মতো মাকে ব্যবহার করবে।
- ২. অথবা, এটা দ্বারা অধিক মাত্রায় পিতামাতাকে কষ্ট দান বুঝিয়েছেন, অর্থাৎ যখন পিতামাতার নাফরমানী অধিক দেখবে মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৩. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসী আর দাসী থাকে না; বরং সন্তানের কারণে সে দাসত্ব হতে মুক্তি পায়। আর সন্তান যেহেত দাসী স্বাধীন হওয়ার কারণ: এ হিসেবে সে মায়ের নেতা হলো।
- 8. অথবা, তা দ্বারা ব্যাপক মূর্খতার প্রতি ইন্ধিত করা হয়েছে, অর্থাৎ যখন দেখবে মানুষের মূর্খতার পরিমাণ সীমা ছেড়ে গিয়েছে তখন মনে করবে যে, কিয়ামত নিকটবর্তী।
- ৫. অথবা, তা দ্বারা দাসীর সন্তানের রাজত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যাতে তার মাতা প্রজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই সন্তান নেতা হবে।
- ৬. যে দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মায় সে দাসীকে বলা হয় 'উম্মে ওয়ালাদ'। ইসলামি শরিয়ত মতে, উম্মে ওয়ালাদের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ। তবে কিয়ামতের পূর্বে এমন এক সময় আসবে, যখন ব্যাপকভাবে উম্মে ওয়ালাদ ক্রয়-বিক্রয় হতে থাকবে। তাতে একদিন সন্তানের হাতে মা এসে যাবে, আর সন্তান তার নেতা হবে।
- ৭. অথবা, এটা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, পৃথিবীর রীতি-নীতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। শরীফ, সম্ভ্রান্ত ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির কোনো মর্যাদা থাকবে না। নিকৃষ্ট ও মূর্য লোকেরা মর্যাদার দাবিদার হবে। অনুপযুক্ত ব্যক্তির হাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষমতা চলে আসবে। এক কথায় পৃথিবীর সর্বত্র অরাজকতা, অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে।
- ৮. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন, এর দ্বারা রাস্লের অপর বাণী إِذَا ُوسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ اسْاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ السَّاعَةَ (رَبِّ : وَجُهُ اِظْلَاقَ رَبَّةٍ دُوْنَ رَبِّ وَالْعَلَاقَ رَبَّةٍ دُوْنَ رَبِّ
- ১. 📆 -কে স্ত্রীলিঙ্গ নেওয়ার কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলার সম্মান ও মহত্ত্বের স্বাতস্ত্র্য রক্ষা করা, যাতে আল্লাহ তা'আলার নামের সাথে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব প্রমাণিত না হয়। যদিও 🗘 শব্দটি 🕹 🚉 এর সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ব্যবহৃত হয়।
- ২. অথবা, এখানে ";" টি হ্রিট্রে -এর জন্য এনে হ্রিট্র করা হয়েছে। তখন অর্থ হবে– যখন দাস কোনো মহিলা মনিবের এবং সন্তান মাতার নাফরমানী করবে তখন তারা সহজভাবেই মনিব অথবা পিতার নাফরমানী করবে। এটা কিয়ামতের আলামত।

এর ضَعِيْر فَى تَوْلِهِ رُكْبَتَيْهِ وَكُبِنَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَمَعَ عَلَيْهِ وَلَى رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ عَصَامَ وَمَعَ عَلَيْهِ وَلَيْ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ عَصَامَ وَمَا عَلَيْهِ وَلَيْ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَلَيْ رُكْبَتَيْهِ وَلَيْ رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ وَمَا اللّهُ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلِّمُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلِيهِ وَمُعَالِمُ وَمَا اللّهُ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمَا اللّهُ وَمُؤْمِنَا اللّهُ وَمُعَلِيهِ وَمَا اللّهُ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِي وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِي وَاللّهُ وَمُعِيمُ وَمُعِلّمُ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَلَمُ وَمُعِلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَلَيْهُ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعَلِيهِ وَمُعِلِي وَمُعِلِيهِ وَمُؤْمِعُ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِيهِ وَمُعِلِي وَالْمُعُولِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُولِهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعْلِيهِ وَمُعِيمُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَال

আর بَوْمَعَ كُنَّهُ عَلَى فَجَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِوْمِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَال

হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ: হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীসটি দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, একজন ছাত্রকে কিভাবে তার ওস্তাদের নিকট বসতে হয় এবং কোন পদ্ধতিতে প্রশ্ন করতে হয়। এর দ্বারা আরো অবহিত হতে পারি যে, দীনের মৌলিক বিষয়গুলোর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং মহাপ্রলয়ের নির্দিষ্ট সময় আল্লাহর নিকটই রয়েছে এ বিষয়ে অন্য কেউ বিন্দুমাত্রও অবহিত নয়। তবে এর কিছু পূর্ব লক্ষণ রয়েছে যার আংশিক বিষয় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনেও এ হাদীসের গুরুত্ব অনেক বেশি। শিক্ষকের নিকট কিভাবে বসতে ও প্রশ্ন করতে হবে তা এখান থেকে শিখতে হবে। আর ঈমান, ইসলাম, ইহসান ইত্যাদি বিষয়াবলি অনুযায়ী মানবজীবন গড়তে হবে, কিয়ামত সম্পর্কে পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, আর নিজেকে আল্লাহমুখি করতে যথাসাধ্য চেষ্টা চালাতে হবে।

وَعُرِكَ اللّهِ عَلَى الْمِن عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ مَسُولُ اللّهِ عَلَى خَمْسٍ رَسُولُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَإِنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِبْتَاءُ الزَّكُوةِ وَالْحَجُّ وَصُومُ رَمَضَانَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 
 বলেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। আর সেগুলো হচ্ছে 
 ১. এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভূ নেই। আর হযরত মুহাম্মদ 
 তাঁর রাস্ল, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৩. জাকাত প্রদান করা, ৪. হজ করা এবং ৫. রমজান মাসে রোজা রাখা। 
 –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चामीरमत ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে ইসলামি জীবন ব্যবস্থা যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলোকে ভিত্তি বা খুঁটির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বস্তুত ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। যে জীবন ব্যবস্থাটি একটি মজবুত অউলিকাস্বরূপ। আর এ অউালিকাটি পাঁচটি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। খুঁটি বা স্তম্ভ ব্যতীত যেমনি কোনো বিভিংয়ের কল্পনা করা যায় না, তেমনি এ পাঁচটি বিষয়ের কোনো একটিকে বাদ দিয়ে ইসলামের কল্পনাও করা যেতে পারে না। এ খুঁটিগুলোকে কেন্দ্র করেই গোটা ইসলামি জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত।

ইসলামের ভিত্তিসমূহ। অর্থাৎ কোন মূল কাঠামোর উপর ইসলাম নির্ভরশীল, তা জানা প্রতিটি মুমিন ব্যক্তির জন্য একান্ত আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাস্লে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাস্লে করীম আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাস্লে করীম আবশ্যক। আবশ্যক। এ সমস্যার সমাধান কল্পেই রাস্লে করীম আব্যাক্তির হাদীসটি ইরশাদ করেছেন। এতে বলা হয়েছে যে, ঈমান তথা গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রাসাদটি পাঁচটি স্তন্তের ওপর নির্ভরশীল, আর সেগুলো হল ১. কালিমা, ২. নামাজ, ৩. জাকাত, ৪. হজ ও ৫. রোজা।

ব্দিনা একটি কুর্নান উল্লিখিত পঞ্চ আরকানে সীমিত কিনা ? : ইসলাম একটি পূর্ণান্ধ জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহ তা আলার পরিপূর্ণ আনুগত্যের নামই হলো ইসলাম। তা ইবাদত বা মু আমালাত হোক কিংবা মু আশারাত হোক। এ হিসেবে ইসলাম একটি ব্যাপকার্থক। তথাপিও একে পঞ্চ আরকানে সীমিত করা হয়েছে। এর কারণ হলো— ১. কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা আলার আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ হয়তো মৌখিকভাবে করবে, আর তারই প্রতীক হলো তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. কিংবা সে আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ কর্মের মাধ্যমে ঘটাবে, আর তারই প্রতীক হলো নামাজ। ৩. অথবা তা অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করবে; আর তা হলো জাকাত ও হজ। ৪. কিংবা সে তার আনুগত্য প্রমাণ করার জন্য নির্দিষ্ট কর্ম হতে বিরত থাকবে, আর তারই প্রতীক হলো রোজা। বানা এ পাঁচটি উপায়েই কেবল মহান আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করতে পারে; এ জন্য ইসলামকে এই পঞ্চ স্তম্ভে সীমিত করা হয়েছে।

-এর কয়েকটি ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরপ-إِنَامَةُ الصَّلُوةِ এর করেছেন ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন, যা নিম্নরপ

- ১. নামাজের শর্ত, রোকন, সুন্নত, মোন্ডাহাব ইত্যাদিসহ যথাযথভাবে নামাজ আদায় করাকে إِنَامَةُ الصَّلُوءِ
- ২. অথবা, إِنَّامَةُ الصَّلَوْةِ দারা নিয়মিত নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- অথবা, একনিষ্ঠভাবে নামাজ আদায়ের জন্য এমনভাবে প্রস্তৃতি গ্রহণ করা যাতে ছুটে না যায়।
- 8. কারো মতে, জামাতের সাথে নামাজ আদায় করাকে إِفَامَةُ الصَّلَوْءِ বলে।
  إِفَامَةُ الصَّلَوْءِ বলে।
  إِفَامَةُ الصَّلَوْءِ বলে।
  إِفَامَةُ الصَّلَوْءِ বলে।
  আই কামাজ ত্যাগকারীর শান্তি : ১. হাম্বলী মাযহাবের ফতোয়া মতে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ
  ত্যাগকারীকে তিনদিন পর্যন্ত সুযোগ দিয়ে তাকে বুঝাতে হবে। এতে যদি সে নামাজের প্রতি যত্নবান না হয়, তাহলে তাকে
  কাফির হিসেবে হত্যা করতে হবে। এটা কিছু সংখ্যক মালেকীদেরও অভিমত।
- ২. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, তাকে কাফির হিসেবে নয়, বরং নামাজ ত্যাগকারী হিসেবে হত্যা করতে হবে।
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তাকে এমনভাবে প্রহার করবে, যাতে তার শরীর হতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

[ফয়যুল বারী ও ফাতহুল মুলহিম]

रामीलित निका ७ वाखव श्राता : এकजन सूलनमान श्रिरात تعلِيْهُ الْحَدِيْثِ وَتَنْفِيْدُهُ الْاسْتِخْدَامِيْ ইসলামের এ পাঁচটি ভিত্তিকে একাগ্রচিত্তে মেনে নিতে হবে এবং ইসলামের অন্যান্য সকল হুকুম-আহকামও মেনে চলতে হবে। এ পাঁচটি ভিত্তিকেই যথেষ্ট মনে করা যাবে না : বরং অন্যান্য সকল বিধি-বিধানও অম্লান বদনে মেনে নিতে হবে। একত্বাদ ও নবীর রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতসহ সকল আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহকে পালনের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিমূলকে সুদৃঢ় করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে। কেননা, অন্যান্য আহকাম বাদ দিয়ে শুধু এ পাঁচটি স্তম্ভকে ধরে রাখলে এগুলোও এক সময় লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে।

أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ ٱلْإِنْ مَانُ بِضُكَّعَ وَّسَبْعُونَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَنُولُ لَا إِلَٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاَدْنٰهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰي عَينِ النَّطِرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ . مُتَّفَقُّ عَلَيْدِ

৩. অনুবাদ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত । তিনি वलन, तात्रनुलार 🎫 देत्रभाम करत्रष्ट्रन-न्नेभारनत সত্তরটিরও বেশি শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তনুধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম শাখা হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা। তিথা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা] আর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে পথের মধ্য হতে कष्टमाग्नक वस्त्र मृत करत एए ज्या ववः नष्का श्ला ঈমানের একটি [গুরুত্বপূর্ণ] শাখা বিশেষ।-[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीत्मत व्याच्या : वात्नाम रामीत्म प्रानवी 🚐 रेमनात्मत मांचा रित्मत कानिमा ना रेनारा فَرْحُ الْحَدِيْثِ ইল্লাল্লাহুকে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো প্রভু নেই। এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করা। আর ঈমানের সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে– মানুষের চলাচলের পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। এখানে ঈমানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন শাখার কথা বলা হয়েছে। এ দুই শাখার মধ্যবর্তী যত ভালো কাজ রয়েছে তাও ঈমানের শাখা-প্রশাখা। আর লজ্জাবোধও ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। এর মাধ্যমে মানুষ প্রকৃত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। কেননা, লজ্জা না থাকলে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে।

: এর অর্থ - بضَّع : مَعْنَى الْبِيضِع অর্থাৎ কোনো কিছুর مِنَ الشَّيْخ -কেন্সিড । শাব্দিক অর্থ হচ্ছে بِضُعَ : مَغْنَى الْبِضَعَ لُغُمَّ টুকরা। অতঃপর শব্দটিকে عَدَدُ বা সংখ্যা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

- -এর পারিভাষিক পরিচয় নিয়ে ইমামদের মাঝে অনেক মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ويضُعُ : مَعْنَى الْبِضْع اصْطِلاَخُا ). ইমাম খলীলের মতে, يضْعُ سِنِبْنَ أَىْ سَبْعَ سِنِيْنَ (याम क्रियान क्रियान এসেছে نَلْبِثُ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِبْنَ أَىْ سَبْعَ سِنِيْنَ অর্থাৎ হযরত ইউসুফ (আ.) কারাগারে ৭ বৎসর অবস্থান করেন।
- থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যাকে 🚣 বলে।
- قليضًا عالى التَّلْق على عالى المناع عالى عالى المناع عالى المتابع على المناع عالى المتابع عالى المناع عالى الم
- ৪. ইমাম ফাররা বলেন, সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত বেজোড় সংখ্যার উপর 🕰 শব্দটি প্রয়োগ হয়।
- े कारता मर्ज, এक थरक वात भरंख मरचा। وبشك , जरत এ रामीरम بشك । बाता निर्मिष्ठ कारना मरचा उपमा नया, বরং সংখ্যাধিক্যই উদ্দেশ্য।
  - : হায়া-এর অর্থ مُعْنَى الْحَيَاء পরিবর্তন হওয়া, ২. اَلتَنْفَيْرٌ ، ১ সমট خَيْرُةُ থেকে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– ১ وَيُورُو পরিবর্তন হওয়া, ২ সংকোচবোধ করা, ৫. أَيْوَنْكِسَارُ লজ্জা করা, ৪. أَيْوَنْقِبَاضُ अरकांচবোধ করা, ৫. الْإِسْتِخْبَاءُ ا مَعْنَى الْعَبَاءِ اصْطِلَاعًا
- ইমাম রার্গের (त.) वर्लन- مَو إِنْقِبَاضُ النَّغْسِ مِنَ الْقَبِيْحِ अर्था९ यनकर्म ट्रां चुलान के विकान مَو إِنْقِبَاضُ النَّغْسِ مِنَ الْقَبِيْحِ
- ২. আল্লামা আইনী (র.) বলেন وَالْعَيَاءُ هُوَ إِنْجِصَارُ النَّنْفُسِ خُوْفَ إِرْتِكَابِ الْقَبَائِج वर्षा९ प्रक कारक निश्व शरा याउग़ात আশঙ্কায় আত্মাকে দমন করাই হলো হায়া।

- الْحَيَاءُ اِنْقِبَاضُ النَّفْسِ عَمَّا لاَ يَلِبْقُ بِشَانِهَا 8. काता गरण
- هُوَ إِنْقِبَاضُ النَّفْسِ لِخَوْفِ إِرْتِكَابِ مَا يَكُرُهُ त. कडे तलत
- ७. জুনাইদ বাগদাদী (त्र.) वर्तनन اللُّهِ تَعَالَىٰ وَضُعُفِنَا مَعُدُثُ فِى قُلُوبِنَا بَعْدَ رُوْيَةِ نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَضُعْفِنَا ﴿ وَالْحَالَةُ النَّهِ مَا الْحَيَاءِ بِالذِّكُو ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْحَيَاءِ بِالذِّكُو وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ
- ك. আল্লামা তীবী (র.) বলেন وَالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمِيْتُ الْحَيَاءِ وَالْإِيْمَانِ تَعَلَّقُ عَمِيْتُ অৰ্থাৎ হায়ার সাথে ঈমানের গভীর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় عَمِيْةً কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. কারো মতে, ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য 🎎 অতীব প্রয়োজনীয়, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ৩. অথবা, যেহেতু লজ্জা সৃষ্টিগত ও অভ্যাসগত ব্যাপার। এটা মন হতে গাফেল হতে পারে, তাই একে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।— (کَمَا نِیْ فَیْضِ الْبَارِيُ)
- 8. অথবা, যেহেতু লজ্জা অভ্যাসগতভাবে সংকর্মের প্রতি উদ্বন্ধ করে আর অসংকর্ম থেকে নিষেধ করে সেহেতু একে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (کَمَا نَدُ فَتْحَ الْمُلْبِ، وَالتَّعْلَاثِةِ)

বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।— (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّعْلِيْقِ)

ه. অথবা, خَبَاءُ মানুষকে পাপ হতে বিরত রাখে, যেমন ঈমান পাপ থেকে বিরত রাখে। এ জন্য خَبَاءُ কে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।— (کَمَا فِیْ فَتْعِ الْبَارِیْ)

- ৬. অথবা, রাস্ল ক্রিছিলেন আধ্যাত্মিক ব্যাধির চিকিৎসক। যে সময় তিনি أُمُورُ إِنْمَانُ -এর বর্ণনা দিছিলেন তখন উপস্থিত কারো মাঝে خَبَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِبْمَانُ वरल एक ।

  ﴿ الْحَبَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِبْمَانُ عَالَمُ الْحَبَاءُ الْحَباءُ ال
- كَيَا أُ عُرُفِي . यात अजात मानुष कार्निक रहा । २. حَيَا أُ عُفُلِي यात अजात मानुष পागल रहा পर्छ । ७. حَيَا أُ عُرُفِي यात अजात मानुष वितिक-वृक्षिरीन रहा পर्छ । वात अजात मानुष वितिक-वृक्षिरीन रहा भर्छ । वात अत्र حَيَا أُ وَاحِبُ مُنْدُرُ بُ يَا الله عَيَا أُ وَاحِبُ وَاحِبُ مُنْدُرُ بُ يَا الله عَيَا أُ وَاحِبُ وَاحِبُ وَاحِبُ مُنْدُرُ بُ يَا الله عَيَا أُ وَاحِبُ وَاحْدَامُ وَاحْدُونُ وَاحْدُون

- -এর ধরন মোট সাতিট। যথা خَيَاءُ: 'হায়া'-এর ধরন কয়ि خَيَاءُ
- كَيَا أُ الْجِنَايِةِ (यमन जानम (जा.)-এর أَلْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ الْجِنَايَةِ
- يَقُولُونَ مَاعَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ -रामन रकरत्र नारात हाया। रकनना, जाता वरलन حَيَاءُ التَّقُصِيْر
- ৩. كَيَاءُ الْإِجْدَلِ যেমন ইসরাফীল (আ.) কর্তৃক আল্লাহ তা আলার সামনে লজ্জাবনত হয়ে ডানাকে নিচু করা।
- ৪. کیا اُلگری যেমন– নবী করীম 🚃 তাঁর উন্মতকে তাঁর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়ার কথা বলতে লজ্জাবোধ করতেন।
- ৫. عَيْا الْحَشْمَةِ যেমন- হযরত আলী (রা.) নবী ক্রেএর নিকট মযীর হুকুম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে ইর্ফে করেছেন।
- ৬. خَبَاءُ الْاِسْتِحْقَارِ যেমন–হযরত মৃসা (আ.) দুনিয়াবী কোনো বিষয় নিয়ে আল্লাহ তা আলার নিকট আবেদন করতে লজ্জাবোধ করতেন, তখন আল্লাহ তা আলা তাঁকে বলেন, خَبَاءُ الْاِسْتِحْقَارِ অর্থাৎ তুমি আমার কাছে তোমার প্রয়েজন পূরনের জন্য প্রার্থনা কর, এমনকি যদি তা তোমার আটায় ব্যবহারের লবন বা তোমার বকরির ঘাসের ন্যায় অতি নগণ্য জিনিসও হয় তবু তুমি আমার কাছ চাও।
- - عَبَية : اَلْمُرَادُ بِشُعْبَة : الله على الله ع

এর মধ্যে সামঞ্জন্য : উক্ত হাদীসে ঈমানের সত্তরটি শাখা বর্ণিত بِسَتُونَ ও سَبْعُونَ : اَلتَّظِبْيُقُ بَبْنَ سَبْعُونَ وَسِتُّونَ وَسِتُّونَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

- ك وَعُنْمُ الْمُلْهِمُ الْمُلْهِمُ अञ्चलात्तत मात्व, عَندُهُ قَلِيلُ তथा सम्न अरथार् عَندُهُ عَلِيلً
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রথমে নবী করীম క্রাম্ড০-এর সংবাদ দিয়েছেন, এরপর ওহীর মাধ্যমে আরও বেশি সম্পর্কে অবগতির পর ৭০-এর সংবাদ প্রদান করেছেন। কেননা, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُوٰى إِنْ هُوَ إِلَّا وَخْيَ يُتُونِّى مُ
- ৩. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, সন্তরের বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে মনে হয়।
- 8. ইমাম আবৃ হাতিম (র.) বলেন, ঈমানের শাখা মোট সন্তরের চেয়ে কিছু বেশি। আর কখনো রাসূল ক্রান্ত সব শাখা উদ্দেশ্য না করে بِضُمُ وَ سِنْتُونَ বলেছেন।
- ৫. वर्थता, तामृन وَسُنُعُ وَسُبُعُونَ عَسَدُونَ रदारहन ; किन्नु वर्णनाकांतीत सुनिवस रहारह, करन وَسُنُعُ وَ سَبُعُونَ الْفَيْقَ
- ৬, অথবা, ৬০-এর হাদীসটি পূর্বের আর ৭০-এর হাদীসটি পরের। তাই পূর্বের হাদীসখানা পরের হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।
- ৭. কিছু সংখ্যকের মতে ৬০ বা ৭০ বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং অগণিত সংখ্যা বুঝানোই উদ্দেশ্য।
- ৮. ইমাম আবৃ হাতিম ইবনে হাব্বান (র.) বলেন, حَدِيْثُ ও خَدِيْثُ -এ যেসব বিষয়কে ঈমানের শাখা বলা হয়েছে তা
  بِضُعُ وَّ سَبْعُوْنَ -এর হাদীসই বিশুদ্ধ।
  ﴿ وَسَبْعُونَ عَلَمُ الْبِيْ مُونِرُةُ وَ سَبْعُونَ ﴿ وَسَبْعُونَ عَلَمُ الْبِيْرُةُ وَ سَبْعُونَ ﴿ وَسَبْعُونَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ১. পরিচিতি : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী, আহলে সৃফফার অন্যতম সদস্য এবং রাসল 🚟 এর নিত্য সঙ্গী হযরত আবু হুরায়রা (রা.)।
- ২. নাম নিয়ে মতান্তর : তাঁর নাম সম্পর্কে ৪০টিরও বেশি মতামত পাওয়া যায়। ইসলাম-পূর্ব যুগের কয়েকটি প্রসিদ্ধ নাম হচ্ছে (১) عَبْدُ السَّمْسِ (২) عَبْدُ السَّمْسِ (২) عَبْدُ السَّمْسِ (২) يَعْبُدُ السَّمْسِ (২) আর ইসলাম পরবর্তী কয়েকটি নাম হলো (১) عَبْدُ الرَّمْسُنِ بْنُ صَخْرِ (২) عَبْدُ الرَّمْسُنِ بْنُ صَخْرِ (২) عَبْدُ الرَّمْسُنِ بْنُ صَخْرِ (১) عَبْدُ الرَّمْسُنِ بُنُ صَخْرِ (১) كَابُوْ هُرُيْرَةً ইত্যাদি। তবে مَنْخِرِ উপনামেই তিনি প্রবাধিক খ্যাত।
- ৩. জন্ম ও বংশ পরিচয়: তাঁর পিতার নাম সখর, আর মাতার নাম উদ্মিয়া বিনতে সাফিয়াহ। তিনি বিখ্যাত দাউসী গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। এ জন্য তাঁকে দাউসী বলা হয়। তবে তাঁর জন্ম তারিখ সঠিকভাবে জানা যায়নি।
- 8. ইসলাম গ্রহণ : তিনি ৩২৯ খ্রিস্টাব্দে ৭ম হিজরিতে খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. আবৃ হুরায়রা নামে প্রসিদ্ধির কারণ: তিনি একদা একটি বিড়াল ছানা জামার আস্তিনে নিয়ে রাসূল এর দরবারে আগমন করেন। হঠাৎ বিড়ালটি সকলের সামনে বেরিয়ে পড়ে। রাসূল এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রসিকতা করে তাকে "پُلُ ٱلْكُرُنِّة" 'হে বিড়াল ছানার বাপ' বলে ডাকেন। ফলে তিনি এ নামকে অত্যধিক পছন্দ করেন। আর তখন থেকেই তিনি এ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
- ৬. তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতে, তিনি ৫৩৭৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে যৌথভাবে বর্ণিত হয়েছে ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি, আর মুসলিমে ৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
- ৭. মৃত্যু: তিনি মতান্তরে ৫৭ বা ৫৮ বা ৫৯ হিজরিতে মদীনার অদূরে 'কাসবা' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা তাঁর নামাজে জানায়া পড়ান এবং মদীনার জানাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।
  - ় কৈ দুৰ্গত শব্দ দ্বারা গঠিত। بَوْ هُرَيْرَةَ کَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ کَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ । শব্দ দ্বারা গঠিত। فَرَيْرَةَ کَ اَبُوْ هُرَيْرَةً আরা গঠিত। فَرَيْرَةً আরা গঠিত। فَرْيَرَةً আরা مُنْصَرِفٌ আরি اَسْمَاءُ سِتَّتَةً مُكَبَّرَةً اللهَ اَسْمَاءُ سِتَّتُةً مُكَبَّرَةً اللهَ اللهُ الل
  - "مَـُنَـُنَ عَلَيْهِ: युखाकाकून आलाहे-এর घाता উদ্দেশ্য مُـتَّـنَنَّ عَلَيْهِ مُتَّنَنَّ عَلَيْهِ الْمُرَادُ بِغَوْلِهِ مُتَّنَنَّ عَلَيْهِ كَا بِهِ الْمَارَادُ بِغَوْلِهِ مُتَّنَنَّ عَلَيْهِ كَا بَعْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ا

وَعَرْفُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِ اللّهِ بُنِ عَمْدِ الرّض الرض الرض المُسْلِمُ السّانِهِ وَيَدِهِ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ لَمُ لَلّهُ عَنْهُ وَالْمُسُلِمِ قَالَ إِنَّ رَجُلاً سَالًا النّبِينَ عَنْهُ قَالَ النّبِينَ عَنْهُ أَن المُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمِينَ خَبْرُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمِينَ وَيَدِهِ -

8. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন সে-ই প্রিকৃত] মুসলমান; যার হাত ও জবান
হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে। আর প্রিকৃত] মুহাজির
সে ব্যক্তি যে আল্লাহ তা'আলা যা নিষেধ করেছেন তা
পরিহার করে চলে। এটা ইমাম বুখারীর বর্ণনা। আর
ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
আমর (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রাসূলুল্লাহ
ক্রেজিজ্ঞাসা করলেন [হে আল্লাহর রাসূল] মুসলমানদের
মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কেই রাসূলুল্লাহ ক্রেলেন, যার জবান
ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

च्ये रामीरित वराच्या : আলোচ্য হাদীনে বিশ্বনবী হযরত মুহামদ প্রকৃত মুসলমান ও প্রকৃত মুহাজিরের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুসলিম ও মুহাজিরের সংখ্যা অসংখ্য; কিন্তু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য মুসলমান ও মুহাজিরের পরিচয় পরিচয় রাস্লের জবানিতে প্রকাশ পেয়েছে। অর্থাৎ যার কথাবার্তা ও হাত তথা সর্বাঙ্গ বারা কষ্ট দেওয়া হতে মুসলমানগণ রক্ষা পায় ; তাকেই প্রকৃত মুসলমান বলে। আর যে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যসমূহকে সর্বাবস্থায় পরিহার করে চলে সেই হলো প্রকৃত মুহাজির। وَ قَالَ الْخَطَّابِيْ اَفْضَلُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ تَرَكَ وَطَنْمَ مَعَ تَرْكِ الْمُحَرِّمَاتِ .

হাত ও জবানকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহামদ مُسْلِمٌ كَامِلٌ الْبَسَانِ وَالْبَيْدِ وَالْبَيْدِ -এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় মুখের ভাষা ও হাত সংবরণ করাকে বিশেষিত করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে كَرَامٌ থেকে নিম্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

- ১. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ বেশির ভাগ কাজই এ দু'টি অঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ করে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গ সংযত রাখার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, যেহেতু মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. অথবা, অধিকাংশ সময় অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দু'টি অঙ্গই মানুষের প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে, তাই বিশেষভাবে এ দু'টির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- অথবা, যেহেতু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ও হাত দ্বারাই অপরকে কট্ট দিয়ে থাকে, তাই এ দু'টি অঙ্গকে সংযত রাখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
  - ুএর অর্থ এবং একে পূর্বে আনার কারণ : মুখ দ্বারা কষ্ট দেওয়ার অর্থ হলো গালমন্দ করা, অভিসম্পাত করা, অপবাদ দেওয়া, দোধ-ক্রটি বলে বেড়ানো, চোগলখুরি করা ইত্যাদি।
  - উক্ত হাদীসে ﴿ الْكَانُ -কে ﴿ وَهُ عَالَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ
- ১. অন্যকে কষ্ট দেওয়ার কাজটা বেশির ভাগ মুখ দ্বারাই হয়ে থাকে।
- ২. মুখ দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেওয়া অত্যধিক সহজ।
- ৩. মুখ দ্বারা জীবিত, মৃত, উঁচু, নিচু সকলকে কষ্ট দেওয়া যায়।
- 8.হাতের চেয়ে ও মুখ দ্বারা অধিক কষ্ট দেওয়া যায়। যেমন কবি বলেন-

جَرَاحَاتُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيبَامُ \* وَلَا يَلْتَامُ مَاجَرَحَ اللِّسَانُ

: दिजतएत वर्ष ७ छत مَعْنَى الْهِجْرة وَمَرَاتَبُهَا

–श्र मामात । এর শাব্দিক অর্থ হলো - نَصَرَ असि مِجْرَةٌ : مَعْنَى الْهَجْرَةِ لُغَةٌ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمُضَاجِعِ - পরিত্যাগ করা। যেমন, কুরআনে এসেছে أَلْتُرْكُ أَلْتُرْكُ

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : لَا يَنْبَغِي لِمُوْمِنٍ أَنْ يَهُجُمَ اخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ - यथा क्रा विके विके विके विके विके विके

ত. قَوْلُهُ تَعَالَى : أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيْهَا - यथी : مَعْنَى الْهِجْرة إصْطلَاحًا : مَعْنَى الْهِجْرة إصْطلَاحًا

هِيَ الْخُرُومِ مِنْ أَرْضِ إِلَىٰ أَرْضٍ أُخْرَى -عَمَاهَا المُعْجَمُ الْوَسِيطُ . ٥

هُمَّو الْإِنْتِقَالُ مِنْ دَارِ الْكُفْرِ إلى دَارِ الْاَمَانِ - عَمَلَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

বস্তুত এখানে اَلْمُهَاجِرُ -এর মধ্যে اَلِفُ لاَمْ جِنْسِنْي হওয়াতে দু'রকম হিজরত উদ্দেশ্য।

هِي الْفَرَارُ بِالدِّيْنِ مِنَ الْفِتَنِ - الْآوَ ظَاهِرِي . ٥٠

مِى تَرْكُ مَا تَدْعُوْ إِلَيْهِ النَّغْسُ الْأَمَّارَةُ وَالشَّبْطَانُ अर्थाए بَاطِبَنْيْ . ए

হিজরতের স্তর: হিজরতের স্তর মোট পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা— ১. মকা হতে আবিসিনিয়ায় হিজরত। ২. মকা হতে মদীনায় হিজরত। ৩. রাসূল — এর দিকে অন্যান্য গোত্রসমূহের হিজরত। ৪. মকার ইসলাম গ্রহণকারীদের হিজরত। ৫. আল্লাহর নিষেধাজ্ঞাসমূহ পরিহার করার হিজরত।

এ ছাড়া হিজরতের আরো কয়েকটি স্তর রয়েছে। যথা – ১. دَارُ الْخَوْفِ عَلَى الْإِنْسَلَامِ عَلَى دَارُ الْكَفْرِ ع دَارُ الْكَفْرِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْإِنْسَلَامِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْكِفْلِ عَلَى عَلَى الْكِفْلِ

শৈত্রালাক মান্ত্রের মধ্যে পারম্পরিক বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ : মুসলিম শরীফের বর্ণনা মোতাবেক এখানে হযরত রাস্লুল্লাহ করে কিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ (আর্থাৎ উত্তম মুসলমান কারা ? তদ্ত্রে রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন করিছেন من المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللّهُ وَلِدِهِ করেছেন এর ঘারা বুঝা যায় যে, যে মুসলমান অন্য মুসলমানকে কট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। অথচ ঠিক একই ধরনের প্রশ্নের তিনি অন্যত্র ভিন্নরূপে উত্তর দিয়েছেন। যেমন কেউ তাঁকে প্রশ্ন করেছেন وَالْمُعْلَمُ السَّمُونَ الْمُعْلَمُ السَّمُ السَّمُ

#### বিরোধের সমাধান:

১. উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর এই যে, হযরত রাস্লুল্লাহ উদ্মতের আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। শারীরিক চিকিৎসকণণ যেমন রোগীর অবস্থাভেদে তার জন্য ব্যবস্থাপত্র দান করে থাকেন, বাহ্যিক দৃষ্টিতে অনেক সময় দেখা যায় একই রোগের জন্য বিভিন্ন রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হচ্ছে। তদ্রুপ রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দান করেছেন। যেমন— যার মধ্যে অন্যকে কষ্ট দেওয়ার স্বভাব রয়েছে, তাকে সেই কাজ হতে নিবৃত্ত করার উদ্দেশ্যে বলেছেন— যে মুসলমান অন্যকে কষ্ট দেয় না, সে-ই উত্তম মুসলমান। আর যার মধ্যে কার্পণ্যের দোষ রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন— অভুক্তকে খাদ্যদানকারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। আবার যার মধ্যে সময়মতো নামাজ আদায়ে গাফলতি রয়েছে, তাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যথাসময় নামাজ আদায়কারী ব্যক্তিই উত্তম মুসলমান। এক কথায়, হয়রত রাস্লুল্লাহ আধ্যাত্মিক চিকিৎসক হিসেবে রোগীর অবস্থাভেদে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত হাদীসগগুলোর মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

৩. অথবা, পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম ইসলাম বলেছেন। তাই হাদীসসমূহের মধ্যে আর বাহ্যিক অর্থগত বিরোধ থাকল না।

وَعُرْثُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৫. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন− তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না; যে পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং অন্যান্য সকল মানুষ হতে অধিক ভালোবাসার পাত্র না হব। −[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে পরিপূর্ণ ঈমানদারের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ পৃথিবীর সব কিছু হতে রাসূল ক্রে-কে বেশি ভালোবাসতে হবে। প্রকৃতপক্ষে নবী করীম ক্রি-এর উপর আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসা না থাকলে তার আদর্শের যথাযথ অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। আর তার আদর্শ অনুসরণ করতে না পারলে প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায় না। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি সব কিছুর উপর হযরত রাসূল ক্রেএর মর্যাদা দিতে হবে। রাস্লের ভালোবাসা ও পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির ভালবাসার মধ্যে পারম্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দিলে প্রকৃত ঈমানদারের কাজ হবে হযরত রাসূল ক্রেএর ভালোবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া।

বুখারী শরীফে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে রাসূল = ! সবকিছুর চেয়ে আপনাকে বেশি ভালোবাসি; তবে আমার আত্মা ব্যতীত। হযরত রাসূল = বললেন, না তোমার আত্মা বা জীবন হতেও আমাকে অধিক প্রিয় মনে করতে হবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হাঁ; এখন আপনি আমার জীবন হতেও অধিক প্রিয়। তখন হযরত রাসূল = বললেন, এখন তুমি পরিপূর্ণ ঈমানদার হয়েছ।

: মহন্দতের অর্থ ও প্রকারভেদ مَعْنَى الْمَحَبَّة وَأَقْسَامُهَا

শান্দিক অৰ্থ হলো– السُّمَ مَصْدَرْ الْمَيْسِيِّي পাকে ضَرَب শক্ষি বাবে الْمُعَنِّبَةِ لُغَةً كَا الْمَيْسُ الْمُعَنِّبَةِ الْعَلْدِ اللهِ শান্দিক অৰ্থ হলো– الْمُعَنِّبَةِ الْمَيْسُ الْمُعَبِّبَةِ الْمَيْسُ نَوْجُهُ الْقَلْدِ اللهِ শান্দিক অৰ্থ হলো– يَوْجُهُ الْقَلْدِ اللهِ اللهُ ال

वर्ण। مُحَبَّدَ अर्था९ পছन्मनीय़ वस्तूत প্রতি আকর্ষণকে مُدِّكُنُ الْقَلْبِ إِلَى الشَّمْ الْمَرْغُوْبِ

- ২. কারো মতে, مَيْلانُ الْتَلْب الْي شَيْ لِكَمَالِهِ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর পরিপূর্ণতার কারণে তার দিকে অন্তর ধাবিত হওয়া ।
- ه. किছ् সংখ্যকের মতে, الْعَرْيَزَةَ الْعَرْيَا الْعَلْبِ إِلَى الْلَاشْخَاصِ اَوِ الْكَثْبَاءِ الْعَرْيَزَةَ अर्थार क्षित्र वर्ख वा व्यक्ति अि अनरत्नत ब्रांक्त याख्या ।
   أَعْسَامُ الْمُحَبَّةِ अर्थार किंत वर्ख वा व्यक्ति अर्था किंत वर्षा विका विका विका वर्षा विका वर्षा विका वर्षा विका वर्षा वर्षा
- ১. ﴿ সভাবগত ভালোবাসা] বাহ্যিক কোনো প্রভাব ব্যতিরেকে ওধুমাত্র অন্তরের টানে কাউকে ভালোবাসা। বেমন– পিতা, মাতা ও সন্তান-সন্ততির প্রতি ভালোবাসা।
- ২. مَحَبَّدٌ عَثْلِيْ [বুদ্ধি বা যুক্তিগত ভালোবাসা] কারো জ্ঞান-গরিমায় মুগ্ধ হয়ে নিজের বিবেক তাড়িত হয়ে তার প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা। যেমন— কোনো জ্ঞানী গুণীকে ভালোবাসা।
- ৩. مَعَبَّدٌ إِيْسَانِي [বিশ্বাসগত ভালোবাসা] শুধুমাত্র ঈমানের দাবিতে কাউকে ভালোবাসা। যেমন– আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সাহাবী ও বুজুর্গানে দীনকে ভালোবাসা।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

হাদীসে বর্ণিত ভালোবাসার মর্ম : হ্যরত রাস্ল ব্রান্তিন, তোমাদের মধ্যে কোনো লোকই পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট সমস্ত কিছুর চেয়ে অধিক প্রিয়পাত্র না হব। অতএব, এ বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভের জন্য মহানবীর ভালোবাসা পূর্বশর্ত। বাহ্যিকরূপে হাদীসের ভাষা দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, পিতা–মাতার ভালোবাসা হয় স্বভাবগত। কিছু স্বভাবগত ভালোবাসার জন্য শরিয়ত কখনও নির্দেশ দিতে পারে না, এ কারণেই স্বভাবগত ভালোবাসার কথা এখানে বুঝানো হয়নি; বরং হাদীসে সমানভিত্তিক ভালোবাসার কথা বুঝানো হয়েছে। আর হয়তো গুণ-বুদ্ধিগত ভালোবাসার কথাও বুঝানো যেতে পারে। কেননা, গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে মহানবী হলেন সমগ্র মানবকুলের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিও মহামানব। সূতরাং এহেন গুণ-বৈশিষ্ট্যের কারণেই মানুষ তাঁকে ভালোবাসরে বলে বুঝানো হয়েছে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এখানে স্বভাবগত ভালোবাসার কথা বলা হয়েছে যে, তোমাদের অন্তরে আমার ভালোবাসা অধিক মাত্রায় থাকা উচিত। কেননা, ভালোবাসার উপকরণসমূহের মধ্যে কোনো একটি বর্তমান থাকলেই ভালোবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। সূতরাং মহানবী ব্রুত্বর মধ্যে ভালোবাসার সমুদয় উপকরণই যথা স্তাল্বর্গ, চরিত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি প্রভৃতির পূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে। সূতরাং স্বভাবগত ভালোবাসার চেয়ে তাঁর প্রতি অধিক ভালোবাসা থাকা বাঞ্জ্নীয়।

স্বভাবগত ভালোবাসায় নিয়ত করা অনৈচ্ছিক। সূতরাং তার নির্দেশ প্রদান করা যেতে পারে না। এটার অর্থ এই যে, প্রথমত নিজের মনে বিবেক ও বিশ্বাসভিত্তিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ ক্রমান্তয়ে মহানবীর চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্বভাবগত ও আত্মিক ভালোবাসা সৃষ্টি করতে সক্ষম হওয়া যাবে।

সারকথা হলো, মহানবী হ্রুএর প্রতি সর্ব প্রকার ভালোবাসাই থাকা উচিত এবং সর্ব বস্তুর উপর তাঁর ভালোবাসাকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

يُدُمُونَ النَّبِيِّ ﷺ يُلْإِنْمَانِ अমানের জন্য হ্যরত রাস্লুল্লাহ — এর ডালোবাসার শর্তারোপ করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী نَّمَتُ وَاللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل اللَّهُ الللللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللللِّهُ اللللللِّهُ الللللللِّهُ الللللِّهُ الللللللل

জমহুর মুহাদ্দেসীনের মতে, আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হযরত রাসূল হ্রাই একমাত্র সেতৃবন্ধনকারী। এ কারণে মহান আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক রাসূল হ্রাইএর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল। যেমন আল্লাহ ত'আলা বলেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِيْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ الخ

আর একজন মানুষ তখনই অপর একজন লোকের পরিপূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণ করে যখন সে ঐ ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা পোষণ করে। আর তার মধ্যে এসব গুণাবলির অনুপস্থিতিতে তাকে স্বভাবিকভাবেই আনুগত্য বিমুখ করে দেয়। এ কারণেই উক্ত হাদীসে রাস্লের ভালোবাসাকে পরিপূর্ণ ঈমানের জন্য শর্ত স্থির করা হয়েছে।

أَيْمَانُ كَامِلُ الْهُوَانِ فَهُنَا এখানে ঈমান দারা উদ্দেশ্য : এখানে ঈমান দারা الْهُرَادُ بِالْاِيْمَانِ فَهُنَا সাধারণ অর্থে ঈমান উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ, সাধারণ ঈমান তো মৌখিক স্বীকারোক্তি দারাই অর্জিত হয়। যেমন বলা হয়– ا فُلَانٌ لَبْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ অর্থাৎ ا فُلَانٌ لَبْسَ بِاِنْسَانٍ كَامِلٍ

كُرِ الْأُرِّ মার্কে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট মা-ই হলো সবচেয়ে প্রিয়, অথচ মায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। এর কারণসমূহ নিম্নরপ–

- ك. হাদীসে وَالِدُ শব্দ এসেছে, আর আরবি ভাষায় وَالِدُ দ্বারা পিতামাতা উভয়কেই বুঝানো হয়ে থাকে। তাই মাতাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, وَالِدْ শব্দের অর্থ হলো مَـنْ لَدُ وَلَدُ তথা যার সন্তান রয়েছে। আর মাতাও এর আওতাধীন হওয়াতে পৃথকভাবে মাকে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, "اَلرِّجَالُ فَرَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" হিসেবে তথু পিতাকে উল্লেখ করা হয়েছে, আর মাতাকে تَابِعْ हिসেবে রাখা হয়েছে।
- 8. অথবা, সংসারের দায়িত্বশীল পিতা হওয়ার কারণে তাঁর উল্লেখ মানে সকলের উল্লেখ। এ জন্য পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, মাতা وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিধায় মাকে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

- الْمَالِ সম্পদ ও জীবনকে উল্লেখ না করার কারণ : মানুষের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বস্তু হলো নিজের জীবন ও সম্পদ। এগুলো উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরপ–
- ك. বস্তুত জ্ঞানগতভাবে মানুষের ধন-সম্পদ ও নিজের জীবনের চেয়েও পিতামাতা এবং সন্তান-সন্ততি অধিক প্রিয়। কেননা, মানুষ অনেক সময় ধন-সম্পদ ও নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করে। এ জন্য অত্র হাদীসে فَنَدُ بَنُ مِشَامِ এর উল্লেখ নেই ; বরং وَلَدْ ৩ وَالِدْ وَالِدْ عَبْدُ بَنُ مِشَامِ এর উল্লেখ নেই ; বরং وَلَدْ ৩ وَالِدْ عَبْدُ بَنُ مِشَامِ এর কথাও উল্লেখ আছে, ফলে আর কোনো تَعَارُضُ থাকে না।
  قَعَارُضُ अञ्चात्तत পূর্বে পিতামাতাকে উল্লেখের কারণ :
- अठामाठा ७ मखान-मखित मात्य मम्मर्क शला- بَعْضِتَبَتْ ७ جُزْئِبَّتْ किख् بَعْضِتَبْتْ وَ جُزْئِبَّتْ -এর সম্পর্ক প্রথমে,
   ठारे وَالِدُ -এর পূর্বে وَالِدُ
   -এর উল্লেখ হয়েছে।
- ২. অথবা, وَلَدْ সম্বান ও সময়ের দিক থেকে অগ্রগামী, তাই وَلِدْ -এর পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে মুসলিমের মধ্যে مَا وَالِدُ -কে যে وَالِدُ -কে যে وَالِدُ -কে থে وَالِدُ -কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে তা অধিক ভালোবাসার কারণে হয়েছে।

وَعَنْ اللهِ عَلَىٰ مَانُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ مَنْ حَلَاوَةً وَلَا يَسُولُهُ اللهِ عَلَىٰ مَانُ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِ مَنْ حَلَاوَةً الْإِيْمَانِ مَنْ كَانَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِواهُما وَمَنْ آحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا مِمَّا سِواهُما وَمَنْ آحَبُّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِللهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ لِللهِ وَمَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَتَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ الْأَلْهُ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَتُلْقَى فِي الْنَارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ النَّارِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিনটি বস্তু রয়েছে, যে ব্যক্তির মধ্যে সেগুলো বিদ্যমান থাকবে কেবল সে-ই এগুলোর কারণে ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে। সেগুলো হলো— ১. যার নিকট আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা সকল কিছু হতে অধিক পরিমাণে রয়েছে, ২. যে ব্যক্তি কোনো বান্দাকে গুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসে এবং ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা কৃফর হতে মুক্তি দেওয়ার পর পুনরায় কৃফরিতে ফিরে যাওয়াকে অনুরপভাবে অপছন্দ করে যেমন অপছন্দ করে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: ইসলামি জীবন বিধানের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস। ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব তিনটি মৌলিক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা এটি প্রধান ও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঈমানের মূল এতেই নিহিত রয়েছে। দ্বিতীয়ত কোনো মানুষকে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসা। তৃতীয়ত আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে মুসলমান হওয়ার পর পুনরায় কুফরিতে ফিরে যাওয়াকে অপছন্দ ও ঘৃণা করা। প্রকৃত সমানদারের নিকট এ তিনটি বিষয় মেনে নেওয়া একেবারে সহজ।

- مَعْنَى حَكَرَةِ الْإِيْمَان ঈমানের স্বাদের অর্থ : উক্ত হাদীসে রাস্লে কারীম ক্রি ঈমানের স্বাদ বলতে কি বুঝিয়েছেন এ বিষয়ে কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- ১. শায়খ মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর মতে, خَلاَوَا الْإِنْكَانِ বলতে ইবাদতে আগ্রহ বোধ করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দীনের পথে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং জাগতিক বিষয়ের উপর দীনকে প্রাধান্য দান করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠা।
- ২. কাজী বায়যাবী (র.)-এর মতে, শরিয়তের অনুশাসন ও বিধিবিধান পালন করা স্বভাবগত কষ্টকর মনে হলেও তার উপকারিতা ও প্রতিদানের প্রত্যাশায় তা যথাযথ পালনে আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার নামই হলো خَكْرُهُ أَيْدِيْتُ الْإِنْتُ الْإِنْتُ وَالْمُعْلَىٰ الْعُلْمَانِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمَانِ الْعُلْمَانِ الْعُلْمَانِي الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ الْعُلْمِيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّانِيْنَانِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْ

: बाल्लार जा'आनात थिं छाटनारात्रात जा९भर्य حَقِيْقَةٌ حُبِّ اللَّهِ تَعَالَى

- আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কালামশাস্ত্রবিদগণের দৃষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা বলতে তাঁর ইবাদতে একাগ্রতা, তাঁর অনুগ্রহ ও প্রতিদান লাভের ঐকান্তিক বাসনাকেই বুঝায়।
- ২. সৃফিয়ায়ে কেরামের মতে, কোনো কিছুর প্রত্যাশা ব্যতীত আল্লাহর সত্তাকে ভালোবাসা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ তা আলা বলেন (کَمَا فِی فَتْعِ الْمُلْهِم وَالتَّعْلِیْقِ) وَالَّذِیْنَ اُمُنُوْا اَشُکُ حُبَّا لِلَّهِ (کَمَا فِی فَتْعِ الْمُلْهِم وَالتَّعْلِیْقِ) وَالَّذِیْنَ اُمُنُواْ اَشُکُ حُبَّا لِلَّهِ (کَمَا فِی فَتْعِ الْمُلْهِم وَالتَّعْلِيْنِ) وَالَّذِیْنَ اَمُنُواْ اَشُکُ حُبَّا لِلّهِ अल शित وَمَنْ يَعْصِم وَالتَّعَارُضُ शक्त त्राह् । खक शक्ति وَمَنْ يَعْصِم وَمَا فَعَدْ غَوْم وَالله शक्ति عالله والله الله المُحَامِينَ الله والله والله الله والله والله
- উক্ত ব্যক্তির খুতবার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যামূলক ও সুস্পষ্ট হওয়া বাঞ্ছ্নীয় ছিল, যা জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হয়; কিতু উক্ত
  থতীব দ্বিচন ব্যবহার করে সংক্ষেপ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্পষ্টতা সৃষ্টি হয়়, তাই রাসূল হয়্য়েণ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্প্ষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল হয়য়্য়েণ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্প্ষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল হয়য়্য়েণ-নীতি অনুসরণ করায় তাতে কিছুটা অস্প্ষ্টতা সৃষ্টি হয়, তাই রাসূল
- ২. অথবা, যেখানে অস্বীকার করার সম্ভাবনা দেখা যায় কিংবা অগ্রাধিকার দেওয়া উদ্দেশ্য হয় সেখানে ুর্ট্রেবা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। আর রাসূল ক্রি যে, وَمَنْ يُعْضِمِكُمْ বলেছেন তা বিশেষ ঘটনা বা কর্মের উপলক্ষে বলেছেন।
- ৩. অথবা, হুয়ুর ্র্ট্রা-এর জন্য সংক্ষেপ করা জায়েজ, অন্যের জন্য জায়েজ নেই। এটি তার বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসুল ক্রিক্রান্ত তাকে তিরস্কার করেছেন।
- 8. অথবা, এখানে رَمُونَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ
- ২. অথবা, কুফরি হতে ইসলামের দিকে বের হয়ে আসা, তথা ইসলাম গ্রহণ করা।
  প্রথম অবস্থায় يَعُوْدُ فِي الْكُفْرِ -এর অর্থ হলো কাফির হওয়া বা কুফরি অবলম্বন করা। আর দ্বিতীয় অবস্থায় يَعُوْدُ فِي الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ الْكُفْرِ -এর অর্থ হলো ঈমান গ্রহণের পর পুনরায় কুফরের দিকে প্রত্যাবর্তন করা।
  আল্লামা আইনী (র.) বলেন, এর দ্বারা ঐ ব্যক্তির মর্যাদা ফুটে উঠেছে, যাকে কুফরির উপর জবরদন্তি করা হয়েছে; কিন্তু এ
  অবস্থা থেকে বাঁচার চেয়ে সে মৃত্যুকে অধিক পছন করেছে। –(كَمَا فِنْ فَتْعِ الْمُلْهِم)

وَعَرِكِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ذَاقَ طُعْمَ الْإِسْمَانِ مَنْ رَضِى بِاللهِ رَبَّا وَبِالْإِسْكَامِ دِيْنَا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا - رَوَاهُ مُسْلِمً

৭. অনুবাদ: হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুত্র ইরশাদ করেছেন– সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে আল্লাহ তা'আলাকে প্রভু, ইসলামকে দীন এবং মুহাম্মদ হুত্র কে রাসূল হিসেবে পেয়ে সভুষ্ট হয়েছে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْتُ शामीरमंद्र रागिराद्र रागिरा शामा : আলোচ্য হাদীদে ঈমানের তিনটি বুনিয়াদি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর উক্ত তিনটি বিষয় একান্ত আন্তরিকতার সাথে যে গ্রহণ করেছে সে ঈমানের প্রকৃত স্বাদ অনুভব করতে পারবে। উক্ত তিনটির কোনো একটি না মানলে তার ঈমান থাকবে না, ফলে সে ঈমানের স্বাদও লাভ করতে পারবে না। আর সে বিষয়গুলো হলো-১. মহান আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ বিশ্বাস করা, ২. হযরত মুহাম্মদ ক্রি-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মেনে তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে যথাযথভাবে মেনে চলা এবং ৩. ইসলামকে নিজের জীবন বিধান হিসেবে মেনে তদনুয়ায়ী চলা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ১ .কাজী ইয়াঁয (র.) বলেন, কোনো ব্যক্তির যখন কোনো বস্তু পছন্দনীয় ও মনঃপৃত হয় এবং সে তা পাওয়ার আকাজ্জা পোষণ করে সে প্রিয় বস্তু লাভ করার পর তার মধ্যে যে আত্মতৃতি লাভ হয়, তা-ই হলো সে বস্তুর মজা বা স্বাদ। এমনিভাবে যখন কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত তিনটি বিষয় তথা المُنْ الله الله এবং الله এবং الله এবং মার এবং আলাহ ও তাঁর রাস্লের আনুগত্য তার জন্য সহজ এবং মধুময় হয়ে যায়। আর এগুলোর উপর সন্তুষ্টির কারণে স্বাদ অনুভবের পর্যায়ে পৌছে যায়।
- ২. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেমন খাদ্য দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ হয়, তদ্রেপ যে সকল অন্তর অলসতা ও অভিলামের রোগ হতে নিরাপদ হয় তা বাতেনী স্বাদের তৃপ্তি লাভ করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  করতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  কর্মতে পারে, তবে অলসতা ও রোগ হতে নিরাপত্তা লাভ উল্লিখিত তিনটি বিষয়ের দ্বারা হতে পারে।

  কিছুর আকাজ্জা থাকে না, অর্থাৎ প্রভুত্বের ব্যাপারে আল্লাহ্ ব্যতীত, দীনের ব্যাপারে ইসলাম ব্যতীত এবং নব্য়তের ব্যাপারে হয়রত মুহামদ ক্রিক্রীব্যতীত কারো তালাশ বা চাহিদা না হওয়া।

وَعَنْ الله عَنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ وَقَى الله وَ الله الله الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ

৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হু ইরশাদ করেছেন- সেই সন্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন! এ উন্মতের যে কেউ চাই সে ইহুদি হোক বা নাসারা; আমার রিসালাতের কথা ভনে, অথচ আমি যা সহকারে প্রেরিত হয়েছি তার উপর ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করে, সে অবশ্যই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत व्याच्या : এটা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী এর নবুয়ত দুনিয়ার সমগ্র মানব ও জিনের জন্য। তাঁর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে পৃথিবীর সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাঁর মাধ্যমেই নবীদের আগমনধারা সমাপ্ত হয়ে গেছে, ফলে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর আনীত জীবন বিধানই অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। সুতরাং সকল ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে তাঁর ধর্মই গ্রহণ করতে হবে। তাঁর উপর ঈমান আনয়নই মুক্তির একমাত্র পথ। অন্যথা কেউই মুক্তি লাভে সমর্থ হবে না এবং পরকালে অনন্তকাল পর্যন্ত জাহান্নামে জুলতে থাকবে।

الْمُرَادُ بِاَحَدِ 'আহাদ' শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য : اَحَدُ শব্দটি একবচন, বহুবচন أَحَدُ –শব্দটির অর্থ– যে কেউ, তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সেসব লোক যারা বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে আসবে।

শিদের অর্থ ও প্রকারতেদ: শিদের অর্থ হলো – দল বা জামাআত, যাদের প্রতি কোনো নবী বা রাসূল প্রেরিত হয়েছেন, শরিয়তের পরিভাষায় তাদেরকে উম্মত বলা হয়। আর রাস্লের উম্মত হলেন – রাস্লুল্লাহ ভ্রমী এর নবুয়ত লাভের সময় হতে কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক পথিবীতে আগমন করেছে এবং করবে তারা সকলেই তাঁর উম্মতের অন্তর্ভক্ত।

تُمَامُ الْأُمَّةِ : آنَسَامُ الْأُمَّةِ : الْسَامُ الْأُمَّةِ

- ১. عَالَيْ الْحَالَةُ তথা যারা নবী করীম عَنْ এর ডাকে সাড়া দিয়ে ইসলাম কবুল করেছে, তারাই হলো উন্মতে ইজাবত
- ২. عُوْت তথা যারা রাসূলের ডাকে সাড়া দেয়নি বা রাসূল্লাহ এর উপর ঈমান আনয়ন করেনি, তারা হলো উন্মতে দাওয়াত। এ হিসেবে পৃথিবীর সকল মানুষই রাসূলের উন্মত হিসেবে পরিগণিত।

ইছিদ ও খ্রিন্টান জাতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ: কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানুষ রাস্ল ক্রার উমতে দাওয়াতের অন্তর্ভক্ত হলেও তিনি বিশেষ করে ইহুদি ও খ্রিন্টানদেরকে উল্লেখ করার কারণ হলো, এরা শেষ নবীর আগমনের সময় একটি ঐশী ধর্মমতের অনুসারী হলেও রাস্লের উপর ঈমান না আনার কারণে পথভ্রষ্টই রয়ে গেছে। কেননা, রাস্লের আগমনের ফলে সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করলে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্লামে অবস্থান করবে। এ জন্য তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্র অর্থ : মহানবী بَرُ يَكُونُ ছারা এ কথার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যদি কোনো ব্যক্তি গড়গড়ার পূর্বেও ঈমান আনয়ন করে, তবে তার ঈমান গৃহীত হবে এবং সে নাজাতের অধিকারী হবে, জাহান্রাম হতে মুক্তি পাবে।

: تَوْضِيعُ قُولِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ اصْحَابِ النَّادِ

بِهُ كَانَ مِنْ اَلْحُابِ النَّارِ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তির নিকট দাওয়াত পৌছার পরও কৃফরির উপর অটল থেকে তার উপরই মৃত্যুবরণ করেছে, সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামী হয়ে গেছে। কেননা, মহান আল্লাহ বান্দার কল্যাণের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন সে তার বিরোধিতা করেছে এবং সে নিজেকে আল্লাহ ও ফেরেশতাদের অভিসম্পাতের যোগ্য করেছে এবং মৃক্তির পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তি নবী করীম والمائية এর নবুয়তের কথা শুনে সমান গ্রহণ করেছে, সে জাহান্নামী হবে না। আর যে ব্যক্তি নবী করীম المائية এর নবুয়তের কথা শুনেনি এবং সে বিষয়ের উপর সমানও গ্রহণ করেনি সে উল্লিখিত শান্তি হতে পৃথক থাকবে। তার ব্যাপারে আল্লাহই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

وَعَنْ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ثَلْفَةً لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ أَمَنَ بِنَبِيّهِ لَهُمْ اَجْرَانِ رَجُلُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ أَمَنَ بِنَبِيّهِ وَالْعَبْدُ الْمَسْلُوكُ إِذَا وَأَمَنَ بِمَنْ بِمُكَمَّدُ فَي وَالْعَبْدُ الْمَسْلُوكُ إِذَا الْمُسْلُوكُ إِذَا اللّٰهِ وَحَقَّ مَوالِيسْهِ وَ رَجُلُ كَانَتْ عِنْدَهُ اَمَّةً يَطَاهُا فَادَانِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ الْمُسَلِّ اللّٰهِ الْمُسَلِّلُ اللّٰهِ الْمُسَلِّلُ اللّٰهِ الْمُسْلَالُ اللّٰهِ الْمُسْلَالُهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُسْلَالُ اللّٰهِ الْمُسْلَالُهُ اللّٰهِ الْمُسْلَالُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُسْلَالُهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰه

৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেশাদ করেছেন – তিন ব্যক্তির জন্য দিগুণ ছওয়াব রয়েছে – ১. সেই আহলে কিতাব যে তার নবীর উপর ঈমান আনয়ন করেছে এবং মুহাম্মদ এর উপরও ঈমান এনেছে। ২. সেই ক্রীতদাস যে আল্লাহ্র হক আদায় করার সাথে সাথে মনিবের হকও আদায় করেছে। ৩. আর যে ব্যক্তির কোনো ক্রীতদাসী ছিল, যার সাথে সে সহবাস করত, এরপর সে তাকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছে এবং উত্তমরূপেই তাকে আদব-কায়দা শিঝিয়েছে। আর তাকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে, আর সে উত্তমরূপে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছে। এরপর তাকে আজাদ করে বিবাহ করেছে। এমন ব্যক্তির জন্যও দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর্থল কিতাব কারা? : آخلُ الْكِتَابِ অর্থল কিতাবধারী। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে মহান আল্লাহ ১০০ টি সহীফা এবং তিনটি প্রধান আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন। আহলে কিতাব বলতে সাধারণত এসব কিতাবের অনুসারীদেরকেই বুঝানো হয়ে থাকে। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীনে কেরাম এ কথার উপর একমত যে, আহলে কিতাব বলতে তাওরাতের অনুসারী ইহুদিগণ এবং ইনজীলের অনুসারী খ্রিস্টানগণকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, রাস্লের যুগে এ দুই দলই বিদ্যমান ছিল। তাঁরা দলিল হিসেবে আরো বলেন যে, হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে খ্রিস্টান এবং আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) ইহুদি ছিলেন।

طُلِ الْكِتَابِ: اَلْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِمِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ: اَلْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِمِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ: اَلْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فِى قَوْلِمِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا عَامَ अला व्यान الْمُرَادُ بِالْكِتَابِ فَى قَوْلِمِ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا عَامَ اللّهِ अला व्यान क्ष्म राज्य व्यान क्ष्म व्यव्याति व्यान व्यव्याति व्यान व्यव्याति व्यान व्यव्याति व्यान व्यव्याति विव्याति विव्याति

- ك. অধিকাংশের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো তাওরাত ও ইনজীল কিতাব। কেননা, পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে اُولُنَاكُ نَا مُرَاكُمُ مُرَّتَكُونَ أَجْرَهُمُ مُرَّتَكُونَ أَجْرَهُمُ مُرَّتَكُونَ أَجْرَهُمُ مُرَّتَكُونَ بِمَا صَبُرُوا وَ وَالْفَاكَ وَالْفَاكِةِ وَالْفَاكِةُ وَلِيْكُونَا وَالْفَاكِةُ وَالْفَاكُونَا وَالْفَاكُونَا وَالْفَاكُونَا وَالْفَاكُونَا وَالْفَاكُونُ وَالْفَاكُمُ وَالْفَاكُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفَاكُ وَالْفُولُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفُونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلِونُ وَالْفَاكُونُ وَالْفُلِيقُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَلِي وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلِي وَالْفُلُونُ وَالْفُلِي وَالْفُلُونُ وَالْفُلِي وَالْمُنْ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْمُعُونُ وَالْفُلُونُ وَالْمُعُلِّقُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْفُلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُلِي وَلِي وَالْمُلِلِي وَالْمُعُلِي وَالْمُعُلِي وَلِلْمُونُ وَالْمُن
- ج. किছू সংখ্যকের মতে, এখানে الْكِتَابُ बाता हैनजील किञावह উদ্দেশ্য। যেমন বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَإِذَا أَمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ أَمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ أَمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ أَمَنَ بِعِيْسَالُ مُ الْمَنَ بِعِيْسَالُ مُ الْمَن بِعَيْسَالُ مُ الْمَن بِعَيْسَالُ مُ الْمَن بِعِيْسَالُ مُ الْمَن بِعَيْسَالُ مُ الْمَن بِعَيْسَالُ مُ الْمَن بِعِيْسَالُ مَ الْمَن بِعِيْسَالُ مَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّه

এছাড়া তাওরাতের অনেক হুকুম ইনজীল দ্বারা রহিত হয়ে গেছে এবং হযরত ঈসা (আ.)-ই পরবর্তীতে গোটা বনী ইসরাঈল জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছেন, ফলে ইহুদিগণ প্রকৃতপক্ষে কোনো নবীর উপর ঈমান আনয়নকারী ছিল না ي তবে বিশুদ্ধ কথা হলো, এখানে কিতাব দ্বারা তাওরাত ও ইনজীল উভয়ই উদ্দেশ্য ا (کَمَا فِی نَتْعِ الْمُلْهِمِ وَالتَّمْلِيْتِي) কিতণ প্রতিদানের কারণ :

এর বিভণ ছওয়াব লাভের কারণ : أَهْلُ الْكِتَابِ

- ১. একজন লোক কোনো একজন নবীর উপর ঈমান আনয়ন করত তাঁর ধর্ম মতে জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠার পর নতুন ধর্মের অনুসারী হওয়া স্বভাবত একটা কঠিন কাজ। তদুপরি লজ্জাবোধ, অহয়ার, মোহ-লোভ ইত্যাদি ত্যাগ করাও অত্যন্ত কঠিন। এসব কিছু পরিত্যাগ করে ঈমান আনয়নের কারণে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, অধিক কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করার কারণে তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেওয়া হবে। (كُمَا فِيْ فَتَعْ الْمُلْهِمِ)
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হুযুর في التَّعْلِيْنَ এর উপর ঈমান আনয়নের কারণে তার পূর্ববর্তী ঈমান-আমলও গৃহীত হয়ে দিওণ ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। (کَمَا فِي التَّعْلِيْنَ)
- 8. কারো পূর্ববতী নবীর উপর ঈমান এবং মুহামদ এর উপর ঈমান এ দু'বার ঈমানের কারণে দিগুণ ছওয়াব পাবে। عَبُد مَعْلُولُ -এর দিগুণ প্রতিদান লাভের কারণ :
- ১. ক্রীতদাস তার মনিবের কর্ম সম্পাদনের পর আল্লাহর হক আদায় করা অত্যন্ত কষ্টকর, তাই তাকে দ্বিগুণ ছওয়াব দেওয়া হবে।
- ২. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (র.) ইবনে আবদুল বার (র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, অধিক কষ্টের জন্য দ্বিশুণ প্রতিদান পাবে, দু'জনের কর্মের জন্য নয়। এর ফলে এ দ্বিশুণ ছওয়াব শুধু গোলামের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায় না। (خَتْعُ الْمُلْهِمَ)
- অথবা, আল্লাহর হক ও বান্দার হক এ দুই হক আদায়ের জন্য দ্বিশুণ ছওয়াব পাবে।
   ক্রীতদাসীর মালিকের দ্বিশুণ ছওয়াব লাভের কারণ:
- ক্রীতদাসীকে আদব-কায়দা ও দীনি শিক্ষা দান করত আজাদ করে বিবাহ বন্ধনে আরদ্ধ করে গ্রহণ করা বিরাট ত্যাগ ও
  সাধনার কাজ। ফলে অত্যন্ত দুঃসাধ্য কাজকে সম্পাদন করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে দিগুণ ছওয়াব প্রদান করবেন।
- ২. অথবা, মুক্তিদান ও বিবাহ করার কারণে দু'টি ছওয়াব পাবে।
- ৩. অথবা, শিক্ষা ও উত্তমতার জন্য একটি আর মুক্তি ও বিবাহের একটি ছওয়াব পাবে। (اَلْتَعْلَيْتُو)

তিন ব্যক্তিকে বিশিষ্ট করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী তেন ব্যক্তিকে দ্বিগুণ ছওয়াব লাভে বিশেষিত করার কারণ হলো, এরা মূল দায়িত্ব পালনের পর আরও অনেক অতিরিক্ত ও কষ্টকর কাজ স্বেচ্ছায় সম্পাদন করেছে। কাজেই তারা তাদের সমগ্র জীবনে যেসব পুণ্যময় কাজ করবে, যেমন– নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদিতে তারা দ্বিগুণ ছওয়াব লাভ করবে। যেমন– সাধারণভাবে কোনো লোক পাঁচটি ছওয়াব লাভ করলে এরা লাভ করবে দশটি।

بُجْر का مَعْنَى الْاَجْرُ नकि একবচন, বহুবচন হলো أُجُورٌ ; শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিদান, পুরকার, বিনিময়, প্রাপ্য ইত্যাদি।

- 🛮 اَجْر वर्शा পারিভাষিক সংজ্ঞা : الْأَجْرُ هُوَ الَّذِيْ يَكْفِى الْعَامِلَ لِيَعِيْشُ वर्शाৎ পরিশ্রমী ব্যক্তিকে তার কাজের বিনিময়ে যা কিছু প্রদান করা হয়, যাতে সে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।
- कारता भरण, عَمَلُهُ الْأَجْبُرُ جَزَاءَ عَمَلِهِ अर्था९ तिक कारजत विनिभरत या रमख्या रस, जारक اَجر वरन। أَدُب कि مُعْنَى الْأَدُب (वा بَعُمُ عَلَى الْدَب कि مُعْنَى الْأَدُب وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْأَدُب وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ وَالْمُعْنَى اللَّهُ وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللَّهُ وَالْمُعْنَى اللَّهَا لَعْنَالُهُ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللّهُ وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى وَالْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَى وَالْمُعْنَا فَعْلِمِ وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْمِعْنَى وَالْمُعْنِي وَالْمُعْنِي وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِعْمُ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِعْمِ وَالْمُعْمِ وَالْمُعْمِعْمُ وَ

ضَدَّرُ শব্দিক অর্থ : أَلْاَدَابُ একবচন, বহুবচনে إِسْمِ مَصْدَرُ শব্দিট الْاَدَبِ لُغَةً হলো– শিষ্টাচার, সভ্যতা, ভদ্রতা, মননশীল আচরণ ইত্যাদি।

: এর পারিভাষিক সংজ्ঞा - أَدَب مَعْنَى أَلاَدَب إصْطِلاً عَا

- كَ عَلَمُ عَلَمُ السُّمُّ فِي مُحَلِّم كَ अर्था९ वस्ट्रक जात यथायथ श्रात्न ताथात नामरे राला जानव वा निष्ठाजात ।
- هِيَ رِياضَةُ النَّغْسِ بِالتَّعْلِيْمِ وَالتَّهْذِيثِ عَلَى مَايَنْبَغِيْ रे. कांता कांता मर्ए
- 8. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, আদব হলো এমন আচরণ বা গুণ যা মানুষকে অভদ্র কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
- ৫. আল্লামা আযহারী বলেন, اَدَبُ হলো এমন আচরণ বা গুণ, যা মানুষকে অশালীন কার্যকলাপ হতে বাঁচিয়ে রাখে।
  -কে দ্বিরুক্তিকরণের কারণ : এ হাদীসের প্রথম فَلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرَانِ বলার পর পুনরায় হাদীসের শেষে فَلَا عَالَى مُوانِ वलाর কারণ হলো–
- ১. کُهُمُ ٱجُرَانِ বলার পর দীর্ঘ আলোচনা হওয়ায় শ্রোতাকে পুনরায় মনোযোগী করার জন্য দ্বিতীয়বার তা উল্লেখ করা হয়েছে ا
- ২. অথবা, کَلَـهُ اَجْرَانِ অংশটি দাসী সংক্রোন্ত বক্তব্যের পর আনয়ন করে দাসীর প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেননা, মানুষ দাসীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- ৩. অথবা, "لَـ "-এর "،" যমীরটি পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত তিন ব্যক্তির প্রত্যেকের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে এবং এর দ্বারা مَاكِيْد করা হয়েছে । (اَلتَّعْلِيْتُ)

: र्यंत्रण आव् मृमा वाल-वानावाती (ता.)-এत जीवनी وَمَيَادُ إَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবৃ মৃসা। এ নামে তিনি অত্যধিক পরিচিত। পিতার নাম কায়স, মাতার নাম তায়্যেবা। তিনি ইয়ামেনের আল-আশআর গোত্রের লোক ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-আশআরী বলা হয়।
- ২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি মক্কা নগরীতে ইসলামের প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইয়ামেন থেকে এসে রাসূলের সান্নিধ্য অর্জন করেন। প্রথমে হাবশায় এরপর মদীনায় হিজরত করেন।
- এ. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: রাসূল ত্রাক্র তাঁকে ১০ম হিজরিতে আদনার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। হয়রত ওমর (রা.)-এর
  শাসনামলে বসরা ও কৃফার শাসনকর্তা নিয়ুক্ত হন।
- কভাব চরিত্র: তিনি অত্যন্ত সহজ-সরল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। আল্লাহর ভয়ে সর্বদা অশ্রু বিসর্জন করতেন।
- ৫. হাদীস শাস্ত্রে অবদান : তিনি الْمُعَلِّدُونَ তথা তৃতীয় স্তরের রাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। সর্বমোট ৩৬০ খানা হাদীস রেওয়ায়েত করেন। ৫০ টি হাদীস مُتَّفَقُ عَلَيْهِ আর ৪৫ টি ইমাম বুখারী এবং ২৬ টি ইমাম মুসলিম এককভাবে বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: আল্লামা আইনীর মতে, ৫৪ হিজরিতে ৬৩ বছর বয়সে কৃফায় ইন্তেকাল করেন। মিশকাতের আসমাউর রিজালের বর্ণনা অনুসারে তিনি ৫২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أُمِسْرَتُ اَنْ عَنهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ أُمِسْرتُ اَنْ اللّهُ اللّهِ اللّهَ عَصَمُوا الصَّلُوة وَانَّ مُحَمَّدُوا الرّكُوة فَاذَا فَعَلُوا ذَٰلِكَ عَصَمُوا مِنتَى دِمَاءَ هُمْ وَامُوالَهُمْ اللّهِ بِحَقِ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ مُستَّفَقُ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَّفَقُ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَّفَقُ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَّفَقُ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَّفَقَ عَلَيْهِ وَإِلّا اللّهِ مُستَلّمًا لَمْ يَذْكُو إِلّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ .

১০. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেইনাদ করেছেন– আমাকে এ মর্মে আদেশ করা হয়েছিল যে, যে পর্যন্ত লোকেরা এ সাক্ষ্য প্রদান না করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বৃদ নেই এবং হযরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা না করে, জাকাত আদায় না করে, সে পর্যন্ত আমি যেন তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাই। অতঃপর তারা যখন এসব কাজ করবে তখন আমার পক্ষ হতে তাদের জীবন ও সম্পদ নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী কোনো দও পাওয়ার যোগ্য অপরাধ করলে তা তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আর তাদের অন্তরের ব্যাপারে হিসাব নিকাশের ভার আল্লাহর উপরই ন্যন্ত। –[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম খুন্টু । ইসলামের দও ব্যতীত। বাক্যটির উল্লেখ করেননি।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী তিনটি কাজ পরিত্যাগকারীর বিরুদ্ধে লড়াই করার আবশ্যকতার বিষয় তুলে ধরেছেন। সে কাজগুলো হলো— ১. ঈমান, ২. নামাজ প্রতিষ্ঠা ও ৩. জাকাত প্রদান করা। কোনো ব্যক্তি যদি এ কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পাদন করে তবে তার জীবন ও ধন-সম্পদ ইসলামি রাষ্ট্রের পক্ষ হতে নিরাপত্তা লাভ করবে। আর যদি এর কোনো একটির ব্যতিক্রম হয় তথা অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার ঘোষণা রয়েছে। এর দ্বারা এটা সম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে. উল্লিখিত তিনটি কর্ম যার মধ্যে পাওয়া যাবে তার জীবন ও সম্পদ নিরাপদে থাকবে.

যদিও সে অন্যান্য বিধান অস্বীকার করুক না কেন। তবে শরিয়ত মতে যদি সে কোনো শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, তবে তাকে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

শ্যাবার যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে একদা নবী করীম বললেন, আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে ভালোবাসে, আর আল্লাহ প্রতাম বাজির হাতেই আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিজয় দান করবেন। অতঃপর পরদিন রাস্লুল্লাহ হ্রেয়তে আলী (রা.)-কে ডেকে তাঁর হাতে ঝাণ্ডা দিয়ে ভবিষাদ্বাণী করলেন যে, আলী! তোমার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করবেন। তথন হয়রত আলী (রা.) বললেন, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব। তথন নবী করীম ভিল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কলেনে, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব। তথন নবী করীম ভিল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। কলেনে, হে আল্লাহর নবী! আমি তাদের বিরুদ্ধে কখন পর্যন্ত লড়াই করব। তথন নবী করীম ভিল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করলেন। করার কলালকে লড়াইয়ের উদ্দেশ্য নিরূপণ না করার কারণ হলো, হাদীসে বর্ণিত টিটি (মানুষ) দান তথ্ব তৎকালীন আরবের লোকদের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, বৈয়াকরণিকদের মতে, তিটি (মানুষ) শব্দের আলিফ লামটি আহাদ অর্থাৎ নির্দিষ্ট অর্থবোধক। অথবা এখানে হয়েছে। কেননা, বৈয়াকরণিকদের মকল লোকের কথা বুঝানো হয়েছে, যেমন ভারা ত্রারা বুঝা যায়, অর্থাৎ লোকগণ যদি মুসলমানদের আরোপিত শর্তসমূহ মেনে নেয় যদিও ঈমান এনে বা সন্ধি জিজিয়া (কর) প্রদান করে হোকনা কেন, তবেই তাদের সাথে লড়াই বন্ধ থাকবে। অতএব এ ক্ষেত্রে বুঝা যায় যে, এখানে ত্র্না শব্দিত ভার্টায়ের কারণ বর্ণনার জন্য উল্লেখ হয়েছে। আর আলোচ্য হাদীসে সন্ধি ও জিজিয়া (কর)-এর কথা উল্লেখ না করার এ কারণও হতে পারে যে, এ দু'টি বিষয় কুরআন মাজীদের লড়াইয়ের মর্ম সম্বলিত আয়াতে বর্ণিত রয়েছে। সুতরাং এখানে বর্ণনা নিপ্রাোজন।

অন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ১০

রোজা ও হজের উল্লেখ না করার কারণ : রোজা ও হজ ইসলামের অন্যতম দু'টি স্তম্ভ ইওয়া সত্ত্বৈও উর্ক্ত হাদীসে এ দু'টির কথা উল্লেখ না করার কারণসমূহ নিম্নরপ–

- ك. ইবাদত মূলত দুই প্রকার। যথা– مَبَادَة بَدَنِي উক্ত হাদীসে عِبَادَة بَدَنِي -এর মধ্য হতে صَلاَة صَلاَة صَلاَة ্রে ; -কে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে হজ ও সওম এগুলোর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে।
- ২. শাইখুল হিন্দ আল্লামা মাহমূদ হাসান (র.) বলেন, যেখানে اَرْكَان বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়; সেখানে সমস্ত আরকান উল্লেখ করা হয়। यामन الغ - वर्गना कृता छेएन गा इस ना त्रिशास مُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَسْسِ الغ - हरा وكان वर्गना مِن الغ উল্লেখ করা হয়। এ রকম কুরআনেও পাওয়া যায়। যেমন- أَتُوا الزَّكُوةَ الخ وَاتَامُوا الصَّلُوةَ وَأَتُوا الزَّكُوةَ الخ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. আল্লামা ইবনু সালাহ (র.) বলেন, মূলত হাদীসের মধ্যে عَمْ وَ خَمْ এর উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি। ৪. অথবা, উল্লিখিত তিনটি কাজ কারো দ্বারা সম্পাদিত হলে বাকিগুলো সে অনায়াসেই করতে পারবে। তাই সওম ও হজকে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. কিছু সংখ্যকর মতে, আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনার সময় 🕉 ও 🍝 ফরজ হয়নি, তাই এগুলোর উল্লেখ হয়নি। এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের উপর ঈমান আনয়ন করে, নামাজ পড়ে ও জাকাত بِالَّا بِحَقَّ الْإِسْلَامِ প্রদান করে, সে তার জান ও মালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধান মতে কোনো হক বিনষ্ট করলে, তথা শরিয়ত সম্মত কোনো শাস্তির উপযুক্ত হলে, তা হতে রেহাই পাবে না। যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ব্যভিচার করা, চুরি করা ইত্যাদির শাস্তি। এ সকল ক্ষেত্রে সে তথু মুসলমান হওয়ার কারণে শাস্তি হতে রেহাই পাবে না : বরং তার

উপর يَصَاصِ ७ حَدَّ জারি হবেই। এটাই ইসলামের হক। এক্ষেত্রে মানুষের কোনো এখতিয়ার নেই। وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ صَابُهُمْ عَلَى اللّهِ -এর বাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ -এর বাণী وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّهِ - এর মর্মার্থ হলো মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কাজকর্মে ঠিক থেকে যদি কোনো ব্যক্তি তার অন্তরে নেফাকী, কুফরি ও পাপাচার লুকিয়ে রাখে, তবে এর দায়িত্ব রাসূলের বা কোনো মানুষের উপর ন্যস্ত হবে না। কেননা, তা মানুষের সাধ্যের বাইরে; তাই তার অন্তরের বিষয়াবলির দায়িত্ব কেবল মহান আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত। কেননা, তিনিই হলেন অন্তর্যামী। কাজেই আল্লাহ তার হিসাব-নিকাশ নিবেন, এ দিকে ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ রাসূল ক্রিকে লক্ষ্য করে বলেছেন-

مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْ رَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ: وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَشْبَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي آمْرِ سَرَائِرِهِمْ (त.) वत वाशाय वलाइन (य, مُوسَائِهُمْ بَعْدَ هٰذِهِ الْأَشْبَاءِ عَلَى اللَّهِ فِي آمْرِ سَرَائِرِهِمْ و صلوة अप्यां मरविष वें क्षारे विष्ठ वें वें وَالرَّكَارُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْأ এর উল্লেখের উপকারিতা কি? : ঈমান আনয়নের মাধ্যমে যদিও ব্যক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ স্থগিত হয়ে যায় তথাপি সালাত ও জাকাতের কথা উল্লেখের কারণ নিমন্ধপ-

- ১. ঈমান আনয়ন তো তথু মৌখিক স্বীকারোক্তি, আর সালাত ও জাকাত আদায় তো সত্যিকারের মু'মিন হওয়ার নিদর্শন। এ কারণে এগুলোকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন।
- ২. কারো মতে, এসব বিধিবিধান পালনের মাধ্যমে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করা যায়, তাই এগুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।
- ৩. কিছু সংখ্যকের মতে, ইসলামের এসব গুরুত্বপূর্ণ রোকনসমূহের বাস্তবায়ন দ্বারা ঈমানের দৃঢ়তা হয় এবং ঈমানদার ক্রমান্তরে পরিপূর্ণতার স্তরে উপনীত হয়।
- ৪. কোনো কোনো মুহাদ্দেসীনের মতে, শরিয়তের ফরজ ওয়াজিব তরককারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ অপরিহার্য। যেমন– হ্যরত আবু বকর (রা.) জাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি আজান, খুতবা ইত্যাদি ইসলামের শেয়ারসমূহের বিরুদ্ধাচারীদের বিরুদ্ধেও জিহাদ ফরজ। : शाता उत्मा إتامة الصَّلوة
- كَا الصَّلُوة । ছারা উদ্দেশ্য হলো ধীরস্থিরভাবে নামাজের রোকনসমূহকে আদায় করা।
- ২. অথবা, নামাজ শর্তসমূহের সাথে আদায় করার ব্যাপারে দৃঢ় থাকা।
- অথবা, إِنَامَةُ الصَّلْوة দারা সাধারণভাবে নামাজ আদায় করাকে বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হাদীসে বর্ণিত নামাজ দ্বারা ফরজ নামাজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعُنْ اللّهِ عَلَى مَنْ صَلَّى صَلُوتَنَا وَاسْتَقْبَلَ وَاللّهُ عَلَا مَالَهُ وَاللّهُ عَلَى مَلْوَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ وَاللّهُ عَلَى مَلْوَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَذِمَّتُهُ رَسُولِ إِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَذِمَّتُهُ رَسُولِ إِن اللّهُ وَلَي ذِمَّتِهِ وَرَواهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَي ذِمَّتِهِ وَرَواهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَي ذِمَّتِهِ وَرَواهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَي ذِمَّتِهِ وَرَواهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَلَي اللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

১১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হারশাদ করেছেন – যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় নামাজ পড়ে, আমাদের কেবলাকেই কেবলা হিসেবে স্বীকার করে এবং আমাদের জবাইকৃত পশু খায়; সে অবশ্যই মুসলমান। তার জীবন ও সম্পদ রক্ষার] ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জিমাদার। অতএব তোমরা আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কর না। অর্থাৎ ইসলামি বিধান ব্যতীত তার জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত – আবরুর উপর হস্তক্ষেপ করো না। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী তিনটি জিনিসকে প্রকৃত মুসলমান হওয়ার নিদর্শন বলেছেন। আর সে তিনটি নিদর্শন হলো–

১. নামাজ পড়া, ২. কা'বা শরীফকে কেবলাব্ধপে গ্রহণ করা এবং ৩. মুসলমানদের জবাইকৃত প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা। উল্লেখ্য যে, এখানে কালিমার সাক্ষ্যের কথা বলা হয়নি। কেননা, যারা কালিমায় বিশ্বাস করে না, তাদের নামাজ পড়ার প্রশুই আসে না। নামাজ আদায় করলে বৃঝতে হবে যে, সে ব্যক্তি অবশ্যই কালিমায় বিশ্বাসী।

করে। তারপরও এখানে اَسْتِغْبَالُ وَبُلَتُنَا विषात काরণ : মুসলমানগণ স্বভাবতই কিবলামুখি হয়ে নামায আদায় করে। তারপরও এখানে اَسْتِغْبَالُ وَبُلَتُنَا وَمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِّ وَالْمُولِّ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِّ وَلِمُولِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُولِمُ وَالْمُولِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِمُ وَالْمُولِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ وَلِمُعِلِّ و

তথা জবাইকৃত অর্থে ব্যবহৃত, তথা জবাইকৃত পশুর গোশ্ত । এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত । এ হাদীসে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খাওয়া ইসলামের নিদর্শন হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। যেহেতু ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের কারণে বিধর্মীগণ মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত ভক্ষণ করে না।

এ ছাড়া অভিশপ্ত ইহুদি ও খ্রিন্টানদের মধ্যে যারা মুসলমান হওয়ার দাবি করত; তারা হিংসাবশত মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশ্ত খেত না। তাদের এই হঠকারিতার জন্য পরিপূর্ণ মুসলমান হওয়ার লক্ষ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত পশুর গোশত খাওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে।

অথবা, উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে মুসলমানদের জবাইকৃত গোশ্ত খেতে কারো অনীহা লক্ষ্য করেই তা সংশোধনের জন্য রাসূলে কারীম 🚃 উল্লিখিত কথাটি বলেছেন।

এর উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হা ইসলামের মৌলিক তিনটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, অথচ شَهَادَتَيْنِ অত্যন্ত গুরুত্বপূ হওয়া সত্ত্বেও তা উল্লেখ করেননি। এর কয়েকটি কারণ হতে পারে, যা নিম্নরণ–

- নামাজ আদায় করতে হলে যে কোনো ব্যক্তিকে অবশ্যই شَهَادَتَيْنِ গ্রহণ করতে হবে। কেননা, مَهَادَتَيْنِ ব্যতীত ঈমানই হবে না, নামাজ তো পরের কথা। এ কারণে شَهَادَتَيْنُ -এর কথা ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, হাদীসটি ইহুদি-খ্রিস্টানদের এমন একটি বিশেষ দলের প্রতি ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, যারা এক এর সাক্ষ্য প্রদান করত; কিন্তু সালাতসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করত না। তাই উক্ত হাদীসে পরিপূর্ণ মু'মিন হওয়ার জন্য উল্লিখিত বিষয়াবলির শর্তারোপ করা হয়েছে।
- ৩. কারো মতে, شَهَادَكَيُّن -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

নেওয়া বা নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। কাজেই উক্ত হাদীসাংশের অর্থ হবে — আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের জিম্মার অর্থ হবে — আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের পক্ষ হতে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। একজন মানুষ যখনই আল্লাহ প্রদন্ত এবং রাস্ল প্রপ্রদর্শিত জীবন ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে মনে-প্রাণে মেনে নেবে তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যেমন কুরআন হাকীমে ইরশাদ হয়েছে —

١. الله ولي الله علينا أَمنوا الغ ٢. ثم ننوجي وسكنا والله والمنوا كذلك حقًا عَلَيْنا نَصر المؤمنين - معامور الله والمعامور الله والله و

١. مَنْ قَالَ لا إِلْهُ إِلاَ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِينَ أَنْفُسُهُمْ وَأَمُوالَهُمْ إِلَّا بِسَحَقِّ الْإِسْلَامِ .

وَعَرْكِ النَّبِيِّ الْبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ قَالَ اللَّهِ الْمُرَيْرَةَ (رض) قَالُ قَالَ اللَّهِ الْمُ الْمُنْ عَلَى عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمَلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلُوةَ اللَّهَ كُتُوبَةَ وَتُؤَدِّى الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمَخْرُوضَةَ وَتُوبِهُ وَتُودِي الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُودِي الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتُودِي الزَّكُوةَ الْمَفْرُوضَةَ الْمَغْرُوفَةَ الْمَغْرُوفَةَ الْمَفْرُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمُعْرَوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ الْمَعْدُوفَةَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ

১২. অনুবাদ : হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলে কারীম — এর দরবারে একজন বেদুঈন আগমন করে বলল, [হে আল্লাহর নবী!] আমাকে এমন একটি কাজের দিকে পথ প্রদর্শন করুন, যা করলে আমি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারব। রাসূল — বললেন, আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না, ফরজ নামাজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে, নির্ধারিত জাকাত প্রদান করবে এবং রমজানের রোজা রাখবে। অতঃপর বেদুঈন লোকটি বলল, সে সন্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! আমি এর বেশি কিছু করব না এবং কমও করব না। এরপর যখন লোকটি প্রস্থান করল, তখন নবী কারীম বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতী লোক দেখে খুশি হতে চায়; সে যেন এ লোকটিকে দেখে। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তথা বেদুঈন লোকটি ছিলেন কায়স গোত্রের সর্দার। তথা বেদুঈন লোকটি ছিলেন কায়স গোত্রের সর্দার। তাঁর নাম ছিল ইবনুল মূলতাফিক।

ইমাম সায়রাফী (র.)-এর মতে, উক্ত লোকটির নাম ছিল (نَعْيِطُ بَنُ صُبُرَةُ) লাকীত ইবনে সাবুরা। তিনি বনী মূলতাফিকের সর্দার ছিলেন। ৭ম হিজরিতে রাসূলের দরবারে এসে জানাত লাভের উপার্য সম্পর্কে উক্ত প্রশ্নুটি করেছিলেন।

لاَ ٱزِيْدُ عَلَى هٰذَا وَلاَ ٱنْقُصُ وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ شَيْنًا وَلاَ ٱنْقُصُ مِنْهُ شَيْنًا

- الْبَارِيْ عَلَى هُذَهِ वला राया राया राया عَدِينَ الْبَارِيْ اللّهِ عَلَى مُنْهُ عَلَى هُذَهِ الْأُمُورِ الشَّرَعِيَّةِ التَّتِى عَلَّمَنِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُنَهُ وَلا اَنْفُصُ مِنْهَا राया वाकाि राव عَدَّةِ الْأُمُورِ الشَّرَعِيَّةِ التَّتِى عَلَّمَنِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَلا اَنْفُصُ مِنْهَا राया वाकाि राया वाकाि व
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দারা تُصْدِيْق ও কবুল সম্পর্কে তাঁর স্বীকৃতি পাওয়া গেছে। তাই মূল ব্যক্যিটি হবে تَبِلْتُ كَلَامَكَ تَبُولًا فَلَا اَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السُّوَالِ وَلَا اَنْقُصُ فِيْهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُولِ অৰ্থাৎ আমি আপনার কথা কবুল করে নিলাম। কাজেই এর উপর কোনো প্রশ্ন করব না এবং ক্বুলের দিক থেকেও কমাব না।
- श. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন যে, লোকটি রাসূলের নিকট শরিয়তের ব্যাপারে কিছুটা رُخْصَة চেয়েছিল।
   রাসূল তাকে رُخْصَة দেওয়ায় সে বলেছিল আমি رُخْصَة -এর উপর কমবেশি করব না।

- ৫. অথবা, লোকটি যেহেতু তার গোত্রের প্রতিনিধি ছিল, সেহেতু তাঁর কথার অর্থ হলো—
   لَا أَزِيْدُ عَلَى مَاسَمِعْتُ وَلَا اَنْقُصُ مِنْهُ فِي التَّبْلِيْغِ
   ৬. অথবা, এখানে الْفَعَلَ प्रांता উদ্দেশ্য হলো السُّزَالُ আর وَالْمَعَالُ प्रांता উদ্দেশ্য হলো الْمُعَمَّلُ مَوْهُ عَرَامِهِ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَمَّلُ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَمِّلُ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَمِّلُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَ الْمُعَالِينَ السَّعِينَ وَالْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُعَالِينَ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِينَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعِلَّةُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٩. অথবা, এখানে المُذَا 
 चाता مِنْهُ आत مِنْهُ 
 चाता فَرَافِلْ উদ্দেশ্য ; তাই বাক্যাটুর অর্থ হবে 

- দৈ অথবা, এ উক্তি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। कामिपाता भारामां छेल्लाथ ना कतात कांत्र न : উल्लिथि रामीत्म وَجُهُ عَدَم ذِكْرِ السُّهَادَةِ হাদীস বিশারদর্গণ নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন-
- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, প্রশ্নকারী বেদুঈন লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই 👼 🕰 -এর উল্লেখ করা হয়নি।
- অথবা, কর্মার্ক -এর ব্যাপারটি অতি প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়ন।
- ৩. কিংবা الْكُثُولُ بِهِ شُبْقًا -এর মধ্যে -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
- ৪. অথবা, ্র্রান্র -এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ; কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা ভনতে পাননি।
- ৫. অথবা, বর্ণনাকারী সংক্ষেপ করার জন্য ।
   এর কথা উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশানপাতে রাসল 🚟 উত্তর প্রদান করেছেন, ফলে তার প্রশ্নে 👊 -এর সম্পর্কে ছিল না। বিধায় উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা টের্টে ব্যতীত তো ঈমানই হবে না ; নামাজ তো দূরের কথা! এ কারণেই উল্লেখ করা হয়নি ৷ হজের উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে বেদুঈনের প্রশ্নের জবাবে নামাজ, রোজা ও র্জাকার্তের বিষয় উল্লেখ থাকলেও হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে–
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, বেদুঈন লোকটি ৫ম হিজরিতে মহানবী 🚐 এর নিকট এসেছিল। আর হজ ফরজ হয়েছিল ৯ম হিজরিতে।
- ২. অথবা, হজ যেহেতু সামর্থ্যবানদের উপর ফরজ হয়ে থাকে। প্রশ্নকারী লোকটি দরিদ্র ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, হাদীসে নিত্য-নৈমিত্তিক ও সাংবাৎসরিক আমলসমূহের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। হজ যেহেতু জীবনে একবার এবং দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্যের উপর নির্ভরশীল। তাই হজের বিষয় উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণ বা ভূলের কারণে বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বে অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি আরবদের নিকট পূর্ব হতেই প্রসিদ্ধ ছিল বিধায় উল্লেখ করেননি।

وَعَرْكِ سُفْبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَفِيّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ قُلْ لِنَى فِي الْإِسْلَامِ قُنُولًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ اَحَدًا بَعْدَكَ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرَكَ قَالَ قُلْ امْنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ . رَوَاهُ مُسلِمُ

১৩. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আৰুল্লাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্বুল্লাহ = -কে বললাম, হে আল্লাহর রাস্ব ! ইসলাম সম্পর্কে আমাকে এমন একটি কথা বলে দিন, যা সম্পর্কে আপনার পরে আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে যে, আপনি ব্যতীত আর কাউকে জিজ্ঞাসা করব না। রাস্বুল্লাহ 🚟 বল্লেন, 'আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করেছি' এটা বল এবং এর উপর অবিচল থাক। -[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্ৰু অৰ্থ : اسْتِقَامَة শুলটি মাসদার, শাব্দিক অৰ্থ- স্থির থাকা, প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং স্থিতিশীল থাকা। শরিয়তের পরিভাষায়, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় ঈমানের উপর অবিচল থাকাকে المُعْتَامَةُ বলা হয়।

(ح) عَلَّمَةً مِنَ الْإِسْتِقَامَةً مِنَ الْإِنْتِيَانُ لِجَمِيْعِ الْاَوْامِرِ وَالْإِنْتِيَاءُ عَنْ جَمِيْعِ الْمَنَاهِيْ صَالَعُ مَا مَعْ مَعْ الْمَنَاهِيْ صَالَعُ مَا الْمَنْ صَالَعُ مَا الْمَنْ صَالَعُ مَا الْمَنْ وَالْمَنْ الْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمَنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْفِقِ وَالْمُنْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُعُ

বস্তুত বিভিন্ন পরিচয় প্রদান করলেও সবার উদ্দেশ্য এক, এর উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এ জন্য স্ফিয়ায়ে কেরাম বলেছেন– إِسْتِقَامَةُ خُبْرٌ مِنْ اَلْفِ كَرَامَةٍ সহস্র কারামাত হতেও উত্তম।

ইমাম গাযালী (র.) বলৈছেন যে, পার্থিব জীবনে ইস্তিকামাতের অধিকারী হওয়া এমন কঠিন, যেমন পুলসিরাত অতিক্রম করা কঠিন হবে।

طلحة بن عُبيدِ اللّهِ (رض) قَالَ جَاء رَجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِسْ اَهْسِلِ نَبْجُدٍ ثَنَائِرَ الرَّاْسِ نَسْسَمُعُ دَوِيَّ صَسُوتِهِ وَلَانَفْقَهُ مَايَقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَاذَا هُو يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَام فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَةِ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَتَّوعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّهُ وَصِيكَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْدُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَـطَوَّعَ قَالَ وَ ذَكَرَ لَـهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الرَّزَكُوةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ فَأَذْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هٰذَا وَلَا انْفُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إِنْ صَدَقَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪. অনুবাদ: হযরত ত্বালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ
দরবারে নজদের অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তি আগমন
করল, যার মাথায় চুল ছিল বিক্ষিপ্ত। আমরা তার ফিসফিস
আওয়াজ ভনছিলাম; কিন্তু কিছুই বুঝছিলাম না। এমনকি
সে রাসূলুল্লাহ
—এর নিকটবর্তী হলো এবং ইসলাম
সম্পর্কে প্রশ্ন করল। জবাবে রাসূলুল্লাহ
কললেন, দিন
ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা। অতঃপর লোকটি
বলল, এ ছাড়া আমার উপর আর কোনো [ফরজ নামাজ]
আছে কিনা? রাস্লুল্লাহ
কললেন, না, তবে নফল
পড়তে পার। এরপর রাসূল
মাসে রোজা রাখা। লোকটি বলল, এটা ব্যতীত আমার
উপর আর কোনো কর্তব্য [ফরজ রোজা] আছে কিনা?
রাস্লুল্লাহ
বললেন, না, তবে নফল হিসেবে রাখতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ তার নিকট জাকাতের কথাও উল্লেখ করলেন। এরপর সে বলল, এটা ব্যতীত আমার উপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি ? রাসূলুল্লাহ বললেন, না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পার।

বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি একথা বলতে বলতে চলে গেল যে, আল্লাহর কসম আমি এর চেয়ে বেশি কিছু করব না এবং এর থেকে কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ কলেন, লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে সফলকাম হয়েছে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعَارُفُ ثَائِرِ اللَّرَأْسِ विक्षिछ्ट्न विनिष्ठ লোকটির পরিচয় : আল্লামা ইবনু আবদিল বার, ইবনু বাওাল, ইবনুল আরাবী এবং মুন্যিরসহ প্রমুখ ওলামায়ে কেরামের মতে, রাস্লুল্লাহ এর দরবারে আগত বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট লোকটির নাম ছিল (خِسَامُ بِنُ تُعَلَيْتُ) যিমাম ইবনে ছা'লাবা। তিনি নজদ প্রদেশের বনী সা'দ গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে রাস্লের নিকট এসেছিলেন।

প্রার্কিট কখন এসেছে? : ১. অধিকাংশের মতে, লোকটি ৫ম হিজরিতে রাসূলে কারীম এর নিকট আগমন করেছেন। ২. কারো মতে, ৬৮ হিজরিতে এসেছে। ৩. কিছু সংখ্যক বলেন, ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন। ৪. আরেক দল ওলামার মতে, ৯ম হিজরিতে হজ ফরজ হওয়ার প্রাক্কালে এসেছে।

ं चें वें ों वांद्रा উम्मना : [अथवा الله أَنْ تَطَوَّمُ عَنْل वांद्रा উम्मना : [अथवा الله أَنْ تَطَوَّمُ

উল্লিখিত হাদীসে রাস্লে কারীম — এর বাণী وَ تُطَرِّعُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ وَ

তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর الْمُحْنَانِ : হানাফীদের মতে, এখানে الْمُحْنَانِ টি হলো مُتَصِلُ তাই বাক্যটির অর্থ হবে, তোমার উপর আর কোনো ফরজ নেই; কিন্তু নফল হিসেবে কোনো কাজ শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে। তাঁদের দলিল হলো–

(١) قُولُهُ تَعَالَى "لاَ تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ . (٢) قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ إِقْضِ مَكَانَهَا .

عَدَم وَكُرِ الشَّهَادَةِ – শাহাদাত-এর উল্লেখ না করার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে مَبَبُ عَدَم وَكُرِ الشَّهَادَةِ কতগুলো কারণ হাদীস বিশারদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন–

- ১. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, লোকটি পূর্ব হতেই মুসলমান ছিল, তাই 📫 -এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. অথবা, نَهُادَة -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকার কারণে উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. অথবা, ক্রিএ-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু বর্ণনাকারী দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি।
- 8. কিংবা বর্ণনাকারী ভনেছেন কিন্তু সংক্ষেপ করার কারণে তা উল্লেখ করেননি।
- ৫. অথবা, প্রশ্নকারীর প্রশ্নানুসারে উত্তর দেওয়া হয়েছিল। প্রশ্নকারী شَهَادَة সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি বিধায় উল্লেখ করেননি। كَمُر الْحَجَّ হজ প্রসঙ্গ উল্লেখ না করার কারণ:
- ১. বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে, হজ তখনও ফরজ হয়নি। কেননা, আগমনকারী লোকটি রাসূলুল্লাহ ক্রিএর নিকট ৭ম হিজরিতে আগমন করেছেন, আর হজ ফরজ হয়েছে ৯ম হিজরিতে।

- ২. অথবা, বর্ণনাকরী ভুলক্রমে উল্লেখ করেননি।
- ৩. কিংবা লোকটির পূর্ব থেকেই হজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকার কারণে হজের কথা উল্লেখ করেননি।
- 8. কিংবা প্রশ্নকারী লোকটি গরিব ছিল বিধায় হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. অথবা, হজ বিলম্বের অবকাশসহ আদায় করা যায় বলে উল্লেখ করেননি।
- ৬. অথবা, হজের বিষয়টি অতি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৭. কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের নিমিত্ত বর্ণনাকারী তা উল্লেখ করেননি।

আগন্তকের مَنْ وَلَا اَنْتُصُ مِنْهُ عَلَى هَذَا وَلَا اَنْتُصُ مِنْهُ अश्राह्म । আলোচ্য হাদীসে নজদ প্রদেশ হতে আগত والمنافقة والمنافقة

১. فَيْضُ الْبَارِيُ প্রস্তের বলা হয়েছে যে, উক্ত ব্যক্যে لَّذُ এবং وَنَدُ উভয়টি দ্বারা শরিয়তের ফরজ বিধানসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাই মূল বাক্যটি হবে–

لاَ اَزِيدُ عَلَى هَٰذِهِ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَّا وَلاَ اَنْغُصُ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ . عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلا اَنْغُصُ مِنَ الْأُمُورِ الشَّرْعِيَّةِ . عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ وَلا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلْمُ ع عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا ع

قَبِلْتُ كَلَامَكَ قُبُولًا لاَ أَزِيْدُ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ السَّوَالِ وَلاَ أَنْقُصُ فِيهِ مِنْ طَرِيْقِ الْقَبُولِ - राला

৩. الْمُلْهِم গ্রন্থকারের মতে, তার কথার অর্থ হলো-

لَا أَزِينُكُ عَلَى هُذَا بِالنَّوَافِيلِ وَلَا أَنْقُصُ مِنَ الْفَرَأْثِينِ -

- ৪. অথবা, এ কথাটি দ্বারা আগত লোকটির শরিয়তের বিধানের উপর সুদৃঢ় থাকার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।
- ﴿. আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (त.) বলেছেন এর অর্থ হলো, আমি আমার মন মতো কোনো রকম কমবেশি করব না।
   إِنْ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا ٱمَرْتَنِیْ بِم مِنْ غَیْرِ تَغَیّرُ وَلا تَبْدِیْلِ

৬. অথবা, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফরজ বিধানের বেলায় আপনি যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে আমি কর্মবেশি করব না الْفُلَعُ إِنْ صَدَقَ -এর ব্যাখ্যা : নজদ প্রদেশ হতে আগত লোকটি রাস্লের নিকট হতে ইসলামের পালনীয় বিষয়াবলি জেনে তা দৃঢ়ভাবে পালন করার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, وَالْ الْقُصُ مِنْهُ وَلاَ الْقُصُ مِنْهُ তখন রাস্লে কারীম ক্রি বলেছেন,

সে যদি তার কথায় সত্যবাদী হয়, তবে সে সফলকাম হবে।

এখানে সফলতা দ্বারা পরকালীন সফলতা উদ্দেশ্য। মহানবী বলতে চাচ্ছেন যে, লোকটি যদি নির্দেশিত বিষয়াবলি পালনে ক্রুটি না করে এবং ঈমানের উপর অটল থাকে, তাহলে সে জান্নাতী হবে এতে কোনোরূপ সন্দেহ নেই। যেমন রাস্লুল্লাহ বনী মূলতাফিক গোত্রের প্রতিনিধি दिन्दे के के विकास वार्मिक ব্যাপারে বলেছেন–

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى لَهٰذَا .

অথবা, মহানবী এই র মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, লোকটি ঈমানের উপর অবিচল থাকবে, তাই তিনি তার সফলতার কথা ঘোষণা করেছেন।

وَمُلُ अमि ठातकीत পূर्ववर्षी وَالرَّمُ الرَّأْسِ अमिए قَائِرَ الرَّأْسِ अमेरि ठातकीत পূर्ववर्षी رَجُلُ अस राज وَالرَّ الرَّأْسِ अमंतरात وَالرَّ الرَّأْسِ अमंतरात وَالرَّ الرَّأْسِ अमंतरात وَالْتُ عَفْب अमंतरात وَالْتُ عَفْب अमंतरात وَالْتُ الرَّأْسِ

وُعَرِثُ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوُا النَّبِيِّ عَلَيْ قَىالَ رَسُولُ السُّلِّهِ ﷺ مَسِنِ الْسَقُومُ أَوْ مَسِنِ الْوَفْدُ قَالُوا رَبِيْعَةُ قَالُ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ أَوْ بِالْوَفْدِ غَيْدَ خَنَرايَا وَلَانَدَامْي قَالُوْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَانَسْتَطِيبُعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشُّهْرِ الْحَرَامِ وَبَيْنَا وَبَيْنَكَ هٰذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارِ مُضَرَ فَمُرْنَا بِامْرٍ فَصْلٍ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْاَشْرِيَةِ فَامَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالَ اتَدُرُونَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ اعْسَلُمُ قَالُ شَهَادَةً أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَسَّدًا رَّسُولُ اللُّهِ وَإِقَامُ الصَّلُوةِ وَإِبْتَا مُ الزُّكُوةِ وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الخَسمُسسَ ونسهاهُمْ عَسن أربسع عَسن الْحَنْتَم وَالدُّبَّاءِ وَالنَّفِينِ وَالْمُرَفِّتِ وقَالَ احْفَظُوهُ قَ وَاخْدِرُوا بِهِ قَ مَنْ وَرَاءَ كُم . مُتَّفَقُ عَكَبِهِ وَلَفظُهُ لِلْبُخَارِيّ

১৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল যখন রাসূল হ্রা এর নিকট আগমন করল তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 জিজ্ঞেস করলেন, এরা কোন সম্প্রদায়ের অথবা এরা কোন প্রতিনিধি দল ? তারা বলল, আমরা রাবীয়া গোত্রের লোক। হুজুর 🌉 বললেন, ঐ সম্প্রদায়ের অথবা ঐ প্রতিনিধি দলের আগমন শুভ হোক, যারা বিনা লাঞ্ছনায় ও বিনা লজ্জায় এসেছে। অতঃপর তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 আমরা হারাম মাস ব্যতীত অন্য সময় আপনার নিকট আগমন করতে পারি না। কেননা, আমাদের ও আপনার মাঝে এ কাফির মুযার গোত্রটি অন্তরায় হিসেবে বসবাস করে, কাজেই আপনি আমাদেরকে এমন কিছু সুস্পষ্ট বিষয় নির্দেশ প্রদান করুন যেগুলো আমরা আমাদের পিছনের (যারা আসেনি) লোকদের নিকট পৌছে দেব এবং সেগুলোর উপর আমল করে আমরা বেহেশতে প্রবেশ করব। অতঃপর তারা রাস্লুল্লাহ = কে [হারাম] পানীয় সম্পর্কে প্রশ্ন করল, উত্তরে রাসুলুল্লাহ 🚐 তাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন - (১) তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, তোমরা কি জান এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নের তাৎপর্য কি ? তারা বলল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই এ ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। রাসুলুলাহ 🚟 বললেন, এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো প্রভু নেই এবং মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর রাসূল, (২) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৩) জাকাত প্রদান করা, (৪) রমজানের রোজা রাখা এবং (৫) গনিমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করা।

অতঃপর রাস্লুল্লাহ তাদেরকে চারটি বিষয় নিষেধ করলেন। যেমন— (১) মাটির তৈরি সবুজ কলসি, (২) কদুর শুকনা খোল, (৩) খেজুর বৃক্ষমূলের পাত্র এবং (৪) আলকাতরা দ্বারা মালিশকৃত পাত্র এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেন]। এরপর বললেন, তোমরা একথাগুলো সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট লোকদের নিকট জানিয়ে দেবে।—[বুখারী ও মুসলিম। হাদীসটির উল্লিখিত ভাষা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত।]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যবসার উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করেন। একদা হযরত রাস্লুল্লাহ তার নিকট দিয়ে গমনের সময় তার ও তার সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিদের খোঁজখবর নিলেন। রাস্লের মধুর ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল। লোকটি চলে যাওয়ার সময় রাস্লুল্লাহ তার সম্প্রদায়ের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর উদ্দেশ্যে গোত্রপতির নিকট তার মাধ্যমে একটি চিঠি পাঠালেন। সে কিছু দিন পর্যন্ত সে চিঠিটি গোপন করে রাখল। অবশেষে তার স্ত্রীর পিতা গোত্র প্রধান মুন্যিরের নিকট ব্যাপারটি খুলে বলল, এতে তার অন্তরে ইসলামের আকর্ষণ সৃষ্টি হলো, অতঃপর সে ব্যক্তি রাস্লের দেওয়া চিঠি নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট গমন করেন এবং তাদেরকে পাঠ করে শুনান, ফলে তারা ইসলাম গ্রহণ করল এবং রাস্লের দরবারে উপস্থিত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অবশেষে তাদের মধ্য হতে ১৪ জন লোক রাস্লুল্লাহ করেবারে উপস্থিত হলো। তাদের কথোপকথন ও বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নের ফলে মহানবী উল্লিখিত হাদীসের কথাগুলো বলেন।

- مَعْنَى الْوَفْدِ क्त्रजात देतनाम दराराह - وَفْدً - مَعْنَى الْوَفْدِ क्रुजात देतनाम दराराह - وَفُدُّ الْمُتَقِبْنَ اِلَى الرَّحْمُن وَفْدًا

ক্রআনে ইরশাদ হয়েছে- إِيَّوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّغِيْنَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفَدًا ( এর পারিভিষিক সংজ্ঞা নিম্নরপ।
ك. الْوَفِيْدُ جَمَاعَةٌ مُخْتَارَةٌ لِلتَّقَدُّم فِيْ لِغَاءِ ذِيْ شَانٍ वला হয় এমন وَفَد अञ्जात्तत प्रांत وَفَد अर्थि निर्वािष्ठ প্রতিনিধি দলকে যারা কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তির সাক্ষাতে আগমন করেন।

২. ইমাম নববী (র.) বলেন - اَلْوَفْدُ هِى عِصَابَةٌ أُرْسِلَتْ نِبَابَةً عَنِ الْقَوْمِ
 আবুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়কাল : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলের আগমনের সময়কাল : আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল কখন নবী করীম المستخديد المقالمة المستخديد المستخد

- ১. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরিতে আগমন করেছেন।
- ২. ইবনুল কায়্যেম বলেন, তারা নবম হিজরিতে এসেছেন।
- ৩. কারো মতে, ষষ্ঠ হিজরিতে এসেছেন।
- 8. কিছু সংখ্যকের মতে, ৭ম হিজরিতে এসেছেন।
- ৫. ঐতিহাসিকদের মতে, তারা মোট দু'বার আগমন করেছেন, প্রথমবার ৬ষ্ঠ হিজরিতে আর দ্বিতীয়বার ৮ম হিজরিতে।
   তাদের সংখ্যা: আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধির সংখ্যা কত ছিল এ বিষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায় –
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন।
- ২. অন্য একদলের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন।
- ▶ উভয় বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের লক্ষ্যে আল্লামা শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেছেন যে, তাদের মধ্যে ১৪ জন ছিল নেতা আর অবশিষ্টরা ছিল তাদের অনুসারী।
- অথবা, ৬ষ্ঠ হিজরিতে এসেছিল ১৪ জন আর ৮ম হিজরিতে এসেছিল ৪০ জন।
- ৩. বায়হাকীর এক বর্ণনানুযায়ী ১৩ জনের কথা এসেছে।

أَنْهُرُ الْعُرْمِ وَحُكْمُهَا হারাম মাসসমূহ ও সেগুলোর হকুম : الْعُرُمِ وَحُكْمُهَا বা নিষিদ্ধ মাস হলো মোট চারটি, যেমন আলাহ তা আলা বলেন–

আল্লাহ তা'আলা বলেন
• وَأَنْ عَنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتْبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ خُرُمُ .

गंत्रां व्यान (১) जिलकान, (২) जिलवज, (৩) सूरवतांस ववर (৪) तज्ञव।

্রিঠে : জাহিলিয়া যুগ থেকেই এ মাসগুলোকে সম্মান করা হতো। ইসলামও সেগুলোর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেছে। এগুলোর হুকুম হলো – ১. এ মাসগুলোতে যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাত একেবারেই নিষিদ্ধ। ২. এগুলোকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা। ৩. স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে এগুলোকে আগে পরে নিয়ে যাওয়া কুফরি।

আবদুল কায়স প্রতিনিধি দলের নবী করীম — এর দরবারে আগমনের কারণ: মুনকিথ ইবনে হাববান ব্যবসার উদ্দেশ্যে হিজর হতে মাল নিয়ে মদীনায় আসত। একদিন সে নবী করীম এব সামনে পড়ে গেল। নবী করীম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি মুনকিয ইবনে হাববান ? তারপর নবী করীম তার বংশীয় নেতৃস্থানীয় লোকদের নাম ধরে ধরে তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন, এতে লোকটি আন্চর্যান্তিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তিনি স্রায়ে ফাতিহা ও স্রায়ে 'আলাক শিখে নিলেন। পরে তিনি হিজর রওয়ানা করলেন। নবী করীম তার নিকট আবদুল কায়স গোতের নামে একটি চিঠি দিলেন।

মুনকিয কিছুদিন তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখলেন। তবে তাঁর নামাজ ও কুরআন তিলাওয়াতের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর স্ত্রী তাঁর পিতা মুনিয়র আল-আসাজ্জুর নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করল। মুনিয়র মুনকিযের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করল, ফলে মুনিয়রের অন্তরেও ইসলামের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। পরে মুনিয়র রাস্লের চিঠি নিয়ে নিজ গোত্রের লোকদের নিকট যায় এবং তাদেরকে তা পড়ে শুনায়, ফলে সকলের অন্তরে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্কা সৃষ্টি হয়। এতে তারা দলবদ্ধভাবে রাস্ল — এর খেদমতে হাজির হয়।

নির্দেশিত বিষয় পাঁচটি হওয়া সত্ত্বেও বর্ণনাকারীর বাণী اَمْرَهُمْ بِـازْبُعْ -এর যৌক্তিকতা কি? : আলোচ্য হাদীসের নির্দেশিত বিষয় হচ্ছে মোট পাঁচটি, অথচ বর্ণনাকারী বলছেন, اَمْرُهُمْ بِـازْبُعْ بِازْبُعْ স্তরাং চারটির কথা বলে পাঁচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে ? এর জাবাবে হাদীস বিশারদগণ বলেন–

- ১. আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বুঝা যায়, আগত প্রতিনিধি পূর্ব হতেই মু'মিন ছিল, তাই এখানে ﷺ আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য।
- ২. ইবনুল বাত্তাল বলেন, ঐ গোত্রের সাথে মুযার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ বাঁধার সম্ভাবনা ছিল, এ জন্য রাস্লুল্লাহ তাদেরকে 'খুমুস'-এর বিধান জানিয়ে দেন। এটা অতিরিক্ত।
- ৩. কাজী বায়যাবী (র.) বলেন, এখানে اِیْسَانٌ بِاللّٰهِ একটি জিনিস, আর তার ব্যাখ্যা হলো کَرُو ، صَلاً ইত্যাদি।
  মূলত সব মিলে এখানে একটি বর্ণিত হয়েছে। বাকি তিনটি কথা বর্ণনাকারী ভূলবশত কিংবা সংক্ষিপ্তকরণের জন্য উল্লেখ
  করেননি।
- 8. অথবা, "اعْطَاءُ الْخُمُس " জাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং এটা বাদ দিলে চারটিই হয়।
- ৫. অথবা, পবিত্র কুরআনে زَكُورَ ও وَكُورَ এর কথা অধিকাংশ স্থানে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটা হবে। সুতরাং সব মিলে ৪টি হলো।
- ৬. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেন, وَعُطَاءُ الْخُسُسِ ٥ صَوْم ، زَكُوهَ ، صَلَاء अव्याहामा किরমানী (র.) বলেন, اعْطاءُ الْخُسُسِ ٥ صَوْم ، زَكُوهَ ، صَلَاء উধু বরকতের জন্য সাথে الْبُسَان এর কথা উল্লেখ করেছেন।
  - राजद कथा উল্লেখ না করার কারণ : হজ ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্ত্বেও উক্ত হাদীসে উল্লেখ না করার কারণ সম্পর্কে مُحَدِّثِيْن كِرَامُ निस्नाक মতামত পেশ করেন–
- ১. আলোচ্য হাদীসে ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় আহকাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ২. কাজী ইয়ায (র.) বলেন, হজের বিধান অবতীর্ণ হয় নবম হিজরিতে, আর আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল্ল্লাহ এর নিকট আগমন করেছিল অষ্টম হিজরিতে, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৩. হজ যেহেতু বিলম্বে পালন করার অবকাশ থাকে, তাই উল্লেখ করা হয়নি।
- 8. হজের কথা তাদের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল বলে এর উল্লেখ করা হয়নি।
- ৫. হজের পথে মুযার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা ছিল, তাই হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।
- ৬. মুসনাদে আহমদে হজের কথা উল্লিখিত হয়েছে, অতএব এখানে উল্লেখ না করাতে কোনো অসুবিধা রইল না।
- ৭. হজের কথা উল্লেখ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বর্ণনাকারী ভূলবশত তা উল্লেখ করেননি।
- ৮. সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হজের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে চার রকম পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হলো–

- ১. ﴿ মাটির সবুজ পাত্র বিশেষ।
- ২. ুর্ট্র [লাউয়ের খোসা দারা প্রস্তুতকৃত পাত্র।]
- ৩. عَنْهُ [কাঠের তৈরি পাত্র বা খেজুর গাছের গোড়া দ্বারা তৈরি পাত্র।]
- আলকাতরা দারা মালিশকৃত পাত্র।] এসব পাত্রে তারা মদ রাখত।
   এগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ নিম্নর্মপ—
  - (ক) এ পাত্রগুলোর মাঝে মদের প্রভাব ছিল তাই নিষেধ করেছেন।
  - (খ) যারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল, এগুলো দেখে তাদের অন্তরে মদের কথা জেগে উঠতে পারে বিধায় নিষেধ করেছেন।
  - (গ) অথবা, যাতে করে তারা মদ পান করার আর কোনো সুযোগ না পায়, এ জন্যই নিষেধ করেছেন।
  - গুটু নিষেধাজ্ঞা এখনো অবশিষ্ট কিনা? : উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে কিনা এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে–
- ১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) বলেন যে, পাত্রগুলো ব্যবহারের উপর যে নিমেধাজ্ঞা ছিল তা এখনও বহাল আছে।
- হাল ক্ষাহারে কেরামের মতে, এগুলোর حُرْمَة মানস্থ হয়ে গেছে, তথা এগুলোর নিষেধাজ্ঞা এখন আর বহাল নেই।
  বেমন রাস্লুল্লাহ কলেছেন حُرْمَةُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ বলেছেন مَنْ الظُّرُوْنِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَنْ الظُّرُوْنِ فَإِنَّ الظَّرْفَ لَا يُحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ مَسْكِرًا বলেছেন বলেছেন কার হাদীলে এসেছে যে الْاَسْقِيَةِ فَانْسَيِّلُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ وَلاَ تَشْرَيُواْ مُسْكِرًا का प्राप्त प्रलाव ताम : আবদুল কায়স গোতের প্রতিনিধি দলের নেতার নাম সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়্ য়া নিয়রপ-
- ১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, তাদের দলপতির নাম ছিল مُنْذُرُ بِنُ عَائِدُ
- २. कानवीत भएठ, عُارِث مُسْنِدُر بِسُ حَارِث عُامِ
- ৩. কারো মতে, مُنْذِرُ بُنُ حِبَّانُ
- عَائِذُ بِنُ مُنْذِرٌ , किছू সংখ্যক বলেন,
- त्रें कें कें विल्ला, عُبْدُ اللّٰهِ بِنُ عُنُون
   त्रिक्ष किं विल्ला, عُبْدُ اللّٰهِ بِنُ عُنُون
- ٩. অপর একদল বলেন, مُنْنِدُرُ بِنُ عَامِرُ

نَدَامِلُي -এর অর্থ : উল্লিখিত হাদীসে خَزْيَانٌ শব্দটি خَزْيَانٌ -এর বহুবচন অর্থ হলো – অপমান। আর خَزْايَا وَلَا نَدَامِلِي -এর বহুবচন। শাদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। শাদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব نَدْمَانُ -এর বহুবচন। আদিক অর্থ হলো – লজ্জা বা শরম। অতএব الْقَيْسِ -এর অর্থ হলো, আর্থ হলো, الْقَيْسِ (গাত্রের প্রতিনিধি দলের আগমন অপমান এবং লজ্জাকর নয়। অথবা তারা লজ্জিত ও অপমানিত হয়ে আসেনি। কেননা, ইসলাম গ্রহণ করার কারণে আমাদের পক্ষ হতে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ও বন্দী করা হতে তারা মুক্ত। তারা বরং নিরাপত্তার মধ্যে থাকা অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেছে।

উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, ২. আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার না করা, ৩. মুহাম্মদ করা করা রাস্ল হিসেবে মেনে নেওয়া, ৪. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ৫. জাকাত প্রদান করা, ৬. রমজান মাসের রোজা রাখা, ৭. গনিমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা, ৮. শরাব পান হতে বিরত থাকা, ৯. শরিয়তের সকল আদেশ যথাযথভাবে মেনে চলা ও ১০. অপরের নিকট ইসলামের দাওয়াত ও রাস্লের আদেশ-নিষেধ পৌছে দেওয়া।

১৬. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ 🚟 -কে ঘিরে বসেছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমরা এ বিষয়ে আমার নিকট এ মর্মে বাইয়াত হও যে, তোমরা কোনো কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করবে না, চুরি করবে না, ব্যভিচার করবে না, তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না. কারো প্রতি মনগড়া মিথ্যা অপবাদ দেবে না এবং সংকাজে অবাধ্য হবে না। অতঃপর জেনে রাখ! যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, তার প্রতিদান আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি করে এবং দুনিয়াতে তার শাস্তি পায়, তার জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এগুলোর কোনো একটি অপরাধ করে এবং তা আল্লাহ তা'আলা প্রকাশ না করে গোপন রাখেন, তাহলে সে ব্যাপরটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করবেন আর ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন। [হযরত উবাদাহ (রা.) বলেন,] তখন আমরা ঐ শর্তে নবীজী === -এর নিকট বাইয়াত হলাম।-[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর طَرَبَ শব্দি বাবে الْبَيْعَةُ । বাইয়াতের শাব্দিক অর্থ : مُعْنَى الْبَيْعَةِ لُغَةً । শব্দি বাবে الْبَيْعَة মাসদার بَيْعَ بُلُهُ بُهِ प्रमध्य وَدَهُ निर्गठ। শাব্দিক অর্থ হচ্ছে - ১. الْعِلْفُ প্রতিশ্রুতি, ২. الْعِلْفُ অঙ্গীকার, ৩. الْعِلْفُ শপথ,

8. الْعَبَايَعَةُ छा -বিক্রয় করা।

ব্যাপারে কাঠোর ভূশিয়ারি এসেছে।

বাইয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা- مُعْنَى الْبَيْعَةِ إِصْطِلْلُاحًا

- المُعْدُ بِيندِ الشَّيْخِ أَوِ الْقَائِدِ لِإِنْعَالِ مَخْصُوْمَةٍ वर्षा वर्षा वर्षा वर्षा कि अन्नामति वरका का नाग्न वर्षा के वे الْوَعْدُ بِيندِ الشَّيْخِ أَوِ الْقَائِدِ لِإِنْعَالِ مَخْصُوْمَةٍ
   भाग्न वर्षा वर्
- الْبَيْعَةُ هِيَ الْحِلْفُ عَلِى إِمْتِفَالِ الْمَعْرُوفَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَرَاتِ अ. किছू সংখ্যকের মতে
- ৩. অন্য একদলের মতে اَلْبَيْعَةُ هِى وَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى السَّيِّدِ اَوَ الْمُرْشِدِ عَلَى اَنْعَالُ مَخْصُوْصَةً । 8. এক কথায়, কারো আনুর্গত্যের অঙ্গীকার এবং হুকুম যথাযথভাবে পালনে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে يَنْعَةً বলা হয়।
- َ مَعْنَى الْبُهْتَانِ وَالْغَرْقُ بَيْنَ الْبُهْتَانِ وَالْغِيْبَةِ بُهْتَانُ : শব্দের আভিধানিক অর্থ– অপবাদ দেওয়া, بُهْتَانُ : শব্দের আভিধানিক অর্থ– অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা রটানো। পরিভাষায়, بُهْتَانُ , মিথ্যাকে বলা হয়, যা শুনে শ্রোতা আশ্চর্য হয়ে যায়। হাদীসে এরূপ অপবাদ প্রদানের
  - এর মধ্যকার পার্থক্য: ১. গিবত শব্দের আভিধানিক অর্থ পরনিন্দা করা; বৃহতান শব্দের আভিধানিক অর্থ সংগ্রা অপবাদ দেওয়া। ২. কারো মধ্যে বিদ্যমান দোষ তার ক্ষতি করার লক্ষ্যে তার পিছনে অন্যের নিকট বলার নাম গিবত। আর যার কোনো দোষ নেই, তার নামে দোষ রটানোর নামই বৃহতান। ৩. গিবতের মাধ্যমে মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন

করা উদ্দেশ্য থাকে। অন্যদিকে বুহতান দ্বারা মানুষের মাঝে কলহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান থাকে। ৪. গিবত বা পরনিন্দা একটি জঘন্যতম অপবাদ। আর বুহতান পরনিন্দার চেয়ে মারাত্মক অপরাধ।

: ঘারা উদ্দেশ্য بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَأَرْجُلِكُ

তথা নিজের পক্ষ হতে। তবে নিজের হাত পা مِنْ نُفْسِكُمْ –এর অর্থ : উক্ত বাক্যের অর্থ مِنْ نُفْسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ দ্বারা বুঝানোর রহস্য হচ্ছে–

- ১. নিজের মাধ্যমে যে সকল বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে, তা হাত ও পা দ্বারাই সংঘটিত হয়ে থাকে।
- ২. অথবা, হাদীসে بَيْنَ أَيْدِيْكُمْ وَ ٱرْجُلِكُمْ
- ৩. অথবা, তোমাদের হাত ও পায়ের মাঝখানে যে তোমাদের অন্তর রয়েছে তা হতে কোনো অপবাদ কারো উপরে বর্তাবে না। কেননা কথার মূলকেন্দ্র তার অন্তর।
- 8. অথবা, بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ । দারা বর্তমান আর بَيْنَ اَرْجُلِكُمْ । দারা ভবিষ্যৎ বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ বর্তমানে বা ভবিষ্যতে কারো প্রতি অপবাদ দিও না।
- ৫. অথবা, মহিলাদের থেকে বাইয়াত গ্রহণ করার সময় রাস্লুল্লাহ 🎫 এরূপ বলেছেন, অর্থাৎ তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমরা হাত পায়ের মাঝখানে অবস্থিত লজ্জাস্থান দারা ব্যভিচার করে যে সম্ভান প্রসব করেছ তাকে স্বামীর সাথে সম্পুক্ত করো না। क्षां कि अवाधा हाता ना' এর अर्थ : মহানবী وما معروب 'क्षां कि अवाधा हाता ना' এর अर्थ : মহানবी معروب في معروب ' الله معروب - এর মর্মার্থ হাদীস বিশারদগণ নিম্নরপ ব্যক্ত করেছেন শরিয়ত কর্তৃক যে সমস্ত কাজকে ভালো এবং যে সমস্ত কাজকে মন্দ নির্দেশ করা হয়েছে তার বিরোধিতা না করা। কাজেই নেককার সংকর্ম সম্পাদনকারী হবে এবং অসৎকর্ম ও অপকর্ম থেকে বিরত থাকবে। বলা বাহুল্য, ভালো কাজে অবাধ্য না হওয়ার অর্থ এটাই। অথবা এর অর্থ হলো, ভালো কাজে স্বামীর নাফরমানী না করা।
  - গ্রে اَنْعُدُودُ مُكَنِّرَاتٌ لِللْأُنُوبِ اَمْ لَا؟ শরয়ী দণ্ড পাপ মোচনকারী কিনা? : কোনো ব্যক্তি কৃত অপরাধের জন্য দুনিয়ায় শান্তিভোগ করার পর তা পরকালে পাপ মোচনের জন্য যথেষ্ট হওয়া না হওয়া নিয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে নিম্নরূপ মতামত পরিলক্ষিত হয়-
- 🛮 (عَـُوْمَبُ الشَّافِعِيَ (رح) । ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, শাস্তি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পাপমুক্ত ও পবিত্র করে দেয়। তাঁর দলিল وَمَنْ اصَابَ مِنْ ذٰلِكَ شَيْئًا فَعُوْقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفًّارَ أَلَهُ عَالَمَ ۖ قَامَ قَامَةُ
- 🛮 مَذْهُبُ الْأَحْنَانِ: আহনাফের মতে, শরিয়ত প্রদত্ত শাস্তি অপরাধীকে পাপমুক্ত করে না, তবে তওবার কারণে তার পাপ মাফ হতে পারে। যেমন এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী-

١. ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْبَا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَبِانَّ اللَّهَ

অনুরপভাবে মিথ্যা অপবাদকারীদের ৮০টি বেত্রাঘাত প্রদানের পরও বলা হয়েছে٢ وَلَا تَغْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰ فِكُ هُمُ الْغَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ . ٢

অনুরূপভাবে চোরের শাস্তির পর বলা হয়েছে-

٣ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ..... فَمَنْ تَابَ مِنْ بُعْدِ ظُلْمِهِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهِ يَتُوبُ عَلْمِ

- किছू সংখ্যক আলিম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন إِنَّ الْحُدُودُ لَيْسَتْ بِكُفَّارَةِ الذُّنُوبِ
- 🛮 এ বিষয়ে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.)-এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, إِنَّامَة حُدُود -এর পর তিনটি অবস্থা হতে পারে- ১. যদি শান্তির পর খাঁটি তওবা করে, তাহলে তা হর্টে হবে। ২. যদি শস্তির পরোয়া না করে বারবার অপরাধ করতে থাকে, তবে তার প্রদত্ত শাস্তি কাফ্ফারা হবে না। ৩. যদি শাস্তির পর তওবা না করে; বরং পাপ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তা কাফ্ফারা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দিশিলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীগণ যে أَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِيّ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন তার জবাব হলো–

- ১. কুরআনের মোকাবেলায় হাদীসের দলিল ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বাহ্যিক অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়।
- ১. মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব, নতুবা এটা আল্লাহর ন্যায়নীতি ও বিচার বিধানের পরিপস্থি হবে। তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন।

١. وَسَيْقُ الَّذِيْنُ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمُ زُمَرًا ·
 ١. وَسَيْقُ الَّذِيْنُ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّمُ زُمَرًا ·
 ٢. إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَل مِنَ النَّارِ ·

২. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, অপরধীকে শাস্তি দেওয়া এবং নেক্কারকে ছওঁয়াব প্রদান করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব নয়।
দিলিল : তাঁদের দিলিল হলো–

• قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إِنْ شَاءً عَفْا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَهُ".
۲ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " إِنْ شَاءً عَفْا عَنْهُ وَإِنْ شَاءً عَاقَبَهُ".

وَعَنْ ١٧ اَبِيْ سَعِنْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي أَضَحْى أَوْ فِيطْرِ إِلَى الْمُصَلِّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدُّقْنَ فَإِنِّى أُرِيْتُكُنَّ اكُثْثَرَ اَهْلِ النَّارِ فَتَكُنْ وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ مَارَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِيْنِ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِم مِنْ إِحْدٰىكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِيْنِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَالَ ٱلْيَسْ شَهَادَةُ المُرأةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلْي قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا قَالَ ٱلبُّسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذٰلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ـ مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৭. অনুবাদ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একবার] রাসূল 🚐 ঈদুল ফিতরে অথবা ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হন। তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন মহিলাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি দান-খয়রাত করো। কেননা, আমাকে দেখানো হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহানামী। তারা [মহিলারা] বলল, জাহান্নামী কেন ? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, তোমরা বেশি বেশি লানত দিয়ে থাক এবং স্বামীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। একজন সুচতুর বৃদ্ধিমান পুরুষের জ্ঞান হরণের কাজে তোমাদের তথা কোনো নারীর চেয়ে অধিক পারঙ্গম দীন ও জ্ঞানে অপূর্ণ আর কাউকে আমি দেখিনি। তারা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! দীন ও জ্ঞানের ব্যাপারে আমাদের অপূর্ণতা কি ? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়, তারা বলল, হ্যা। রাসুল 🚐 বললেন, এটাই জ্ঞানের অপূর্ণতা। রাসূল 🚐 আবার বললেন, এটা কি নয় যে, মহিলাগণ যখন ঋতুবতী হয়, তখন তারা নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না। তারা বলল, হাা। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, এটাই তাদের দীনের অপূর্ণতা। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

परिनागंग किভाবে ঈनगाद উপস্থিত হলেন : नवी कतीय عَبْفَ حَضَرَتِ النِّسَاءُ إِلَى الْمُصَلِّى الْمُصَلِّى অত্যন্ত সহজ-সরল এবং সাদামাটাভাবে চলতেন। তারা ঈদ ও জুমার জামাতে শরিক হতেন ঠিকই: কিন্তু সর্বাঙ্গ ঢেকে অতি মার্জিতরূপে ঘর হতে বের হতেন এবং জামাতে একেবারে পিছনের কাতারে থাকতেন। বস্তুত তখন মহিলা ও পুরুষ সকলেই ছিলেন ইসলামের একাগ্র অনুসারী। ইসলামের বিধানকে অতি কঠোরভাবে মেনে চলতেন। ফলে মহিলাগণ ঈদ. জুমা এমনকি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জামতেও হাজির হতেন। পরবর্তীতে নারীদের মধ্যে বিলাসিতা ও লজ্জাহীনতা বৃদ্ধি পেল এবং পুরুষদের মাঝেও শিথিলতা দেখা দিল, তখন মহিলাদেরকে মসজিদে এবং ঈদগাহে উপস্থিত হতে নিষেধ করা হয়েছে। আর এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই করা হয়েছে।

নারীদের জামাতে যাওয়ার হকুম : মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ কিনা ؛ এ ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

(حـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, নারীদের জন্য জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তিনি দলিল হিসেবে عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَتْ إِمْرَاةٌ أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَايَمْنَعْهَا . (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ) विलिन (वें (حد) مَذْهُبُ الصَّاحِبَيْن (رحد) ইমাম আব্ ইউসুফ ও মুহামদ (র.)-এর মতে, ৬ধু বৃদ্ধা নারীদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য উপস্থিত হওয়া বৈধ। কেননা, বৃদ্ধাদের দ্বারা কোনো প্রকার বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না ৷

ে ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তথু বৃদ্ধাদের জন্য ফজর, মাগরিব ও ইশার জামাতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তবে পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম বৃদ্ধাদের জন্যও জামাতে উপস্থিত হওয়া নিষিদ্ধ করে দেন।

: ﴿ مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَحُكُمُهُا . ﴿ مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَحُكُمُهُا

[অভিসম্পাত দেওয়া] ٱلْفَضَبُ . ﴿ বুলু বুলুক অর্থ হচ্ছে اللَّعْيَنَةُ لِكُفَّةً ২. أَنْظُورُ السَّافَ السَّافَ السَّافِ (णांफ़िय़ 'प्रथ्या) السَّفْرُ (णांफ़िय़ 'प्रथ्या) है। أَلْفُرُدُ السَّادِ (णांफ़िय़ 'प्रथ्या) السَّفْرُ أَنْ السَّادُ أَنْ أَنْ السَّادُ السَّالُ وَالْمُورُ السَّالُ وَالْمُؤْدُ السَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالُ وَالسَّالِةُ وَالسَّالُولُ وَالسَّالِ وَالسَّالِ السَّالِي وَالسَّالِ السَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِقُ السَّالِي السَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّلَّ وَالْمُولِقُ وَالسَّالِقُ وَالْمُولِقُ وَالْمُولِقُ وَالسَّالِقُ وَالْمُولِقُ وَالسَّلِي وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُلْمُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُلْمُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ وَالسَّالِقُ

- अत्र পाति शिक मरखा - أللَّعْنَةُ : مَعْنَى اللَّعْنَةِ إصطلَاحًا

- ১. مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى رَفَصْلِهِ অধাৎ আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ হতে দূরে সরিয়ে দেওয়া । এই মর্মে পবিত্র وَمَنْ يُلْعَن اللَّهُ فَلَنْ تُجِدَ لَهُ نَصِيْرًا - रूत्रजात अत्नर्ष
- ২. কারো মতে, অকল্যাণ বা মন্দ বয়ে আনার জন্য কারো প্রতি বদদোয়া করাকে লানত বলা হয়। كُوْمُ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ كُمُ اللَّهَا الْعَنَةِ الْكَفَرَةَ وَالْمُبْتَدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِعِةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِعَةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِعِةَ وَالْمُشْرِكِيْنَ ﴿ وَالْمُنْدِعِةَ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدَالِقِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ الْمُنْدِعِيْنِ الْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَلَامِيْدُ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنَ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِعِيْنِ وَالْمُنْدِيْدِيْنِ وَالْمُنْدِيْدِ وَلَّذِي وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَلْمُنْدَانِهِ وَالْمُنْدِيْدِيْنَ وَلَامِنْ وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَالْمُنْدِيْدُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدِيْدِ وَالْمُنْدِيْدُ وَالْمُنْدِيْدُونِ وَالْمُنْدِيْدُ وَالْمُنْدِيْدِيْدُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدِيْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونِ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ والْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُنْدُونُ وَالْمُ
- ২. যার মৃত্যু কুফর বা শিরকের উপর হয়েছে তাকেও লানত করা জায়েজ।
- ৩. কোনো মুসলমান অথবা এমন কোনো ব্যক্তির উপর লানত করলে, যার উপর লানত প্রযোজ্য নয়, তখন লানতকারীর ि पित्करें हिस्सद मानुख रहा । أَمْرْتُكِبُ الْكَبِيْرَة किकरें डिक नानठ প্ৰত্যাবৰ্তিত হয় এবং म
- 8. আর সাধারণত কোনো মুসলমানের উপর লানত করা জায়েজ নেই।

- अत प्रामात । गांकिक वर्थ रत्ना - اَلْكُفْرُ अकि तात اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ

- كُفُرَ درْعَهُ بِثُوبِهِ शांभन कता ता एटक एक्ना । खमन, तना रख़ السَّتُرُ وَ الْكِتْمَانُ . ﴿ كُفُرَ درْعَهُ بِثُوبِهِ शांभन कता ता एटक एक्ना । खमन, तना रख़
- ২. الغطى عالم الغطى الغطى الغطى الغطى العالم العا
- ৩. كُفُرَ بِالْخَالِقِ অস্বীকার করা। যেমন كُفُرَ بِالْخَالِقِ 8. অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যথা كُفُرَ نِعُمَ اللَّهِ تَعَالَى 18. عَمَا اللَّهِ تَعَالَى : مَعْنَى الْكُفْرِ إصْطِلاحًا
- ك. ज्ञाम वलन الْكُفْرُ هُوَ إِنْكَارُ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ ضِدُّ الْإِنْمَانِ वर्शार नवी कती अ আদর্শের বিরোধিতা করাকে 🕍 বলা হয়। এটা হলো সমানের বিপরীত।

أَلْكُفْرُ هُوَ عَدَمُ تَصْدِيقِ النَّبِي عَلَى بِمَا جَاءَ بِهِ -अ कष कष वालन

الْكُفْرُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطُّنُورَةِ مُجِّئُ الرَّسُولِيةِ ﴿ उत्नत الْكُفْرُ إِنْكَارُ مَا عُلِمَ بِالطُّنُورَةِ مُجِّئُ الرَّسُولِيةِ

َ اَلْمُرَادُ بِقُولِهِ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ الْعَشِيرَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا مِهَا وَمَا وَمَا مِهَا وَمَا وَمِنْ وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمَا وَمُوا وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمِنْ وَمُوا وَمُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَالْمُعُمُّنِ وَمُؤْمِنُونَ الْعُمْلِينِ وَمُعْمُولِهِ وَمُعْمِنِهُ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُعْمُولُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَا مُعُمِّدُهُ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُونَ الْمُعْمُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُ وَمُؤْمِنُونَ وَالْمُعُمُونُ وَمُعِلِمُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُونَ وَمُعْمُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُعُمُونُ وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُوا وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُعْمُونُ وَا مُعْمُونُ وَمُوا وَمُؤْمِنُونُ وَالْمُعُمُونُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُونُ وَمُوا وَمُؤْمِنُ وَمُونُ وَالْمُعُمُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُ وَمُؤْمِنُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُ وَمُوا وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُونُ وَالْمُعُ

এ দিকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় অন্য হাদীসে যে, وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ अर्थाৎ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, তাই প্রত্যেক নারীর কর্তব্য এসব হীন ও নীচু কর্ম পরিহার করা।

: وَجُهُ تَخْصِيْصِ كُفْرَانِ الْعَشِيثِ مِنْ بَيْنِ الْخَطَايَا

জন্যান্য শুনাহ হতে স্থামীর অকৃতজ্ঞতাকে নির্দিষ্ট করার কারণ : রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র বলেছেন দুর্নিট্র বিশ্ব নির্দিষ্ট করার কারণ : রাস্লুল্লাহ বলেছেন দুর্নিট্র বিশ্ব নির্দিষ্ট বিশ্ব নির্দিষ্ট শ্বদি আমি কারো প্রতি কাউকেও সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে নারীদেরকে তাদের স্থামীদের সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।" হাদীসটি দ্বারা স্ত্রীর উপর স্থামীর অধিকার পূর্ণরূপে সাব্যস্ত হয়েছে। অন্য দিকে হাদীসটিতে স্থামীর অধিকারকে আল্লাহ্ তা আলার অধিকারের সাথে মিলানো হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যে স্ত্রী স্থামীর অধিকার আদায় করবে না, সে আল্লাহ তা আলার অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রেও অমনোযোগী হবে। এ কারণে অন্যান্য শুনাহের মধ্য হতে স্থামীর অকৃতজ্ঞতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ভান ও দীনের ক্ষেত্রে অপূর্ণতার মর্মার্থ : নারী জাতি সৃষ্টিগতভাবে দু'দিক থেকে অপূর্ণাঙ্গ- প্রথমত জ্ঞানগত ঘাটতি, দ্বিতীয়ত দীনের ব্যাপারে ঘাটতি।

- ১. জ্ঞানের ব্যাপারে ঘাটিত : রমণীগণ পুরুষের চেয়ে অধিকতর কম জ্ঞানের অধিকারী এটা শুধু কুরআন ও হাদীসেরই কথা নয়; বরং নারী পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্যের কথা আধুনিক বিজ্ঞানও মেনে নিয়েছে। আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মানুষের পারস্পরিক বৃদ্ধির তারতম্য সাধারণত মস্তিষ্কের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। আর নারীর মস্তিষ্কের ওজন ও শক্তি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। বিখ্যাত মিশরীয় দার্শনিক ও লেখক ওয়াজেদ আফেন্দীর একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, সাধারণত পুরুষের মগজের গড়পড়তা ওজন প্রায় ৪৯২ আউন্স, আর নারীর মগজের ওজন ৪৪ আউন্স মাত্র। ২ ৭৮ জন পুরুষের মগজ ওজন করা হলে বৃহত্তম মগজটির ওজন ৬৫ আউন্স, আর ক্ষুদ্রতম মগজটির ওজন ৩৪ আউন্স বলে প্রমাণিত হয়। অপর দিকে ২৯১ জন নারীর মগজ ওজন করা হলে সবচেয়ে ভারী মগজের ওজন ৫৪ আউন্স এবং সবচেয়ে হালকা মজগটির ওজন ৩১ আউন্স বলে দেখা যায়। এ কারণেই নারীর মানসিক শক্তি অতি দুর্বল। ফলে তারা অল্প শোকে কাতর এবং অধিক শোকে পাথর হয়ে পড়ে এবং কোনো কারণ ছাড়াই হাসতে এবং কাঁদতে পারে।
- ২. দীনের ব্যাপারে ঘাটিতি: দীনের হুকুম আহকাম পালনেও তারা পুরুষের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ। কেননা–
- নারীরা প্রতি মাসে ঋতুবতী হয়ে নামাজ রোজা থেকে বিমুখ হয়।
- ২. নেফাসের কারণেও তারা ইবাদত করতে সক্ষম হয় না।
- ৩: পুরুষের মতো তারা দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে ইবাদত-বন্দেগি করতে পারে না।
- 8. হজের মতো কঠিন ইবাদত অনেক মহিলা অপরের সাহায্য ব্যতীত সম্পাদন করতে পারে না।

्ट्यत्राठ षाव् नांकेन चूनती (ता.)-এत জीवनी : وَمَيَاهُ أَرِي سَعِيْدِ الْحُدْرِي

নাম : তাঁর নাম সা'দ, উপনাম আবৃ সাঈদ। এ নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। পিতার নাম মালিক ইবনে সিনান।
 তিনি একজন বিখ্যাত সাহাবী।

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

- ২. জন্ম : হিজরতের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।
- ৩. বা**ল্যকাল** : পিতামাতা উভয়ে হিজরতের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করায় বাল্যকাল হতে তিনি ইসলামি পরিবেশে লালিত- পালিত হন।
- 8. রাস্ল এর সংশোর্শ : বাল্যকাল থেকে রাস্ল এর খিদমতে যেতেন। হিজরতের পর তিনি মসজিদে নববীর কাজেও অংশ নেন। ইসলামের প্রথম যুদ্ধ বদর এবং দ্বিতীয় যুদ্ধ উহুদ যুদ্ধে ছোট হওয়াতে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তাঁর পিতা উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তার পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি রাস্ল এর সাথে ছিলেন।
- ৫. বভাব-চরিত্র: তিনি স্বাভাবিক জীবন যাপন করতেন। তিনি সম্মান বা প্রশংসা পাওয়ার জন্য বুভূক্ষু ছিলেন না। সকল কাজে সর্বাবস্থায় হুযুর এর সুনুতের অনুসরণ করা তাঁর জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিল।
- ৬. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : উহুদ যুদ্ধের সময় তিনি অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে তাঁকে এ যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়নি, তবে এরপর থেকে তিনি রাসূল ক্রিএর সাথে সর্বমোট ১২ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।
- ৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। রাস্ল হাদীস বর্ণনা করেন।
   মাটখানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৮. তুণাবলি: তিনি একাধারে একজন হাফেজ, বিজ্ঞ আলিমে দীন ও শরয়িত বিশেষজ্ঞ ছিলেন।
- ৯. ইন্তেকাল: তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে পবিত্র মদীনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী তে সমাহিত করা হয়।

وَعَوْمُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَاللّٰهِ تَعَالَى كَذَّبَنِى وَلَمْ وَلَمْ يَكُن لَهُ ذَٰلِكَ وَشَتَمَنِى وَلَمْ يَكُن لَهُ ذَٰلِكَ فَامَّا تَكْذِيْبُهُ إِيّاكَ فَقُولُهُ لَن يَكُن لّهُ ذَٰلِكَ فَامَّا تَكْذِيْبُهُ إِيّاكَ فَقُولُهُ لَن يَعْبَدُنِى كَمَا بَدَأَنِى وَلَيْسَ اوَّلُ الْخَلْقِ يَعْبَدُنِى كَمَا بَدَأَنِى وَلَيْسَ اوَّلُ الْخَلْقِ بِاهْوَنَ عَلَى مِنْ إِعَادَتِهِ وَامَّا شَتْمُهُ إِيّاكَى فَقُولُهُ إِنَّ عَلَيْ وَلَيْسَ وَامَّا شَتْمُهُ إِيّاكَى فَقُولُهُ لِى وَلَمْ أُولُهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنُ لِي كُفُوا السَّمَلُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنُ لِي كُفُوا الْحَدُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنُ لِي كُفُوا السَّمَلُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنْ لِي كُفُوا السَّمَلُ اللّهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُنُ لِي كُنُوا السَّمَلُ اللّهُ وَلَكُ وَسُبْحَانِى الْأَحْدُ السَّمَلُ اللّهُ عَلَى وَلَكُ وَسُبْحَانِى أَنْ النّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَسُبْحَانِى أَنْ اللّهُ وَلَكُ وَسُبْحَانِى أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكُوا وَلَكُ وَسُبْحَانِى أَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَكُ وَسُبْحَانِى أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আদম সন্তান আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে অথচ এটা তার জন্য উচিত ছিল না। সে আমাকে গালমন্দ করেছে অথচ এটাও তার পক্ষে শোভা পায় না। আর আমার প্রতি তার মিথ্যা আরোপ করা হলো তার এ কথা বলা যে, আল্লাহ আমাকে যেভাবে প্রথম সৃষ্টি করেছেন সেভাবে পুনরায় কখনো সৃষ্টি করতে পারবেন না। অথচ আমার পক্ষে প্রথমবারের সৃষ্টি দ্বিতীয়বারের চেয়ে কিছুতেই সহজ ছিল না। আর আমাকে গালমন্দ করা হলো তার এই কথা বলা যে, আল্লাহ তা'আলা সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমি কারো মুখাপেক্ষী নই। আমি কাউকেও জন্ম দেইনি এবং কারও জাতও নই এবং আমার সমকক্ষও কেউ নেই।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এসেছে যে, আমাকে আদম সন্তানের মন্দ বলা হলো এই যে, তার এই কথা বলা যে, আমার সন্তান রয়েছে, অথচ আমি স্ত্রী-পুত্র গ্রহণ হতে মুক্ত। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْكَوْبِيْثِ रामीत्मित्र त्राच्या: এ হাদীনে ইহুদি, খ্রিন্টান ও পৌত্তলিকদের ভ্রান্ত ধারণা ও মতবাদকে অসার প্রমাণিত করে আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে। কেননা, ইহুদি সম্প্রদায় বিশ্বাস করত যে, হযরত ওযায়ের (আ.) আল্লাহর পুত্র। খ্রিন্টানগণ দাবি করত যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর পুত্র, মরিয়ম আল্লাহর দ্রী। আর পৌত্তলিকগণ ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং অসংখ্য দেব-দেবীকে আল্লাহর সহযোগী মনে করত, অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা এসব কিছু হতে পূত-পবিত্র। কারণ, পিতা-পুত্র ও কন্যার মধ্যে রজের সম্পর্ক ও সৃষ্টিমূলে অভিন্নতা বিদ্যমান থাকে, আর আল্লাহ এসব হতে মুক্ত ও পবিত্র। তাঁর

যাত ও সিফাতে কেউ তাঁর সমকক্ষ ও শরিক নেই। সৃতরাং এসব অসঙ্গত উক্তি ও বিশ্বাস স্থাপন আল্লাহকে গালি দেওয়ার শামিল। আর বনী আদম আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে। আর তা এভাবে যে, তারা বলে আল্লাহ আমাকে পুনঃ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন। অথচ প্রথম সৃষ্টি হতে দ্বিতীয় সৃষ্টি আল্লাহর জন্য অতি সহজ। কেননা, কোনো আদর্শ ও নমুনা ব্যতীত সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীনতা হতে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব দান করা সর্বাধিক কঠিন কাজ। আর আল্লাহ যখন এরপ করতে সক্ষম হয়েছেন তখন ধ্বংসের পর পুনঃ সৃষ্টি করা কোনো ব্যাপারই নয়। অতএব আদম সন্তানের উচিত আল্লাহকে মিথ্যা সাবান্ত করা ও গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকা। অল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্কিতকরণ গালি হওয়ার কারণ: মহান আল্লাহর সাথে সন্তানের সম্পর্ক স্থাপন গালি হওয়ার কারণ নিয়রপ—

- ১. সন্তান এবং পিতার মধ্যে সামঞ্জস্য হয়ে থাকে। আর সন্তান পরে হওয়ার কারণে সে সৃষ্টি। তাই উভয়ের মধ্যে সাম স্য থাকার কারণে পিতারও সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর আল্লাহর সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক হওয়া অবশ্যই গালির শামিল।
- ২. আল্লাহ তা আলার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করা আল্লাহ সন্তানের প্রতি মুখাপেক্ষী বলারই নামান্তর। কেননা, সন্তান জন্ম দেওয়ার প্রতি মুখোপেক্ষী তো হয় সে, যে তার অবশিষ্ট কার্য করার জন্য প্রতিনিধি রেখে যেতে চায়। সুতরাং আল্লাহ তা আলার সন্তান আছে বলার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তাঁর বিধান বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি তৈরির মুখাপেক্ষী। আর এটা আল্লাহর শানে গালি বৈ কিঃ
- ৩. মাওলানা কাসিম নানৃতবী (র.) বলেছেন- মানুষ এবং সাপ-বিচ্ছুর মধ্যে সৃষ্ট হওয়া, দেহ বিশিষ্ট হওয়া মরণশীল হওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও যদি মানুষ হতে সাপ বিচ্ছু জন্ম নেয়, তবে এটা মানুষের জন্য দুর্নামের ব্যাপার হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য না থাকা অবস্থায় বান্দাকে আল্লাহর সন্তান বলা অবশ্যই আল্লাহর জন্য গালি ও অপবাদ হবে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْقُرْانِ وَالْحَدِيْثِ الْقُدْسِيِّ وَالْحَدِيْثِ النَّبَوِيُ क्रुंबान, रानीत्म कूनभी खरेर रानीत्म नववीत मर्पा भार्षका :

- ১. যদি শব্দ ও অর্থ উভয়ই আল্লাহর পক্ষ হতে প্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে আগমন করে, তাহলে তা কুরআন। আর যদি অর্থ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং শব্দ নবী করীম হতে অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে হাদীসটি الله تَعَالَى বলে শুরু করা হয়। এছাড়া শব্দ ও অর্থ উভয়ই যদি নবী করীম এবং অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে নববী বলে। কিছু সংখ্যক মুহাদিসীনে কেরাম বলেন, নবী করীম এবং অপ্রকাশ্য ওহীর মাধ্যমে হয়, তবে তাকে হাদীসে নববী বলে। কিছু সংখ্যক মুহাদিসীনে কেরাম বলেন, নবী করীম
- ১. একটি হলো সদা সর্বক্ষণ এবং অবিচ্ছিন্ন। এটা হতে যে বক্তব্য বের হতো, তাকে হাদীসে নববী বলা হয়।
- ২. আর দ্বিতীয়টি হলো আকস্মিক। এটা আবার দু' ধরনের, যেমন− (ক) যদি রাসূল -এর আকস্মিক আলোর সময় তার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বক্তব্য রের হয়, তবে তাকে কুরআন বলে। (খ) যদি স্বাধীনতা বর্তমান থাকে, তাহলে তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللّهُ رَعَالَى يُنْوَذِيْنِي رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ مَعَالَى يُنْوَذِيْنِي اللّهُ اللّهُ مُرَ وَانَا السّدَهُ رُبِيَدِى الْاَمْرُ الْقَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالنّهَارَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ الْقَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلَالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেছেন- আল্লাহ তা আলা বলেন, আদম সন্তান আমাকে কন্ট দেয়। সে সময় বা কালকে ভর্ৎসনা করে অথচ আমিই কাল [তথা আমি কালকে সৃষ্টি করে তাকে পরিবর্তন করে থাকি।] আমার মুঠায়ই সব কিছু, আমি রাত এবং দিনকে চক্রাকারে ঘুরাই। -[বুখারী-মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে নাস্তিক্যবাদের অমূলক আকীদা বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে। জাহিলী যুগ হতে আজও কিছু সংখ্যক জড়বাদী যখন কোনো বিপদ-আপদের সমুখীন হত তখন এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, কালের পরিবর্তনই তাদের ওপর এই বিপদ এসেছে। তাদের এরপ ধ্যান-ধারণাকে খণ্ডন করে আল্লাহ বলেন যে, পৃথিবীর সব কিছুরই নিয়ন্তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সব কিছুই তার ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

مَعْنَى الْإِيْدَاءِ कष्ठ দেওয়ার অর্থ : কার্যত ও উক্তিগত কোনো বিষয়কে অন্যের দিকে ধাবিত করাকে الْيِدَاءِ বা কষ্ট দেওয়া বলে, চাই তা অন্যের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করুন বা না করুন। আর আল্লাহ ও তাঁর রাস্লকে الْيَدَاء দেওয়ার অর্থ হলো এমন কাজ করা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অসভুষ্ট হয়। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন—

وَعَنْ لَ اللهِ عَلَى مُوسَى الْاَشْعَرِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا اَحَدُ اَصْبَرَ عَلَى اَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ يَسَدْعُونَ لَهُ الْوَلَدَ ثُمَّ يُعَافِيْهِمْ وَيَسْرُزُقُهُمْ. مُتَّفَقً عَلَيْه

২০. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন– কষ্টদায়ক কথা ভনার পরও সে ব্যাপারে আল্লাহর চেয়ে বেশি ধৈর্যধারণকারী আর কেউ নেই। মানুষ তার জন্য সন্তান সাব্যস্ত করে; এরপরও তিনি [এসব কথা শ্রবণ করার পরও ধৈর্য্যধারণ করেন এবং] তাদেরকে নিরাপদে রাখেন এবং রিজিক প্রদান করেন। –(রখারী-মুসলিম)

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তা'আলাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিজীব হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম দ্বারা মহান আল্লাহ তা'আলাকে কষ্ট দিতে থাকে। মানুষের এরপ আচরণে যে অসন্তুষ্টি জাগ্রত হয় এতে আল্লাহ তা'আলা তাৎক্ষণিক প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। কেননা, তিনি হলেন পরম ধৈর্যশীল। মানুষের এহেন অপকর্মের ফলেও তাদেরকে সুস্থতা দান করেন। দুনিয়াতে চলার পথকে সহজ করে দেন এবং রিজিক প্রদান করেন। কাজেই মহান আল্লাহ তা'আলার ধৈর্যশীলতার কোনো তুলনাই হয় না।

তিন প্রকার। যথা—

الْسَامُ الْصَّاءِ (সবরের প্রকারভেদ: مَبْرُ عَلَى الطَّاعَةِ )

তথা নফসকে ইবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা।

الْمُعْصِيَةِ عَلَى الْمُعْصِيةِ وَكَا الْمُعْمِيةِ وَعَلَى الْمُعْمِيةِ وَعَلَى الْمُعْمِيةِ وَكَا الْمُعْمِيةِ وَعَلَى الْمُعْمِيةُ وَعَلَى الْمُعْمِيةِ وَعَلَى الْمُعْمِيةِ وَعَلَى الْمُعْمِيةُ وَعِلَى الْمُعْمِيةُ و

্র বিশ্লেষণ : আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির যাবতীয় বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত ও পবিত্র। তিনি কারো সন্তান নন এবং কারো পিতাও নন। যেমন, কুরআনে এসেছে— الله المَّهُ لَمْ يُسِرُلُو কিন্তু খ্রিন্টানগণ হযরত ঈসা (আ:)-কে খোদার পুত্র বলে মনে করত। এটা তাদের পক্ষ হতে মহা অন্যায় ছিল। আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যের স্রষ্টা ও মহাধৈর্যের অধিকারী, তাই আল্লাহ তাদের এই অন্যায়ের পরেও তাদেরকে ক্ষমা করতেন। তাদের প্রতি রিজিক ও নেয়ামত দিতেন এবং দিচ্ছেন। দুনিয়াতে প্রতিশোধ না নিয়ে জীবনোপভোগের সুযোগ দিচ্ছেন।

وَعُونَ النّبِي عَلَى عِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِي وَ رِذْفَ النّبِي عَلَى عِمَادٍ لَيْسَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ إِلّا مُوْخِرَةُ الرّحْلِ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ تَدْرِي مَاحَقُ اللّهِ عَلَى عِبَادِم ومَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى عِبَادِم ومَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى عِبَادِم ومَا حَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبَدُوهُ وَاللّهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَحَقَّ الْعِبَادِ اَنْ يَعْبَدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

২১. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসল = -এর [পিছনে] গাধার উপর আরোহণ করলাম। আমার এবং তাঁর মাঝে হাওদার কাঠ ব্যতীত অন্য কোনো ব্যবধান ছিল না। তিনি আর্মাকে সম্বোধন করে বললেন, হে মু'আয়! তোমার কি জানা আছে বান্দাদের উপর আল্লাহর কি অধিকার আছে এবং আল্লাহর উপরই বা বান্দার কি অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল 🚟 এ ব্যাপারে অধিক অবগত। অতঃপর রাসল ব্রামান বান্দার উপর আল্লাহর এ অধিকার রয়েছে যে, তারা তথু আল্লাহর বন্দেগী করবে ও তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। আর আল্লাহ তা'আলার উপর বান্দার অধিকার রয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করবে না. আল্লাহ যেন তাকে কোনো প্রকার শাস্তি না দেন। [হযরত মু'আয (রা.) বলেন] আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি লোকদের এ সংবাদ পৌছে দেব নাঃ অর্থাৎ আমি কি সর্ব সাধারণকে এ সংবাদ জানিয়ে দেবঃ রাসূল হ্রান্ট বললেন, না। কারণ, তাহলে লোকেরা [তথু] এর উপর ভরসা করে বসে থাকবে ৷ –[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

আলোচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী আলোচ্য হাদীসে এ কথারই সুম্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করেছেন যে, বান্দার উপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে এবং আল্লাহর উপর বান্দার কি অধিকার রয়েছে। মহান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে চলার যাবতীয় উপকরণ প্রদান করেছেন। এসব কিছুই মহান আল্লাহর সীমাহীন অনুগ্রহ। তাঁর এসব করুণার দাবি হলো যে, বান্দা একমাত্র তাঁরই উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না। আর বান্দা যখন শিরক থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থেকে আল্লাহর দেওয়া বিধি-বিধান মতো চলবে তখন আল্লাহ তাকে জাহাল্লামের আজাব হতে মুক্তি প্রদান করবেন। রাস্লের বাণী حَقُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللل

দারা কি বুঝানো হয়েছে এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. আল্লামা কুরত্বী (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ক্রিশব্দ দারা ওয়াজিব বুঝানো হয়েছে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাগণকে পুরস্কার দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে পুণ্যবান বান্দাদের পুরস্কৃত করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। অন্য কেউ তার উপর দায়িত্ব অর্পণ করেছে তা নয়। হাদীদে উল্লিখিত শব্দ দারা ওয়াজিব অর্থ গ্রহণ করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. আবার কারো মতে, ক্রিশন্দের অর্থ হলো ক্রিকিট অর্থাৎ নিশ্চিতরূপে প্রাপ্য। কারণ, পুণ্যবানকে পুরস্কৃত করা কিংবা পাপীকে শান্তি দেওয়া কোনোটাই তাঁর উপর ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহ তা আলা য়েহেতু অত্যাচারী নন; তাই পাপীর জন্য শান্তি এবং পুণ্যবানদের অবশ্যই পুরস্কৃত করবেন। কেননা, তিনি কারো আমল বিনষ্টকারী নন।

নিষেধ করা সত্ত্বেও তিনি কিভাবে হাদীসকে বর্ণনা করেছেন? নবী করীম হ্রথরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে বাধা দেওয়া সত্ত্বেও হ্যরত মু'আয (রা.) নবী করীম হ্রেও হ্যরত মু'আয (রা.) নবী করীম বর্ণনা করকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হাদীসটি বর্ণনা করলেন কিভাবে ? এর উত্তর নিম্নরূপ : ১. নতুন মুসলমানগণ তখন ইসলামি আহকামে পূর্ণ অভ্যন্ত নয় বিধায় তারা ঈমানের দ্বারা নাজাতের নিশ্চয়তার উপর আমল ছেড়ে দেওয়ার আশঙ্কায় নবী করীম হ্যরত মু'আয (রা.)-কে হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু পরে যখন মুসলমানগণ আহকাম পালনে অভ্যন্ত হয়ে গেছে। তখন আর সেই আশংকা না থাকায় হয়রত মু'আয (রা.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

- ২. যখন হাদীসটি বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে, তখন এই অপরাধের ভয়ে শেষ জীবনে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।
- ৩. হাদীসটি সর্বসাধারণের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল, বিশেষ লোকের নিকট বর্ণনা নিষেধ ছিল না। তাই হযরত মু'আয (রা.) হাদীসটি বিশেষ লোকদের নিকট বর্ণনা করেছেন। পরে হাদীসটি ব্যাপকতা লাভ করেছে।

: इयत्राक भू 'आय हैवतन जावान (ता.)- अत जीवनी وَمُنَا أُ مُعَاذِ بُنِ جُبَلِ

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আপুল্লাহ অথবা আবৃ আপুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জন্মলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহ**ণ: তিনি নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. তথাবিদ : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। দিতীয় বাইয়াতে আক্বাবায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল على বলেছিলেন نِعْمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ
- 8. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: মক্কা বিজয়ের পর রাসূল তাঁকে ইয়ামনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হয়রত ওমর (রা.) তাঁকে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহের পরে শাম দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হযরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হ্যরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُونَ عَـُمُوا নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعُنْ ٢٢ انسِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ وَمُعَاذُ رَدِيْفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ بَامُعَاذُ ! قَالَ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ ـ قَالَ يَامُعَاذُ ! قَالَ لَبَّيْكَ يَارُسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ . قَالَ يَا مُعَاذُ! قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وسَعْدَيْكَ ثَلْثًا . قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ . قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشُرُوا قَالَ إِذَّا يَّتَّكِلُوا فَاخْبَرَبِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। একদিন রাসূল 🚐 এবং হযরত মু'আয ইবনে জাবাল একই সওয়ারির উপর উপবিষ্ট ছিলেন। মু'আয ছিলেন রাসূলের পিছনে। রাসূলুল্লাহ্ 🚐 বললেন, হে মু'আয ! মু'আয (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল 🚐 আবার ডাকলেন, হে মু'আয় ! মু'আয় (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির ও প্রস্তুত। রাসূল ্রা পুনরায় ডাকলেন, হে মু'আয! মু'আয (রা.) উত্তরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি হাজির আছি ও প্রস্তুত রয়েছি। এভাবে তিনবার ডাকলেন। এরপর রাসূল 🚐 বললেন, যে ব্যক্তি সত্যিকারভাবে অন্তর দিয়ে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই এবং মুহামাদ 🚐 আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাকে জাহানামের জন্য হারাম করে দেবেন। অতঃপর হ্যরত মু'আ্য (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি মানুষদেরকে এই সুসংবাদ পৌছে দেব না, যাতে তারা আনন্দিত হয়। রাসূল ক্রেবললেন, না। তাহলে তারা এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে। হযরত আনাস (রা.) বলেন , [হাদীস গোপনের] পাপ হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে শুধু মৃত্যুকালে তিনি লোকদের নিকট এই সংবাদ পৌছে যান। -[বুখারী-মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসটি শরিয়ত সম্পর্কিত বিভিন্ন বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব ও আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বেকার।

- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) এবং পূর্ববর্তী আলিমদের একটি দল এ মত পোষণ করেছেন যে, এ সময় শুধু কালিমার প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ ছিল।
- ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে ঈমান আনয়ন করল এবং তওবা করল, অতঃপর কোনো প্রকার পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করল; আলোচ্য হাদীসে তার ব্যাপারে এ কথা বলা হয়েছে।
- হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। যেমন বিষাক্ত বস্তুর প্রভাব ও ক্রিয়া হলো— অন্য কোনো বস্তুকে ধ্বংস করে দেওয়া, কিন্তু যদি কোনো বস্তু বাধা দৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রতিরোধকের ব্যবহার করা হয় তখন বিষের ক্রিয়া অকেজাে হয়ে য়য়। অনুরূপভাবে কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলাে দােজখের আগুন হারাম হওয়া, কিন্তু য়খন কোনাে পাপ কাজে লিপ্ত হয় তখন উক্ত কালিমা তার প্রভাব ও ক্রিয়া বিস্তার করতে পারে না। সুতরাং বুঝা য়াছে য়ে, কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দােজখের আগুণ ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে য়তক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক সৃষ্টি না হয়।
- অথবা, কাফের মুশ্রিকের জন্য যে আগুন হালাল হবে কালিমা ওয়ালা মু'মিনের জন্য সে আগুন হারাম।

কালিমায়ে শাহাদাতের স্বীকৃতি দানকারী প্রত্যেকেই এ
সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি-না ? উল্লিখিত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, যারা শুধু আন্তরিকভাবে কালিমাকে সত্য
জেনে কালিমা স্বীকার করে তাদেরকে শান্তি প্রদান করা হবে না, অথচ কুরআনে এসেছে—

فَمَنْ تَنَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَبْرًا تَيْرَهُ ومَنَ تَنَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شُرًّا يَرَهُ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ পুণ্য করবে, সে তার প্রতিদান পাবে, আর যে ব্যক্তি সামান্যতম পাপ করবে, সেও তার প্রতিদান পাবে।

#### এর সমাধান নিম্নরূপ:

- ১. হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসটি ফরজ-ওয়াজিবের আদেশসমূহের পূর্বেকার হাদীস, তাই এটি পরবর্তীতে মানসূথ হয়ে গেছে।
- ২. হ্যরত হাসান বসরী (র.) বলেন, বিবাহের সময় স্বামীর পক্ষ হতে তথু কবুল বললেই যেমন স্ত্রীর সমস্ত প্রকার দায়-দায়িত্ব স্বামীর উপর অর্পিত হয়, তেমনি কোনো ব্যক্তি কালিমায়ে শাহাদাত উচ্চারণের সাথে সাথে ইসলামের যাবতীয় বিধানাবলি তার উপর অর্পিত হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, যে ব্যক্তি মৃত্যুর পূর্বে অনুতপ্ত হয়ে তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আনে এবং মৃত্যুর পূর্বে কোনো গুনাহে লিপ্ত হয় না, তার বেলায় আলোচ্য হাদীস প্রযোজ্য।
- ৪. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র.) বলেন, প্রত্যেক জিনিসের নিজস্ব একটি প্রভাব ও ক্রিয়া আছে। তেমনি কালিমার প্রভাব ও ক্রিয়া হলো, দোজখের আগুন হারাম হওয়া। কিন্তু কোনো কোনো পাপ তার প্রভাব ও ক্রিয়া নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং বুঝা যাছে কালিমার সাক্ষ্যদানকারীর জন্য দোজখের আগুন ততক্ষণ পর্যন্ত হারাম থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রতিরোধক কোনো গুনাহ না হয়।
  - এর নিষেধ সত্ত্বেও হ্যরত মুআ্য (রা.) এই হাদীসটি প্রচার عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَنِي النَّبِيِّ عَلَيْنِ النَّبِيلِيِّ عَلَيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ النَّبِي عَلَيْنِ النَّبِيِّ عَلَيْنِ الْمَعْلَى الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيلِي عَلَيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ وَمُعَلِيْنِ الْمُعَالِمِي الْمُعَلِيْنِ النَّبِيلِي عَلَيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ النَّبِي عَلَيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ النَّبِيلِي عَلَيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ النَّالِي عَلَيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّي عَلَيْنِ النَّبِيلِي عَلَيْنِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِّيِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُ
- ك. মহানবীর হাদীস بَلْغُوْا عَنِّى وَلُوْ أَيِدٌ অর্থাৎ, আমার পক্ষ থেকে একটি মাত্র বাক্য হলেও লোকদের মাঝে পৌছে দাও। এ দায়িত্ব পালনকল্পেই হযরত মু'আর্য (রা.) আলোচ্য হাদীসটি জীবনের শেষলগ্নে বর্ণনা করেন।
- ২. হযরত মু'আয (রা.) জানতেন সে সময়ের মানুষেরা ছিল নতুন মুসলমান, তাই অন্যান্য আহকামের সাথে পরিচিতির পর তিনি আলোচ্য হাদীসটি লোকদের মাঝে প্রকাশ করেন।
- ৩. অথবা, অন্য হাদীসে দীনের কথা গোপন করার জন্য ভয়ানক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। সৃতরাং হযরত মু'আয (রা.) সে অপরাধ হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য জীবনের শেষ দিকে তা প্রকাশ করেছেন।
- 8. অথবা, মহানবী ক্রিপ্রের জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন, তাই হযরত মু'আয (রা.) বিশেষ মহলে আলোচ্য হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন।
- তিনবার হ্যরত মু'আ্য (রা.)-কে ডাকার কারণ : হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি কারণ বর্ণনা করেছেন। যেমন-
- ১. যাতে হ্যরত মু'আয (রা.) নবীজির কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন।
- ২. হ্যরত মু'আ্য কথাটি গুরুত্ব না দিয়ে গুনলে তাঁর মনে সন্দেহ হতে পারে, তাই তিনবার ডেকেছেন।
- মহানবী হ্রাইবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তিনবার ডেকেছেন।
- হযরত মু'আয (রা.) যাতে ভাবতে না পারে যে, মহানবী ক্রা কথাটা অকস্মাৎ বলে ফেলেছেন; বরং মহানবী ক্রা বুঝে—
  তনেই বলেছেন এ কথা বুঝানোর জন্য তিনবার ডেকেছেন।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ১

وَعُرُونَ النَّبِيَّ عَيْثُ وَعَلَيْهِ ثَـُوبُ ابْيَضُ وَهُو نَائِمٌ ثُمَّ اتَيْتُهُ وَقَدِ اسْتَبْقَظَ فَقَالُ مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لاَ إلله اللّه الله ثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ اللّا وَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى عَلَىٰ ذَٰلِكَ اللّهُ وَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَالُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ وَلِنْ زَنْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالُ وَإِنْ زَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قُلْتُ وَإِنْ يَنِى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنٰى وَإِنْ سَرَقَ قَلْتُ وَانْ رَنْى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رَنِي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ ذَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَالَ وَإِنْ ذَنِي وَإِنْ سَرَقَ عَالَ وَإِنْ ذَنِي وَإِنْ مَنْ وَإِنْ مَنْ اللّه وَإِنْ رَغِمَ انَنْفُ إَبِى ذَرِّ وَكَانَ البَوْ ذَرِّ وَكَانَ البَوْ ذَرِّ وَكَانَ الْمِنْ ذَرِّ وَكَانَ الْمَنْ وَقِي اللّه وَانْ رَغِمَ النّفُ إَبِى ذَرِّ وَكَانَ الْمِنْ ذَرِّ وَكَانَ الْمِنْ ذَرِّ فَا مَنْ فَا اللّه وَانْ رَغِمَ النّفُ إَبِى ذَرِّ وَكَانَ الْمَا وَانْ مَعْمَ اللّه وَالْ وَانْ وَعَمَ اللّه وَالْ وَانْ مَعْمَ اللّه وَالْمَ وَانْ مَعْمَ اللّه وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُوالِقُولُونُ وَالْمُ وَالَامُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالَالِمُ وَالْمُ وَالْم

২৩. অনুবাদ: হযরত আবু যর গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা মহানবী 🚐 এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। আর তখন তিনি সাদা কাপড়ে আবৃত হয়ে ঘুমিয়েছিলেন। অতঃপর পুনঃ আমি তাঁর নিকট আসলাম, তখন তিনি ঘুম হতে জাগ্রত হয়েছেন। তখন তিনি বলেন, কোনো বান্দা যদি এ কথা বলে যে, আল্লাহ ছাডা কোনো মা'বৃদ নেই। এরপর সে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জানাতে প্রবেশ করবে। আমি বললাম সে যদি ব্যভিচার ও চুরি করে ? রাসূল 🚐 বললেন, যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি পুনরায় বললাম যদি সে ব্যভিচার ও চুরি করে? তিনি বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার এবং চুরি করে। আমি অবারও বললাম [হে আল্লাহর রাসল!] যদি সে ব্যভিচার এবং চুরিও করে? রাসূল = বললেন [হাঁ] যদিও সে ব্যভিচার করে এবং চুরি করে ৷ আবৃ যরের নাক ধুলায় ধুসরিত হলেও [অর্থাৎ আবৃ যরের পছন্দ না হলেও]। (বর্ণনাকারী বলেন) আবৃ যর (রা.) যখনই এই হাদীসটি বর্ণনা করতেন তখন রাসূলের भूथ निः पृठ वानी – زَانٌ رغَمُ انْتُفُ اَبْتِي ذَرّ – जावृ यरतत नाक ধূলায় ধুসরিত হলেওঁ" এই বাক্যটি বলতেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْعَوِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: কোনো ব্যক্তি যদি মহান আল্লাহর উপর একনিষ্ঠভাবে ঈমান আনয়ন করার পর কোনো পাপ কর্ম করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে নিশ্চিতভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যদি কোনো পাপ করে থাকে, তবে খাঁটি নিয়তে তওবা করলেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। আর যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে, তবে পাপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় আগুনে জ্বালিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

وَرُوْدُ الْحُونُوْ الْحُونُونُ -এর মধ্যে হাদীসটির পটভূমি এরপ তুলে ধরেছেন যে, হযরত আবৃ যর (রা.) বলেন, একদিন আমি নবী করীম এর সাথে মদীনায় চলতে চলতে উহুদ পাহাড়ের নিকট পৌছলাম। তথায় যাওয়ার পর নবী করীম আমাকে বললেন, হে আবৃ যর ! আমাদের সামনে যে উহুদ পাহাড় আছে তা স্বর্গে পরিণত হয়ে গেলে এবং আমি তা তিন দিনের মধ্যে ব্যয় করতে পারলেও ঐ এক দিনার পাওয়ার চাইতে অধিক খুশি নই, যা আমি দীনের জন্য সংরক্ষণ করব। এ কথা বলার পর রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তুমি স্ব-স্থানে অপেক্ষা করো। এ কথা বলে তিনি রাতের অন্ধকারে একটু দূরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আমি তার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে সামনে এগিয়ে তাকে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, এইমাত্র হযরত জিবরাঈল (আ.) এসেছিলেন এবং সুসংবাদ দিয়ে বললেন যে, যে ব্যক্তি আমি তারিত হয়।

"وَعَلَيْهِ ثَوْبُ اَبِيْضُ ﴿ حِكْمَةُ ذِكْرِ قَوْلِهِ "وَعَلَيْهِ ثُوْبُ اَبِيْضُ ﴿ حِكْمَةُ ذِكْرِ قَوْلِهِ "وَعَلَيْهِ ثُوْبُ اَبِيْضُ प्रानील وَعَلَيْهِ ثُوبُ اَبِيْضُ प्रानील प्रानी

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, বর্ণনাকারী উক্ত উক্তির মাধ্যমে হাদীসটি যে মহানবী — এর নিকট হতেই বর্ণনা করেছেন তার অকাট্যতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে শ্রোতাদের হৃদয়ে হাদীসটি মহানবী — এর উক্তি হওয়ার ব্যাপারে পরিপূর্ণ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়।

২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রিয়জনের অবস্থার বর্ণনা মনঃতৃপ্তির কারণ হয়। বর্ণনাকারী হয়রত আবৃ যর (রা.) মনঃতৃপ্তি অর্জনের উদ্দেশ্যেই প্রিয়জন তথা রাসূলের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছিলেন وَعَلَيْهُ ثُوْبُ اَبِيْتُ مُ

ক্রিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : যেনা এবং চুরি ছাড়াও করীরা গুনাহ আরো অনেক রয়েছে, তথাপি উক্ত হাদীসে এ দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, গুনাহ দু' রকম হয়ে থাকে। প্রথমত مُغُرِّقُ اللّهِ বা আল্লাহর হক সম্পর্কীয়, আর ব্যভিচার সেই প্রকারের গুনাহ। দ্বিতীয়ত مُغُرِّقُ اللّهِ বা বান্দার হক সম্পর্কীয়। আর চুরি সেই প্রকারের গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে দু' প্রকারের দু'টি গুনাহ উল্লেখ করে উভয় প্রকারের গুনাহেকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَعَنْ كُ عَسَادَةً بَسْنِ الصَّامِتِ وَرض السَّامِتِ الرض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَ مَنْ شَهِدَ أَنْ اللهُ وَحُدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لاَ اللهُ وَ رَسُولُهُ عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ وَابْنُ اَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ اللهِ اللهِ وَ رَسُولُهُ وَابْنُ اَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ اللهَا اللهِ مَرْيَمَ وَ رُوحُ وَابْنُ اَمَتِهِ وَكَلِمَتُهُ اللهَا اللهِ مَرْيَمَ وَ رُوحُ مِنْهُ وَالنّارُ حَقَّ اَدْخَلَهُ الله الله الله المُحَنَّة وَالنّارُ حَقَّ اَدْخَلَهُ الله الله الْجَنّة عَلَى مَاكَانَ مِنَ الْعَمَلِ . مُثّفَقَ عَلَيْهِ .

২৪. অনুবাদ: হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক ও অদিতীয়। তাঁর কোনো অংশীদার নেই এবং নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও প্রেরিত রাস্ল। অবশ্যই হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা ও তাঁরই রাস্ল এবং আল্লাহর বাঁদির পুত্র ও তাঁর বাক্য (ঠ) দ্বারা সৃষ্টি; যা তিনি মারইয়ামের নিকট পৌছিয়েছেন। এবং তাঁর পক্ষ হতে [প্রেরিত] একটি রহ মাত্র। আর যে ব্যক্তি এ সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আল্লাহ তা আলা তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, তার আমল যাই হোকনা কেন। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হুইছিদ ও খ্রিন্টানদের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। ইছদীরা হ্যরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকারই করতো না এবং তাকে জারজ সন্তান বলতো। আর খ্রিন্টানরা তাঁকে আল্লাহর পুত্র হিসেবে অভিহিত করে আল্লাহ বলেই জানত। নবী করীম হুট্টানর তাদের এসব অলীক ধারণা খণ্ডন করে বলেন যে, হ্যরত ঈসা (আ.) তোমাদের ধারণা মতো নয়; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। তিনি আল্লাহর সীমাহীন কুদরতে বিনা পিতায় হ্যরত মারইয়ামের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

বলার কারণ عِيْسَى عَبْدُ الله : হখরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বান্দা বলার রহস্য الله : বলার কারণ عِيْسَى عَبْدُ الله হলো, ইহুদিরা হ্যরত ইসা (আ.)-কে 'জারজ সন্তান' এবং খ্রিষ্টানরা তাঁকে 'আল্লাহ্র পুত্র' হিসেবে আকীদা পোষণ করে, ফলে উভয় দলই সীমা লঙ্মনকারী ও জালিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু তারা তাঁর মাতাকে আল্লাহর স্ত্রী [না'উযুবিল্লাহ] বলে যে ধারণা করেছে, এখানে তাঁকে 'আল্লাহর বান্দা বা দাস' বলে প্রকৃত সত্য কথাটিই প্রকাশ করা হয়েছে। আর সাথে সাথে এ দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো লোককে মু'মিন হতে হলে হয়রত ঈসা (আ.)-কে 'আল্লাহর বান্দা ও রাসূল হওয়া' হিসেবে আকীদা রাখতে হবে, অন্যথায় সে কাফির বলে গণ্য হবে।

শব্দের অর্থ كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوْعِ مِنْهُ لَا كَلِمَةُ اللَّهِ وَرُوْعِ مِنْهُ وَرُوْعِ مِنْهُ وَرُوْعِ مِنْهُ وَكَالِمَةُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَرُوْعِ مِنْهُ وَكَالْمُ اللَّهِ وَرُوْعِ مِنْهُ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ وَكُلْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ وَكُلْمُ اللَّهِ وَكَالْمُ وَكُلْمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهِ وَكُولُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُولُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُولُمُ اللَّهُ وَكُولُمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

- । অথবা, মহান আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য বস্তুকে کُنُ भेंस দ্বারা অন্য কোনো সংযোগ ছাঁড়াই সৃষ্টি করেছেন। এরপ হযরত ঈসা (আ.)-কেও হযরত মারইয়ামের পেটে کُنْ भेंस দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।
- অথবা, হ্যরত ঈসা (আ.)-এর কালাম বা বাণী দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়েছে, তাই তাকে خليئة বলা হয়েছে।
- অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মুখ থেকে বাল্য বয়সেই এ কালিমা তথা اِنْیُ عَبُدُ الله বের হয়েছিল, তাই তাঁকে کَلِعَهُ বলা হয়েছে।
   مُوْمُ مِنْهُ वलाর কারণ : ১. হয়রত ঈসা (আ.)-এর সম্মানার্থে তাঁকে رُوْحُ مِنْهُ वला হয়েছে।
- ২. অথবা, রূহ দ্বারা যেমন মৃত জীবিত হয়ে যায় এরূপই তাঁর ফুঁকের বরকতে মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে যেত, তাই 📆 বলা হয়েছে?
- ৩. কিংবা রূহুল আমীন হ্যরত জিবরাঈল (আ.)-কে আল্লাহ তা'আলা হ্যরত মারইয়াম (আ.)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন এবং তিনি হ্যরত মারইয়ামের গলায় বা জামার অস্তিনে ফুঁক দিয়েছিলেন, তা হতে তিনি জন্মলাভ করেন। এ জন্যই তাকে রূহু বলা হয়।
- 8. অথবা, হযরত ঈসা (আ.)-এর মাধ্যমে হৃদয়সমূহে রহ আসত, অর্থাৎ তিনি ঈমান ও হিদায়াত দ্বারা মৃত হৃদয়কে জীবিত করতেন। এসব কারণে তাঁকে اَرُوْحُ বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٥ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ ٱتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيَّ فَقُلْتُ أَبُسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْابُايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ فَقَبَضْتُ يَدِيْ فَعَال مَالَكَ يَا عَمْرُو قُلْتُ اَرَدُتُكُ اَنْ اَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطُ مَاذَا قُلْتُ اَنْ يَكْفِرِلِى قَىالَ اَمَا عَلِمْتَ يَا عَمْرُو اَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مُاكَانَ قَبْلُهُ وَانَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ صَاكَانَ قَبْلُهُ رَوَاهُ مُسْلِكُم وَالْحَدِيْثَانِ الْمَرْوِيَّانِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَسالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشَّركَساءِ عَنِ الشِّرْكِ وَالْأَخَرُ ٱلْكِبْرِيَا } رِدَائِي سَنَدْكُو هُمَا فِيْ بَابِ الرِّياءِ وَالْكِبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

২৫. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ 🕮 এর দরবারে আগমন করলাম। অতঃপর বললাম, [হে আল্লাহর রাসুল 🔤 ] আমার দিকে আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন, যাতে আমি আপনার হাতে বাইয়াত করতে পারি। [তথা ইসলাম গ্রহণ করতে পারি।] অতঃপর নবী করীম তাঁর ডান হাত প্রসারিত করলেন : কিন্তু আমি আমার হাত গুটিয়ে ফেললাম, ফলে নবী করীম 🚐 বললেন, হে আমর! তোমার কি হলো? আমি বললাম- আমি একটি শর্ত করতে চাই। রাসূল 🚐 বললেন, তুমি কি শর্ত করতে চাও ? অমি বললাম, আমাকে তিনি যেন ক্ষমা করে দেন। নবী করীম = বললেন, হে আমর! তোমার এই কথা জানা নেই যে, ইসলাম তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। হিজরত তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং হজও তার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ ধ্বংস করে দেয়। -[মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, এ স্থানে হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)
হতে দু'টি হাদীস বর্ণিত আছে। একটির সূচনা হলো قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ اَنَا اَغَنْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ السُّرُكِ الشُّرُكِاءِ عَنِ السُّرُكِاءِ عَنِ السُّرُكِاءُ رِدُائِيْ আমি রিয়া ও অহংকার অধ্যায়ে ইনশাআল্লাহ এ দু'টোকে বর্ণনা করব।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَرْيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণকালীন সময়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তিনি মনে করেছিলেন যে, জাহিলিয়া যুগের কৃত অপরাধসমূহ বহাল থাকা অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করলে কি লাভ হবে ? আল্লাহ তা'আলা কি এণ্ডলো ক্ষমা করবেন ? তাই ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এসব পাপের মার্জনার শর্তারোপ করে নেওয়া আবশ্যক তাই তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এরপ শর্ত পেশ করেছেন। অথচ মহানবী ক্রিট্রেতার মনের সংশয় নিরসন করে দিয়ে বললেন যে, হে আমর! তোমার কি জানা নেই ? ইসলাম তার পূর্বের সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে পিছনের সব রকমের পাপ আল্লাহ মার্জনা করে দেন। এমনিভাবে খাঁটি নিয়তের হজ ও হিজরতও মানুষের পূর্বের সকল পাপ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

নিঃ চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত তিনটি বিষয় সমান কিনা ? উক্ত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যাচ্ছে যে, উল্লিখিত বস্তু তিনটির হুকুম সমান, অথচ ব্যাপার তা নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, যদি ইসলাম গ্রহণকারী عَرْبُ حَرْب কাফির দেশের লোক হয়। তবে আল্লাহর হক, বান্দার হক এবং যাবতীয় ছোট-বড় সমস্ত গুনাহ-ই মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি সে 'জিমি' হয়, তবে শুধুমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, মানুষের হক ক্ষমা হবে না।

- আর হজ ও হিজরত যদি মাকবুল হয়, তবে কেবলমাত্র আল্লাহর হক মাফ হবে, চাই তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক। বেমন, অন্য হাদীসে এসেছে— وَلَدَتْهُ أَمُنُ حَمَّ وَلَمْ يَرْفَتْ وَلَمْ يَفْسُقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ ; আবার কারো মতে, পূর্ণ পাপ মোচনকারী বস্তু হলো ইসলাম, আর হজ ও, হিজরত হলো অপূর্ণ ও আংশিক পাপ মোচনকারী। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহর হক সম্পর্কীয় যাবতীয় গুনাহ মাফ হবে, মানুষের হক সম্পর্কীয় বিছুই মাফ হবে না।
- আবার কারো মতে, আল্লাহর হকের শুধুমাত্র পূর্বেকার ছোট গুনাহ মাফ হবে, বড় গুনাহ মাফ হবে না। তবে ইখলাছ ও নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে তাও মাফ হয়ে যাবে। ক্রেটকথা, হজ ও হিজরতের ব্যাপারে কবীরা গুনাহের জন্য খালেছ তওবা সংযুক্ত থাকতে হবে; কিন্তু ইসলাম দ্বারা যাবতীয় গুনাহ ধ্বংস হয়ে যায়।

সমাধান: ইমাম নববী (র.)-এর সমাধানকল্পে বলেন যে, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অকপট অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করেছে, ইসলাম গ্রহণের দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত পাপ মার্জনা হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি কপটতার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু অন্তরে কুফরি গোপন রেখেছে, তাহলে ইসলাম গ্রহণ তার পূর্ব গুনাহ মাফের অবলম্বন হবে না।

কাজেই শেষোক্ত হাদীসে উল্লিখিত اَخَذَ بِالْآَوِّلُ وَالْأَخْرِ وَالْأَخْرِ ছারা মুনাফিকদের পূর্বাপর গুনাহের শান্তি দানের কথা বলা হয়েছে । আর وَمَنْ اَخْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ ছারা অকপর্টভাবে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে তার পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা হবে ؛

ভনাহ মার্জনাকারী বিষয়ের প্রকারভেদ : গুনাহ মাফকারী বিষয় দু'টি। যথা–

- كَا عُلُومٌ كَامِلُ এটা হলো খাঁটি নিয়তে ইসলাম গ্রহণ করা। এর দ্বারা ছোট বড় সব রকমের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে
- عَادِمُ نَاقِصٌ . এটা এমন যা দ্বারা সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। তবে খাঁটি তওবা পাওয়া গেলে কবীরা গুনাহও ক্ষমা হয়ে যাবে। যেমন— হজ, হিজরত, নামাজ ইত্যাদি। তবে خُقُونُ الْعِبَادِ বান্দা মাফ করা ব্যতীত মাফ হবে না। যেমন— কারো ধন-সম্পদ আত্মসাত করা বা কাউকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

# षिठीय जनुत्व्हम : اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ

وَعَرْثُ مُعَاذٍ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ آخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِني الْجَنَّنَةَ وَيُبِياعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ أَمْرِ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِنْبُرُ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيئًا وَتُقِيْمُ الصَّلَوةَ وَتُؤْتِي الزَّكُوةَ وَتَكُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اللهُ ادُلُّكُ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ ٱلصَّوْمُ جُنَّةً وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخُطِبْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَوْهُ النَّرِجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْسِلِ ثُمَّ تَلاَ تَتَجَافِلي جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ حَتُّى بَلَغَ يَعْمَلُونَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُكُ بِرَاسِ الْاَمْرِ وَعُمُودِهِ وَ ذُرُوةِ سَنَامِهِ قُكْتُ بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَسَالَ رَاسُ الْأَمْرِ اَلْإِسْلَامُ وَعُمُودُهُ التَّسَلُوةُ وَ ذُرُوةُ سَنَامِهِ ٱلْجِهَادُ ثُمَّ قَالَ الاَ اُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلَىٰ يَانَبِتَى اللَّهِ فَاخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ كُفٌّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَانَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُ وَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلُّمُ بِهِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي السَّنَارِ عَلِيٰ وُجُوهِ بِهِمْ أَوْ عَلِي مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالِتَتْرِمِذِي وَابْنُ مَاجَةً.

২৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ 🚃 -কে বললাম, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবিষ্ট করে এবং জাহান্নাম থেকে দরে সরিয়ে দেবে। রাসলুল্লাহ 🚃 বললেন, তুমি একটি বিরাট ব্যাপারে প্রশ্ন করেছ, তবে আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়টি যার জন্য সহজ করে দিয়েছেন তার জন্য এটা অতি সহজ। তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং নামাজ কায়েম করবে. যাকাত প্রদান করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং আল্লাহর ঘরের হজ সমাধা করবে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন, হি মু'আয়!] আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ সম্পর্কে অবহিত করব না? [আর তা হলো,] রোজা হচ্ছে [মন্দ কাজের] ঢাল স্বরূপ, আর সদকা গুনাহকে এমনিভাবে শেষ করে দেয় যেমনিভাবে পানি আগুনকে নির্বাপিত করে দেয় এমনিভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যরাতের নামাজও পাপকে বিনষ্ট করে দেয়। অতঃপর মহানবী কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন যে, তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে বিচ্ছিনু থাকে [তথা তারা রাতে শয্যা গ্রহণ করে না] তারা [গজবের] ভয়ে এবং [রহমতের] আশায় তাদের প্রভুকে ডাকতে থাকে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু দান করেছি তা হতে তারা ব্যয় করে থাকে। অথচ কেউই অবগত নয় যে, তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ পরকালে তাদের জন্য কি জিনিস গোপন রাখা হয়েছে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚟 বললেন. [হে মু'আয!] আমি কি এ কথা বলে দেব না যে দীনের কাজের প্রকৃত বিষয় ও মূলস্তম্ভ কি এবং তার উচ্চ শিখরই বা কোনটি? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনি আমাকে তা বলে দিন ৷ রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, দীনের কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, [তথা কালিমা] আর স্তম্ভ হচ্ছে নামাজ, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। এরপর রাসূলুল্লাহ = বললেন (হে মু'আয!) আমি কি তোমাকে এ সব কাজের গোড়া বা আসল কি তা বলে দেব না ? আমি বললাম- হাঁ. আল্লাহর নবী 🚃 বলে দিন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 নিজের জিহবা ধারণ পূর্বক বললেন, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখবে। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী ! আমরা এ জিহ্বা দারা যেসব কথাবার্তা বলি কিয়ামতের দিন কি সে ব্যাপারে আমাদেরকে পাকড়াও করা হবে? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হে মু'আয ! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক [অর্থাৎ কি সর্বনাশ]। হে মু'আয় একমাত্র মানুষের মুখের অসংযত কথাবার্তাই কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর কিংবা নাকের উপর উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে ৷ –[আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হ্রেহ্রহত মু'আয (রা.)-এর ভালো কর্ম সম্পর্কে প্রশ্নের জবাবে شَرْحُ الْحَدِيْث ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন, আর তা হলো– (১) জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা, (২) আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত না করা, (৩) নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, (৪) সম্পদের যাকাত প্রদান করা, (৫) রমজান মাসের রোজা রাখা, (৬) দান সদকা করা, (৭) রাতের বেলায় তাহাজ্জ্বদ নামাজ আদায় করা, (৮) জিহাদ করা এবং (৯) জিহ্বাকে সংযত রাখা। কোনো ব্যক্তি এসব কাজ যথাযথভাবে পালন করতে পারলে তার জন্য দীনের অন্যান্য সকল ইবাদত সহজ হয়ে যায়।

"اَلَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ" বলার : হযরত মু'আয (রা.) নবী করীম 🚟 এর দরবারে বেহেশতে প্রবেশ করার এবং জাহান্নাম হতে বেঁচে থাকার উপায় সম্পর্কে জানতে চাইলে হয়রত নবী করীম 🚃 হয়রত মু'আয (রা.)-কে বললেন, 🛍 অর্থাৎ তুমি অবশ্যই একটি মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছ। এটা দ্বারা নবী কারীম 🚐 বিষয়টির গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করলেন এবং এ জিজ্ঞাসার উত্তরে যে জবাব হুযূর 🚎 দেবেন তার প্রতি হযরত মু'আয (রা.)-কে মনোযোগ দেওয়ার জন্য এ উক্তিটি করেছেন।

রোজা, সদকা শেষ রাতের ইবাদতকে কল্যাণের দার وَجْهُ تَسْمِيَةِ الصَّوْمِ وَالصَّدَقَةِ وَصَلَوْةِ اللَّيْلِ بِـاَبْوَابِ الْخَيْرِ বলার কারণ : উল্লিখিত বিষয়াবলিকে কল্যাণের দ্বার বলার কারণ নিমন্ধপ–

পানাহার ও যৌনক্ষুধা পূর্ণ করা হতে বিরত থেকে রোজা রাখা, নিজের কষ্টার্জিত অর্থ অন্যকে দান করা এবং আরামদায়ক নিদ্রা ছেড়ে গভীর রাতে জাগ্রত হয়ে নামাজ আদায় করা অত্যধিক কষ্টকর কাজ। যে ব্যক্তি এ কষ্ট স্বীকার করে তিনটি কাজে অভ্যস্ত হতে পেরেছে, তার পক্ষে অন্যান্য ইবাদত আদায় করা সহজসাধ্য হয়ে যায়। ফলে তার জন্য জাহান্নাম হতে নিষ্কৃতি এবং জান্নাত লাভ করা নিশ্চিত হয়ে পড়ে, এ জন্যই মহানবী 🕮 এ তিনটি ইবাদতকে اَبْوَابُ الْخَيْر বা কল্যাণের দার রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

রোজা ঢালস্বরূপ' এর অর্থ : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, যুদ্ধের ময়দানে যেমন ঢাল ব্যবহার 'مَعْنَى تَوْلِهِ "الكَشُومُ جُنَّةً" করে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হয় এবং তা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়, তেমনি রোজা রাখার দ্বারা কাম-রিপুকে দুর্বল করে ইসলামের শক্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। এ জন্য রাসূলে কারীম 🚐 রোজাকে ঢালরূপে আখ্যায়িত करतिहा । মহानवी ومَعْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ الاَ فَضَيِّقُوا مَجَارِيهَ بِالْجُوْعِ وَالْمُورِع إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ الاَ فَضَيِّقُوا مَجَارِيهَ بِالْجُوْعِ

অর্থাৎ, শয়তান মানুষের রক্ত প্রবাহের পথ দিয়ে গমনাগমন করে থাকে, সূতরাং তোমরা উপবাস ব্রত পালনের মাধ্যমে তার চলার পথ সংকীর্ণ করে দাও।

অর্থ- নির্ভরস্থল, মৌল مِلاَنْ يَالُكِسَانِ مِلاَنُ "জবান সংযত রাখা সকল কিছুর মূল হওয়ার বর্ণনা : مِلاَنْ الْكُلِّل বিষয়। মানুষ তার জবান দ্বারাই মিথ্যা, কুৎসা, গিবত, যাবতীয় অন্যায় কথা বলে গুনাহগার হয় এবং তার আমল ধ্বংস করে থাকে। যে ব্যক্তি তার জবানকে এ সকল মিথ্যা, অশ্লীল ও অন্যায় কথা হতে সংযত রাখতে পেরেছে তার জন্য বর্ণিত যাবতীয় শুনাহ হতে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে, তথা সে যেন ইসলামের মৌল বিষয় অর্জন করতে পেরেছে। এজন্য নবী করীম 🚐 বলেছেন, জবানকে সংযত রাখাই সব কিছুর মৌল বিষয়।

অপর এক হাদীসে নবী করীম 🌉 বলেছেন, যে ব্যক্তি তার দু' ঠোঁট ও লজ্জাস্থান হেফাজত করেছে, আমি তার জন্য বেহেশতের জিম্মাদার।

এর অর্থ : فَكُلُتُكُ أُمُّكُ عَلَيْكُ أُمُّكُ -এর অর্থ : فَكُلُتُكُ أُمُّكُ عَلَيْكُ أُمُّكُ أُمُّكُ প্রেক্ষিতে হযরত মু'আয (রা.) যখন বললেন, হুযূর ! আমরা কি আমাদের বাক্যালাপের কারণেও অপরাধী হব? তখন নবী করীম 🚟 বললেন, হে মু'আয ! فَكَلَتْكُ أَنْكُ । বাক্যটি অর্থগতভাবে বদদোয়া বুঝালেও এখানে হুযূর 🚃 হ্যরত মু'আয (রা.)-কে বদদোয়ার উদ্দেশ্যে বলেননি; বরং হজুর 🚃 তাকে আদর করে এ উক্তি করেছেন। অথবা নবী করীম 🕮 এ বাক্যটি বিশ্বয় প্রকাশ ও সতর্ক করার উদ্দেশ্যে বলেছেন।

وَعُرْكِ آبِى اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اَحَبَّ لِللهِ وَابْغَضَ لِللهِ وَابْغَضَ لِللهِ وَاعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ وَابْغَضَ لِللهِ وَاعْطَى لِللهِ وَمَنْعَ لِللهِ فَقَدِ اللهِ فَقَدِ اللهِ فَاعَدُ وَرَوَاهُ اللهِ مُعَلَ الْإِيْمَانَ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ . وَ رَوَاهُ اللهِ مُعَادَ بُنِ اَنْسٍ مَعَ تَقْدِيْمٍ اللهَ عُمْلَ اللهِ مَعَ تَقْدِيْمٍ وَتَا خِيْرٍ وَفِيْهِ فَقَدْ اسْتَكُمُلَ اللهِ مَانَهُ .

২৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন-যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসে এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহ তা'আলার সভুষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে দান করা হতে বিরত থাকে, সে অবশ্যই তার ঈমানকে পরিপূর্ণ করে নেয়। —[আবৃ দাউদ] আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ হাদীসটিকে শব্দের পূর্বাপর করে মু'আয় ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে ﴿الْمُعَلَىٰ اِلْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمَعْلَى الْمُعَلِيْنِ الْمِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمَعْلَى الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعِلَى الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِّيِ الْمُعَلِ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর্জত হবে একমাত্র আল্লাহকে রাজি ও খুশি করার মাধ্যমে। আলোচ্য হাদীসে এ কথাটিই প্রতিধ্বনিত হয়েছে, আর তাহলো বে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই কাউকে ভালোবাসে, আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি বিধানের লক্ষ্যেই কারে সাথে শক্রতা পোষণ করে এবং তাঁরই উদ্দেশ্যে কাউকে দান করবে, দান করা হতে বিরত থাকে, এক কথায় যার সকল কর্মকাণ্ডই একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে হয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হিসেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হয়।

করার কারণ: আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ৪ টি বিষয় তথা কাউকে ভালোবাসা, কারো প্রতি শক্রতা পোষণ করা, কাউকে কিছু দান করা এবং তা হতে বিরত থাকা স্বভাবত জাগতিক স্বার্থ চিন্তা ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির মনোবৃত্তি থেকে হয়ে থাকে। নিজ স্বার্থ-চিন্তা ও হীন উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে এসব কর্ম করা একমাত্র আল্লাহ প্রেমিক ও প্রকৃত মু'মিনের পক্ষেই সম্ভব। আর যে এসব কাজ নিঃস্বার্থতার সাথে করতে পারে তার জন্য অপরাপর মহৎ গুণাবলি অর্জন করা অতি সহজ। এ জন্যই মহানবী ক্ষ্মিত এ চারটি কাজকে স্কমানের পূর্ণতা লাভের উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য বন্ধুতা ও শক্রুতা এর অর্থ : আল্লাহ ও তাঁর রাস্ল যে কাজে সভুষ্ট হন, সে কাজ দুরহ বা কষ্টসাধ্য হলেও করা বা করার জন্য চেষ্টা করা এটা خَبُ فِي اللّٰهِ করা যে, তিনি একজন সৎ এবং দীনদার খোদাভীরু লোক, যদিও তার আপনজনের কেউ নয়। আর কোনো ব্যক্তিকে এজন্য ঘৃণা করা যে, সে অসৎ দুশ্চরিত্র, যদিও সে আপন কেউ হয় এটা بُعُنْ فِي اللّٰهِ ; অনুরূপভাবে কোনো প্রার্থনাকারীকে এ কারণে সাহায্য দেওয়া যে, সে এটা দ্বারা নেক কাজ করবে, যেমন–খাদ্য খেয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে, এটা হলো وَعَاللّٰهِ আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো نَعْ اللّٰهِ আর কাউকে এজন্য সাহায্য না দেওয়া যে, সে তা দ্বারা মদ পান করবে বা জুয়া খেলবে, এটা হলো نَعْ اللّٰهُ وَمَا اللّٰهُ আরু তারীর কাজে পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের সভুষ্টি লাভই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতার সহায়ক। আরু তারীর কাজে পার্থিব স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে একমাত্র আল্লাহ পাকের সভুষ্টি লাভই হলো ঈমানের পরিপূর্ণতার সহায়ক। আরু তারীর ছিলেন, প্রথমদিকে তিনি মিশরে বসবাস করতেন। এরপর তিনি হিমসে স্থানান্তরিত হন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি কম সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম। অনেকে তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৮৬ সালে ৭১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। সিরিয়ায় মৃত্যুবরণকারী সাহাবীগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশেষ সাহাবী।

وَعَرْكِ مِكِ أَبِى دَرِّ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَّهِ وَالْبُغْضُ فِى اللَّهِ وَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ

২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ যর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রাণাদ করেছেন সর্বোৎকৃষ্ট
কর্ম হলো আল্লাহ তা আলার উদ্দেশ্যেই শক্রতা করা।
–[আবৃ দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মানব জীবনের সকল কর্মকাণ্ড একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া একান্ত আবশ্যক ! সাধারণত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যেই মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে এবং অন্যের সাথে শক্রতা পোষণ করে । এ জন্য নবী করীম و باله কর্মকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । অথবা উপস্থিত কোনো সাহাবীর মধ্যে এ দু'টি গুণের অভাব দেখেছেন বিধায় মহানবী و কর্মছয়কে উত্তম কর্ম হিসেবে উল্লেখ করেছেন । অন্য হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা আলা কিয়ামতের ময়দানে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর মহব্বতকারীদেরকে আহ্বান করবেন ।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালোবাসা এবং শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ: সমস্ত আমলসমূহের উপর আল্লাহ তা আলার জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে শক্রতা পোষণ করা উত্তম হওয়ার কারণ হলো, সকল নেক আমল আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও মহক্বতের উপর নির্ভরশীল। মন্দ ও অকল্যাণকর কার্য হতে বিরত থাকাও আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা উপর নির্ভরশীল। যার অন্তর আল্লাহর প্রেমে পরিপূর্ণ; সে উত্তম ও ভালো কার্যের উপর সদাসর্বদা অবস্থান করে। আর যার অন্তরে আল্লাহবিরোধী কাজে শক্রতা বা ঘৃণা রয়েছে সে সদাসর্বদা খারাপ ও অকল্যাণকর কার্যের প্রতি ঘৃণা করে। এ জন্যই মহানবী ক্রিম্ব এ দু'টি কর্মকে উত্তম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَرْوَكُ السَّدِهِ الْبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّدِهِ السَّدِهِ السَّلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ الْمُسَلِمُ وَامْوَا لِهِمْ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَبْهَ قِيُّ فِي التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَبْهَ قِيُّ فِي التَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَ زَادَ الْبَبْهَ قِيُ فِي السَّعَبِ الْإِيْمَانِ بِرَوَايَةٍ فَصَالَةً وَالْمُهَا فِي اللَّهِ وَالْمُهَاجِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَةً فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِدُ مَنْ هَجَرَ الْخَطَايَا وَ الذُّنُونِ.

২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন—প্রকৃত মুসলমান সে, যার জবান ও হাত হতে অপর মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে, আর প্রকৃত ঈমানদার সে যাকে লোকেরা তাদের জান ও মাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করে। – [তিরমিয়ী ও নাসায়়ী]

কিন্তু ইমাম বায়হাকী (র.) "শু'আবুল ঈমান" গ্রন্থে হযরত ফুযালার সূত্রে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন স্ব্যক্তি প্রকৃত মুজাহিদ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যে নিজের প্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে। আর যে ব্যক্তি শুনাহ বা পাপের কাজ পরিত্যাগ করে সেই প্রকৃত মুহাজির।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: মুসলিম এবং মু'মিন শব্দের অর্থই হলো নিরাপত্তা ও শান্তি দানকারী। কাজেই যার কাজকর্ম, কথাবার্তা হতে অপর মানুষ নিরাপদ, যাকে মানুষ সকল কাজের সহায়ক মনে করে এবং যাকে আশ্রয়স্থল ও আমানতদার মনে করে, সেই হলো প্রকৃত মুসলিম বা মু'মিন। এ জন্যই মহানবী আত্র অন্যত্ত মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। খেজুর গাছের ফল-মূল থেকে শুরু করে সব কিছু যেমন উপকারি তেমনি মুসলমানেরও সকল কাজকর্ম অন্যের জন্য উপকারী হতে হবে। আর প্রকৃত মুজাহিদ সে, যে নিজের কুপ্রবৃত্তির সাথে লড়াই করে সত্যের পথে চলে এবং

নিজের ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে চলে। এছাড়া প্রকৃত মুহাজির হলো সে ব্যক্তি, যে সব রকমের পাপ ও অন্যায় কাজকে পরিহার করে চলে, কখনো পাপের কাজে অগ্রসর হয় না।

একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে জিহাদ উত্তম হওয়ার কারণ: কাফিরদের সাথে জিহাদ করাই সর্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র জিহাদ নয়; বরং প্রবৃত্তির সাথে যুদ্ধ করে তাকে ইবাদতের জন্য বাধ্য করা একটি উৎকৃষ্ট জিহাদ। কেননা, মানুষের প্রবৃত্তি কাফিরের চেয়ে বড় শক্র। কেননা, কাফিরের সাথে যুদ্ধ কখনো কখনো হয়ে থাকে এবং কাফির তার থেকে দূরে অবস্থিত। কিন্তু প্রবৃত্তি, যা ইবাদত ও আনুগত্যের বিরোধী তা তার সাথে সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত, তাই এই বড় শক্রর সাথে মানুষের যে সার্বহ্দণিকভাবে ক্রাড়ত, তাই এই বড় শক্রর সাথে মানুষের যে সার্বহ্দণিক যুদ্ধ হবে তা আরো গুরুত্বপূর্ণ হবে। তা ছাড়া প্রবৃত্তি এবং শয়তান হলো রাজা, আর কাফির হলো তার সেন্য দল, তাই সৈন্যদলের সাথে যুদ্ধে অবতরণ করার তুলনায় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার গুরুত্ব অধিক। তাই মহানবী

অথবা, মানুষ সর্ব প্রথম মুখ দ্বারাই অন্যকে কষ্ট দিয়ে থাকে।

"اَلْمُوَالُهُ الْمُوالُهُ الْمُوالُهُ الْمُوالُهُ الْمُوالُهُ "প্রকৃত মুজাহিদ সে ব্যক্তি যে তার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে" বক্তব্যটির তাৎপর্য: যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার উদ্দেশ্যে দীন ও ঈমানকে শক্রর শক্রতা থেকে আত্মাকে মুক্ত ও নিরাপদ করা। কেননা, কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রয়োজন সব সময় দেখা দেয় না এবং সকলের পক্ষে এ জিহাদে শরিক হওয়ার সুযোগও হয়ে উঠে না; কিতু মানুষের কুপ্রবৃত্তি তার দীন ও ঈমানের সবচেয়ে বড় শক্র, যার শক্রতা বাইরের শক্রর তুলনায় কোনো অংশে কম নয় এবং এ শক্রতার মোকাবেলা প্রত্যেককেই সব সময় করতে হয়। সত্যিকার মুমিন ব্যক্তিই এ অভ্যন্তরীণ শক্রর মোকাবেলা করে নিজের দীন ও ঈমানকে নিরাপদ রাখতে সক্ষম হয়। আর দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি এ অভ্যন্তরীণ শক্রর হাতে পরাজিত হয়ে দীন ও ঈমানের পক্ষে ক্ষতিকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এ জন্যই আপন প্রবৃত্তির সাথে সংঘটিত জিহাদের সফল ব্যক্তিকে প্রকৃত মুজাহিদরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَعَنْ تَ انَسٍ (رض) قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إلَّا قَالَ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اللَّهِ ﷺ اللَّا قَالَ لَا إِيْمَانَ لَا مَانَةَ لَهُ وَلَادِيْنَ لِمَنْ لَاعَهُد لَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ.

৩০. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ তুলু খুব কমই আমাদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। আর যখনই দিতেন তখনই এ কথা বলতেন যে, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার সমানও নেই। আর যার অঙ্গীকার ঠিক নেই তার দীনও নেই। ন্বায়হাকী-শু'আবল ঈমানা

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আন্দানের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিমুসলিম জীবন ব্যবস্থার দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অপর দু'টি কর্মের উপর নির্ভরশীল হিসেবে ঘোষণা করেছেন। প্রথমত আমানতদারী। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যার মধ্যে আমানতদারী নেই, সে যে কোনো কাজ করতে ও কথাবার্তা বলতে দ্বিধা করে না। তার দ্বারা অপরের রক্ষিত সম্পদ ও গোপন কথার খেয়ানত হয়। এ জন্য তার ঈমানের মধ্যে ক্রটি এসে যায়। অর্থাৎ এরপ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার থাকে না। আর দ্বিতীয়ত যার মধ্যে ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার গুণ না থাকে তার কার্যক্রমে মুনাফিকী ফুটে উঠে ফলে তার দীনের মধ্যে অসম্পূর্ণতা দেখা দেয়।

- పేట్ বারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে పేట్ বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে এ বিষয়ে অনেকগুলো মতামৃত পাওয়া যায়–
- كَانَا শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো সংরক্ষণ করা বা হেফাজত করা বা গচ্ছিত রাখা– হাদীসে বর্ণিত غُنَانًا -এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মানুষের ধন-সম্পদের আমানত রক্ষা করে না তথা সংরক্ষণ করে না; বরং খেয়ানত করে এমন ব্যক্তি পরিপূর্ণ স্কমানদার হতে পারে না।
- ২. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বণিত আছে যে, এখানে আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আনুগত্য করা।
- ৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আমানত দ্বারা উদ্দেশ্য ফরজসমূহ ? এটি অধিকাংশ ওলামার মত।
- ৪. হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা স্ত্রীলোকের লজ্জাস্থান সংরক্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৫. হ্যরত কাতাদা (রা.) বলেন, আমানত দ্বারা দীন, ফারায়েয ও হুদূদ উদ্দেশ্য।
- ৬. হ্যরত মালিক (র.) হ্যরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, আমানত দ্বারা নামাজ, রোজা ও অপবিত্রতার গোসল উদ্দেশ্য।
- ٩. কারো মতে أَحَانَةُ षाता অপবিত্রতা হতে গোসল করা উদ্দেশ্য, যেমন হযরত আবু দারদা (রা.) হতে বর্ণিত আছে لَحَنَّا سُئِلُوْا عَنِ الْأَمَانَةِ بِقَوْلِهِمْ مَا أَدَاءُ الْأَمَانَةِ فَعَالَ ابنو الدَّرْدَاءِ الْغُسُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
- ৮. কেউ কেউ বলেন, কাউকে জ্ঞান ও বৃদ্ধি দান করে তার উপর শরয়ী বিধান পালনের দায়িত্ব অর্পণ করাকে
- ৯. কিছু সংখ্যকের মতে, اَمَانَةَ عَلَى السَّلْمَواتِ وَالْاَرْضِ الخ إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّلْمَواتِ وَالْاَرْضِ الخ
- ১০ আর এক দলের মতে, হর্টা ছারা ঐ অঙ্গীকার উদ্দেশ্য, যার উল্লেখ পবিত্র কুর্রআনে এসেছে-

وَإِذْا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ الغ

উক্ত হাদীসে عَهُوْد ষারা উদ্দেশ্য : عَهُوْد শব্দি একবচন, বহুবচন হলো عُهُوْد শাব্দিক অর্থ হলো– প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার বা ওয়াদা। হাদীসে বর্ণিত عَهُوْد সংযুক্ত বাক্যের অর্থ হলো– যে ব্যক্তি অঙ্গীকার রক্ষা করে না সে কখনো পূর্ণ দীনদার হতে পারে না। এ عَهُوْد এর উদ্দেশ্য নিয়ে কিছুটা মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ১. অধিকাংশের মতে, এখানে عَهْد দারা ইহজগতে আল্লাহর শানে মানুষের কৃত অঙ্গীকারের কথা বুঝানো হয়েছে । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে اَلَسْتُ بِرَيَّكُمُ قَالُوْا بِلَلْي
- ২. অথবা, মহান আল্লাহ হ্যরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর সময় فَاِتَ يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاى الغ বাণীর মাধ্যমে তার নিকট হতে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত عَهْد দ্বারা সেই অঙ্গীকারই উদ্দেশ্য।

# ं وَقَالِمُ الثَّالِثُ : ज्ञित्र जनुत्त्वन

وَعَرْكَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ النَّارَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩১. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ কে বলতে গুনেছি যে, [তিনি বলেন,] যে ব্যক্তি এরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহ তা আলার রাসূল; তার জন্য আল্লাহ তা আলা জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আত্র হাদীসের ব্যাখ্যা: মহানবী আত্র হাদীসে বলেছেন, যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করে যে, মহান আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং হ্যরত মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহানুামের আশুনকে হারাম করে দেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে স্বীকৃতি দেয় এবং শরিয়তের যাবতীয় বিধিবিধানকে অল্লান বদনে মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহানুামের আশুনকে হারাম করে দেবেন। আর যদি সে কোনো পাপও করে থাকে তবে পাপ অনুযায়ী শান্তি ভোগ করার পরই তাকে জানুাতে প্রবেশ করানো হবে।

وَعَرْكِ عُشْمَانَ ابْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ اللهُ لَا لَكُهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩২. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন–যে ব্যক্তি এ বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছে
যে, আল্লাহ ছাড়া কেনো মাবুদ নেই; সে অবশ্যই
জানাতে প্রবেশ করবে।–[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चोनीत्मत्र राजिशा: य ঈমানের উপর মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতে যাবে। অর্থাৎ কালিমার বদৌলতে সে যত পার্পই করুক না কেন একদিন অবশ্যই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে পাপের পরিমাণ অনুযায়ী তাকে কিছু দিন জাহান্নামে শান্তি ভোগ করতে হবে।

र्यत्रण अत्रभान देवत्न आक्कान (त्रा.)- अत्र জीवनी :

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম ওসমান; উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ, আবৃ আমর ও আবৃ লায়লা; উপাধি যিনুরাইন ও গনী। পিতার নাম আফ্ফান ইবনে আবুল আস, আর মাতার নাম আরওয়া বিনতে কুরাইয়। তিনি ছিলেন রাস্লুলাহ — এর জামাতা ও তৃতীয় খলীফা এবং কুরাইশ বংশের উমাইয়া শাখার সন্তান।
- ২. জন্ম : অধিকাংশের মতে, তিনি 'আমূল ফীল' তথা হস্তি বাহিনীর ৬ বছর পর ৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো বর্ণনা মতে, তাঁর জন্ম হয় তায়েফে।
- ৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি ইসলামের প্রথম যুগে রাস্লুল্লাহ ক্রিল আরকামে প্রবেশ করার পূর্বে হযরত আবৃ বকর (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) নিজেই বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণকারী চারজনের মধ্যে চতুর্থ।
- 8. খিলাফতের দায়িত্ব লাভ :হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের পর ২৪ হিজরির ১লা মহররম সোমবার সকালে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বারো বছর বারো দিন তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।
- ৫. হাদীসশাস্ত্রে অবদান :তিনি সর্বমোট ১৪৬ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম সম্মিলিতভাবে ১৩খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী এককভাবে ৮ খানা আর ইমাম মুসলিম এককভাবে ৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাঙ্গ : হিজরি ৩৫ সালে ১৪ই যিলহজ 'আল-আসওয়াদুত তুজিবী' নামক ঘাতকের হাতে আসরের নামাজের পর ৮২-৯০ বছরের মাঝামাঝি বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।
- ৭. কবর: 'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানের 'হাশশে কাওকাব' নামক অংশে রক্তাক্ত পোশাক সজ্জিত এ মজলুম শহীদকে গোসলবিহীন অবস্থায় দাফন করা হয়। হযরত যুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা.) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ قَالَ مَالَ مَالَ مَالَ مَالَ مَالَ مَالَ مَالَ مُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ رَجُلُ يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ مَا الْمُوْجِبَتَانِ قَالَ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللّهِ مَنْ بِنَا دُخَلَ النّارَ وَمَنْ مَاتَ لَايُسُسُوكُ بِاللّهِ شَيْعَتًا دَخَلَ النّاءَ وَمَنْ الْجَنّةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- দু'টি এমন বিষয় রয়েছে যা অপর দু'টি বিষয়কে
[তথা জান্নাত ও জাহান্নাম] আবশ্যক করে তোলে। এক
ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! সে
অপরিহার্যকারী বিষয় দু'টি কি কি ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে শরিক
করে মৃত্যুবরণ করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আর
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে না করে মৃত্যুবরণ
করেছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत्र वाचा : আলোচ্য হাদীনে মহানবী 🚎 দু'টি বস্তুকে অপর দু'টি বস্তুর অপরিহার্যকারী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, আর তা হলো–

- 'আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করা' এ বিশ্বাসের উপর কেউ মৃত্যুবরণ করলে সে নিশ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ
  করবে; তা হতে পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। কেননা, মহান আল্লাহ শিরক ছাড়া যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন।
- ২. দ্বিতীয় হলো, আল্লাহর সাথে শিরক না করা, এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হবে। অবশ্য পাপ করলেও তার শাস্তি ভোগের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْ أَبُوْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَمَعَنَا اللهِ اللهِ وَمَعَنَا اللهِ اللهِ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى نَفَدٍ فَقَامَ بَكْدٍ وَعُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى نَفَدٍ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَابُطْاً مَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ بَيْنِ اَظْهُرِنَا فَابُطْا عَلَيْنَا وَخَرِعْنَا اَنْ يَتُقْتَطَعَ دُوْنَنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرِعْنَا وَفَرَعْنَا وَفَرْعَنَا وَفَرْعَنَا وَفَرَعْنَا وَفَرْعَا اللهِ عَلَى حَتَّى اتَنْتَ حَائِطًا لِللْاَنْصَارِ لَهُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৪. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একদা রাসুলুল্লাহ 🚐 এর চতুম্পার্শ্বে বসা ছিলাম। আমাদের সাথে দলের মধ্যে হ্যরত আবৃ বকর ও হ্যরত ওমর (রা.)-ও ছিলেন। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🔤 আমাদের মধ্য হতে উঠে চলে গেলেন এবং ফিরে আসতে এত বেশি বিলম্ব করলেন যে. আমরা ভীত-কম্পিত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লাম, না জানি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা ? এতে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে তাঁর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম। আর আমি সর্বপ্রথম অত্যধিক ব্যতিব্যস্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ 🚐 এর খোঁজে বের হয়ে পড়লাম, অবশেষে তাঁকে খোঁজ করতে করতে বনী নাজ্জার গোত্রের জনৈক আনসারীর এক প্রাচীর বেষ্টিত বাগানের নিকট এসে পৌছলাম। অতঃপর এর চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম যে, ভিতরে প্রবেশ করার কোনো দরজা পাই কিনা? কিন্তু আমি কোনো দরজা পাইনি। হঠাৎ দেখতে পেলাম যে, বাহিরের একটি কৃপ হতে একটি ছোট নালা বাগানের ভিতরে প্রবেশ

فَاحْتَفَزْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَبُوْهُ رَيْرَةَ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَاشَانُكَ قُلْتُ كُنْتَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا فَقُمْتَ فَابْطُأْتَ عَلَيْنَا فَخَشِينَا اَنَّ تُقْتَطَعَ دُوْنَنَا فَفَزِعْنَا فَكُنْتُ اوَّلَا مَنْ فَنِعَ فَاتَبْتُ هٰذَا الْحَائِطَ فَاحْتَفَزْتُ كَمَا يَحْتَفِزُ الثَّعْلَبُ وَهٰؤُلَاءِ النَّاسُ وَرائِيْ فَقَالَ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ وَاعْظَانِيْ نَعْلَيْهِ فَقَالَ إِذْهَبْ بِنَعْلَى هَاتَيْنِ فَمَنْ لَقِيلَكَ مِنْ وَرَاءِ هٰذَا الْحَالِيطِ يَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا تَلْبُهُ فَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَكَانَ اَوُّلَ مَنْ لَقِيبُ تُ عُمَرُ فَقَالَ مَاهَا تَانِ النَّعْكَان يَا ابَاهُرَيْرَةَ قُلْتُ هَاتَانِ نَعْلَا رُسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِيْ بِهِ مَا مَنْ لَقِيْتُ يَشْهَدُ أَنْ لَآ َ إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنَّا بِهَا قَلْبُهُ بَشُّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ فَضَرَبَ عُمَرُ بَيْنَ ثَدْيَتَى فَخَرَرْتُ لِإِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ يَا أَبَا هُ رَيْرَةَ فَسَرَجَ عُدُتَ إِلَيْ رَسُولِ السُّبِ ﷺ فَاجْهَشْتُ بِالْبُكَاءِ وَرَكِبَنِيْ عُمَرٌ وَإِذًا هُوَ عَلَىٰ إِثْرِىْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَكَ يَا

করেছে। اَلرَّبِيْتُعُ এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র নালা বা নর্দমা। তিনি বলেন, আমি নিজের দেহকে সংকৃচিত করে তার মধ্য দিয়ে রাস্লুল্লাহ = এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাকে দেখে বললেন, আবূ হুরায়রা না কি ? আমি বললাম, জী হজুর! আমিই। রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, ব্যাপার কি ? তুমি এখানে কিভাবে এলে। আমি বললাম, আপনি আমাদের মাঝেই বসা ছিলেন, এরপর হঠাৎ আপনি উঠে এসে এত বিলম্ব করলেন যে, আমরা ভীত হয়ে পড়লাম। না জানি আপনি আমাদের অনুপস্থিতিতে কোনো বিপদে পড়লেন কি না ? ফলে আমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম। আর আমিই সর্বাগ্রে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ফলে আপনাকে খুঁজতে খুঁজতে এই দেয়ালের নিকট এসে পড়লাম এবং শিয়ালের মতো সংকৃচিত হয়ে এখানে প্রবেশ করলাম। আর ঐ সমস্ত লোকেরা আমার পশ্চাতে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 আমাকে তাঁর পাদুকাদ্বয় मिरा वनलन, रह **जावृ इतायता ! এ मु'िंग निरा या** अवर দেয়ালের ওপারে যার সাথে সাক্ষাৎ পাবে : সে যদি অন্তরের স্থির বিশ্বাসে এটা সাক্ষ্য দেয় যে 'আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভূ নেই' তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান কর। হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, সর্বপ্রথম আমার হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তখন তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি এই জুতাদ্বয় কোথায় পেলে? আমি বললাম এ দু'টি রাস্লুল্লাহ 🚾 এর পাদুকা। এ দু'টিসহ তিনি আমাকে এই বলে পাঠিয়েছেন যে, রাস্তায় যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে-প্রাণে এই সাক্ষ্য দেয় যে. 'আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই' তাকে আমি যেন জান্লাতের সুসংবাদ প্রদান করি এটা শুনে হযরত ওমর (রা.) আমার বুকের উপর এমন আঘাত করলেন যে, আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম এবং তিনি রাগত স্বরে বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! তুমি ফিরে যাও। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ এর নিকট ফিরে গেলাম এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর নিকট অভিযোগ করলাম এবং দেখলাম যে হ্যরত ওমর (রা.) আমারই ঘাড়ে সওয়ার হয়ে আছে, অর্থাৎ তিনি আমার পশ্চাতেই সেখানে এসে পৌছলেন। অত:পর রাস্ত্রন্নাহ 🎫 বললেন, হে আবু হুরায়রা ! তোমার কি হলো? আমি বললাম, প্রথমেই আমি হ্যরত ওমর

اَباهُرَيْرَةَ قُلْتُ لَقِيْتُ عُمَرَ فَاخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ
بَعَثْ تَنِيْ بِهِ فَضَرَبَ بَيْنَ ثَلْيَنَ ضَرْبَةً
خُرْرُتُ لِاِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ
خُرَرُتُ لِاِسْتِى فَقَالَ ارْجِعْ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ
يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَافَعَلْتَ قَالَ
يَارَسُولَ اللّهِ بِالِي اَنْتَ وَامُنَى اَبَعَثْتَ اَبَا
عُمَرُيْرَةً بِنَعْلَيْكَ مَنْ لَقِى يَشْهَدُ اَنْ لَا الله الله الله الله مُسْتَنْقِتًا بِهَا قَلْبُهُ بَشِيْرُهُ بِالْجَنَّةِ
قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَتَهُ عَلَى هَا فَكْلِهُمْ يَعْمَلُونَ قَالَ نَعَمْ قَالَ الله عَلَى هَا فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ وَالله مَسْلِمُ اللّهِ عَلَى فَا فَعَلِهُمْ يَعْمَلُونَ وَاللّهُ مَسُلُمُ اللّهِ عَلَى فَعَلَى فَا فَعَلِهُمْ يَعْمَلُونَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى فَعَلِهُمْ عَرُواهُ مُسْلِمُ

(রা.)-এর সাক্ষাৎ পেলাম এবং তাকে সে সংবাদই প্রদান করি যা নিয়ে আপনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। ফলে তিনি আমার বক্ষের উপর এমন জোরে আঘাত করলেন, তাতে আমি চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম। অতঃপর আমাকে বলল, যাও ফিরে যাও। এটা ভনে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তুমি এরপ করলে কেন হে ওমর ? তখন হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আপনার উপর আমার পিতামাতা কুরবান হোক! আপনি কি আবৃ হুরায়রাকে আপনার পাদুকাদ্বয়সহ এ কথা বলে পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে সাক্ষাৎ হবে সে যদি মনে প্রাণে এই সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো প্রভু নেই, তবে তাকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান করবে। রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, হাঁ। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আপনি [অনুগ্রহ পূর্বক] এরূপ করবেন না। কেননা, আমি ভয় করি যে, মানুষ এর উপর নির্ভর করে বসে থাকবে [আমল করবে না]। সুতরাং আপনি মানুষদেরকে আমল করার প্রতি ছেড়ে দিন। ফলে রাসূলুল্লাহ 🚐 ও বললেন, ঠিক আছে তাদেরকে আমল করার সুযোগ দাও। [মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رضا) ﴿ وَمَا يَا النَّمْلَيْنِ لِأَبِي هُرَيْرَةُ (رضا) হযরত আবৃ হরায়রা (রা.)-কে পাদুকাদ্যসহ প্রেরণের কারণ : হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) সাহাবীদের নিকট আস্থাভাজন হওয়া সত্ত্বেও রাস্লুল্লাহ قَصَّةُ তাঁর জুতাসহ সুসংবাদ দানের উদ্দেশ্যে পাঠানোর কারণ নিম্ন্ত্বপ–

- ১. সাহাবায়ে কেরাম যেন গুরুত্বসহকারে উক্ত বিষয়টি গ্রহণ করেন, এজন্য হাতের নিকট যা পেয়েছেন তা সহকারেই পাঠিয়েছেন।
- ২. অথবা, পাদুকা দেওয়ার দ্বারা এ কথার দিকে ইন্সিত করা হয়েছে যে, পূর্ববর্তী উদ্মতের উপর দীনের ক্ষেত্রে যেসব কঠিন শর্ত আরোপিত হয়েছিল তাকে উঠিয়ে উদ্মতে মুহামদীর উপর দীনের ক্ষেত্রে সহজতা দানের লক্ষ্যেই মুহামদ হ্রান্ত এর আগমন।
- ৩. অথবা, এটা দ্বারা কালিমার স্বীকৃতিদানের পর স্বীকৃতির উপর অটল থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যেমনিভাবে রাস্লুল্লাহ
  قَالُ اُمنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَعَمْ
- ৪. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, তূর পর্বতে হ্যরত মূসা (আ.) যেমন আল্লাহ তা আলার জ্যোতির সমুখীন হওয়ার ফলে তিনি আল্লাহর আদেশে নিজের পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলেছিলেন, তেমনি রাস্ল্লাহ সে সময় উক্ত দেয়ালের অভ্যন্তরে আল্লাহর ন্রের আবেষ্টনীতে ছিলেন। এ জন্যই তিনি নিজের পাদুকা মোবারক খুলে হয়রত আবৃ হরায়রার হাতে অর্পণ করেছিলেন। আর সে অবস্থায় তিনি তাঁকে উক্ত সুসংবাদ পৌহানোর উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন।
  - হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.)-এর প্রতি হ্যরত ওমর (রা.)-এর আচরণ: এখানে প্রশ্ন হতে পারে হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হুজুর ক্রিএর নিদর্শনসহ হাদীসটি প্রকাশ করলেন, তবু হ্যরত ওমর (রা.) তাঁকে বাধা দিলেন, উপরস্তু তাঁকে আঘাতও করলেন, এটা জায়েজ হলো কিরপে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, হ্যরত ওমর (রা.)

নিশ্চিতভাবে বৃঝতে পেরেছেন যে, উক্ত কথাটি হযরত নবী করীম এএই। তবে এই সময় এ কথাটির প্রচার করাটা ওয়াজিব নয়; বরং হেকমতের খেলাফ। কেননা, এ মৃহূর্তে এটা প্রকাশ করলে লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কা বেশি। তাই বলা হয়, স্থান-কাল ও পাত্রভেদে অনেক সময় অনেক সত্যকেও সাময়িকভাবে গোপন রাখতে হয়। হযরত ওমর (রা.)ছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি, তাই ক্ষতির বাস্তব দিকটা হুজুর এর সম্বুখে তুলে ধরার পর তিনিও তা সমর্থন করতে কোনো আপত্তি করেননি। অপর দিকে আল্লাহর নবী ছিলেন দয়ার প্রতীক, উম্মতের জন্য সম্পূর্ণ উদার। তাই ক্ষতির দিকটার প্রতি লক্ষ্য না করে বাস্তব সত্য কথাটি প্রচার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হযরত মু'আয (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত পূর্বে উল্লিখিত এক হাদীসে দেখা যায় যে, তিনি নিজেই মু'আযকে এ কথাটি প্রকাশ করতে নিমেধ করেছিলেন। তা ছাড়া উপরিউক্ত হাদীসটি থেকেও এটা সম্পন্তভাবে প্রমাণিত হয় যে, যদি হাদীসটি এ মূহূর্তে প্রকাশ ও প্রচার করাটা অপরিহার্য ও ওয়াজিব হতো, তাহলে নবী করীম করিজেও হযরত ওমর (রা.)-এর সমর্থন করতেন না এবং হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে বাধা দিতেন না। আর হযরত ওমর (রা.)-ও হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-কে যে আঘাত করেছিলেন, তা শক্রতামূলক ছিল না; বরং তাঁর পরে আর অন্য কোনো লোককে যেন বলতে সাহস না করে এবং সরাসরি মহানবী এর কাছে যেন প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়, তাই কিছুটা কঠোরভাবেই বাধা দিয়েছিলেন, ফলে তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে।

-হতে পারে إعْرَابْ পদটির তিন প্রকার خَارِجَة : إِعْرَاب এর خَارِجَة عَرَاب وَهُ عِنْ بِنْرِخَارِجَة

- ك. خَارِجَهُ পদটি بِشْر -এর সিফাত হিসেবে মাজরর। অর্থাৎ مَارِجَهُ এ অবস্থায় অর্থ হবে ঐ নালাটি বাগানের বাইরে একটি কৃপ হতে ভিতরে প্রবেশ করেছে।
- خَارِجَةٌ भक्षि উহা মুবতাদা مِنْ بِثْرِ مِيَ خَارِجَةٌ । वर्था९ عَارِجَةٌ भक्षि উহা মুবতাদা مِنْ بِثْرِ مِي خَارِجَةٌ ।
   गांग्र रत ।
- ত. خَارِجَة পদটি مُضَافٌ اِلَيَّه এ হিসেবে مُضَافٌ اِلَيَّه গায়রে মুনসারিফ হওয়ার কারণে مَنْصُوبُ शरात केंचे হবে । অর্থাৎ مِنْ بِثْرِ خَارِجَة এক ব্যক্তির নাম। তখন মর্মার্থ হবে, নালাটি খারিজা নামক এক ব্যক্তির কৃপ হতে প্রবাহিত হয়ে বাগানে প্রবেশ করেছে।

وَعَرْثِ مَا مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى مَفَاتِبْحُ الْجَنَّنةِ شَهَادَهُ أَنْ لَا لَلْهُ اللّٰهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

৩৫. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাস্লুল্লাহ ক্রের বলেছেন যে, জান্লাতের চাবি হলো এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভূ নেই। –[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তেই হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে মহানবী فَرْعُ الْعُدِيْثُ কে জান্নাতের চাবি বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু মুসলমান হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নিশ্চিত বিশ্বাসে কালিমার স্বীকৃতি প্রদান, তাই কালিমাকে মনে-প্রাণে মেনে নিয়ে যদি সে অসংখ্য পাপও করে তবে পাপ অনুযায়ী শান্তি ভোগের পর একদিন অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। কিন্তু কালিমার স্বীকৃতি না দিয়ে যদি সে অসংখ্য কল্যাণের কাজও করে তবে তা কখনো তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে না। ত্রি জান্তাতের দরজা খোলা হবে না। এ জন্যই রাস্লুল্লাহ

وَعَرْ ٣٦ عُدْمَانَ (رض) قَالَ إِنَّ رِجَالًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ حِبْنَ تُوفِّي حَزِنُوا عَلَيْدِ حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ تَالَ عُشْمَانُ وَكُنْتُ مِنْهُمْ فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ مَرَّ عَلَى عُمَرُ وَسَلَّمَ فَلَمْ اَشْعُرْ بِهِ فَاشْتَكُى عُمُرُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَا عَلَيَّ جَمِيْعًا فَقَالَ ٱبُوْ بَكْرِ مَاحَمَلَكَ عَلَى أَنْ لَا تُردُّ عَلَى أَخِيْكَ عَمَرَ سَلَامَهُ قُلْتُ مَا فَعَلْتُ فَعَالَ عُمَرُ بَلَىٰ وَاللَّهِ لَقَدْ فَعَلْتَ قَسَالَ قُلْتُ وَاللَّهِ مَاشَعُرْتُ أَنَّكَ مَرَرْتَ وَلاَ سَلَّمْتَ قَالَ اَبُوْ بَكْرِ صَدَقَ عُثْمَانُ قَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذٰلِكَ اَمْرُ فَقُلُتُ اَجَلُ قَالَ مَاهُوَ قُلْتُ تُوَفَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ بَبِيَّهُ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ عَنْ نَجَاةٍ هٰذَا الْآمْرِ قَالَ أَبُو بَكْرِ قَدْ سَالْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ فَقُمْتُ اِلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ بِالِمِي أَنْتَ وَأُمِينَ أَنْتَ اَحَقُّ بِهَا قَالَ اَبُوْ يَكْرِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَانَجَاةُ هٰذَا ٱلاَمْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَبِلَ مِنِّى الْكَلِمَةَ الَّتِيْ عَرَضْتُ عَلَى عَمِّى فَرُدُهَا فَهِي لَهُ نَجَاةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৩৬. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 यथन ইম্ভেকাল করলেন, তখন বেশ কিছু সাহাবী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন, এমনকি তাদের অনেকের মনে নানা ধরনের খটকা সৃষ্টি হওয়ার উপক্রম হলো। হযরত ওসমান (রা.) বলেন, আমিও ছিলাম তাদের মধ্যকার একজন। এমতাবস্থায় আমি একদা বসা ছিলাম আর হ্যরত ওমর (রা.) আমার পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন; কিন্তু আমি কিছুই অনুভব করতে পারিনি। ফলে হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর নিকট [এ বিষয়ে] অভিযোগ করলেন, অতঃপর তাঁরা উভয়ই আমার নিকট আগমন করলেন এবং আমাকে সালাম করলেন, তারপর হ্যরত আবু বকর (রা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি হয়েছে যে, আপনি আপনার ভাই ওমরের সালামের জবাব দিলেন না ? আমি বললাম, না আমি তো এরূপ করিনি ! হ্যরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর কসম! আপনি এরপ করেছেন। হ্যরত ওসমান (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আপনি কখন অতিক্রম করলেন এবং কখন সালাম দিলেন আমি তা অনুভবই করতে পারিনি। হ্যরত আবৃ বকর (রা.) বললেন, হ্যরত ওসমান সত্য কথাই বলেছেন. তিনি বললেন.] নিশ্চয়ই আপনাকে কোনো দুশ্চিন্তা এদিকে মনোযোগ দেওয়া থেকে বিরত রেখেছে। আমি বললাম জী- হাা। তিনি বললেন, সেটা কি ? আমি বললাম, আমার এ বিষয় [মনের খটকা] হতে মুক্তি লাভের উপায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে [দুনিয়া হতে] উঠিয়ে নিয়েছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন. আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 🕮 কে জিজ্ঞেস করেছি। অতঃপর আমি তাঁর দিকে উঠে গেলাম এবং বললাম, আপনার প্রতি আমার মাতাপিতা কোরবান হোক, আপনিই এরপ কাজের যোগ্য ব্যক্তি। হ্যরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! এ বিষয় হতে মুক্তি লাভের উপায় কিঃ তখন রাসূলুল্লাহ 🚟 বললেন, যে ব্যক্তি সেই কালিমা গ্রহণ করে যা আমি আমার চাচার নিকট পেশ করেছিলাম এবং তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই কালিমাটিই তার জন্য মুক্তি লাভের উপায়। – আহমদা

كَدْر د الله । রিরা আল্লামা তীবী (র.)-এর মতে, اَمَرٌ دِيْن বুঝানো হয়েছে, অর্থ পরকালীন চিরস্থায়ী আজাব হতে মুক্তি জন্য কি দীনের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা আছে ?

২. اَلْأَصُرُ घाता শয়তানের কুমন্ত্রণা, ধোঁকা ও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় মানুষ যেভাবে গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তা হতে মুক্তি লাভের উপায় কি?

৩. অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা كَادَ بَعْضُهُمْ يُوسُوسُ प्रांता তাই বুঝা যায়।

অথবা, শয়তানের কুমন্ত্রণাকে বুঝানো হয়েছে। কেননা التَّهْمِيُ التَّهُومِيْدِ فَقَطْ

মহানবী التَّهُومِيْدِ فَقَطْ

অথবীদ না বলে দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন কেন: মহানবী التَّهُومِيْدِ فَقَطْ

তাওহীদ না বলে দীর্ঘ বর্ণনা দিলেন কেন: মহানবী التَّهُومِيْد لِهُ التَّهُومِيْدِ فَقَطْ

দেওয়ার পিছনে রহস্য এই যে, আবু তালিব আজীবন কুফরির উপর অটল ছিলেন, এক মুহুর্তের জন্যও কালিমার স্বীকৃতি

দেননি। যদি এমন ব্যক্তিও একবার সত্য অন্তরে সে কালিমা বলত তাহলে তার নাজাতের ব্যবস্থা হতো এবং তার

জাহান্নাম হতে রেহাই পাওয়ার জন্য আমার একটি দলিল হতো।

আর সে মু'মিন যার শিরা-উপশিরায় কালিমা প্রবেশ করেছে, সে মু'মিন যদি কালিমা বলে তাহলে কিভাবে তা নাজাতের অসিলা হবে না? আলোচ্য হাদীসে নবী করীম تابع যদি উত্তরে এক শব্দে كُلِبَ خُرُتُ বলে দিতেন, তাহলে كُلِبَ -এর এ গুরুত্ব বুঝা যেত না। আর এই নিগৃঢ় রহস্যের প্রতি ইঙ্গিত করার জন্যই রাসূল্লাহ উত্তরটি এভাবে প্রদান করেছেন।

وَعَرْكِ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمِعْ الْمَعْ عَلَىٰ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَقُولُ لاَيَبْقَىٰ عَلَىٰ طَهْرِ الْاَرْضِ بَبْتُ مَدْرٍ وَ لاَ وَبَرِ إِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزٍ وَذُلِّ ذَلِيْلٍ اللّهُ كَلِمَةُ اللهِ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ اَهْلِهَا اَوْ يُعَرِيْنُونَ لَهَا قُلْتُ فَيَكُونُ اللّهِيْنُ لَهَا قُلْتُ فَيَكُونُ اللّهِيْنُ كُلُهُ لِللّهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

৩৭. অনুবাদ: হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিক্রিকে কে তিনি এ কথা বলতে শুনেছেন যে, ভূপৃষ্টে কোনো মাটির ঘর অথবা পশমের ঘর অবশিষ্ট থাকবে না; যেখানে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের বাণী পৌছে দিবেন না। সম্মানিত ব্যক্তিদের ঘরে সম্মানের সাথে আর অসম্মানিতদের ঘরে অপমানের সাথে। আল্লাহ যাদেরকে সম্মানিত করবেন তাদেরকে (স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণের সুযোগ করে দিবেন তথা। তার অন্তর্ভুক্ত করে দিবেন। আর যাদেরকে অপমানিত করবেন তাঁরা [জিযিয়া প্রদান পূর্বক] ইসলামের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি বললাম— তাহলে তখন গোটা দীনই আল্লাহর জন্য হবে, তথা ইসলাম বিজয়ী হবে। —[আহমদ]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चाता উদ্দেশ্য: এই विষয়ে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়।

- كَ. فَ غُهُر الْأَرْضِ مَا তৃপৃষ্ঠ বলতে সমগ্র পৃথিবী উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এই অর্থে উক্ত হাদীসের ঘোষণা রাসূলুল্লাহ এর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয়েছে। কারণ, মক্কা বিজয়ের পর আরব উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে ইসলাম পূর্ণ বিজয় গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছে, প্রতিটি জনপদ ও গৃহে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।
- ২. অথবা کَهُرِ الْاَرْضِ দারা সমগ্র-বিশ্বই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ অর্থে হাদীসের ভবিষ্যদাণী তখনই কার্যকরী হবে, যখন সারা বিশ্বে ইসলাম সার্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এটা দ্বারা সম্ভবতঃ ইমাম মাহদী (আ.)-এর অ্গেমনের পর সারা দুনিয়ায় ইসলাম বিজয়ী হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

: দ্বারা উদ্দেশ্য بَـبْتُ مُـدْرِ وَلاَوْبَرِ

- ك. بَيْتُ مَدْر এখানে مَدْرُ শব্দের মীমের উপর ফাত্হ বা যবর দিয়ে অর্থ হবে ইট; অতএব بَيْتُ مَدْر অর্থ ইটের ঘর। এখানে নবী করীম بَيْتُ مَدْرِ দ্বারা শহরকে বুঝিয়েছেন। কেননা, শহরের অধিকাংশ বাড়ি-ঘর ইট দ্বারাই তৈরি হয়।
- ২. بَيْتُ وَبَرِ -এর মধ্য وَّبَرُ শব্দের অর্থ হলো উট, দুষা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম। অতএব بَيْتُ وَبَر -এর অর্থ হলো পশমের ঘর। উক্ত হাদীসে بَيْتُ وَبَرْ দ্বারা গ্রামকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, আরব দেশে অধিকাংশ গ্রামীণ বাসস্থান তাবুর তৈরি হতো। আর তাবু উট, দুম্বা, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদির পশম ও চামড়া দ্বারা তৈরি হতো।

্ৰান্ত হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো, মহান আল্লাহ তা আলা একদিন ইসলামকে বিজয় গৌরবে গৌরবান্তি করবেন, তখন এমন কোনো জনপদ অবশিষ্ট থাকবে না, যেখানে ইসলাম প্রবেশ করবে না। তখনকার অবস্থা এমন হবে যে, সম্মানিত ব্যক্তি স্ব-সম্মানে ইসলাম কবুল করবে, কোনোরূপ যুদ্ধ বিগ্রহের প্রয়োজন হবে না। আর ইসলাম গ্রহণ করে তারাও ধন্য হবে।

দ্বিতীয়তঃ অসম্মানিত ও অপমানিত ব্যক্তি অপমানকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ইসলামের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হবে, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে, তারা নিহত ও বন্দী হবে। অতঃপর তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে ; নতুবা জিযিয়া -কর প্রদান পূর্বক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিবে এবং এর বশ্যতা স্বীকার করবে।

قَلْ ذَلِبَالٍ जर्था९ অবস্থা বর্ণনাকারী পদ হয়েছে। অধনিভাবে بَعْزَيْزِ أَوْ ذُلِّ ذَلِبَالٍ ইহাও عَالُ عَرَيْدِ रेंट्रांड विकार عَالُ مُتَرَادِفَهُ रेंट्रांड केंद्रिंड विकार عَالُ مُتَرَادِفَهُ विकार عَالُ مُتَرَادِفَهُ विकार عَالُ مُتَرَادِفَهُ विकार عَالُ مُتَرَادِفَهُ وَالْمُعَالَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

وَعَنْ كُلُ وَهَبِ بْنِ مُنَبِّدٍ قِبْلَ لَهُ الْبَسْ لَا اللهُ اللهُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ قَالَ بَلْ وَلُجُنَّةِ قَالَ بَلْ وَلُجُنْ لَيْسَ مِفْتَاحُ اللَّهُ وَلُهُ اَسْنَانُ اللهُ فَلْكِ وَلُهُ اَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ فَإِنْ جِنْتَ بِمِفْتَاجٍ لَهُ اَسْنَانُ فُتِحَ لَكَ وَالَّا لَمْ يُفْتَحُ لَكَ .

رَوَاهُ الْبُحُارِيُّ فِي تَرْجُمَةِ بَارِب.

৩৮. অনুবাদ: হ্যরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (র.) হতে বর্ণিত। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, মুঁ। মুঁ মুঁ। "আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই" এটা কি জান্নাতের চাবি নয়? উত্তরে তিনি বললেন, হাঁ [এটা জান্নাতের চাবি] কিন্তু যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, অতএব, তুমি যদি দাঁত ওয়ালা চাবি নিয়ে আস তবে সে চাবি দ্বারা দ্বজা খুলবে, নতুবা খুলবে না। –[বুখারী]

ইমাম বুখারী (র.) এ হাদীসটি كِتَابُ الْجَنَائِرِ অধ্যায়ের সূচনাতে শিরোনাম স্বরূপ সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে تَعْلِبْقَاتُ الْبُخَارِيُ বলা হয়।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

خَدِيْث -হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রা.) লোকদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জান্নাতের চাবি হলো কালিমা; তবে যে কোনো চাবিরই দাঁত থাকে, এমনিভাবে বেহেশতের চাবিরও দাঁত থাকতে হবে। আর তা আমল। তথু خَهَادَة হলেই চলবে না; বরং তার সাথে আমলেরও প্রয়োজন হবে। অতএব ঈমান আনার পর প্রত্যেকেরই উচিত যে, দৈনন্দিন ফরজ ঈবাদতসহ যাবতীয় সংকর্মসমূহ সম্পাদন করা।

"

তিনুত্র তাৎপর্য: আল্লামা তীবী (র.) কিন্দের ব্যাখ্যা করে বলেন যে, চাবির যেমন কতগুলো দাঁত থাকে এবং তার সাহায্যেই তালাবদ্ধ দরজা খোলা সম্ভব হয়। তেমনি যদিও কালিমায়ে শাহাদাতকে জান্নাতের চাবি বলা হয়েছে,, যার দ্বারা এ ধারণা হতে পারে যে, নিছক শাহাদাত বাক্য উচ্চারণ দ্বারাই জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত ও অবারিত হয়ে যাবে। কোনো আমল করার প্রয়োজন হবে না। এ কারণে আলোচ্য হাদীসে দাঁত বিশিষ্ট চাবির উল্লেখ করা হয়েছে এবং নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদি ফরজ ইবাদতকে দাঁতরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ দাঁত বা কাঁটবিহীন চাবি দ্বারা যেমন অনায়াসে দরজা খোলা যায় না, তদ্রূপ এ সকল আমল বর্জিত নিছক শাহাদাত বাক্যের স্বীকারোক্তি দ্বারা অনায়াসে জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে না। হ্যা, প্রয়োজনীয় শান্তি ভোগের পর তা সম্ভব হবে।

৩৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উত্তম রূপে ইসলাম গ্রহণ করে, তখন তার প্রতিটি সংকাজ যা সে করবে, তার জন্য তাকে দশগুণ হতে সাতশতগুণ পর্যন্ত ছওয়াব লিখে দেওয়া হবে। আর তার মন্দ ও অসং কাজ যা সে করে, তার পাপ অনুরূপই লেখা হবে, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহর সাথে মিলিত হয়। –[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

والْي سَبْعِباً وَعَالَى اللهِ اللهُ ال

وَعَنْ أَسَالًا رَسُولَ اللّهِ عَلَى الْمَامَة (رض) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَا الْإِيْمَانُ قَالَ إِذَا سَرَّتُكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّشَتُكَ فَانَتْ مُنْ وَمِنَاءَتْكَ سَيِّشَتُكَ فَانَتْ مُنْ وَمِنَاءَتْكَ سَيِّشَتُكَ اللّهِ فَمَا الْإِنْ مَنْ وَمِنَاءَتُكَ مَنْ وَمَا اللّهِ فَمَا الْإِنْ مُ قَالًا إِذَا حَالًا فِي نَنْ فَسِكَ شَنْ اللّهِ فَمَا الْإِنْ مُ قَالًا إِذَا حَالًا فِي نَنْ فَسِكَ شَنْ اللّهِ فَمَا فَدَعْهُ . رَوَاهُ احْمَدُ .

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ -হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে একজন সাহাবী মহানবী এর নিকট একজন খাঁটি ও বিশুদ্ধ সমানদারের নিদর্শন ও পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, জবাবে রাস্লুল্লাহ বলেছিলেন যে, যখন নেক ও সংকাজ তোমার অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করে, উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করে, আর বদ ও মন্দ কাজ অন্তরে বিষণ্ণতা ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে তখন তুমি খাঁটি সমানদার হিসেবে গণ্য হবে। এর বিপরীত হলে বুঝতে হবে– তোমার সমানে এখনও পূর্ণতা আসেনি এবং খাঁটি সমানদার এখনও হতে পারনি।

وَعَنْ اللَّهِ عَمْرِوبْنِ عَبْسَةَ (رضا) قَالَ اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَفُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ مَّعَكَ عَلَى هٰذَا الْآمْرِ قَالَ حُرِّ وَعَبْدُ قُلْتُ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طِيْب الْكَلَام وَاطْعَامُ الطُّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيْمَانُ قَالَ الصَّبُرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ آيُّ الْإِيْمَانِ افَضُلُ قَالَ خُلُقُ حَسَنُ قَالَ قُلْتُ اَيُ الصَّلُوةِ افْضَلُ قَالَ طُولُ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْهِجْرَةِ اَفْضَلُ قَالَ اَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهَ رَبُّكَ قَالَ فَقُلْتُ فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دُمْهُ قَالَ ثُلْتُ أَيُّ السَّاعَاتِ افْضَلُ قَالَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِرِ . رَوَاهُ احْمَدُ .

8১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট আগমন করলাম। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚟 ! এই বিষয়ে [তথা ইসলাম ধর্ম প্রচারে] আপনার সাথে কে আছে? রাসুল 🚟 বললেন- একজন মুক্ত মানুষ ও একজন গোলাম। আমি বল্লাম, ইসলাম কিঃ তিনি বল্লেন, ইসলাম হলো উত্তম কথা বলা এবং [অভাবীকে] খাবার খাওয়ানো। আমি পুনঃ জিজ্ঞাসা করলাম, ঈমান কিঃ তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ করা এবং দান করা। এরপর বললাম, কোন ব্যক্তির ইসলাম সবচেয়ে উত্তম। তিনি বললেন, যার যবান ও হাত হতে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে তার ইসলামই উত্তম। আমর বলেন- অতঃপর আমি বললাম, কোন ঈমান উত্তম ? তিনি বললেন, সৎ চরিত্র। আমর বলেন- আমি আবারও তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম নামাজের মধ্যে কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম ? তিনি বললেন- দীর্ঘ কিয়াম। সে পুনঃ বললেন-কোন ধরনের হিজরত উত্তম? রাস্লুল্লাহ 🚟 উত্তরে বললেন, তোমার প্রভূ যা অপছন্দ করেন; তা বর্জন করাই উত্তম হিজরত। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম. [হে আল্লাহর নবী !] কোন ধরনের জিহাদ উত্তম? তিনি বললেন যার ঘোডা [লড়াইয়ের ময়দানে যুদ্ধ করতে করতে] নিহত হয়েছে এবং তার রক্তও প্রবাহিত করা হয়েছে [তথা শাহাদাত বরণ করেছে। আমি আবারও বললাম, [হে আল্লাহর রাসূল =====] নফল ইবাদতের জন্য] সর্বোত্তম সময় কোনটিং রাস্লুল্লাহ বললেন-শেষ রাতের মধ্য ভাগ। - আহমদা

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ১. অধিকাংশের মতে, এখানে "وَالْمَ" দারা হয়রত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبُد" দারা হয়রত যায়েদ বিন হারেছা (রা.) তথা রাসূল هم পুত্রকে বুঝানো হয়েছে।
- ২. অন্য এক দলের মতে, "عُثْ" দারা হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-কে আর "عَبْد" দারা হ্যরত বেলাল (রা.)-কে বুঝানো হ্যেছে। যেমন— মুসলিম শরীফের এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, ঠُرْمَنْذُ أَبُوْبُكُمْ وَبِكُلّ وَمِنْ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّ

मृ' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ ও তার নিরসন : হ্যরত আমর ইবনে আবাসা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, ইসলাম হলো উত্তম বাক্যালাপ ও অভুক্তকে খাদ্য দান, আর ঈমান হলো ধৈর্য এবং দানশীলতার নাম।

অথচ হযরত জিব্রাঈলের হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, ঈমান হলো আল্লাহ ও আসমানী কিতাবসমূহ এবং ফেরেশতাগণ ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আর ইসলাম হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি সাক্ষী দেওয়া ইত্যাদি। ফলে উভয় হাদীসের বর্ণনায় অর্থগত বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উভয় হাদীসের অর্থগত বিরোধের সমাধান: হযরত আমর ইবনে আবাসার হাদীসে ঈমান ও ইসলামের শাখা ও লক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আর হযরত জিব্রাঈল (আ.)-এর হাদীসে ঈমান ও ইসলামের হাকীকতের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, সুতরাং উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু পৃথক হওয়ায় কোনো অর্থাৎ বিরোধ থাকল না।

অথবা, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যে মূল ঈমান ও ইসলামের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং আমর ইবনে আবাসার বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ঈমান ও ইসলামের কোনো অংশের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

**অথবা**, হাদীসে জিব্রাঈলের মধ্যেই ঈমান ও ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, আর আমর ইবনে আবাসার হাদীসে শ্রোতার অবস্থার ভিত্তিতে তার মধ্যে অভাব জনিত বিষয়ের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

 8২. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ —কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করে যে, সে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেনি। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে এবং রমজানের রোজা রাখে; তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। অতঃপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল — । আমি কি লোকদিগকে এ বিষয়ে সুসংবাদ দেব না ? তিনি বললেন; বরং তাদেরকে আমল করতে সুযোগ দাও। —আহমদ]

وَعُولِكُ مُ اَنَّهُ سَأَلُ النَّبِقَ عَلَىٰ عَنَ الْفَيْرِقَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ الْفَيْرِقَ الْلَٰهِ وَتُبْغِضَ الْفَيْرِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ لِسَانَكَ فِى ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ وَمَاذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَاَنْ تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَاتُحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ مَاتُحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لِنَفْسِكَ وَتَحْرَهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لِنَفْسِكَ وَتَحْرَهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لِنَفْسِكَ وَتَحْرَهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لِنَفْسِكَ وَتَحْرَهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لِلنَّاسِ لِنَفْسِكَ وَتَحْرَهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلْهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لَلَهُمْ مَاتَحُرهُ لِلنَّاسِ لِلنَفْسِكَ . رَوَاهُ اَخْمَدُ

8৩. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূলুল্লাহ ক ঈমানের
শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। নবী করীম
জবাবে বলেছেন যে, আল্লাহর সন্তৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কাউকে
ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তৃষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে
শত্রুতা পোষণ করবে। আর নিজের জিহ্বাকে আল্লাহ
তা'আলার জিকিরে মশগুল রাখবে। এরপর হযরত মু'আয
(রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল করেব হযরত মু'আয
(রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল গাংশা ! তারপর কি?
মহানবী কললেন— তুমি নিজের জন্য যা পছন্দ
কর; অন্যের জন্যও তা পছন্দ করবে। এমনিভাবে
নিজের জন্য যা অপছন্দ কর; অন্যের জন্যও তা
অপছন্দ করবে। —আহমদ

# بَابُ الْكَبَائِرِ وَعَلَامَاتِ النِّفَاقِ পরিচ্ছেদ: কবীরা গুনাহ ও মোনাফেকীর নিদর্শনসমূহ أَلْفَصُلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

وعَنه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رضه) قَالَ قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الذُّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلُّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَتَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تَزْنِيَ حَلِيْلَةَ جَارِكَ ـ فَأَنْزَلَ اللُّهُ تَصْدِيْفَهَا "وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُونَ مَعَ اللُّهِ إِلٰهًا أُخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَنْزُنُونَ " ٱلْأَيْةَ ـ مُتَّفَقُ عَلَيْهِ.

88. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস্টদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসল ==== -কে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড গুনাহ কোনটি ? তিনি বললেন, কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ সাব্যস্ত করা। অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।

অতঃপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোনটি? রাসল ক্রি বললেন, তোমার সন্তানকে হত্যা করা এ ভয়ে যে, সে তোমার সাথে ভক্ষণ করবে। এরপর লোকটি জিজ্ঞেস করল, এরপর কোন্টি ? রাসুল = বললেন, তোমার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। এর الَّذِيِّ -সমর্থনে আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেন لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلْهًا أَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي वर्शर, याता जाल्लाहत नात्य حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ـ অপর কোনো ইলাহকে ডাকে না. আর যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম করেছেন, আইনের বিধান ছাডা তাকে হত্যা করে না এবং তারা ব্যাভিচারেও লিপ্ত হয় না। [সুরা ফুরকান: ৬৮]-[বুখারী -মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

تُعْرِيْفُ الْكَيْبَرَةِ কাবীরাগুনাহের পরিচিতি :

- শাব্দিক অৰ্থ হলো كَبِيْرُهُ : صُعْنَى الْكَبِيْرَةُ لُغُةً विष् वा वृह । यमन कूत्रवारन वरमहान . أَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَأَثِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَ مَ

َ عَبْدَهُ : كَبْبُرَهُ الْكَبِيْرَةِ إِضْطِلاَحًا وَهُمَ পারিভাষিক সংজ্ঞা : كَبْبُرَةَ إِضْطِلاَحًا كَ وَهُم كَبِيْرَةً وَالْحَالَ عَنْهُ وَهُمَ كَبِيْرَةً كَبِيْرَةً كَبِيْرَةً عَنْهُ فَهِى كَبِيْرَةً كَالِمُ عَنْهُ فَهِى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهِى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهِى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهِى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهُمَى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهُمَى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهُمَى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهُمَى كَبِيْرَةً كَالْمُ عَنْهُ فَهْمَى كَبِيْرَةً لِمُ اللّهُ عَنْهُ فَهْمَى كَبِيْرَةً لِمُ اللّهُ عَنْهُ فَهُمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ كَالْمُ عَنْهُ فَهُمْ عَنْهُ فَهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَالْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ كُلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه আল্লাহ নিষেধ করেছেন- তা-ই কবীরাহ।

২. আল্লামা বায়যাভী (র.)-এর মতে, الْكَبِيْرِةُ كُلُّ ذَنْبٍ رَتَّبَ الشَّارِعُ حَدًّا أَوْ صَرَحَ الْوَعِيْدَ فِيهِ أَوِ اللَّعْنَةَ عَلَيْهِ أَوِ الْجَهَنَّمَ عَلَيْهِ.

৩. ইমাম রাযী (র.)-এর মতে, مِعْدَارُهَا عَظِيْمُ مِقْدَارُهَا عَظِيْمُ مِقْدَارُهَا عَظِيْمُ صَالَةِ بَالْكِيْمُ عَظِيْمُ

8. কারো কারো মতে, مَا لَا يَغْنِيرُ اللَّهُ لِفَاعِلِهِ إِلَّا يَهُدَ التَّنْهَةِ مَا পাপের অপরাধীকে আল্লাহ তা আলা তওবা ব্যতীত ক্ষমা করবেন না তাকে কাবীরা গুনাহ বলা হয়।

- ৫. কারো মতে, اللَّهِ عَلَيْهَا الْحَدُ مِي اللَّهِ اللَّهِ الْحَدُ مِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّه
- ٩. रिमाम शायाली (तं.) वरलन, وإنا النَّهَاوُن وَالْإِشْتِخْفَانِ
   ٩. रिमाम शायाली (तं.) वरलन, وإنا النَّهَاوُن وَالْإِشْتِخْفَانِ

৮. الْوَسِيْطُ अञ्चलातत মতে

اَلْكَبِيْرَةُ هِى الْإِثْمُ الْكَبِيْرُ الْمَنْهُى عَنْهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَاْنِرُ الْإِثْمُ وَالْفَوَاحِشَ اللَّهُ مِنَاهُ مَثَلًا قَوْلُهُ تَعَالَى الَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَانِوْ الْكَبْرَةُ هِى كَبِيْرَةً مِنَ الْكَبِيْرَةُ هِى كَبِيْرَةً هِى كَبِيْرَةً هِى كَبِيْرَةً هِى كَبْرَةً هِي كَبِيْرَةً هِي كَبْرَوْ اللَّهُ عَنْهُ صَرَاحًة اللَّهُ عَنْهُ صَرَاحًة هَاكُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ صَرَاحًة هَاكُ اللَّهُ عَنْهُ صَرَاحًة هَاكُ اللَّهُ عَنْهُ صَرَاحًة هَاكُ اللَّهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَالِمُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ

ক্রীরাশ্তনাহের সংখ্যা : কবীরাহ গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে ব্যাপক মতভেদ بغداد الكبائر পরিলক্ষিত হয়।

১. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর মতে কবীরা গুনাহ ৭টি। যথা-

(١) اَلْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ (٢) قَتْلُ النَّفْسِ الْمُوْمِنَةِ (٣) قَذَنُ الْمُحْصَنَةِ (٤) اَلْفِرَادُ مِنَ الزَّحْفِ (٥) اَكُلُ مَالِ الْبَتِيْمِ (٦) عُفُونُ الْوَالِدَيْنِ (٧) أَلْإِلْحَادُ فِي الْحَرَمِ.

- ২. হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। কবীরা গুনাহের সংখ্যা ৮টি। উপরোক্তগুলোর সাথে আরেকটি হল, الله তথা সুদ।
- ৩. হ্যরত আলী (রা.)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উপরোক্ত ৮টির সাথে আরো ২টি হলো-

(٩) السَّرَقَةُ (١٠) شُرْبُ الْخَسْرِ .

৪ কারো মতে এর সংখ্যা মোট ১৮টি। অবশিষ্ট ৮টি হলো-

(١١) اَلَزِنَا (١٢) الَلِوَاطَةُ (١٣) الَسِبْحُرُ (١٤) شَهَادَةُ النُّزُودِ (١٥) اَلْسَسِيْسُ الْعُسُوسُ (١٦) اَلْغِيْبَةُ (١٧) قَطْعُ الطَّرِيْقِ (١٨) ٱلْقِمَارُ.

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, 🕰 গুনাহের সংখ্যা প্রায় সাতশত।

৬. কিছু সংখ্যক বলেন– প্রত্যেক পাপই তার নিম্নস্তরের হিসেবে كَبِيْرَة এবং উচ্চস্তরের হিসেবে صَغِيْرَة . وَقِيْلَ هُمَا اَمْرَانِ اِضَافِيَّانِ ـ فَكُلُّ ذَنْبٍ بِإِعْتِبَارِ مَا تَخْتَهُ كَبِيْرَةٌ وَبِاعْتِبَارِ مَافُوقَهُ صَغِيْرَةً .

थिंवितनीत खीत नात्थ त्राक्षित कतात निर्मिष्ठ कतात कात्र । यिना سَبَبُ تَخْصِيْص الزَّنَا مَعَ حَلِيلَةِ الْجَار

একটি জঘন্যতম অপরাধ। সর্বাবস্থায় উহা হারাম বা বর্জনীয় হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হাদীসে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে যিনাকে বিশেষত উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ থেকে নিম্নোক্ত উত্তর পাওয়া যায়—

যেহেতু প্রতিবেশী একজন অন্যজনের উপর নির্ভরশীল হয় তাই একজন আরেকজনের জন্য বিশ্বস্ত ও আমানতদার থাকা উচিত। সুতরাং এখানে ব্যভিচার করলে সে একদিকে বিশ্বাসঘাতক অন্যদিকে খেয়ানতকারী সাব্যস্ত হবে। তাই এটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। মূলত: যে কোনো নারীর সাথে ব্যভিচার করাই মহাপাপ, চাই সে নিজের পডশির স্ত্রী-কন্যা হোক বা অপর কেউ হোক, বিবাহিতা হোক বা অবিবাহিতা, স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় সবই হারাম, সবই কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত । : হত্যার প্রকারভেদ ও তার হুকুম أَنْسَامُ الْقَتْلُ وَحُكْمُهُ

-এর প্রকারভেদ : تَتْل মাট পাঁচ প্রকার। যেমন-

১. কাউকে ধারালো অস্ত্রের মাধ্যমে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা।

ছুকুম: ক. হত্যার পরিবর্তে হত্যাই শাস্তি। কিন্তু মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণ ক্ষমা করতে পারে।

- খ. ইমাম আবু হানীফা (র.) বলেন, এ ক্ষেত্রে ত্র্রাজিব হবে; কাফ্ফারা নয়।
- গ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
- ২. عَمْد عَمَد [ইন্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা]: কাউকে এমন বস্তু দারা হত্যা করা, যাতে সাধারণত মানুষের মৃত্যু হয় না। ছকুম: ক. কাফ্ফারা দিতে হবে, খ, হত্যার পরিবর্তে হত্যার প্রয়োজন নেই।

- ৩. 
  তি আনিচ্ছাকৃত হত্যা : যেমন– শিকারী দূর হতে জতু লক্ষ্য করে গুলি করল; কিন্তু গুলি লক্ষ্যচ্যুত হয়ে কোনো মানুষ মারা গেল।
  - ছুকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে। খ. শুধুমাত্র কাফ্ফারা দিতে হবে।
- 8. كَتُلْ قَائِم مَقَام خَطَا [ছুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা]: যেমন কোনো ঘুমন্ত ব্যক্তি কোনো ছোট শিশুর উপর পতিত হওয়ায় শিশুটির মৃত্যু ঘটল।

ছকুম: ক. হত্যাকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে না। খ. দিয়াত দিতে হবে।

- ৫. قَتْل سَبَبْ [কারণিক হত্যা] : অপরের ভূমিতে কৃপ খনন করায় তাতে পড়ে যদি কেউ মারা যায়।
   হকুম : ক. কৃপখননকারী অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হবে এবং কৃপ খননকারীকে হত্যার দিয়াত দিতে হবে।
   ২০০১ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জীবনী :
- নাম ও বংশ পরিচয়: তাঁর নাম আব্দুল্লাহ। পিতার নাম- মাসউদ। কুনিয়াত- আবৃ আবদির রহমান। মাতার নাম- উদ্দু
  আবদ্। তাঁর বংশ ধারা:, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে গাফির ইবনে হাবীব।
- ২. ইসলাম গ্রহণ: তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তিনি হলেন ষষ্ঠতম মুসলমান।
- ৩. **হিজরত :** কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অবশ্য পরে স্থায়ীভাবে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি বদর যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি রাস্লুল্লাহ হ্রান্থএর ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলেও তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়া ভূমিকা রাখেন।
- ৫. হাদীস বর্ণনা : হয়রত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল
   রাস্ত্রহতে ৮৪৮ টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- كَ بِسُواكِ व्यापि : ि विनि हिलान तामूल وَمَاحِبُ السِّوَاكِ व्यापि : विनि हिलान तामूल وَالنَّعُلُ وَالطَّهُوْدِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُوِ فِى السَّغُودِ فِى السَّغُودِ وَكَ عَبْدِ (اَبْنَ مُسْعَوْدٍ) وَضِيْدُ لَهُا إِبْنُ أُمِّ عَبْدِ (اَبْنِ مُسْعَوْدٍ)
- ৭. ইন্তেকাল: তিনি হঁযরত ওসঁমান (রা.)-এর খেলাফতকালে মদীনা শরীফে ৩২ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছরেরও অধিক। হয়রত ওসমান, যোবায়ের, আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) তার জানায়ার ইমামতি করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে ওসমান ইবনে মায়উন (রা.)-এর কবরের পার্শ্বে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ عَنْ اللّهِ اللّهِ بَنْ عَسْرِو (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّهِ وَعُنَّوْ الْسَوالِدَيْنِ وَقَسْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغُمُوسُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . وَفِيْ رِوَايَةِ أَنَسٍ وَشَهَادَةُ الزُّورِ بَدْلَ الْيَمِيْنِ الْغُمُوسِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ .

8৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করে বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো– আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা হলফ করা। –[বুখারী] কিন্তু হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় 'মিথ্যা শপথ এর পরিবর্তে, মিথ্যা সাক্ষ্য' শব্দটি রয়েছে। –[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعْنَى الشَّرْكِ وَاَفْسَامُهُ नित्तत्कत अर्थ ७ श्वकात एक :

- ﴿ وَاَفْسَامُهُ الشَّرِيْكِ فِى الْاَمْرِ - वित्त कार्फ कर्थ राता وَضَرَبَ भक्षि वात وَضَرَبُ - वित्त साममात । भाक्षिक अर्थ राता - الشَّرْكُ : مَعْنَى الشَّرْكِ لُغَةً अर्था९ काराता कार्फ अश्मीमात मात्र कता ।

अर्था वित्र अर्थ राता , وَعُلُ الْغَيْرِ مُسَاوِيًا لِللَّهِ अर्था९ कार्षित आल्लार्त असकक वानारना ।

: निम्नज़ : مُعْنَى الشِّرْك وصطلاحًا : مُعْنَى الشِّرْك إصطلاحًا : مُعْنَى الشِّرْكِ إصطلاحًا

- ১. الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ अर्थाৎ, অসংখ্য ইলাহের বিশ্বাস স্থাপন করা।
- ك. وَهُرَاكُ شَيْءٍ بِاللَّهِ اوْ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ اَوْ بِفِعْلِ مِنْ اَفْعَالِ اللَّهِ الْ
- ७. चना विकालत भएछ, إلله عَزّ و جَلّ بِصِفاتِه وَبِانْعَالِهِ عَدور الْإِشْرَاكُ بِشَع إلله عَرْ و جَلّ بِصِفاتِه وَبِانْعَالِهِ عَدور الْإِشْرَاكُ بِشَع إلله عَرْ و جَلّ بِصِفاتِه وَبِانْعَالِهِ عَلَى إلى الله عَمْ و عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَمْ الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَمْ الله عَلَى الله عَلى الله عَلَى ال الله عَلَى الله عَل المَّا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى

الشُوْل : প্রথমত: তুলনা বা প্রয়োগের ভিত্তিতে শির্ক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা-

- ك. اَلَشُرُكُ بِالنَّاتِ ১. সরাসরি আল্লাহর সন্তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করা।
- ২. اَلِيَسُوكُ بِالصِّفَاتِ আল্লাহর গুণের সাথে শিরক করা। যেমন– কাউকে আইনদাতা, রিজিকদাতা ইত্যাদি বলে বিশ্বাস করা।
- نَّ فَي الْعَمْلُ .
   مُلَّشُرُكُ فِي الْعَمْلِ .

উল্লেখ্য, শিরকের মাঝে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও মূলত সব শিরকই সমান, সবগুলোই হারাম। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

দ্বিতীয়ত: ক্ষমা এবং পরিমাণগত দিক দিয়ে শিরক দু'প্রকার। যথা-

- ১. يَمِيْن كُفُوس (ইয়ামীন লগব), ২. يَمِيْن مُنْعَقِدَة [ইয়ামীনে মুন আকিদাহ], ৩. يَمِيْن لَفُو (ইয়ামীনে ভম্স]।
- ك يُعبُن لَغُو . এর স্বরূপ ও সংজ্ঞায় মত পার্থক্য রয়েছে।
  - ক. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, কোনো অতীত বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাতসারে সঠিক ধারণা করে শপথ করা, অথচ বিষয়টি মিথ্যা।
  - খ. ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কোনোরূপ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য ছাড়াই কথায় কথায় কসম করাই হচ্ছে يَمِيْن لَفْر বা বেহুদা কসম।

ছকুম: সর্বসম্মতিক্রমে এতে গুনাহ ও কাফফারা কিছুই নেই।

عَبُيْن مُنْعَقِدَة उटा يَبِيْن مُنْعَقِدة विष्ठाट्ठ कारना काक कवा वो ना कवाव कप्रम कवारक يَبِيْن مُنْعَقِدة .

एकुम: এরপ শপথের বিপরীত করলে কসমকারীকে কাফফারা দিতে হবে।

ত بَمَيْنَ غُمُوْس . তেননো অতীত বিষয়ে স্বেচ্ছায় মিথ্যা কসম করাকে بَمِيْنَ غُمُوْس বলে। এটা সব চাইতে গুরুতর অপরাধ।
ছকুম : ইমাম শাফেয়ী ও তাঁর অনুসারীদের মতে– গুনাহও হবে এবং কাফ্ফারাও ওয়াজিব হবে।
অন্যান্য ইমামগণের মতে, কাফ্ফারা দিতে হবে না; তবে গুনাহ হবে এবং তওবা করলে মাফ পাওয়া যাবে।
উল্লেখ্য, কোনো ভাল কাজ না করা বা ফরজ-ওয়াজিব না করার কসম করলে তা ভঙ্গ করা ওয়াজিব, কিন্তু পরে কাফ্ফারা
দিতে হবে।

–এর কাফফারা : এ সম্পর্কে আল্লাহ তা আলা বলেন–

فَكَفَّارَتُهُ الطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِبْنَ مِنْ اَوسَطِ مَاتُطْعِمُونَ اَهْلِبْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ - فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِبَامُ ثَلَاتَةِ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ ايَمْانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ .

অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা হচ্ছে, ১০ জন মিসকিনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা তোমাদের পরিজনকে খাইয়ে থাক; অথবা তাদেরকে বস্ত্র দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করে দেওয়া। আর যে ব্যক্তি এ তিনটির কোনো একটিও করার সামর্থ্য রাখে না, সে তিনদিন রোজা রাখবে। বস্তুত এটাই হচ্ছে তোমার কসমের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ কর। –[মায়িদা-৮৯]

عَرْ ٢٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ ال رَسُولُ اللُّهِ ﷺ إِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ السَِّسْرِكُ بِاللَّهِ وَالسِّسْحُرُ وَقَعْلُ النَّفْسِ الَّتِيْ حَرَّمَ اللُّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبُوا وَاكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আরু হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল হ্রেইরশাদ করেছেন– তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী বস্ত হতে বিরত থাকবে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল == ! সে বস্তুগুলো কি কি ? রাসূল 🚃 বললেন, ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. যাকে হত্যা করা আল্লাহ তা'আলা হারাম ঘোষণা করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাডা তাকে হত্যা করা, ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ [অন্যায়ভাবে] ভক্ষণ করা, ৬, জিহাদের ময়দান হতে পলায়ন করা, ৭, ঈমানদার নির্দোষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। -[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

नामिक वर्ष रता-

- 3. यापू, र्यमन शंकीत्म अत्मर्ह إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ع. र्शानन कता, रयमन कूत्रजातन अत्मर्ह سَحُرُوا اَعْبُنَ النَّاسِ
- ৩. ধাঁ ধাঁ সৃষ্টিকরা,
- 8. বিমোহিত করা।

পরিভাষায় এর পরিচয় হলো-

السِّحْرُ هُوَ كُلُّ أَمْرٍ لاَيُدْرَكُ سَبَبُهُ وَلاَيُعْرَثُ عَلَى حَقِيْقَتِم بَلْ يُحْمَلُ عَلَى حَمْلِ الْخِدَاعِ . অর্থাৎ, যাদু সেসব বিষয়কে বলে, যার ভিত্তি বুঝা যায় না এবং এর বাস্তবতা নিরূপণ করা যায় না ; বরং সম্পূর্ণটাই ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

- ২. কারো মতে, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব বিষয় পরিবেশন করাকে کے বলা হয়।
- ৩. ইমাম আবৃ বকর জাসসাস (র.) বলেন, 💃 এমন বিষয়, যার কারণ প্রছন্ন এবং যা অবান্তর, মিথ্যা, কল্পনা, বিভ্রান্ত ও ধোকার উপর প্রতিষ্ঠিত।

السِّعْر याप्करের विधान : याप् विन्तात বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণ বিবিধ মত দিয়েছেন। যথা–

- ১. ইমাম আহমদের মতে, ইহা বৈধ নয়। তিনি যাদুকরকে কাফির বলেন। ২. ইমাম মালিকের মতে, ইহা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা করা দু'টোই অবৈধ। ৩. ইমাম গাযালির মতে, প্রয়োজনে ইহা বৈধ; আবার প্রয়োজনে ওয়াজিব। ৪. ইমাম আযম ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, ইহা হারাম। তবে আত্মরক্ষার্থে জায়েয। ৫. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, যাদু যদি পরীক্ষামূলক হয় এবং এর বৈধ হওয়ার বিশ্বাস না রাখে তবে যাদু কুফরি হবে না।
  - বা যাদুকরের বিধান : যাদুকরকে কাফের বলা যাবে কিনা ় এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ حُكُمُ السَّاحِر
- ১. ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, যাদুকর যদি পরীক্ষামূলকভাবে তা প্রদর্শন করে এবং বৈধতার ব্যাপারে বিশ্বাস না রাখে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

- ২. তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ রয়েছে, যদি যাদুকরের কথা ও কাজে এমন বিষয় পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে।
- ৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেন, যাদু শিক্ষা করা অসত্যের মোকাবিলা করার জন্য বৈধ, আবার যাদু ব্যতীত কুফরি ও অসত্যের মোকাবিলার কোনো উপায় না থাকলে ওয়াজিব। এমতাবস্থায় যাদুকরকে কাফের বলা যাবে না।
- ৪. اَنِمَة أَرْبَعَة أَرْبُعَة أَرْبَعَة أَرْبَعْه أَرْبُعَة أَرْبُعُه أَرْبُعُ أَرْبُعُهُ أَرْبُعُ أَرْبُعُه أَرْبُعُه أَرْبُعُه أَرْبُعُه أَرْبُعُه أَرْبُعُه

| [मू'िज्या]                                                                                                                                                              | [কারামত] الْكُرَامَةُ                                                                                                              | (যাদু) اَلْسِيْحُرُ                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ১, এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে- অপারগ করা, অক্ষম করা।                                                                                                                         | <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে- সম্মানিত হওয়া,  মর্যাদার অধিকারী হওয়া।</li> </ol>                                                | <ol> <li>এর শান্দিক অর্থ হচ্ছে- ধোঁকা।</li> </ol>                                                                            |
| <ol> <li>এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, নবী-রাসূলদের থেকে  এমন অলৌকিক কার্যাবলি যা সাধারণ মানুষের পক্ষে  উপস্থাপন অসম্ভব এবং যা নবুয়ত ও রিসালাতের  প্রমাণ স্বরূপ।</li> </ol> | ২, এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে– ওলীদের থেকে<br>কোনো কাজ কৃত্রিম অভ্যাস বহির্ভৃত প্রকাশ<br>পেলে তাকে কারামত বলে।                        | <ul> <li>২. এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে</li></ul>                                                                                |
| ৩. এটা নবী-রাস্লদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                                                                                      | ৩. এটা আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পৃক্ত।                                                                                               | ৩. যাদু যে কোনো লোকের সাথে সম্পৃক্ত হতে<br>পারে।                                                                             |
| 8. এটা আন্নাহর কাজ। এতে ব্যক্তির কোনো অধিকার নেই।                                                                                                                       | ৪, এটাও <b>আন্নাহ</b> র কাজ। ব্যক্তির কোনো<br>অধিকার থাকে না।                                                                      | ৪, এতে ব্যক্তির পূর্ণ অধিকার থাকে।                                                                                           |
| <ul> <li>৫. এটা কোনো নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।</li> <li>৬. এটা কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করা যায় না।</li> </ul>                                                  | <ul> <li>৫. এটাও কোনো নিয়য়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।</li> <li>৬. এটাও কারো নিকট থেকে শিক্ষা লাভ কর।</li> <li>য়য় না।</li> </ul> | <ul> <li>৫. এটা বিশেষ নিয়ম-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।</li> <li>৬. এটা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা লাভ<br/>করা যায়।</li> </ul> |
| ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।                                                                                                                               | ৭. এটাও যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায় না।                                                                                         | ৭. এটা যে কোনো সময় প্রদর্শন করা যায়।                                                                                       |
| ৮. এটা নবুয়তের দাবিদার থেকে প্রকাশিত হতে পারে।                                                                                                                         | ৮. কারামত প্রদর্শনকারী নবুয়তের দাবিদার হতে<br>পারবে না।                                                                           | ৮. এটা যে কেউ থেকে প্রকাশ পায়।                                                                                              |
| ৯. এটা সত্য।                                                                                                                                                            | ৯. এটাও সত্য।                                                                                                                      | ১. এটা মিখ্যা।                                                                                                               |
| ১০. এটা প্রদর্শন বৈধ ৷                                                                                                                                                  | ১০. এটাও বৈধ।                                                                                                                      | ১০. এটা অবৈধ।                                                                                                                |

ক্রীরা গুনাহ। কেননা, এর দ্বারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের সাথে গাদ্দারী করা হয়। তবে শরিয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নিম্লোক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয। যেমন–

- ১. শক্রকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শক্রর মোকাবিলা ত্যাগ করে তাদের অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে আক্রমণ করা। এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয়।
- ২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে পূর্ণাঙ্গ প্র<del>স্তু</del>তি নিয়ে ছিতীয়বার আক্রমণ করা।
- ৩. শক্র সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিন গুণ বা ততোধিক হলে জান বাঁচানোর জন্য পলায়ন করা জায়েয। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম। কেননা, শক্র সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের কারণ নয়।
- 8. শক্রদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, তখন পলায়ন করা জায়েয।

: রিবার অর্থ مَعْنَى الرَّبُوا

الرَّبُوا : مَعْنَى الرَّبُوا وَ الْخَيْدَةُ কৰা কৰা ত্ৰাভিধানিক অৰ্থ হচ্ছে الرَّبُوا : مَعْنَى الرَّبُوا وَيُرْبُوا : مَعْنَى الرَّبُوا الْغَةُ الرَّبُوا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَرْبُى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَدْتُونُ اللَّهُ الرَّبُوا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَدْتُونُ لِيَّا وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَدْتُونُ وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مُنْتَى الرَّبُولُ وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَدْتُونُ وَيُونُ وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَنْ مَا مُنْتَى الرِّبُولُ وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَنْ مَا مُنْتَى الرَّبُولُ وَيُونُ وَيُرْبَى الصَّدَقَاتِ . ومَا مَنْ مَا مُنْتَى الْمُؤْمِنُ وَيَعْمِ اللّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَيُونُ وَيُونُ وَيَعْمِ اللّهِ الْمُؤْمِنِ وَيَعْمِ اللّهُ مُنْتَى الْمُؤْمِنُ وَيْ وَيْعِيْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَا

: مُعْنَى الرَّبْوا شَرْعًا 1

- আল্লামা উবায়দুল্লাহ (র.) বলেন, الرّباوا هُو زِيادَةٌ فِي الْمُعَامَلَةِ بِالْا عِدَوْنِ فِيْ جِنْسٍ وَاحِدٍ অর্থাৎ, একই জাতীয় জিনিসের মাঝে লেনদেনের ক্ষেত্রে কোনো বিনিময় ব্যতীত বাড়তি কিছু আদান-প্রদান করাকে। الرّبوا বলে।
- كَرِيلُوا شَرْعًا الزِّيَادَةُ عَلَى اصْلِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ عَقْدِ تَبَايُع , इवनून आष्ठीत वतनत

৩. আল্লামা আইনী (র.) বলেন,

الرِّينوا فَضْلُ مَالٍ بِلاَ عِدَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِمَالٍ . كَمَا إذا باع عَشَرَة دَراهِم بِاحَد عَشَر درهما

- هُ وَ عِبَارَةً عَنْ عَفِّدٍ فَاسِدٍ بِصِبْغَةٍ سَوَاءً كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةً أَوْلا ، अल-जा अराताजून नारेशातार शर वर्ष वर्षिरह (य, لأو أو أو كالأو أو كالأو المناقبة عن عَفِّدٍ فَاسِدٍ بِصِبْغَةٍ سَوَاءً كَانَ هُنَاكَ زِيَادَةً أَوْلا ،
- الرِّيوا فِي الشَّرْعِ فَضَلَّ خَالٍ عَنْ عِوضٍ شُرِطَ لِآخَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . ,প্রকারের মতে الْرَيوا فِي الشَّرْعِ فَضَلَّ خَالٍ عَنْ عِوضٍ شُرِطَ لِآخَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . ,প্রকারের মতে

وَفِيْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَا يَفْتُلُ حِبْنَ يَقْتُلُ وَهُو مُؤْمِنَ ثَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الْإِيْمَانُ مِنْهُ قَلْتُ لِإبْنِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ ثُمَّ اَخْرَجَهَا قَالَ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اصَابِعِهِ . وَقَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّهِ لَايَكُونُ هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَايَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ . هٰذَا مُؤْمِنًا تَامًّا وَلَايَكُونُ لَهُ نُورُ الْإِيْمَانِ . 8 ৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হাই বলেছেন—
ব্যভিচারকারী ঈমান থাকা অবস্থায় ব্যভিচার করতে পারে
না, চোর ঈমান থাকা অবস্থায় চুরি করতে পারে না,
মদপানকারী ঈমান থাকা অবস্থায় মদ পান করতে পারে না,
লুষ্ঠনকারী ঈমান থাকা অবস্থায় এমন লুষ্ঠন করতে পারে না
যে, তার লুষ্ঠনের সময় লোকেরা তার দিকে তাকিয়ে
থাকে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ ঈমান থাকা অবস্থায়
আত্মসাৎ করতে পারে না। সাবধান! তোমরা এ সমস্ত
অপকর্ম হতে বেঁচে থাকবে। —[বুখারী, মুসলিম]

আর হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর সূত্রে বর্ণিত রেওয়ায়াতে আছে যে, তোমাদের কেউ ঈমানদার অবস্থায় হত্যা করতে পারে না। হ্যরত ইকরিমা (রা.) বলেন, আমি হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে, কিভাবে তার থেকে ঈমানকে হরণ করা হয়৽ উত্তরে তিনি তার নিজের এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অপর হাতের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রবিষ্ট করে, তারপর তা আবার বের করে বললেন যে, এভাবে। যদি সে তওবা করে তবে ঈমান যথাস্থানে এভাবে প্রত্যাবর্তন করবে। [এ বলে] তিনি তার আঙ্গুলসমূহকে পরস্পরের ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করালেন। ইমাম আবৃ আবদুল্লাহ বুখারী (র.) বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার থাকবে না এবং তার ঈমানের আলো থাকবে না। এটা ইমাম বুখারী কর্তৃক বর্ণিত রেওয়ায়াতের ভাষা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবীরা শুনাহে লিও ব্যক্তির হুকুম ঃ কবীরা শুনাহকারী মু'মিন থাকবে কি-না, এ বিষয়ে وَكُمُ مُرْتَكِبِ الْكَبِيْبَرَة এবং খারেজীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে —

لاَ يَزْنِي الزَّانِيْ حِيْنَ يَزْنِيْ وَهُوَ مُؤْمِنَ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِيْنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنَ الخ

: খात्रिकीरमत भएंठ, कवीता छनारह निश्व व्यक्ति कांफित हर्रेय याग्र ।

ضَافَحَا عَالَمَ : আহলে সুনুত ওয়াল জামাআতের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি কাফির এবং ঈমান হতে বের হয়ে যায় না ; বরং সে ফাসিক মু'মিন হিসেবে পরিগণিত হয়।

قَوْلُهُ وَإِنْ طَأَنْهِ عَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَكُواْ . —ांदात पनिन रतना : دَلَاتِلُهُمْ

উক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে মু'মিন হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

َ الْجَوَابُ عَنِ الْمُخَالِفِيْنَ : আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসারী আলিমগণ مُعْتَزِلَة সম্প্রদায়ের বর্ণিত হাদীসের করেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

- এ জাতীয় হাদীসগুলোতে 'মূল ঈমানের' অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য হয় না; বয়ং পরিপূর্ণতার অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। য়েমন
  'য়য় মধ্যে আমানতদায়ী নেই সে ঈমানদায় নয়' ইত্যাদি।
- ২. হযরত হাসান বস্রী (র.) বলেন, 'ঈমানদার' হিসেবে যে সম্মানিত উপাধি ছিল, তা বহাল থাকে না; বরং তাকে বদ্কার, ব্যভিচারী, চোর, মদ্যপায়ী ইত্যাদি বলা হয়।
- ৩. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, ঈমানের আলো বা জ্যোতি থাকে না। যেমন- 'তেলবিহীন প্রদীপ' অত্যন্ত ক্ষীণভাবে জ্বলে বটে, কিন্তু আলোও হয় না, অন্ধকারও দূর হয় না।
- 8. হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) বলেন, ঈমান বের হয়ে ছায়ার মতো মাথার উপরে থাকে, সে অন্যায় কাজ সমাপ্তির পর পুনরায় ফিরে আসে। সুফিদেরও এই একই মত।
- ৫. ভবিষ্যতে ঈমান থাকবে না, অর্থাৎ এই পাপ করতে করতে অবশেষে একে হালাল বা বৈধ ধারণা করে বসবে, ফলে বেঈমান হয়ে যাবে।
- ৬. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ সকল হাদীসে ঈমান দ্বারা উদ্দেশ্য লজ্জাশীলতা। যেমন− রাসূল বলেছেন—

الْحَبَاءُ شُعْبَةً مِنَ الْإِبْمَانِ .

- ৭. অথবা, এ শ্রেণীর হাদীস দ্বারা কঠোরতা প্রদর্শন ও তিরস্কার করাই মূল উদ্দেশ্য, ঈমান না থাকা উদ্দেশ্য নয়।
- ৮. অথবা, এখানে ঈমান শব্দটি তার শাব্দিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, অর্থাৎ নিরাপত্তা লাভ। এমতাবস্থায় হাদীসটির অর্থ হবে– শুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিরাপত্তা লাভ করতে পারবে না ; বরং সে শাস্তির উপযুক্ত হবে।
- ৯. অথবা, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তখনই কাফির হবে, যখন গুনাহ-কে বৈধ মনে করবে।
- ১০. অথবা, ঈমানের ন্যায় কুফরের উচ্চ, মাধ্যম ও নিম্ন তিনটি স্তর রয়েছে। বর্ণিত হাদীসে যে, ঈমান না থাকার কথা বলা হয়েছে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য কুফরের মধ্যম বা নিম্নস্তর, যার দ্বারা কবীরাহ গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ঈমান হতে বের হয়ে যায় না।
- ১১. অর্থবা, যে ব্যক্তি শুনাহ করল, সে কাফিরের ন্যায় কাজ করল। এটা দ্বারা কবীরা শুনাহে লিপ্ত কাফির হয়ে যাওয়া উদ্দেশ্য নয়।
- ১২. ইবনে হাযম বলেছেন, যদিও মূল ঈমান হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম; কিন্তু মৌখিক স্বীকৃতি এবং কাজও ঈমানের অঙ্গ। যে ব্যক্তি শুনাহের কাজ করল তার বিশ্বাস ও স্বীকৃতির মধ্যে কোনো ক্রটি হবে না, শুধু কাজের ক্ষেত্রেই ক্রটি হবে। সূতরাং মু'মিন না হওয়ার অর্থ অনুগত না হওয়া।

وَعَن كُ اَيِسَ هُ رَسْرة (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ الْمُنَافِقِ قَالَ وَالْمُنَافِقِ اللّهُ وَالْمُ وَصَلَّى وَ زَعَمَ اللّهُ مُسلِمٌ وَانْ صَامَ وَصَلَّى وَ زَعَمَ انّنَهُ مُسلِمٌ ثُمَّ اتَّفَقًا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَإِذَا اوْتُمِنَ خَانَ.

8৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের
আলামত তিনটি। কিন্তু ইমাম মুসলিম এই বাক্যটি অতিরিক্ত
করেছেন যে, যদিও সে ব্যক্তি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং
এই দাবি করে যে, সে একজন মুসলমান। এরপর উভয়ে
[ইমাম বুখারী ও মুসলিম] এ বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করেছেন
যে, ১. যখন সে কথা বলে তখন সে মিথ্যা বলে, ২. আর যখন
সে অঙ্গীকার করে তখন তা ভঙ্গ করে ৩. এবং যখন তার নিকট
কিছু গচ্ছিত রাখা হয়, তখন সে খেয়ানত [আত্মসাৎ] করে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें वामीत्मत व्याच्या : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী بَعُرُيْ الْحُوِيْثِ হাদীসের ব্যাच্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী بُعُرُهُ بِاطِنَهُ عَلَيْهُ الْحُوِيْثِ تَامِيَ مَا الْحُوِيْثِ تَامِيَ مَا الْحُويْثِ تَامِيْهُ وَالْحَالِمَ مَا الْحُويْثِ وَالْحَالِمَ مَا الْحَوْدُ وَالْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمُ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَلِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَالِمَ الْحَلِمَ الْحَلِمَ الْحَلِمَ الْحَلِمُ الْحَلِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

অথবা, گَلُونَى بَخْرُجُ عَنْ دَائِرَةِ الْإِنْمَانِ فَهُوَ مُنَافِئَ مَنَافِئَ रिक्टूण মনের ভাবধারা ও বাহ্যিক কাজকর্ম একরপ না হওয়াই হলো মুনাফিকী। এরা নিজেদেরকে ঈমানদার হিসেবে পরিচয় দিলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ঈমানদার নয়, আলোচ্য হাদীসে তাদের চিহ্নিতকরণের নিদর্শন বলে দেওয়া হয়েছে। তাই মুনাফিক কারা তা নির্ণয় করা কষ্টকর নয়। সুতরাং যাদের মধ্যে এসব সভাবগুলো রয়েছে তাদের এসব সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই একান্ত আবশ্যক।

বাদীসের পটভূমি: উক্ত হাদীসটির বর্ণনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে আল্লামা সারওয়ারী (র.) বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করে রাসূল বর্ণনা করেছেন। মহানবী ক্রিএর নীতি ছিল যে, তিনি কোনো অন্যায়কারীকে সরাসরি একথা বলতেন না যে, তোমার মধ্যে অমুক দোষ আছে; বরং তিনি বলতেন যার মধ্যে এ সকল ক্রটি রয়েছে তার অবস্থা এরপ হবে। এভাবে তাকে কৌশলে সতর্ক করা হতো। রাসূলে কারীম ক্রিএ এখানে মুনাফিকদের নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিয়েছেন।

الْمُزَادُ بِالْمُنَافِقِ فِي الْحَدِيْثِ الْمَذْكُورِ আলোচ্য হাদীসে মুনাফিক দ্বারা উদ্দেশ্য : উক্ত হাদীসে মুনাফিক দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে এই বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর রয়েছে। যেমন–

- ইমাম সুফয়ান সাওরী বলেন, হাদীসটি একজন নির্দিষ্ট মুনাফিককে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে। হয়রত হ্রাফ্র মুনাফিকদের
  নিদর্শন বর্ণনা করে সে নির্দিষ্ট মুনাফিককে সতর্ক করে দিলেন।
- ২. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, নির্দিষ্ট কোনো মুনাফিককে বুঝানো হয়নি ; বরং এটি মুসলমানদেরকে নেফাক থেকে বাঁচানোর জন্য সতর্ক করা হয়েছে।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে রূপক অর্থে মুনাফিক বুঝানো হয়েছে, প্রকৃত অর্থে নয়।
- अधिकाश्म अनाभारत कतात्मत भएठ, अथात مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ वाता مُنَافِقٌ فِي الْعَقِيْدَةِ काता क्याता राता ومُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ वाता مُنَافِقٌ فِي الْعَمَلِ काता राता ।
- ৫. অথবা, এখানে। ।। টি সার্বক্ষণিক তার অর্থ দান করবে, তথা উল্লিখিত নিদর্শনসমূহ যার মধ্যে সার্বক্ষণিক পাওয়া যাবে সেই মুনাফিক।

وَعَرِفُ عَبِدِ اللّهِ بَنِ عَمْدِهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

8৯. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকো সে প্রকৃত
মুনাফিক হিসেবে পরিগণিত হয়। আর যার মধ্যে এর
একটি স্বভাব থাকে; তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব
বিদ্যমান, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তা পরিহার করে। [সে
চারটি স্বভাব হলো] ১. যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়
তখন সে তা খেয়ানত করে, ২. যখন সে কথা বলে তখন
মিথ্যা বলে, ৩. যখন ওয়াদা করে পরে তা ভঙ্গ করে ৪.
এবং যখন কারও সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়় তখন সে মন্দ
বলে। –[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

يغَاق : अर्था प्रांत विश्वीण প्रकांग कता।

-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা- نفاق : مُعْنَى النَّفَاق إصطلاحًا

- 3. أَنْ يُظْهِرَ الْإِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ عَلَى عَلَى الْإِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ الْمِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ الْمِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ عَلَى الْمِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ عَلَى الْمُعْلِدَ الْإِسْلاَمُ وَيُبْطِنُ الْكُفْرَ
- اَلَيْفَاقُ هُوَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْإِسْلَامِ مِنْ وَجْهِ وَيَخْرُجَ عَنْهُ مِنْ وَجْدٍ أَخَرَ —अर में الْمُعْجَمُ الْوَسِيطُ .
- هُوَ أَنْ يُظْهِرَ الْعَدَاوَةَ وَيُظْهِرَ الصَّدَاقَةَ ٥. مَاتَمَا عَنَهُ سَامَةً عَلَى الْعَدَاوَة
- 8. ইমাম তীবী (র.) বলেন— الْمُورِكُ خَلَاثُ مَا تُضْمِرُ لِصَاحِبِكُ خِلَاثُ مَا تُضْمِرُ لَهُ وَلَا بَاللَّهُ الْمُورِكُنُونُ بِينُ الْمُورِكُنُونُ بِينُ الْمُورِكُنُونُ بِينُ الْمُورِكُنُونُ بِينُ الْمُورِكُنُونَ بَا لَهُ وَلِمُ الْمُورِكُنُونَ بِينَ الْمُورِكُنُونَ لَعَلَى الْمُورِكُنُونَ بَا لَهُ وَلَا الْمُورِكُنُونَ الْمُورِكُنُونَ لَا يَعْمَارُ مَنْ الْمُورِكُنُونَ الْمُورِكُونَ وَاللَّهُ مِنْ الْمُورِكُونَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُورِكُونَ وَاللَّهُ عَلَى الْمُورِكُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ
- প্রথম হাদীসে মুনাফিকের আলামত তিনটি এবং দ্বিতীয় হাদীসে চারটি বলা হয়েছে। সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার
  পরিপরক। অতএব দুই হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।
- ২. অথবা, মুনাফিকের আলামত বর্ণনা দিতে গিয়ে রাসূল (ক্রি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই যিনি যে রকম শুনেছেন; তিনি সে রকম বর্ণনা করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, সংখ্যা বর্ণনায় কম-বেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা জনক নয়। কারণ, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার মাঝেই শামিল রয়েছে।
- ৪. অথবা, হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয় ; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বুঝানো য়ে, য়ুনাফিকের আলামত অনেক। তনাধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ।
- ৫. হয়তো বা বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে ভুল হয়েছে, তাই দু'রকম বর্ণনা এসেছে।
- ৬. অথবা, প্রথম হাদীসটি পূর্বের যাতে তিনটির কথা এসেছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটি পরের যাতে চারটি কথা এসেছে। সুতরাং কোনো বৈপরীত্য নেই।
- ৭. অথবা, রাসূল ্লে ৪টির কথাই বলেছিলেন, তবে হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) দূরত্বের কারণে ৩টির কথা শুনতে পেয়েছেন, তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِ الْهِ عَلَى ابْنِ عُمَر (رض) قَالَ قَالَ وَالَهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ وَالَّهُ الْمُنَافِقِ كَالشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْعَنَمَيْنِ تَعِيْدُ اللَّي هٰذِهِ مَرَّةً وَاللَّهُ هُدِهُ مَرَّةً . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৫০. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন— মুনাফিকের উদাহরণ হলো বানডাকা ছাগীর ন্যায়, যে দু'টি ছাগলের মধ্যে থাকে, একবার একটির দিকে দৌড়ায় এবং আরেকবার অন্যটির দিকে ছুটে যায়। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الشَّاءُ الْعَاثِرُةُ وَلَا الْخَارِةُ الْعَاثِرُةُ وَلَا الْخَارِةُ الْعَاثِرُةُ الْعَاثِرُةُ الْعَاثِرُةُ الْعَاثِرُةُ الْعَاثِرُةُ वना रय प्रम हानी ता ज्ञिल, य योन कामामक रय़ फाकाफांकि उ हुए हुए कर्त थार । प्रति भ भ भ भारात्व व्यक्षित हिंद रय़ भ ए । त्य प्रकात व हागला निक्छे, व्यायकिवात व हागला का हागला का हागला का हागला का स्था । जात मध्य का स्था का का स्था का स्था का स्था का स्था का स्था का का स्था

এসব মুনাফিকগণ সুযোগ সন্ধানী হিসেবে পরিচিত। দুনিয়াতে কিছুটা লাভবান হলেও পরকালে তাদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে নিকৃষ্টতম শাস্তি। এই বিষয়ে আল্লাহ বলেন— إِنَّ الْمُنَافِقِيْنُ فِي الدُّرِكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ

## षिठीय जनुत्रहर : الفَصْلُ التَّانِي

وَعَرْكَ صَفْوَانَ بِسْنِ عَسَّ (رض) قَالَ قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ إِذْهَبْ بِنَا اِلَى لَهُذَا النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ لاَ تَقُلْ نَبِيُّ إِنَّهُ لَوْ سَمِعَكَ لَكَانَ لَهُ ٱرْبَعُ أَعْيُنِ فَأَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَسَالاهُ عَنْ أيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا وَلاَ تَفْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلاَ تَمْشُوْا بِبَرِي اللَّي ذِي سُلْطَانِ لِيَهْ قُتُلَهُ وَلَا تَسْحَدُوا وَلاَ تَاكُلُوا الرِّبُوا ولاَ نِنْفُوا مُحْصَنَةً وَلَا تَوَلَّوْا لِللْفِرَارِ يَوْمَ الرَّحْفِ وَعَلَيْكُمْ خَاصَّـةً ٱلْيَـهُودَ أَنْ لَا تَعْتَـدُوْا فِي السَّـبْتِ . قَـالَ فَقَبَّلَا يَدَيْدِ وَ بِ وَقَالًا نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ قَالًا فَمَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تَتَّبِعُوْنِي قَالَا إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا رَبَّهُ أَنْ لَّا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيُّ وَإِنَّا نَخَانُ إِنْ تَبِعْنَاكَ أَنْ يَقْتُلُنَا الْيَهُ وْدُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَابُودَاوَدَ وَالنَّسَائِكِي.

৫১ অনুবাদ: হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন ইহুদি তার সাথীকে বলল, আমাকে এই নবীর নিকট নিয়ে চলো, তার সাথী তাকে বলল, নবী বলো না। কেননা, সে এরূপ শুনতে পেলে তার চারটি চক্ষ্র হয়ে যাবে। অর্থাৎ তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন। অতঃপর তারা উভয়েই রাসল 🚐 এর নিকট উপস্থিত হলো এবং তাঁকে [হযরত মসা (আ.)-এর সম্পষ্ট নিদর্শনসমহ সম্পর্কে প্রশ্ন করল. জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, ১. আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করো না, ২. চুরি করো না, ৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না. ৪. ন্যায়সঙ্গত কারণ ব্যতীত কাউকে হত্যা করো না: যা আল্লাহ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন, ৫. কোনো নির্দোষ ব্যক্তিকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোনো ক্ষমতাশালী लाक्तित निकर नित्य याद्या ना, ७. यापू करता ना, १. भूमी লেন-দেন করো না, ৮. কোনো পুণ্যবতী নারীর ব্যাপারে ব্যভিচারের অপবাদ দিও না. ৯. যুদ্ধের ময়দান হতে পলায়নের উদ্দেশ্যে পশ্চাদপদ হয় না এবং ১০. বিশেষ করে তোমরা ইহুদিরা শনিবারের বিধান লঙ্ঘন করো না।

হযরত সাফওয়ান (রা.) বলেন, অতঃপর তারা, উভয়েই মহানবী এব হন্ত ও পদদ্বয় চুম্বন করল এবং বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি- নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর নবী। রাস্লুল্লাহ বললেন, তাহলে আমাকে অনুসরণের ব্যাপারে তোমাদেরকে কিসে বাধা দিচ্ছে ? তারা বলল, হয়রত দাউদ (আ.) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন যে, নবী যেন তাঁর বংশধরগণের মধ্য হতেই মনোনীত হয়। আর আমরা ভয় করি যে, আমরা যদি আপনাকে অনুসরণ করি তবে ইহুদিরা আমাদেরকে হত্যা করবে।

-[তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খ্রাত بَيَان اَيَات بَيِّنَات प्राना निদর্শনসমূহের বর্ণনা: আলোচ্য হাদীসে ইহুদিদ্বয় কর্তৃক জিজ্ঞাসিত بَيَان اَيَات بَيِّنَات হলো সেসব মুজিযাসমূহ যা হযরত মূসা (আ.)-কে দেওয়া হয়েছিল, পবিত্র কুরআনের সূরা আরাফে উল্লেখ রয়েছে। আর সেই নয়ি মু'জিযা হলো– ১. অলৌকিক লাঠি, ২. হস্তদ্বয় উজ্জ্বল বা শুদ্র হওয়া, ৩. বন্যা-প্লাবন, ৪. পঙ্গপালের উপদ্রব, ৫. ব্যাঙের উপদ্রব, ৬. পানি রক্ত হয়ে যাওয়া, ৭. উকুনের উপদ্রব এবং ৯. শস্যহানি।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

- ১. হ্যরত মূসা (আ.)-এর উক্ত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত রয়েছে। এই জন্য মহানবী তার উল্লেখ করেননি: বরং নতুন বিধান সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।
- ২. অথবা নবী করীম ভক্ত ভিক্ত নিদর্শন বর্ণনা করার পর নতুন বিধান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের লক্ষ্যে ঐ নিদর্শনসমূহ বাদ দিয়েছেন।
- ৩. অথবা, ايات بينات। দ্বারা এই নতুন বিধানসমূহ উদ্দেশ্য, যা এখানে উল্লিখিত হয়েছে। আর নবী করীম ক্রা করিছল। এই বিধান সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল।

وَعُونِكُ السَّلِهِ السَّلِهِ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهُ السَّلِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ

৫২. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, ঈমানের
তিনটি বুনিয়াদী বা মূল বিষয় রয়েছে, ১. যে ব্যক্তি লা
ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তার উপর আক্রমণ করা হতে বিরত
থাকা। কোনো পাপের কারণে তাকে কাফির বলে গণ্য
করো না এবং কোনো কর্মের দরুন ইসলাম হতে খারিজ
করে দিও না। ২. মহান আল্লাহ যখন আমাকে নবীরূপে
প্রেরণ করেছেন তখন হতে জিহাদ আরম্ভ হয়েছে, আর এ
উমতের শেষ লোকেরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করা পর্যন্ত
তা অব্যাহত থাকবে। কোনো অত্যাচারী শাসকের
অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়পরায়ণ শাসকের ন্যায় একে
বাতিল করতে পারবে না। ৩. আর তাকদীরের [ভালো
মন্দের উপর] বিশ্বাস স্থাপন করা। — (আবু দাউদ)

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पू'ि হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কবীরা শুনাহের কারলে কাউকে কাফির বলা যায় না, অথচ অন্য হাদীসে এসেছে যে, الْصَلْوَةُ مُتَعَبِّدٌ الصَّلْوَةُ مُتَعَبِّدٌ وَالصَّلْوَةُ مُتَعَبِّدٌ وَالصَّلْوَةُ مَا تَعَالَى الْصَلْوَةُ وَالْمَاكِمُ وَالْمَاكُومُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِّمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمَاكُمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَال

#### সমাধান:

- ১. ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত ফরজ বর্জনকারী প্রকৃতই কাফির হয়ে যাবে।
- ২, কারো মতে, উক্ত হাদীসে ধমক, ভর্ৎসনা এবং কঠোরতার জন্য কুফরির বিধান দেওয়া হয়েছে।

- অথবা, সে ব্যক্তি কৃফরির সীমায় উপনীত হয়েছে।
- 8. অথবা, এর অর্থ হলো সে কাফিরের মতো কর্ম করেছে।
- ৫. কিংবা এরূপ কাজে কুফরির ভয় আছে।
- ৬. অথবা, কৃফরির আভিধানিক অর্থ- অকৃতজ্ঞা। এখানে এই অর্থই নেওয়া হয়েছে।
- ৭. অথবা, এরূপ করার পরিণাম কৃফরি : যদিও কোনো বাধার কারণে কাফির বলা হয় না।
- ৮. অথবা, সে যদি ফরজকে অস্বীকার করে পরিত্যাগ করে, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। অতএব উভয়ের মাঝে আর অর্থগত কোনো বিরোধ নেই।

৫৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = ইরশাদ করেছেন— যখন কোনো বান্দা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায় এবং তা ছায়ার মতো তার মাথার উপর অবস্থান করে। অতঃপর যখন সে এই অপকর্ম হতে বিরত হয়, তখন তার দিকে ঈমান ফিরে আসে। −[তিরমিয়া, আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসটিতে মহানবী বলেছেন যে, বান্দা যখন কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার মধ্য হতে ঈমান বের হয়ে যায়। এ বাক্যটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে–

- ১. ঈমান বের হওয়া অর্থ ঈমানের আলো বা জ্যোতি বের হয়, মূল ঈমান নয়।
- ২, অথবা, ঈমানের অন্যতম শাখা তথা লজ্জাশীলতা বের হয়ে যায়।
- ৩, অথবা, এর দ্বারা ধমক বা ভীতি প্রদর্শন উদ্দেশ্য।
- 8. কিংবা এটা দ্বারা যেনাকারীর কঠিন শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।
- ৫. অথবা, এর অর্থ হলো, সে যেন ঐ ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে; যার ঈমান নেই। কেননা, তার ঈমান তাকে এই বেহায়াপনা কাজ হতে ফিরাতে পারেনি; যেভাবে ঈমানহীন ব্যক্তিকে তা হতে ফিরানো যায় না।

## र्णीय जनूत्वन : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

وَعَنْ اللهِ مُعَادِ (رض) قَالَ اَوْصَانِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ وَلَا تَعُقَّنَ وَالِدَيْكَ وَإِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلْوةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلْوةً مَكْتُوبَةٌ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللُّهِ وَإِيَّاكَ وَالْبِفَرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ وإِذَا اصَابَ النَّاسَ مَوْتُ وَأَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ وَأَنْفِقُ عَلَى عِيبَالِكَ مِنْ طُولِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَلَظَيْاكَ أَدَبًا وَاجِفْهُمْ فِي اللَّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ .

৫৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসল আত্র আমাকে দশটি বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- ১. আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় কিংবা আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২. তোমার পিতামাতার অবাধ্য হয়ো না, যদিও তাঁরা তোমাকে পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদ ত্যাগ করে চলে যেতে আদেশ করেন। ৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কখনো ফরজ নামাজ ত্যাগ করো না। কেননা, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরজ নামাজ ত্যাগ করে, তার থেকে আল্লাহ তা'আলার জিম্মা উঠে যায়। ৪. কখনো মদ পান করো না। কেননা, মদ হলো সকল অশ্লীলতার মূল উৎস। ৫. সাবধান! সর্বদা পাপ কর্ম হতে দূরে থাক। কেননা, পাপের দরুন আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের উদ্রেক হয়। ৬. সাবধান! যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করো না ; যদিও সকল লোক ধ্বংস হয়ে যায়। ৭. তোমার উপস্থিতিতে যখন লোকদের মাঝে মহামারী দেখা দেয়, তখন সেখানে অবস্থান করো। ৮. তোমার সামর্থ্য অনুযায়ী পরিবার- পরিজনের জন্য ব্যয় করো। ৯. শিষ্টাচার শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে তাদের শাসন থেকে বিরত থেকো না। ১০, আর আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে তাদেরকে ভয় দেখাও।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এখানে রাস্ল علا : মহানবী معلا : এর বাণী وَأَخِنْهُمْ فِي اللّٰهِ অর্থাৎ, তাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে ভয় দেখাও। এখানে রাস্ল على হযরত মু'আয (রা.)-কে তাঁর পরিবার-পরিজন এর প্রতি আল্লাহ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। মূলত এ আদেশটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, আল-কুরআনের ঘোষণা وَمُواْ اَنْفُسُكُمْ وَامُلِيْكُمْ بَاللّٰهِ অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকেও বাঁচাও। এ দায়িত্ব পালন করা সকল মু'মিনের উপর ফরজ। হাদীসে এসেছে عَنْ رَعِيَّةٍ এই কিন্তে হবে।

এ পৃথিবী নশ্বর, আর পরকালীন জীবন অনন্ত। তাই অনন্ত জীবনে সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে অবশ্যই খোদাভীতি অর্জন করতে হবে। সেই সাথে পরিবার-পরিজনকেও সে ব্যাপারে সতর্ক করতে হবে এবং খোদাভীরু হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

## : रयत्रा प्रू'आय देवत्न जावान (ता.)-এत जीवनी خَيَاةٌ مُعَاذِبْن جُبَلِ

- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম মু'আয, উপনাম আবৃ আবদুল্লাহ অথবা আবৃ আব্দুর রহমান। পিতার নাম জাবাল ইবনে আমর। তিনি মদীনার খাযরাজ বংশে জনুলাভ করেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ** : নবুয়তের দ্বাদশ সালে ১৮ বছর বয়সে মদীনায় ইসলাম প্রচারের সূচনাকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. গুণাবলি : তিনি একজন বদরী সাহাবী ছিলেন। বায়আতে আক্বাবায়ে ছানিয়ায় তাঁকে লক্ষ্য করে রাস্ল عنه বলেছিলেন, وَعُمَ الرَّجُلُ مُعَاذُ بْنُ جُبَلِ عَالَا بَالْ مُعَاذُ بْنُ جُبَلِ مُعَادُ بْنُ جُبَلِ
- 8. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন: মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ত্রুতাঁকে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রা.) তাঁকে আবূ উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ-এর পরে শাম দেশের শানসকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন।
- ৫. রেওয়ায়েতে হাদীস: হযরত মু'আয (রা.) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তৃতীয় স্তরের সাহাবী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭৫। তাঁর থেকে হ্যরত ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৬. ইন্তেকাল: এ প্রখ্যাত সাহাবী ১৮ হিজরিতে হ্যরত ওমরের খিলাফত কালে ৩৮ বছর বয়সে طَاعُونْ عُسُواس নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ 6 مَ مُذَيْفَة (رض) قَالَ إِنَّمَا البِنَفَاقُ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَامَّا الْبَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيْمَانُ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ -

৫৫. অনুবাদ: হ্যরত হ্যায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নিফাক শুধু রাসূলুল্লাহ ত্র্ত্ত্র - এর জমানায় ছিল। বর্তমানকালে হয় কুফর না হয় ঈমান রয়েছে। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनिरসর ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, শুধু রাস্লের যুগেই মুনাফিক ছিল। ইসলামি হুকুমতের সুযোগ-সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যেই মহানবী وما يا কিছু সংখ্যক লোক এরূপ আচরণ করত। তাদের মুখোশ উন্মোচন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَإِذَا لَغُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قَالُوا أَمَنًا وَإِذَا خَلُوا اِلَى شَيَاطِيْنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُونَ وَوَا لَغُوا الَّذِيْنَ أَمَنُوا قَالُوا قَالُوا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّ

# بَابُ الْوَسُوسَةِ

পরিচ্ছেদ: মনের খট্কা

े الْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

وَعُرْبُ أَلِهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
আমার উন্মতের অন্তরের মধ্যে যে খটকা সৃষ্টি হয়,
আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেন; যে পর্যন্ত না তারা
তা কার্যে পরিণত করে অথবা মুখে প্রকাশ করে।
—[বুখারী মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَلْأَيْتُ وَالْكِيْتِ وَالْتِيْتِ وَالْكِيْتِ وَالْكِيْتِ

- ১. হাদীসে বর্ণিত কুধারণা দ্বারা ঐ কুধারণা বুঝানো হয়েছে— যা সময় সময় মু'মিনের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে মু'মিন তা বাস্তবায়নের ইচ্ছা করেনি। আর আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মনের দৃঢ় ইচ্ছা বুঝানো হয়েছে, যা বাস্তবায়নের জন্য সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সুতরাং দু'টি কুমন্ত্রণা ভিন্ন।
- ২. আর যদি বলা হয়, আয়াতে বর্ণিত কুমন্ত্রণা দ্বারা মু'মিন-মুনাফিক সবার কুমন্ত্রণা বুঝানো হয়েছে। তখন এর উত্তরে বলা যায়, পরবর্তী সময়ে বর্ণিত আয়াত— الله تُعْمَلُ الله تَعْمَلُ لَا الله الله الله تَعْمَلُ দ্বারা এর হুকুম রহিত হয়ে গেছে। কারণ শয়তানের সৃষ্ট কুমন্ত্রণার উপর মানুষের হাত নেই। শেষোক্ত আয়াতে আল্লাহ যে কাউকে এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ে বাধ্য করেন না, তা স্পষ্ট বলেছেন। অতএব আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত কোনো বিরোধ রইল না।
  - -এর অর্থ ও প্রকারভেদ : اَلْوُسْوَسَةُ শব্দটি বাবে وَعُلْلَة -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মনের কুচিন্তা, খটকা বা ধারণা।
  - وَسُوسَة وَسُوسَة
- ১. এমন কুধারণা যা অন্তরে উদয় হয় এবং বর্তমান থাকে এবং বারবার হতে থাকে। কিন্তু যখন পর্যন্ত কাজে পরিণত না হয়; ততক্ষণ পর্যন্ত এর জন্য শান্তি হবে না। আর এরূপ ইচ্ছা পোষণ করার পর যদি আল্লাহর ভয়ে কাজে পরিণত করা হতে বিরত থাকে এর জন্য ছওয়াব হবে।
- ২. যখন কু-ধারণা এমন প্রবল হয়ে যায় যে, সুযোগ পেলে বাস্তবে পরিণত করা হবে, তাহলে এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। তবে এরূপ অবস্থায়ও বাস্তবে না পৌছলে কাজে পরিণত করার শাস্তির তুলনায় শাস্তি কম হবে।

## : আবার দু'প্রকার و غَبْر إِخْتباري ( وَعُتباري

- ১. যা অনিচ্ছাকৃতভাবে মনে উদয় হওয়া মাত্রই চলে গেছে। এটা সকল উন্মতের জন্য ক্ষমা করা হয়।
- ২. মনে উদয় হয়ে স্থির আছে ; পরে অবশ্য চলে যায়। এরপ ধারণাও ক্ষমা করা হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) মনের অবস্থাকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—
- কোনো ধারণা অন্তরে এসে গেলে এটাকে ऒদর্
   বলে।
- ২. যে ইচ্ছা অন্তরে ঘুরাফেরা করে তবে বাস্তবে করা না করার কোনো সিদ্ধান্ত হয় না, এটাকে غَاطرُ বলে।
- ৩. মনোভাবকে কাজে পরিণত করার ইচ্ছা হয়েছে ; তবে সিদ্ধান্ত হয়নি, এটাকে حَدِيْثُ النَّنْس रिना कर्तान होते विकास
- 8. আর যদি মনের ভাব কাজে পরিণত হওয়ার কঠোরতা বা প্রবণতা লাভ করে, তবেঁ তাকে р বলে। তাফসীরে জামালে ক্রিক্তি কর্না ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। উল্লিখিত চারটি ও অপরটি হলো, 🍒
- ৫. মনোভাবের পর যদি কাজের বাস্তবতার প্রবণতা পায়, তবে তাকে হুট্বলে। জনৈক ব্যক্তি পদ্যাকারে বলেছেন—

مَرَاتِبُ الْقَصْدِ خَمْشُ هَاجِشُ ذَكُرُوا \* وَخَاطِرٌ فَحَدِيْثُ النَّنْسِ فَاسْتِمِعَا يَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ يَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ يَلِيْهِ الْأَخْذُ قَدْ وَقَعَ

ব্যতীত উল্লিখিত সকল প্রকার কল্পনা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কার্যে পরিণত না করলে ক্ষমাপ্রাপ্ত হবে। কিন্তু عزم এর বেলায় পাকড়াও হবে।

وَعُوْكُ مُ عَالَ جَاءَ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِ
رَسُولِ اللّهِ عَلَى النّبِيّ عَلَى فَسَالُوهُ إِنَّا
نَجِدُ فِى اَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظُمُ اَحَدُنَا اَنْ
يَتَكَلّمَ بِهِ قَالَ اَوْقَدْ وَجَدْتُهُوهُ قَالُواْ نَعَمْ قَالَ
ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَانِ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর নিকট জানতে চেয়েছেন যে, আমাদের অন্তরে এমন কিছু কুধারণা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা আমাদের নিকট অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ বলে মনে হয়। এতে আমাদের কি অবস্থা হবে ? রাস্ল বললেন, এটাই হলো প্রকাশ্য ঈমানের লক্ষণ। কেননা, ঈমান আছে বিধায় তো মনের মধ্যে সৃষ্ট খটকা আল্লাহর ভয়ে তোমাদের প্রকম্পিত করে তোলে, আর যদি ঈমান নাই থাকত তবে তোমরা নির্দ্ধিধায় সে কাজে লিপ্ত হতে কাউকে পরোয়া করতে না।

وَعَنْ هُمُ مُ مَالًا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَاتِى الشَّيْطَانُ احَدُّكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَاذَا بِلَنْعَ مَ وَلَي بَنْ تَعِمْ وَلَي بَنْ تَعْمِ وَلَي مَنْ خَلَقَ كَذَا مَا لَكُمْ وَلَا يَعْمُ وَلَي بَنْ عَلَيْهِ وَلَي بَنْ عَلَيْهِ وَلَا يَعْمُ وَلَي بَنْ فَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَا يَعْمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْمُ لِلْمُ عُلِيمُ وَالْمُ لِلْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْمُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْلَالُهُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لِلَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَعْلَالُهُ لَا لَا لَعْمُ لِلْمُ لَالِمُ لَعْلَالُهُ وَالْمُ لَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْلَالُهُ لَعْلَا عُلِيمُ وَالْمُ لَعْلِيمُ وَالْمُعُلِقِ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ لَعْلَالِهُ لَا عُلِيمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُ لَعْمُ لِلْمُ لَعُلِيمُ وَالْمُ لَعْلُولُكُوا مُعُلِقًا لَاللَّهُ لَا

৫৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—শয়তান তোমাদের কারো নিকট আগমন করে, অতঃপর প্রশ্ন করতে থাকে যে, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? এমন কি এটাও প্রশ্ন করে যে, তোমার প্রভুকে কে সৃষ্টি করেছে? শয়তান যখন এ পর্যন্ত পৌছে যায় তখন সে ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে— আল্লাহর নিকট [শয়তানের এরপ প্রশ্ন হতে] আশ্রয় প্রার্থনা করা এবং [তার সাথে বিতর্কে লিগু হওয়া থেকে। বিরত থাকা—বিখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चें दानीत्मत्न व्याच्या: শয়তান মানুষের চির শক্র। যেহেতু মানুষের কারণেই সে আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হয়ে চির লাঞ্ছনার বেড়ি গলায় পরিধান করেছে, তাই সে মানব জাতিকে বিপথগামী করার জন্য সর্বদা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। বস্তুত শয়তান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত। এক. জিন শয়তান। দুই. মানুষরূপী শয়তান। যেমন— মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِيْ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالْتَاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالْتَاسِ مِنَ الْبِجَنِّةِ وَالْتَاسِ مِنَ الْبِعِيْقِ وَالْتَاسِ مِنَ الْبِعِيْقِ وَالْتَاسِ مِنَ الْبِعِيْقِ وَلَى الْبَاسِ مِنْ الْبِعِيْقِ وَلَيْقِ وَلِيْقِ وَلَاسِهُ وَالْتَاسِ وَالْتَعْقِ وَلَالْتَاسِ وَالْتَعْقِ وَلَالْتَاسِ وَالْتَعْقِ وَلَاسِهُ وَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَاسِ وَالْتَعْقِ وَلَالْتِهِ وَلْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتِهِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتِهُ وَلَالْتِهِ وَلَالْتِهِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلَالْتِهِ وَلَالْتَاسِ وَلَالْتُهُ وَلَالِهُ وَلِلْتُلْتِ وَلِلْتُعْقِ وَلَالْتَعْقِ وَلِيْلِقُولُولِ وَلَالْتُلْتِ وَلِيْلِقُ وَلِيْلِقُ وَلِيْلِقُ

وَعَنْ هُمُ مَنَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُونَ حَتَّى يُقَالَ هٰذَا خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله فَمَنْ وَكَلَقَ الله فَمَنْ وَجَلَقَ الله فَمَنْ بِاللهِ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْعًا فَلْيَقُلُ الْمَنْتُ بِاللهِ وَرُسُلِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিক্রশাদ করেছেন—মানুষ একে অপরকে প্রশ্ন করতে থাকে। অবশেষে এটা বলে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সকল সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? অতএব তোমাদের অন্তরে যখন এই ধরনের খটকা সঞ্চারিত হয়, তখন সে যেন বলে উঠে আমি আল্লাহ এবং তার রাসূলদের উপর ঈমান আনয়ন করেছি। —[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चोनीत्मत व्याच्या: শয়তান মানুষের চির শক্র। সর্বাবস্থায় মানুষকে সে ধোঁকায় ফেলতে চেষ্টা করে। কিছু মানুষকে সে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। ফলে তারা পরম্পর এই বিষয়ে আলোচনায় লিগু হয়। মুসলমান মাত্রই এরূপ আলোচনা থেকে দূরে থাকবে এবং মনে কখনো এরূপ ধারণার সৃষ্টি হলে সাথে সাথে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ ও তার রাসুলের উপর ঈমান আনয়নের ঘোষণা প্রদান করবে।

৬০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন যে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার সাথে জিন এবং ফেরেশতাদের মধ্য হতে কাউকে সঙ্গী নিযুক্ত করে দেওয়া হয়নি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন—হে আল্লাহর রাস্লু ! তাহলে আপনার সাথেও কি ? রাস্লুল্লাহ্ কলেনেন, হাঁ৷ আমার সাথেও। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছেন। অতএব সে আমার অনুগত হয়ে গেছে [অথবা আমি তার থেকে নিরাপদ থাকি।] ফলে সে কোনো কল্যাণকর কাজ ব্যতীত আমাকে অন্য কিছুর পরামর্শ দেয় না। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रानीत्मत राज्या: वनी जानत्मत नाथ जन्म थित मृज्य পर्यंख जिन ও ফেরেশতাদের মধ্য হতে দু'জন সাথী সর্বদা অবস্থান করতে থাকে। যে সঙ্গী ফেরেশতাদের মধ্য হতে হয় তাকে 'আলমুলহিম" বলা হয়। সে সর্বদা ভাল ও কল্যাণকর কাজের পরামর্শ প্রদান করে। আর জিনদের মধ্য হতে যে সাথী থাকে তাকে বলে "আহরামান" বা "ওয়াসওয়াসা"। সে সর্বদা মন্দ ও খারাপ কাজের পরামর্শ দেয়। এই দু' শক্তি সর্বদা মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব করতে থাকে। ফলে যে প্রবল হয় সেই বিজয়ী হয়ে মানুষকে সুপথ অথবা কুপথে চালায়।

وَعَرْكَ انَسِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ مَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالْكَالِهِ عَلَيْهُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِئُ مِنَ الْإَنْسَانِ مَجْرَى الذَّمِ . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

৬১. অনুবাদ: হ্যরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন – নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের দেহে রক্তের ন্যায় চলাচল করে। –[বুখারী-মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِسْم ظُرْف এবং مَصْدُر "রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্র" শব্দের অর্থ : আলোচ্য হাদীসে উল্লেখিত مَعْنَى مَجْرَى الدَّم وَد وَاسْم ظُرْف এবং مَصْدُر কানটি ধরা যায়। মাসদার হিসেবে গ্রহণ করলে অর্থ হবে শয়তান মানবদেহে রক্তের ন্যায় দ্রুত চলাচল করে এবং তাকে নানা কু-মন্ত্রণা দেয়। আর যদি اِسْمُ ظُرْف ধরা হয়, তবে অর্থ হবে শয়তান মানব দেহের রক্ত প্রবাহের ক্ষেত্রসমূহ তথা শিরা উপশিরায় প্রবেশ করে মানুষকে নানা প্রকার কু-মন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

وَعَرْكَ إِنَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مُولُودٌ ُ إِلّا مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسْتَهِ للْصَارِخًا مِنْ مَسْ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُولَدُ فَيَسْتَهِ للْصَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرْيَمَ وَابْنِهَا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرْيَمَ وَابْنِهَا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৬২. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন; এমন কোনো আদম সন্তান ভূমিষ্ট হয়নি, যাকে ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শয়তান স্পর্শ করেনি। ফলে সে শয়তানের স্পর্শের কারণে চিৎকার করে উঠে। একমাত্র মারইয়াম ও তাঁর পুত্র ব্যতীত। –বিখারী-মুসলিমা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

থাকার কারণ : হাদীসের বর্ণনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রত্যেক নবজাতক শিশুকেই শয়তান স্পর্শ করে, যার ফলে শিশু কেঁদে উঠে। তবে হযরত মরিয়ম ও তাঁর পুত্র হযরত ঈসা (আ.) শয়তানের এই স্পর্শ হতে মুক্ত ছিলেন। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন হযরত মরিয়মের মাতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন যে, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন হযরত মরিয়মের মাতা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেছিলেন যে, এর কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন হযরত মরিয়মের আত্াত আল্লাহ তা আলা মরিয়ম ও তাঁর সন্তান হযরত ঈসা (আ.)-কে শয়তানের আঘাত হতে নিরাপদ রেখেছেন।

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

وَعَنْ ٢٣ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلَا قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ صَلَا عِنْكُ مُنْ عَنْمُ نُزْغَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ - مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৬৩. অনুবাদ : হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুইরশাদ করেছেন, ভূমিষ্ট হওয়ার সময় শিশু যে চিৎকার করে তা মূলত শয়তানের খোঁচার কারণেই করে। –বুখারী মুসলিম]

وَعُرْكُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

৬৪. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন রাস্লুল্লাহ করশাদ করেছেন, ইবলীস
শয়তান পানির উপরে তার সিংহাসন স্থাপন করে।
অতঃপর মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তার
সৈন্যদেরকে প্রেরণ করে। আর তার নিকট সেই বেশি
মর্যাদার অধিকারী যে বিপর্যয় সৃষ্টির ব্যাপারে বড়। তাদের
মধ্য হতে কেউ এসে বলে— আমি এরপ করেছি, তখন
ইবলীস বলে, না তুমি কিছুই করনি। রাসূল করিদ,
এরপর অপর একজন এসে বলে, আমি মানুষদেরকে
এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে আসিনি, বরং আমি তাদের
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছি। রাসূলে করীম
বলেন, অতঃপর ইবলীস তাকে নৈকট্য দান করে
এবং বলে— হ্যা, তুমিই উত্তম ব্যক্তি।

বর্ণনাকারী আ'মাশ বলেন, আমি মনে করি জাবির এই কথাও বলেছেন যে, রাসূল ত্রু বলেছেন, অতঃপর ইবলীস তার সাথে আলিঙ্গন করে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ اللهِ عَلَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَرْبُ وَلَّكِنْ فِى الْمُصَلُّونَ فِى جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلَّكِنْ فِى الشَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ اللهُ عَرِيْشِ بَيْنَهُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

৬৫. অনুবাদ: হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন নিঃসন্দেহে
শয়তান এ ব্যাপারে নিরাশ হয়েছে যে, আরব উপদ্বীপে
কোনো নামাজি তার ইবাদত করবে না। কিন্তু তাদের
পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া, বিবাদ বাঁধানোর ব্যাপারে নিরাশ
হয়নি। –[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি বিষয়ে নিরাশ হয়ে গেছে যে, এখানকার কেউ আর তার ইবাদত করবে না। উক্ত হাদীসে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জিনসমূহ। আর ক্রিটিটেশ হারা উদ্দেশ্য হলো সমানদারগণ। অর্থাৎ, শয়তান নিক্তিভাবে নিরাশ হয়েছে যে, সে আরব উপদ্বীপের নামাজিদেরকে আর কখনো জিনদের উপাসনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না। কেননা, মুসাইলামাতুল কায়যাব যদিও নবুয়তের দাবি করে বিপথগামী হয়েছে; কিন্তু সে জিনদের ইবাদত করেনি। কিছু সংখ্যক মুহাদ্দিসগণের মতে শয়তান সমানদারদের উপর নিরাশ হয়ে গেছে যে, তারা দীনের বিনিময়ে শিরককে প্রাধান্য দিবে না।

ভারব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ : আরব উপদ্বীপকে নির্দিষ্ট করার কারণ হলো, এ স্থানটি ইসলামের মূল এবং ওহীর কেন্দ্রভূমি। এ স্থান হতেই পৃথিবীর চারিদিকে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে।

অথবা এটা এ জন্য যে, সে সময়ে ইসলাম আরব উপদ্বীপের বাইরে প্রসারিত ছিল না।

: जायीताजून आत्रव" পরিচিত : تَعْرِيْفُ جَزِيْرَةِ الْعُرَب

- ১. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে আরব উপদ্বীপ বলতে মক্কা, মদীনা এবং ইয়েমেনকে বুঝায়।
- ২. اَلْسُنْجِدُ নামক অভিধানে আছে যে, আরব উপদ্বীপ ঐ অংশ, যাকে পশ্চিমে লোহিত সাগর, পূর্বে আরব উপসাগর, উত্তরে ইরাক ও জর্দান এবং দক্ষিণে ইয়েমেন বেষ্টন করে আছে।

## विठीय जनुत्रका : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

وَعَرْفِ الْمَانِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ الْمَانَ الْمَانَّ الْمَانَ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ اللهِ اللهِ اللَّذِيْ رَدَّ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانِ اللهِ ال

৬৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর দরবারে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল । আমার মনে এমন কিছু বিষয় সৃষ্টি হয়, যা মুখে প্রকাশ করা অপেক্ষা আমার পক্ষে জ্বলে অঙ্গার হয়ে যাওয়াই আমি শ্রেয় মনে করি। রাসূলুল্লাহ ক্রিলনে, আল্লাহর ভকরিয়া, যিনি এ বিষয়টি কল্পনা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রেখে দিয়েছেন। – [আরু দাউদ]

৬৭. অনুবাদ: হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেছেন, আদম সন্তানের উপর শয়তানের একটি স্পর্শ (বা প্রভাব) রয়েছে এবং ফেরেশতারও একটি স্পর্শ রয়েছে। শয়তানের স্পর্শ रला, মানুষকে অমঙ্গলের ভয় দেখানো এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। আর ফেরেশতার স্পর্শ হলো, কল্যাণের প্রতিশ্রুতি বা সুসংবাদ প্রদান করা এবং সত্যের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা। অতএব, যে ব্যক্তি এ অবস্থা উপলব্ধি করে, সে যেন মনে করে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতেই হয়েছে। সুতরাং তার উচিত এর জন্য আল্লাহর ভকরিয়া জ্ঞাপন করা। আর যে ব্যক্তি অপর অবস্থাটি অনুভব করে, সে যেন অভিশপ্ত শয়তানের প্ররোচনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। এরপর রাসলুল্লাহ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ , वरे वाशां कि नार्य करतन तय वर्था९, भग्नजान लामारमत्तक وَيَا مُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ -অভাব-অনটনের ভয় দেখায়। আর অশ্লীলতার প্রতি আদেশ দেয়। -[তিরমিযী] তিনি একে হাদীসে গরীব বলেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিয়তানের প্রভাব ও ফেরেশেতার প্রভাব কথাটির ব্যাখ্যা : 
নির্মিট শিক্ষের অর্থ শয়তানের স্পর্শ বা প্রভাব, তথা মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শয়তান সঙ্গে থাকে, তার প্রভাবে সে সর্বদা আদম সন্তানকে কুফরি, ফিসক, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা এবং সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য প্রভাব বিস্তার করে।
আর আর তির্বালিত করেশতার প্রভাব, এই ফেরেশতা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত থাকে। তাকে বলে মুলহিম। সে সর্বদা মানুষকে ভাল ও কল্যাণের দিকে অনুপ্রাণিত করে এবং সত্যকে সত্য বলতে উৎসাহিত করে।

وَعَرْكِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رضا) عَنْ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ عَلَى قَسَالَ لاَينَالُ النّبَاسُ يَتَسَاء لُوْنَ حَتّٰى يُفَالَ هٰذَا خَلَقَ اللّهُ النّخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللّهُ فَإِذَا قَالُواْ ذَٰلِكَ فَقُولُواْ اللّهُ اَحَدُ اللّهُ الصّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا احَدُ ثُمَّ ليْتَفُلُ عَنْ يَسَارِه ثَلْقًا وَلِيسَتَعِذْ بِاللهِ مِن الشّيطانِ الرّجِيْمِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ . وَسَنَذُكُر حَدِيثَ عَمْرِو بُنِ الْاحْوصِ فِيْ بَابِ خُطْبَةِ يَوْمِ النّحْرِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

৬৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাস্লুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— মানুষ অনবরত একে অপরকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এই প্রশ্ন করা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টি জীবকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন কে? যখন লোকেরা এরপ বলাবলি করেবে, তখন তোমরা বলবে যে, আল্লাহ এক অদ্বিতীয়। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তিনিও কারো থেকে জন্ম নেননি। আর তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। এরপর শিয়তানের প্রতি অবজ্ঞা স্বরূপ] নিজের বাম দিকে তিনবার থু থু ফেলবে এবং বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে। —[আবৃ দাউদ]

আর আমর ইবনে আহওয়াসের হাদীস আমি "খুতবাতু ইয়াওমিননাহার" অধ্যায়ে উল্লেখ করব। ইনশাআল্লাহু তা আলা।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: وَجُهُ الْآمَرِ لِيَسْتَفَكُلُ عَنْ يَسَا رِهِ

বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দানের কারণ: পূর্বোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মানুষের অন্তরে ফেরেশতা ও শয়তান এই দু' শক্তির প্রভাব বিস্তার হয়। ফেরেশতা ডান দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে সং কাজের অনুপ্রেরণা দেয়। আর শয়তান বাম দিক হতে প্রভাব বিস্তার করে কু-মন্ত্রণা দেয় এবং অসৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই শয়তানের প্রতি ঘৃণা প্রকাশের উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ তিনবার বাম দিকে থু থু ফেলার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

# ं وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : कृषीय वनुत्रहर

وَعَنْ كَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَیْ لَنْ يَبَرْحَ النَّاسُ يَتَسَاءَ لُوْنَ حَتّٰی الله عَذَا الله خَلَقَ كُلَّ شَيْ فَمَنْ خَلَقَ الله عَنَّ وَجَلَّ وَوَاهُ البُخَارِيُّ وَلِمُسْلِمِ قَالَ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ المُتَعَكَ لَا يَزَالُوْنَ قَالَ قَالَ الله عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ المُتَعَكَ لَا يَزَالُوْنَ الله عَنَّ وَجَلَّ إِنَّ المُتَعَى يَقُولُوا الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ وَجَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ وَجَلَّ الله عَنَّ وَجَلَّ .

৬৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৄ ইরশাদ করেছেন মানুষ একে
অপরকে প্রশ্ন করতে থাকবে। এমনকি অবশেষে জিজ্ঞাসা
করে যে, আল্লাহ তা'আলা তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।
কিন্তু মহান আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে ? −[বুখারী]

আর মুসলিমের বর্ণনানুযায়ী তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন. [হে মুহাম্মদ 🚉 । আপনার উন্মত সর্বদা এটা কিঃ ওটা কিঃ এরপ প্রশ্ন করে থাকবে। এরপর এক পর্যায়ে এ প্রশ্নও করে যে, আল্লাহ তা'আলা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আল্লাহকে কে সৃষ্টি করল ?

وَعَرْفِ كُو عُثْمَانَ بُنِ أَبِى الْعَاصِ (رض) قَسَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّ الشَّيطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلَوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ صَلُوتِيْ وَبَيْنَ قِرَاءَتِيْ يُلَبِّسُهَا عَلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْنَ وَاكْ شَيطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبُ فَإِذَا اللهِ عِنْهُ وَاتْفُلُ اللهِ عِنْهُ وَاتْفُلُ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَيْتًا فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَاذَهُ مَسُلِمٌ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَيْتُهُ وَاهُ مُسُلِمٌ وَاللّهِ عَنْيُ . رَوَاهُ مُسُلِمُ

৭০. অনুবাদ: হযরত উসমান ইবনে আবিল আস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা রাস্লুল্লাহ
কে বললাম— হে আল্লাহর রাস্লা! শয়তান আমার
নামাজ ও কেরাতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং তাতে
জটিলতা সৃষ্টি করে। অতঃপর রাস্লা করেনে, সে
একটি শয়তান। তাকে "খিনযাব" বলা হয়। অতএব যখন
তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে তখন তার ব্যাপারে
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তোমার বাম
দিকে [শয়তানকে হেনস্তা করার লক্ষ্যে] তিনবার থু থু
নিক্ষেপ করবে। হযরত উসমান বলেন, অতঃপর আমি
এরপ করলাম। ফলে আল্লাহ তা আলা আমার নিকট হতে
শয়তানকে দূরে সরিয়ে দিলেন। —[মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীসের কথা দ্বারা বুঝা যায় নামাজের মধ্যে শয়তানের মাধ্যমে জটিলতা সৃষ্টি হলে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং বাম দিকে থু থু ফেলবে। অথচ এই উভয় কাজ করলে নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, নামাজ ভঙ্গর পূর্বে এই রকম ওয়াসওয়াসার সম্ভাবনা থাকলে বাম দিকে থু থু নিক্ষেপ করে أَعُنُوذُ بِاللَّهِ পিড়ে নিবে। নামাজের ভিতরে নয়।

وَعُرْكِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ اَنَّ رَجُلُاساً لَهُ فَعَ صَلَاتِیْ رَجُلُاساً لَهُ فَعَ صَلَاتِیْ فَیَ صَلَاتِیْ فَیَ صَلَاتِیْ فَیَ کَشُرُ ذَٰلِكَ عَلَی فَقَال لَهُ اِمْضِ فِیْ ضَلَاتِكَ فَانَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتَّی صَلَاتِكَ فَانَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتَّی صَلَاتِكَ فَانَّهُ لَنْ يَذْهَبَ ذٰلِكَ عَنْكَ حَتَّی تَنْصَرِفَ وَانْتَ تَقُولُ مَا اَتْمَمْتُ صَلَاتِیْ. وَوَاهُ مَالِكُ.

৭১. অনুবাদ: হযরত কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (র.) হতে বর্ণিত যে, একদা এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, নামাজের মধ্যে আতার ভুলের সন্দেহ হয়। আর তা আমার খুব বেশি হয়। হযরত কাসেম উত্তরে তাকে বললেন, তুমি তোমার নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা, এটা (সন্দেহ) তোমার মধ্যে হতে বিদূরীত হবে না; যে পর্যন্ত না তুমি নামাজ শেষ করবে এবং বলবে যে আমি নামাজ পূর্ণ করিন। —[মালেক]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेंद्रानीत्मत व्याच्या: নামাজ হতে ফিরিয়ে রাখা হলো শয়তানের অন্যতম কাজ, এতে যদি সে বিফল হয়, তখন নামাজের মধ্যে নানা কথার উদ্রেক করে নামাজিকে বে-খেয়াল করে ফেলে এবং অনেক সময় জটিল ধাঁ ধাঁ-এ ফেলে দেয়। এতে করে নামাজি বলতে পারে না, সে কয় রাকাত পড়েছে। এমতাবস্থায় নিশ্চিত করে কিছু বলতে না পারলে পুনঃ নামাজ পড়বে।

ফিকহবিদদের মতে, কারো অন্তরে যদি এরূপ সন্দেহ প্রথম সৃষ্টি হয়। তাহলে প্রবল ধারণার উপর নির্ভর করে নামাজ শেষ করবে কিংবা পুনরায় পড়বে। আর যদি এরূপ সন্দেহ সর্বদা হয়ে থাকে, তবে এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে নামাজ পড়তে থাকবে। তাহলে শয়তান নিরাশ হয়ে সন্দেহ সৃষ্টি করা ছেড়ে দিবে।

# بَابُ الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ পরিচ্ছেদ : তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন

একথা সুস্পষ্ট যে, تَدْرِ শব্দটি تَدْر মূলধাতু হতে নির্গত। এর শাব্দিক অর্থ হলো– শক্তি, কুদরত, এক বস্তু অন্যটির সমান হওয়া, কোনো জিনিসের পরিমাণ বা কোনো বিষয় কর্তার ইচ্ছার সাথে সম্পুক্ত হওয়া।

# কালাম শাস্ত্রবিদদের মতে এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো :

- ১. মহান আল্লাহ কর্তৃক তার সমগ্র সৃষ্টিকে তার সীমা-রেখার সাথে সীমাবদ্ধ করা।
- ২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাদের জন্য যা কিছু নির্ধারণ করেছেন। আর তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করার অর্থ হলো – জগতে ভাল-মন্দ যা কিছু ঘটছে সবই আল্লাহ তা'আলা আযল বা অনাদিতেই জানেন এবং এ জানা অনুপাতে লিখে রেখেছেন। সবকিছুই সে অনুযায়ী হয়ে থাকে। সূতরাং একে বিশ্বাস করার নামই হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান।

اَلْإِخْسِتَلَافُ فِيْ خَالِقِ الْعَالِ الْعِبَادِ بَيْنَ اَهْلِ الْحَقِّ وَ الْفِرُقِ الْبَاطِلَةِ বানার কর্মের স্রষ্টার ব্যাপারে হকুপন্থি ও বাতেল পন্থিদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

خَفَّتُونَا : यांता 'कमत अशीकात करत مُعْتَوْنَا দের মধ্য হতে তাদেরকে বলা হয় কদরিয়া। তাদের অভিমত হলো–মানুষের কাজের স্রষ্টা মানুষ। তার কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাই তাদের মতে ভাল-মদের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। कें مُنْفَبُ الْجَبُرِيَةُ : জাবরিয়াদের মতে মানুষের কাজের উপর কোনোই হাত নেই। বরং সে আল্লাহর হাতে সম্পূর্ণ যন্তের ন্যায় বাঁধা, নির্জীব কাঠের ন্যায়।

# भू'णार्यनारमञ्ज मनिन ररना :

- ك. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন فَتَبَارَكَ اللّهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِبْنَ إِنْيُ اَخْلُقُ لَكُمُ مِنَ الطّبْينِ كَهَبْتُةِ الطّبْيرِ الغ بالغُوبَينَ তা'আলা ইরশাদ করেন فَالِقِبْنَ क বহুবচন নেওয়া হয়েছে এবং অপর আয়াতে اخَلْق किয়াকে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি ইসনাদ করা হয়েছে।
- ২. مُرْيَعِشْ ও مَرْيَعِشْ -এর হরকতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রথমটি নিজ ইচ্ছায়, আর দ্বিতীয়টি অনিচ্ছায় হয়ে থাকে। অতএব خَرْكَةُ الْمَشْي -এর স্রস্টা পথচারী নিজেই।
- ৩. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের کَالِقٌ না হয়, তাহলে বান্দাকে تَكُلِيْنُ بِالشَّرْع বৈধ হবে না এবং তার প্রশংসা ও দুর্নাম কোনটাই করা যাবে না।
- 8. اَفَعَالُ الْعِبَادِ विश्वाहारक वना रान ठाँक صَارِبُ أَكِلْ عَاعِدْ عَائِمٌ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষত করতে হয়। অথচ তিনি এরপ নন। অথচ তিনি এরপ নন। হক পিছদের মতে বান্দা পাথরের মতোও নয়। আর কাজের জন্য বাধ্যও নয়। এবং সে নিজের কাজের স্টাও নয়। বরং সকল কাজের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা আলা। বান্দা এসব কর্মের كَاسِبْ (অর্জনকারী) মাত্র। তাদের দলিলসমূহ:
- आल्लाश् ठा जानात रोनी وَمَا تَعْمَلُونَ عَامَلُونَ ها عَالِمُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ ال
- ২. অন্যত্র বলা হয়েছে "اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيَّ শব্দের মধ্যে বান্দার কর্মও অন্তর্ভুক্ত।
- انَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَايَخْلُقُ ल आत्तार निर्द्धत कना خَالِقِيَّتْ रक आवार निर्द्धत कना خَالِقِيَّتْ
- 8. বান্দা যদি স্বীয় কর্মের স্রষ্টা হতো, তাহলে অবশ্যই সে তার কাজের অবস্থাদি সম্পর্কে পূর্বে অবগত থাক্ত। কেননা. নিজ ক্ষমতায় কোনো বস্তু সৃষ্টি করতে হলে عَلْمُ تَغْصِيْلُ পৃষ্টিও বান্দার পক্ষে দুরহ ব্যাপার। যেমন مَاثِرُومْ কোনটি ধীরে হয় আর কোনটি দ্রুত হয়. সে সম্পর্কে مَاشِيْ এর ইলম নেই।
- ৫. অন্যত্র বলা হয়েছে যে, يَمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ এতে বুঝা যায় যে, বান্দা স্বীয় কর্মের জন্য পুণ্য এবং শাস্তির অধিকারী হবে। যদি আল্লাহ কর্মের স্রষ্টা হন তাহলে বান্দাকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন ?

# : দের দলিলের জবাব مُعْتَزَلَةُ

- ك. আর্মাতদ্বয়ে خَلْق শব্দটি রূপক অর্থে তথা اَلتَّقْدِيْر বা অনুমান করা ও আকৃতি তৈরি করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে বান্দার দিকে خُلْة এর নিসবত জায়েয়।
- ২. তাদের দ্বিতীয় দলিলটি জাব্রিয়াগণের জাবাবে উল্লেখ করা উচিত। যারা বলে যে, "لَا تُنْرُوَ لِلْعَبْدِ اَصْلًا" এটা আমাদের জন্য প্রয়োজ্য নয়। কেননা, আমরা বানার জন্য بشب كسب সাব্যস্ত করে থাকি। তাই مَرْكَةُ الْمَشْيَ তার بَنْ الْمَانِي بَارِي كَسْب تَا الْمَانِي بَارِي كَانِي بَارِي بَارِي كَانِي بَارِي كِنْ بَارِي بِي بَارِي بَالْمِي بَالْمِي بَارِي بَارِي بَارِي بَارِي بَارِي بَارِي بَارِي بَالْمِي بَارِي بَال

. এ. وَخُلْتُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ وَاللَّهُ وَاللَّ

8. আল্লাহকে বার্দার কর্মের خَالِقٌ বলা হলে مَعْدُد ، قِيامٌ ইত্যাদি গুণে বিশেষিত হওয়া আবশ্যক হয় না। (مِنَعُرُدُ بِاللّٰهِ) কেননা. مُوصُون বলা হল مَوْصُون বলা হল مَوْصُون বলা হল بَاللّٰهِ ) -এর সাথে ঐ ব্যক্তিই مَوْصُون হয় থাকে. यার দ্বারা سِنَتْ টি প্রতিষ্ঠিত হয়। যে مَوْصُون বলা তিনি ضَوْمُون হয় না।

े वला रल شرك रहा याग्र فالق ما नारक خالق عالم عالم عالم عالم الم

৬. এমনিভাবে জাবরিয়াদের মতটিও ভ্রান্ত, কেননা, এতে মানুষের কাজের জন্য মানুষ মোটেই দায়ী থাকে না। সব দোষের জন্য দায়ী হন আল্লাহ তা আলা।

(মু আল্লাক) مُعَلَّقُ . ২ (মুবরাম) مُبَرَمُ . তাকদীরের প্রকারভেদ : তাকদীর দু ভাগে বিভক্ত ) مُبْرَمُ

- كَا رَبُورُ مُبَرَمُ : বা অকাট্য তাকদীর অর্থাৎ (যে তাকদীরে কোনো শর্ত আরোপিত হয়নি। অর্থাৎ যে তাকদীর আজলে লিখা হয়েছে অকাট্যভাবে। তাতে কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না। যেমন, সে ওমুক রোগে আরোগ্য লাভ করবে না। তার দু'টি সন্তান হবে ইত্যাদি।
- ২. تَقْدِيْرُ مُعَلَّقُ: (বা ঝুলন্ত তাকদীর) এটা পরিবর্তন হতে পারে। এটা শর্তযুক্ত তাকদীর। যেমন– সে ওমুক ওষুধ খেলে আরোগ্য লাভ করবে ইত্যাদি।

# थेथम जनुत्रहरू : أَلْفُصُلُ أَلَا وَلَا

وَعَنْ كُلُ وَكُلُ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِه (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ كَتَبَ اللهُ مُقَادِيْرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ انْ يَتَخْلُقَ السَّمَٰوْتِ وَالْاَرْضَ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاء . رَوَاهُ مُسْلِمُ سَنَةٍ قَالَ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى النَّمَاء . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নবী করীম ক্রেইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির তাকদীর আসমান ও জমিন সৃষ্টি করার পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বেলিখে রেখেছেন। তিনি বলেন, তখন আল্লাহর আরশ পানির উপরে ছিল। —[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শুপঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে" হওয়ার বর্ণনা : পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে তো কোনো দিন, মাস, বছর বা যুগ ছিল না । তাহলে এখানে ৫০ হাজার বছর কিভাবে গণনা করা হলো ৫ এর জবাব নিম্নরূপ :

- ১. এখানে خَمْسِيْنَ الْفَ سَنَةٍ مَعْهُ -এর প্রকৃত অর্থ বুঝানো হয়নি। তথা দিন, রাত, মাস, বছর নয় ; বরং এর দ্বারা দীর্ঘ সময়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেন اِنَّ يَرْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَ وَهَا عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَهِ وَهَا عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَهِ وَهِ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تُعُدُّونَ وَهِ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَهِ وَهِ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَهِ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا مِعْالِما وَهِ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعْدَامِهُ وَهُ اللهِ عَنْدَ رَبِّكَ كَالْفِ سَنَةٍ مِمَّا مِعْدَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ
- ২. অথবা خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَةٍ -এর প্রকৃত অর্থ- দুনিয়ার বছরের মতো। কেননা, আল্লাহর জন্য দিন, মাস, বছরের গণনার প্রয়োজন হয় না। যেমন- কিয়ামতের এক দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের মতো হবে। কিন্তু সেখানে কোনো দিন, মাস, বছর হবে না।
  - এর **অর্থ :** আল্লামা বায়যাভী (র.) বলেন– "আরশ পানির উপর ছিল" এর অর্থ হলো, পানি ও আরশের মাঝে অন্য কোনো বস্তু ছিল না। এই অর্থ নয় যে, আরশ পানির সাথে মিলিত ছিল।

وَعَرِكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ كُلُّ شَيْ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعِجْزُ وَالْمُ مُشْلِمُ

৭৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রুইবশাদ
করেছেন- প্রত্যেক বস্তুই আল্লাহর কদর (পরিমাপ)
অনুযায়ী হয়ে থাকে। এমন কি বৃদ্ধির দূর্বলতা এবং
সবলতাও। -[মুসলিম]

وُعَنْ ٧٤ أَبِي هُرَيْرُةَ (رض) قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ إِحْتَجَ اذْمُ وَمُوسِلَى عِنْدَ رَبِهُمَا فَحَجَّ أَدَهُ مُوْسَى قَالَ مُوسَى اَنْتَ اٰدُمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللَّهُ بِيدِم وَنَفَعَ فِيْكَ مِنْ رُوْجِهِ وَاسْجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَاسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ ثُمَّ اهْبُطْتُ النَّاسَ بِخَطِيْتَ يَتِكَ إِلَى الْأَرَضِ قَالَ اُدَمُ انَتْتَ مُوْسُى الَّذِيْ إِصْطَفَاكَ اللُّهُ بِرِسَالَتِهِ وَيكَلاَمِهِ وَاعْطَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيْهَا تِبْيَانُ كُلّ شَيْ وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا فَبِكُمْ وَجَدْتَ اللَّهُ كَتَبَ النَّدُوْرَاةَ قَبْلَ أَنَّ أُخْلَقَ قَالَ مُوسلى بِأَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ أَدُمُ فَهُلُ وَجَدْتً فِيْهَا وَعَصٰى أَدُمُ رَبَّهُ فَغُوٰى قَالَ نَعَمْ قَالَ افَتَكُوْمُ نِي عَلَى أَنْ عَبِهِلْتُ عَمَلاً كَتَبِكُ اللَّهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبُلُ أَنْ يَّخْلُقَنِي بِاَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الله فَحَجُ ادم موسى . رواه مسلم

৭৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—হযরত আদম ও হযরত মূসা (আ.) আল্লাহর দরবারে পরস্পর তর্ক লিপ্ত হলেন। এতে হযরত আদম (আ.) হযরত মূসা (আ.)-এর উপর বিজয়ী হলেন। হযরত মূসা (আ.) বলেন, আপনি হযরত আদম (আ.) যাকে আল্লাহ তা আলা স্বীয় কুদরতের হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনার মধ্যে তাঁর রহ সঞ্চার করেছেন। তাঁর ফেরেশতাগণ দ্বারা আপনার প্রতি সন্মান প্রদর্শন [সেজদা] করিয়েছেন এবং আপনাকে বেহেশতে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন। এরপর আপনি আপনার ক্রটির কারণে মানব জাতিকে [জান্লাত হতে] জমিনে নামিয়ে এনেছেন।

জবাবে হ্যরত আদম (আ.) বলেন, তুমি তো সে হ্যরত মূসা (আ.) যাকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রিসালাত ও কথোপকথনের জন্য মনোনীত করেছেন। আর তোমাকে তাওরাতের সেই তখতসমূহ দান করেছেন। যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত সময় পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? হ্যরত মূসা (আ.) वललन- ठल्लिंग वছत পূर्ति। २यत्र आपम (आ.) वललन, তুমি কি তাতে আল্লাহর এ বাণী পাওনি যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর প্রভুর মর্জির বিপরীত করল এবং পথভ্রষ্ট হলো। হ্যরত মূসা (আ.) বললেন- হাা, পেয়েছি। অতঃপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন- তাহলে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ করছি বলে কিভাবে তিরস্কার করতে পার? যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ ক্রে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ 🚟 বলেন, এ বিতর্কে হ্যরত আদম (আ.) মূসা (আ.)-এর উপর জয়ী হলেন। -[মুসলিম]

মন্ত্যারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাদের মধ্যে বিতর্কের সময়কাল: হ্যরত আদম ও হ্যরত মূসা (আ.) তখন কোথায় কিভাবে বিতর্কে লিপ্ত হ্যেছেন ? এই বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়।

- ১. অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে হাদীসে উল্লেখিত عِنْدَ رَبِّهِمَا দারা বুঝা যায় যে, তাদের মধ্যকার বিতর্ক রহের জগতে আল্লাহর সম্থে হয়েছে।
- ২. অথবা এই বিতর্ক শারীরিক জগতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এভাবে যে আল্লাহ তা'আলা উভয়কে জীবিত করে দিয়েছেন।
- ৩. অথবা হ্যরত আদম (আ.) কে হ্যরত মূসা (আ.)-এর জীবনকালে জীবিত করেছিলেন। আর উভয়ই আল্লাহর সামনে একত্রিত হলেন, যেমন মিরাজ রজনীতে রাসূল আন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাং করেছিলেন। কিন্তু আন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাং করেছিলেন। কিন্তু আন্যান্য নবীদের সাথে সাক্ষাং করেছিলেন। কিন্তু আন্যান্য কিনা? হ্যরত আদম (আ.) "তাকদীর" দ্বারা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। এ থেকে মনে হচ্ছে, যে কোনো মানুষের জন্য তাকদীরের দোহাই দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করা জায়েয। এর জবাবে বলা যায়—
- ১. এ জগত আল্লাহর বিধান পালনের জন্য। এখানে বিধান লঙ্খন করাটা অপরাধ। আর হযরত আদম (আ.)-এর লক্ষ্যচ্যুতি ছিল ভিন্ন জগতে। তিনি তাকদীর দ্বারা পরজগতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছেন। সূতরাং এ জগতের মানুষের জন্য এটা জায়েয নয়।
- ২. এছাড়া হ্যরত আদম (আ.)-কে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, ثُمُّ اَجْتَبُهُ رُبُهُ فَعَابَ عَلَيْهِ অতএব তাঁর জন্য তাকদীরের দলিল দেওয়া বৈধ ছিল। আমাদের অপরাধ ক্ষমা হয়েছে কিনা ? তা জানার উপায় নেই।
- ৩. এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, "আযলে" যা লেখা আছে তা অবশ্যই ঘটবে। তবে নিজের ইচ্ছায় প্রবৃত্তির তাগিদে বা নফসের
  চাহিদায় অপরাধ করার পর তাকদীরকে টেনে আনার কোনো যুক্তি নেই। কারণ, তাহলে তো পুরস্কার ও তিরস্কার প্রদানের
  ঘোষণা নিরর্থক হয়ে যাবে। আর শরিয়তের বিধানাবলিও অচল হয়ে পড়বে। অতএব, তাকদীর দ্বারা নিজেকে নির্দোষ
  প্রমাণের কোনো অবকাশ নেই।
- এই হাদীস নবীদের নিষ্পাপ হওয়ার পরিপন্থি নয় : নবী-রাসূলগণ হতে গুনাহ প্রকাশ পাওয়া সম্ভব কি না ? এই বিষয়ে ইসলামি দর্শনবিদ ও ফিকহ শাস্ত্রবিদদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়।
- ১. অধিকাংশ মু'তাযিলদের মতে নবীগণ হতে ইচ্ছাপূর্বক সগীরা গুনাহ প্রকাশ হওয়া সম্ভব।
- ২. আবার কারো মতে ভুলবশত অনিচ্ছায় গুনাহ প্রকাশ পেতে পারে। তবে এজন্য পরকালে দায়ী বা জবাবদিহি করতে হবে না।
- ৩. আবার কেউ কেউ বলেন- সগীরা-কবীরা, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কোনো অবস্থাতে কোনো শুনাহই প্রকাশ পাওয়া জায়েয নয়।
- ৪. আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে নবী-রাসূলগণ নিম্পাপ। নবয়য়তী দায়িত্ব লাভ করার পর কোনো নবী হতে যে কোনো প্রকারের গুনাহ প্রকাশ পাওয়া অসম্ব। তবে নবয়য়ত লাভের পূর্বে শিরক বয়তীত ইজতেহাদী ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশ হওয়াটা অসম্ব নয়।
  - একটি প্রশ্ন ও তার জবাব: হযরত আদম (আ.) হতে যে অপরাধ হয়েছিল, তা প্রকৃতপক্ষে অপরাধ বা গুনাহ কি না ফ যদি অপরাধই না হয়, তবে তওবা করলেন কেন পক্ষান্তরে عِصْمَتُ ٱلْاَنْبِيَاءِ (নবীগণ নিষ্পাপ) এই সত্যতা বহাল থাকল কোথায় عِصْمَتُ الْاَنْبِيَاءِ
- ১. অপরাধ হোক আর নাই হোক, তা ঘটেছিল নবুয়ত লাভের পূর্বে। সুতরাং তখনকার অপরাধ ধর্তব্য নয়।
- ৩. নবুয়তের পূর্বে পরজগতে যা ঘটেছে তাকে গুনাহ বলা ঠিক নয়, কেননা, পাপ পুণ্যের সম্পর্ক ইহজগতের সাথে সংশ্লিষ্ট।
- 8. অথবা, হ্যরত আদম মনে করেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট গাছের ফল খেতে নিষেধ করা হয়েছে। সে জাতীয় অন্য গাছের ফল খাওয়া নিষেধ নয়। এই হিসেবে তিনি ইজতেহাদী ভুল করেছেন। অথবা এটা পাপই নয়; বরং পাপের আকৃতি মাত্র। কেননা, এর আর্কি মাত্র। কেননা, এর আভিধানিক অর্থ হলো, অভিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে ব্যর্থ হওয়া।

وَعَرْكِ ابْنِ مَسْعُرْدِ (رض) قَالَ حَكَدُننا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُو الصَّادِقُ الْمَصْدُونُ إِنَّ خَلْقَ آحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْن أُمِّهِ ٱرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمٌّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللُّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِالرُّبِعِ كَلِمَاتٍ فَيَكُتُبُ عَمَلُهُ وَاجَلُهُ وَرِزْقَهُ وَشَقِيُّ اوْ عِيْدُ ثُمَّ يَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ فَوَ الَّذِي لَا إِلٰهُ غَيْرُهُ إِنَّ احَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتُّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُا إِلَّا ذِ رَأَعَ فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ِذَرَاْعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا . مُتَّفَقَ عَلَيْه

৭৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট ইরশাদ করেছেন [আর তিনি তো ছিলেন পরম সত্যবাদী এবং সত্যবাদী হিসেবে স্বীকৃত।] তোমাদের যে কোনো ব্যক্তির সৃষ্টির অবস্থা এই যে, প্রথম চল্লিশ দিন তার মাতৃগর্ভে ওক্ররপে একত্রিত হয়। অতঃপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তপিওরপে। এর পর চল্লিশ দিন মাংসপিওরপে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে চারটি বিষয়সহ তার নিকট প্রেরণ করেন। ফলে সে ফেরেশতা তার কর্ম, মৃত্যুর সময়, তার রিজিক এবং তার ভালো অথবা মন্দ হওয়া প্রভৃতি লেখে দেয়। এরপর তার মধ্যে রহ ফুঁকে দেন।

রাসূলুল্লাহ বলেন, সেই সন্তার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোনো প্রভূ নেই; তোমাদের মধ্যে কেউ জানাতবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জানাতের মাঝে এক হাত বাকি থাকে; এমতাবস্থায় তার প্রতি সেই তাকদীরের লিখন অগ্রগামী হয়ে যায়। ফলে সে জাহানামবাসীদের কাজ করতে থাকে এবং পরিণামে সে জাহানামে প্রবেশ করে। এমনিভাবে তোমাদের কেউ জাহানামবাসীদের কাজ করতে থাকে। এমনকি তার ও জাহানামের মধ্যে মাত্র এক হাত দূরত্ব অবশিষ্ট থাকে। এমন সময় তার তাকদীরের লিখন অগ্রবর্তী হয়, তখন সে জানাতবাসীদের কাজ করতে আরম্ভ করে। যার ফলে সে জানাতে প্রবেশ করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُرَادُبِقَوْلِهِ "يَجْمَعُ فِيْ يَطْنِ اُوَّهِ اَرْبَعَيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً : চিপ্লুশ দিন পর্যন্ত মায়ের গর্জে বীর্য হিসেবে থাকার তাৎপর্য : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসাংশটির তাৎপর্য হলো, পুরুষের বীর্য প্রীর গর্ভে যওয়ার পর মহান আল্লাহ যদি এটা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তবে সে বীর্যকে স্ত্রীর সারা শরীরে ছড়িয়ে দেন। এমনকি তার চুল ও নখ পর্যন্ত ও ছড়িয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় চল্লিশ দিন অতিক্রম করার পর তা রক্তপিণ্ডে পরিণত হয়ে তার জরায়ু-গর্ভে প্রত্যাবর্তন করে। এটাই হলো এর ব্যাখ্যা।

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, যেহেতু রাসূল ক্রিএর সাহাবীগণ তার সাহচর্যে ধন্য হয়েছেন, তাই তাদের ব্যাখ্যাই প্রহণযোগ্য।

পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন থাকার রহস্য: পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভের বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন করে থাকার রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সুফিয়ায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু হযরত আদম (আ.)-কে মৃত্তিকা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর তাঁর দেহ গঠনের জন্য মাটি দ্বারা যে খামীর তৈরি করা হয়েছিল তা চল্লিশ দিনে সম্পন্ন হয়েছিল, তাই তার সন্তানদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্তরে চল্লিশ দিন সময় অতিবাহিত করা হয়।

দুই হাদীসের মধ্যকার অর্থগত বিরোধ: আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, পুরুষের বীর্য নারীর গর্ভে পৌছার ৪ মাস পর আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের বীর্য হতে সৃষ্ট গোশতের টুকরার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে প্রেরিত ফেরেশতা কর্তৃক মানব আকৃতি প্রদান করেন। অথচ মুসলিম শরীফের এক হাদীসে আছে আল্লাহ তা'আলা পুরুষের বীর্য মাতৃগর্ভে পৌছার ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মানব আকৃতি প্রদান করান। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

উক্ত বিরোধের অবসান: মুসলিম শরীফে বর্ণিত এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, ৪২ দিন পর ফেরেশতা পাঠিয়ে মাতৃগর্ভে সন্তানের আকৃতি প্রদান করেন; এর অর্থ হলো, বীর্য মায়ের পেটে পৌছার ৪২ দিন পর আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাকে মাতৃগর্ভে সন্তানের মানব আকৃতি প্রদানের দায়িত্ব প্রদান করেন, আর ফেরেশতা ৪ মাস পর সেই দায়িত্ব পালন করেন। সূতরাং মেশকাত শরীফের হাদীস ও মুসলিম শরীফের হাদীসের মধ্যে কোনো সংঘাত নেই।

আলোচ্য উক্তি দারা মহানবী এ দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি শুধু এ কারণেই জাহান্নামী হবে না যে, আল্লাহ তার তাকদীরে লিখে দিয়েছেন; বরং এর জন্য প্রকাশ্য কিছু আমলের প্রয়োজন, যার দারা সে নিজেও অনুধাবন করতে পারে যে, সে জাহান্নামের কাজ করছে এবং অন্যরাও তা বুঝতে পারে। অতএব এ কথা বলা যাবে না যে, তাকে জাহান্নামে যেতে বাধ্য করা হয়েছে।

এর মমার্থ: উল্লিখিত উক্তির মধ্যে একথার দিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আমল কেবল নিদর্শন বা চিহ্ন মাত্র। এটা কোনো কিছুকে আবশ্যক করে না, বরং তার তাকদীরে যা লিপিবদ্ধ আছে, আমলের মাধমে সে ক্রমান্বয়ে সে দিকে ধাবিত হয়। সূত্রাং তার তাকদীরে যদি লেখা থাকে যে, সে জান্নাতী, তবে তার কার্যকলাপই হবে অনুরপ। কাজেই কারো স্বীয় আমলের উপর অহংকার করা উচিত নয়। বরং আশা ও ভীতি এ দু'য়ের মধ্যবর্তীতে অবস্থান করা কর্তব্য। কেননা, এটাই হলো প্রকৃত ঈমান।

وَعُرُكُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ قَالَ وَسُوْلُ اللهِ عَلَيْهِ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَيَعْمَلُ عَمَلَ اهْلِ النَّادِ وَإِنَّهُ مِنْ اَهْلِ النَّادِ وَإِنَّكَ الْعَلَا النَّادِ وَإِنَّكَ الْعَمَالُ بِالْخُواتِيْمِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৬. অনুবাদ: হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই কোনো বান্দা জাহান্নামবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জান্নাতের অধিবাসী। এমনিভাবে কোনো বান্দা জান্নাতবাসীদের কাজ করতে থাকে, অথচ সে জাহান্নামের অধিবাসী। বস্তুত মানুষের আমল তার শেষ কর্মের উপরই নির্ভরশীল। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উজ হাদীস দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, পরকালীন মুক্তি ও শান্তি উভয়টি ব্যক্তি জীবনের শেষ আমলের উপর নির্ভরশীল। তাই প্রত্যেকেরই উচিত তার আমল সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং প্রত্যেক আমলকেই জীবনের সর্বশেষ আমল হিসেবে গণ্য করা। এই জন্য অত্যধিক যত্নসহকারে সর্বদা সৎকর্ম করার চেষ্টা করাই আমাদের কর্তব্য। কেননা, মৃত্যু কখন এসে যায় তা কেউ বলতে পারে না।

এমনিভাবে উক্ত হাদীদে এ কথার দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোনো ব্যক্তিরই নিজের পুণ্য আমলের জন্য গর্বিত হওয়া উচিত নয়। কেননা, তার এ কথা জানা নেই যে, তার জীবনের শেষ আমলটি কিরূপ হবে ? কেননা, জীবনের শেষ আমলের ঘারাই সে জান্নাতী বা জাহান্নামী হিসেবে বিবেচিত হবে। وَعَنْ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اللّٰهِ جَنَازَةٍ صَبِيّ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقُلْتُ يَارَسُولُ اللّٰهِ طُنُولِي لِلهٰذَا اللّٰهِ طُنُولِي لِلهٰذَا عُصُفُورٌ مِنْ عَصَافِيْرِ الْجَنَّةِ لَمْ يَعْمَلْ السَّنُوءَ وَلَمْ يُعْرَكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْسَرَ ذٰلِكَ السَّنُوءَ وَلَمْ يُعْرِكُهُ فَقَالَ اَوَ غَيْسَرَ ذٰلِكَ يَا عَانِيشَكُةً إِنَّ اللهُ خَلَقَ لِلْجَنَّنَةِ اَهُلًا لَا عَانِيشَكُةً إِنَّ اللهُ خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهُلًا خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهُلًا وَخُلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهُلًا وَخُلَقَ لِلْجَنَّةِ اَهُلًا وَخُلُقَ لَهُمْ فِي اَصْلَابِ الْبَائِيهِمْ وَخُلُقَ لِلنَّارِ الْهُ لَا خَلَقَهُمْ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ الْبَائِيهِمْ وَوَلَهُ مُسُلِمُ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ الْبَائِيهِمْ . رَوَاهُ مُسُلِمُ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ الْبَائِهِمْ . رَوَاهُ مُسُلِمُ لَهُا وَهُمْ فِي اَصْلَابِ الْبَائِهِمْ . رَوَاهُ مُسُلِمُ

৭৭. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে আনসারদের
একটি বালকের জানাযার নামাজ পড়ানোর জন্য দাওয়াত
দেওয়া হয়েছিল। এমনি সময়ে আমি বললাম, হে আল্লাহর
রাসূল — । জানাতের চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যে এই চড়ুই
পাখিটি কতই না সৌভাগ্যশীল। কেননা, সে কোনো
পাপকার্য করেনি এবং তার পাপকাজ করার মত বয়সও
হয়নি। রাসূল — এ কথা তনে বললেন, হে আয়েশা এর
বিপরীতও তো হতে পারে। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা
জানাতের জন্য একদল লোককে সৃষ্টি করেছেন। আর
যখন তিনি তাদেরকে জানাতের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।
যখন তিনি তাদেরকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছেন।
যখন তিনি তাদেরকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেন। তখন
তারা তাদের পিতার পষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল। — নিম্সলিমা
তারা তাদের পিতার পষ্ঠদেশে অবস্থান করছিল। — নিম্সলিমা

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: र्यत्रण जात्ना (त्रा.)-এत कथात्म नवी 🎫 त्कन श्रणाचाान कत्रत्नन لِمَ ٱنْكُرَ النَّبِيُّ ﷺ قَوْلٌ عَائشَة

এক হাদীস দারা জানা যায় যে, মু'মিনদের সন্তানগণ বেহেশতী হবে; অথচ নবী করীম হুত্রহত আয়েশা (রা.)-এর কথা(طُنُونُى لِهُذَا عُصْفُورٌ مِنْ عَصَا فِيبُو الْجَنَّةِ) কে প্রত্যাখ্যান কেন করলেন, এর কারণ নিম্নরূপ-

- ১. ইমাম তূরপুশ্ত (त.) বলেন, রাসূল فَ مُ مَا لَكُ وَمِنْ مِنْ فِي الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَ الْجَنَّةِ وَالْجَنَّةِ وَالْجَنِّةِ وَالْجَنِّةُ وَالْجَنِّةُ وَالْجَنِّةُ وَالْجَنِّةُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ
- ২. অথবা, মু'মিনদের সম্ভানগণ তাদের পিতামাতার অনুসারী হবে বটে, কিন্তু পিতামাতার ঈমান সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে না জেনে বলার কারণে রাসূল হ্রান্ত হযরত আয়েশার কথাকে ুঠি করেছেন।
- ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন- সন্দেহমূলক বিষয়ে নিশ্চিত করে মন্তব্য করার কারণে রাসূল তাঁর কথাকে অগ্রাহ্য করেছেন, বেহেশতী হওয়ার ব্যাপারে নয়।

  এই ক্রিট্রেষণ : এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়—
- أ وقع هذا وَالْعَالُ غَيْرُ ذٰلِكَ وَاقِعٌ विकार वाका करत وَاقْعَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمَة اللَّهِ عَالْمَة اللَّهِ عَالَمَة اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ
- ع. অথবা, এখানে أَوْ غَنْبُرُ ذُلِكُ -এর উপর জযম দিয়ে পড়া হবে। তখন এটির অর্থ হবে- اَوْ
- وَ ٱرْسَلْنَا وَإِلَى مِائَةِ ٱلَّذِي ٱلَّذِي ٱلَّذِي اللَّهِ مَالَةِ اللَّهِ مَالَةِ ٱلَّذِي اللَّهِ مَالَةِ اللَّهِ مَالَةِ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا مُ

وَعُرُوكُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلّا وَقَدْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ إِلّا وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهُ مِنَ النَّارِ وَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّهِ اَفَلا نَتَكِلُ الْجَنَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللّهِ اَفَلا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدُعُ الْعَمَلُ اللهِ اَفَلا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدُعُ الْعَمَلُ قَالَ إِعْمَلُوا عَمَلُ السَّعَادُوا فَكُلُّ مُي سَدُّ لِلْمَا خُلِقَ لَهُ اَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَامَّا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَامَنَا مَنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيُعَسَّرُ الشَّقَاوَةِ . مُتَافَقَ عَلَيْهِ وَاسَدَّقَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اَلاٰيَةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اللهُ يَدُ الْاَيْةُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৭৮. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করছেন— তোমাদের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই, যার অবস্থানস্থল জাহান্নাম অথবা জান্নাতে লিখে রাখা হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে আমরা কি আমাদের লিখিত তাকদীরের উপর নির্ভর করে সকল প্রকার আমল ছেডে দেব না ? নবী করীম = বললেন- না : বরং আমল করতে থাক। কেননা, প্রত্যেক লোকের জন্য তাই সহজ করে দেওয়া হয়, যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে পুণ্যবান তার জন্য নেক কাজ করা সহজ হয়। আর যে হতভাগা তার জন্য পাপের কাজ করা সহজ হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚟 এ আয়াতটি পাঠ করলেন— অর্থাৎ, যে فَسَامَتَا مَنْ أَعْلَى وَاتَّتَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِي ব্যক্তি দান কর. পাপের কাজ হতে বিরত থাকে এবং ভালো কর্মের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে, তার জন্য আমি জান্নাতের কাজ সহজতর করে দেই। -[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জান্নাতী বা জাহান্নামী হওয়াটা ভাগ্যের লিখন। এমনিভাবে পাপ-পুণ্য করাও তার অদৃষ্টের লিখন, কাজেই সে জান্নাতী হলে তার দ্বারা জান্নাতের কর্মই সংঘটিত হবে। আর সে জাহান্নামী হলে তার দ্বারা পাপ কার্যই সংঘটিত হবে।

وَعَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ كَتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا الْعَيْنِ النَّاظُرُ مِنَ الزِّنَا الْعَيْنِ النَّاظُرُ وَزِنَا اللّيسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِى وَزِنَا اللّيسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِى وَزِنَا اللّيسَانِ الْمَنْطِقُ وَالنَّفْسُ تَمَنَى وَتَشْتَهِى وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ وَيُكَذِّبُهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَالْفَرَجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَة وَيُكَذِّبُهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ الْمُورِ وَالْفَرَجُ مِنَ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذٰلِكَ لاَ مُحَالَة الْمُشَانِ زِنَا هُمَا النَّظُرُ وَالْاُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْمُنْطُى وَالْاَذُنَانِ زِنَاهُمَا الْمُنْطَى وَالْاَثُلُ مَا وَالْمَدُ زِنَاهُما الْمُنْطَى وَالْقَلْبُ يَهْوِى الْبَعْمُ وَالْمَانُ وَنَاهُ الْمُخَطَى وَالْقَلْبُ يَهْوِى الْمَلْمُ وَالْمَدُ وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرَجُ وَيُكَذِّبُهُ .

৭৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিলাই বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের তাকদীরে সে পরিমাণ ব্যভিচার লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন, যে পরিমাণ সে নিশ্চিতভাবে করবে। অতএব চক্ষুর ব্যভিচার হচ্ছে দৃষ্টিপাত করা। জিহবার ব্যভিচার হচ্ছে কথা বলা, আর মন কামনা ও আকাজ্ঞা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। —[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে তাতে অবশ্যই লিপ্ত হবে। চক্ষুদ্বয়ের ব্যভিচার হলো দেখা। কর্ণদ্বয়ের যিনা হলো শ্রবণ করা। জিহ্বার ব্যভিচার হলো কথা বলা। হাতের যিনা হলো ধরা। পায়ের ব্যভিচার হলো চলা এবং মন কামনা ও আকাজ্ঞা করে। আর যৌনাঙ্গ তাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: वाता छत्मना إِنَّ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى إِبْنِ أَدَمَ حَطَّهُ مِنَ الرِّنَا

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে এই বাক্যটির মর্মার্থ হলো আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের মধ্যে এমন এক শক্তি সৃষ্টি করেছেন, যার দ্বারা তারা ব্যভিচারের স্বাদ উপভোগ করতে পারে এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাদের মধ্যে কামভাব সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। এই অর্থ নয় যে তাদেরকে ব্যভিচারের প্রতি বাধ্য করা হয়।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, উল্লিখিত বাক্যে کَتَبُ পদটি آئِیْتُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তথা আল্লাহ তা আলা সৃষ্টির আদিতে আদম সন্তানের ভাগ্যলিপিতে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যে তাদের মধ্যে ব্যভিচার চলতে থাকবে। তবে এর মর্ম এই নয় যে, তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করা হবে। বরং এতে লিপ্ত হওয়া না হওয়া তাদের ইচ্ছাধীন ব্যাপার।

وَعُرْفُ فَ مُنْ مُنْ بُن حُصَيْنِ (رض) ان رُجُلَيْنِ مِنْ مُنَرْيْنَة قَالاً يَا رَسُولاً لَلْهِ اَرَّ رُجُلَيْنِ مِنْ مُنَرْيْنَة قَالاً يَا رَسُولاً لَلْهِ اَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكُدَحُونَ فِيْهِمْ مِنْ فِيْهِمْ مَنْ فَيْهِمْ وَمَظٰى فِيْهِمْ مِنْ قَدْر سَبَقَ اوْ فِيْمَا يَسْتَقْبِلُوْنَ بِهِ مِمَّا اتَاهُمْ بِهِ نَبِيتُهُمْ وَثَبَتَتِ الْحُجَّة عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فَيْهِمْ وَمَضٰى عَلَيْهِمْ وَمَضٰى فَيْ فِي كِتَابِ اللّهِ فَيْ كِتَابِ اللّهِ فَيْ كِتَابِ اللّهِ عَنْ وَيَعْمُ وَمَا سَوَّاهَا فَالْهُمَهَا وَتُقُوْهَا ءَرَوَاهُ مُسْلِمُ

وَعُرْدِكِ اللّهِ عَلَيْهِ النّ رَجُلُ شَابٌ وَانَا اللّهِ عَلَيْهِ النّ رَجُلُ شَابٌ وَانَا اللّهِ عَلَيْهِ النّ رَجُلُ شَابٌ وَانَا اخَانُ عَلَى نَفْسِى الْعَنَتَ وَلَا اَجِدُ مَا اَتَزَوَّجُ بِهِ النّسَاءَ كَانَّهُ يَسْتَاْذِنَهُ فِي الْإِخْتِصَاءِ قَالاً فَسَكَتَ عَنِيْ ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنِي ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَلَا النَّبِي عَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

৮১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি একদিন রাস্ল্ল্লাহ — -কে বললাম- হে আল্লাহর রাস্ল্ া আমি একজন যুবক। আর আমি ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা করছি। অথচ কোনো মহিলাকে বিবাহ করার মতো আমার কোনো সঙ্গতি নেই। রািবী বলেন, এই কথা দ্বারা তিনি যেন খাসি হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। তিনি বলেন, রাস্ল্ল্লাহ কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। অতঃপর আমি পুনঃ অনুরূপ বললাম, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ থাকলেন। এরপর পুনরায় অনুরূপ বললাম, কিন্তু তখনও তিনি চুপ থাকলেন। অবশেষে চতুর্থবার অনুরূপ প্রশ্ন করলাম, তখন রাস্ল্ল্লাহ — বললেন- হে আবৃ হুরায়রা! তোমার তাকদীরে যা আছে তা পূর্বেই লেখা হয়েছে। অতএব তুমি এখন খোজা হতে পার; অথবা তার ইচ্ছা ত্যাগও করতে পার। [বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَمُ الْاخْتِصَاء بِعَوْلِهِ فَاخْتَصِ (ता.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে الْاخْتِصَاء بَعَوْلِهِ فَاخْتَصِ : শেজা হওয়ার বিধান : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম হয়য়র হয়য়র (রা.)-এর জিজ্ঞাসার উত্তরে بالْخْتِصَاء بَعْتَ الْمَاهِ শেজা হওয়ার অনুমতি প্রতীয়মান হয় না। বরং এটা দ্বারা খোজা হওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত হয়। কেননা, হজ্র الْمَاهُ الْمُرْ শেলটি اللهُ -এর শব্দ। আর اللهُ اللهُ

৮২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার
দু'টি [কুদরতের] অঙ্গুলির মধ্যে একটি মাত্র অন্তরের ন্যায়
অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন তাকে ঘুরিয়ে
থাকেন। [তথা সব কিছু তারই ইচ্ছায় হয়ে থাকে]
অতঃপর রাস্ল ক্রি বলেন, হে অন্তরসমূহের
পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার
আনুগত্যের দিকে আবর্তিত করে দাও।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْبُ عَا الْحَدِيْث عَالَمَ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রি সকল মানবের অন্তর আল্লাহর দুই অঙ্গুলির মাঝে কথাটি দ্বারা মহান আল্লাহর সীমাহীন ক্ষমতাকে বুঝিয়েছেন। এ হাদীসটি حَدِيْتُ مُتَشَابِه -এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, মহান আল্লাহ তা আলা দেহ-অবয়ব হতে মুক্ত।

وَعَنْ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدُ إِلاَّ يُولِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهَوِّدُ إِنَّهُ اوْ يُسَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتِيجُ الْبَهِيْمَةُ بَهِيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُجِسُّونَ اللهِ يَسُولُ فَطُرَةَ اللهِ النَّتِيجُ فَيْهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللهِ النَّتِيعُ فَطُرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلُ لِخَلْقِ اللهِ اللهِ اللهِ فَطَرَ اللهِ اللهِ اللهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيْلُ لِخَلْقِ اللهِ اللهِ فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلْ اللهِ اللهِ اللهِ فَلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

৮৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্ল হরশাদ করেছেন—প্রতিটি সন্তানই ফিতরতের উপর জন্মহণ করে। অতঃপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। যেমন চতুম্পদ জন্তু পূর্ণ চতুম্পদ জন্তুই প্রসব করে থাকে। তোমরা তাতে কানকাটা বা বিকলাঙ্গ দেখতে পাও ? অতঃপর তিনি পাঠ করলেন—
ভিত্তি ভার্তির ভারতের উপরই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই হলো মজবুত সুদৃঢ় দীন। –[বুখারী ও মুসলিম]

: किणताएक पर्थ ७ दे 'तारवत मरन معنى الفطرة وموقعها في الأعراب

–अत्र अज्ञत्म वां وَضَرَبَ वा نَصَرَ वा نَصَرَ الْفُطْرَةُ وَ الْفُطْرَةُ وَالْفُطْرَةُ وَالْفُطْرَة

- ১. সভাব, চরিত্র। ২. স্বাভাবিক যোগ্যতা ও ক্ষমতা। ৩. আল্লামা خَطَّابِيْ বলেন– فَطَّابِيْ वर्থ– সুনুত। ৪. اَلدّيْنُ १४ اَلدّيْنُ
- े এর উত্তরে বান্দা বলেছে। اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ इंग्लाম। ७. اَلْوَعْدُ الْحَقُّ १५० अठिश्वि गो الْإِسْلامُ

वत विज्ञि तश्खा (अम करत्र एन । أَلْيُطْرَزُ إصطلاحًا : مَعْنَى الْفُطْرَةِ إصطلاحًا

- ১. আল্লামা আবু श्रीते वरलन- اَلْخَلِيْقَةُ الَّتِيْ يَكُونُ عَلَيْهَا كُلُّ مُوجِدٍ اَوَّلَ خِلْقَةٍ প্রত্যেক সৃষ্টবস্থ অন্তিত্বের প্রারম্ভিকাতে যে স্বভাবে সৃষ্টি হয়েছে, সে স্বভাবকে 🕰 বলে ।"
- ح. तब्ड तब्ड वलन الطَّبِيْعِيَّةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُبُّ بِعَيْبٍ
   الطَّبِيْعِيَّةُ السَّلِيْمَةُ لَمْ تَشُبُّ بِعَيْبٍ

فَاقِهْ وَجْهَكَ لِللِّدِينِ خَيِبْفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا . الابَّة .

- ৩. কতিপয় আলিম বলেন, সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধিকেই نَعْلَيْ বলে, যা নিয়ে প্রত্যেক মানব সন্তান জন্মগ্রহণ করে।
- 8. আল্লামা بْطُرُة বলা হয়; যা আল্লাহ মানুষকে প্রথম تُوْرُپُشْتِی এবং مُوْرُپُشْتِی এবং وَطْبِی وَ طِیْبِی থেকে প্রদান করেছেন।
- е. কেউ কেউ বলেন যে, মানুষ عَالَمْ اَرْوَاحْ তে اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ वलं অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে তাই وَطْرَةً गंमि قِطْرُهُ व्यत सराहिए فِطْرَةُ اللَّهِ ٱلَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا الخ بِصَافِهِ वालाव वा إعْرَابُ الْفِطْرَةِ إِلْزُمُوا فِطْرَةَ اللَّهِ , श्वा हेवांतर राय़ मृल हेवांतर عَعَلًا مَنْصُوب हिरमत مَفْعُول वे - فِعْل उरा إِل

এর ব্যাখ্যা : রাস্ল 🚟 উরিখিত বাণী দ্বারা এ কথা বুঝাতে চাচ্ছেন যে, একটি চতুম্পদ জন্তু যেমনিভাবে তার বাচ্চাকে অত্যন্ত ক্রটিমুক্তভাবে প্রসব করে থাকে, কিন্তু পরিবেশ বা মানুষের লালন পালনের ক্রটির কারণে পরবর্তীতে সেটি ক্রটিযুক্ত হয়ে যায়, তেমনি মানব সন্তানও নিষ্পাপ হিসেবে জন্ম নেয় এবং জন্মগ্রহণের সময় তারা ইসলামি ফিতরতের উপরই জন্ম গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মীয় প্রভাবে তারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। পিতা-মাতা অমুসলিম হলে তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান অথবা অগ্নি উপাসকে পরিণত করে। আর খাঁটি মুসলমান হলে তাকে আল্লাহ তা'আলার বান্দারূপে গড়ে তোলে।

كُمَا تُنْتِجُ الْبَهْيَمَةُ بَهْيْمَةً جَمْعَاءَ विःসृष - ﴿ وَهِ عَلَيْهِ الْبَهْيَمَةُ لَيْهُ مُلَةً الْبَهْيَمَةُ वाकग्राश्भिष्टि बेरिमात منحلا منشور शराह ।

لاَ تَبْدِيْلَ لِخَلْق आंग्रां ७ दानीत्मत मर्का वर्षगं वित्तार्थत नमांधान : मरान वाल्लारत वांगी لا تَبْدِيْلَ لَخَلْق اللّه ছারা বোঝা যায়, আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন হয় না। আল্লাহ যাকে যে ধর্মে সৃষ্টি করেন সে সেই ধর্মেই প্রতিপালিত হয়। অথচ হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায়— বান্দার মৌলিক স্বভাব ইসলামের উপর সৃষ্ট। পিতামাতা তাকে সত্য ধর্মচ্যুত করেন। বাহ্যিকভাবে আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে অর্থগত বিরোধ মনে হয়। আর উক্ত বিরোধের সমাধানে مُحَدِّثِيْن كِرَامُ নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেছেন।

- ১. আয়াতের অর্থ হলো- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমগ্র মানুষকে ইসলামের উপরই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা সেই স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন এনো না।
- ২. আল্লাহর কালামের অর্থ হলো, কোনো শিশুরই মূলগত স্বভাবের পরিবর্ত্ন হয় না। আর হাদীসে বলা হয়েছে যে, পিতা-মাতা সন্তানের গুণগত পরিবর্তন করে ফেলে।
- ৩. আল্লাহর সৃষ্টিকুলের শক্তি-স্বভাবের মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন নেই। সকলের স্বভাব একই এবং সকলের মাঝে সমানভাবে যোগ্যতা প্রদান করা হয়, কিন্তু পিতা-মাতা বা পরিবেশ পরিমণ্ডল সেই যোগ্যতাকে বিভিন্নভাবে পরিচালিত করে।

অন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ২৫

- 8. অথবা, وَعُطَرَةُ অথ ঐ প্রতিশ্রুতি যা اَلَسُتُ بِرَبِّكُمُ -এর উত্তরে বান্দাগণ বলেছিল। আর ঐ প্রতিশ্রুতির উপর বাচ্চারা সৃষ্টি হয়। পিতা-মাতা তাদেরকে পরবর্তীতে অন্য মতাবলম্বী করে দেয়।
- ৫. অথবা, وَعُلَرُ অর্থ সুস্থ্যজ্ঞান। অর্থাৎ প্রত্যেক বাচ্চা সুস্থ জ্ঞানের উপর সৃষ্টি হয়। কিন্তু পিতা-মাতা কাফির হওয়ায় সুস্থ জ্ঞানের পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়।
- ৬. অথবা, শক্তি-সামর্থ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ কাফিরদের বাচ্চাদের ইসলাম গ্রহণের শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেন। কিন্তু পিতা-মাতা স্বীয় প্রভাবে তাদের শক্তি নষ্ট করে দেয়।

৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ আমাদের নিকট পাঁচটি কথা বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন, সেগুলো হচ্ছে—(১) আল্লাহ তা'আলা কখনো ঘুমান না। (২) নিদ্রা যাওয়া তাঁর পক্ষে সাজেও না। (৩) তিনি দাঁড়িপাল্লা উঁচু-নিচু করেন। (৪) রাতের অমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিবসের আমল রাতের আমলের পূর্বে তাঁর নিকট পৌঁছানো হয়। (৫) আর তার পর্দা হলো— নূর বা জ্যোতি। যদি তিনি এটা অপসারণ করে দিতেন; তাহলে তাঁর চেহারার নূর তার সৃষ্টির যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি গিয়ে পৌঁছত তার সমস্তকেই জ্যালিয়ে দিত। —[মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ عَلَى هُرُدُرةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرُدُرةَ اللّهِ مَالأَى لاَ تَعَيْرُ صُلَى اللّهِ مَالأَى لاَ تَعَيِرْ صُلَهَا نَفَقَةُ سَحَّاءِ اللّيْلِ وَالنّهَارِ الرَّايَتُ مَا اَنْفَقَ مُذْ خَلَقَ السَّسَاءَ وَالْاَرْضَ فَإِنّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ وَالْاَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى السَّاءِ وَبِسَدِهِ الْمِدْيَانَ السَّاءِ وَبِسَدِهِ الْمِدْيَانَ النَّهُ لَمْ يَغِضُ وَيَرْفَعُ مَا فِيْ يَدِهِ وَكَانَ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ مَا مُثَّفَةً ثَنَّ عَلَيْهِ .

وَفِيْ دِوَايَةٍ لِمُسَلِمٍ يَمِيْنُ اللهِ مَلْأَى قَالَ ابْنُ نُمَيْدٍ مَلْانُ سَحَّاءُ لَايَغِيْرضَهَا شَيْ اللَّيْل وَالنَّهَارِ . ৮৫. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রাম্লাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা আলার হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ; রাত-দিনের অবিরাম দানের স্রোতধারা কখনও তা হাস করতে পারে না। তোমরা অবশ্যই দেখেছ; আসমান ও জামিনের সৃষ্টি হতে তিনি কতই না দান করে আসছেন, অথচ তাঁর হাতে যে সম্পদ ছিল তা হতে হ্রাস পায়নি। [সৃষ্টির পূর্বে] তাঁর আরশ পানির ওপর ছিল। তাঁর হাতেই রয়েছে [রিজিকের] দাঁড়িপাল্লা। তিনি তা উঁচু ও নিচু করেন। তথা কম-বেশি করেন।] –[বুখারী ও মুসলিম]

আর ইমাম মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, আল্লাহর ডান হাত সর্বদা পূর্ণ রয়েছে। ইবনে নুমায়ের [ইমাম মুসলিমের ওস্তাদ] বলেন, আল্লাহর হাত [সম্পদে] পরিপূর্ণ, দিন রাতের দান তা হতে কিছুই কমাতে পারে না।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

كِبُنَ الْمُشْرِكِيْنَ الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিক নাবালেগ সন্তানদের বিধানের ব্যাপারে মতভেদ : ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর সর্বসম্মত যে, মুসলমানদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাচ্চাগণ জান্নাতী হবে। কিন্তু কাফিরদের বাচ্চা যারা অপ্রাপ্ত বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। এদের সম্পর্কে ওলামাদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে, তারা পিতামাতার অনুসরণে জাহান্নামে যাবে। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এসেছে— قُلْتُ فَنَرارِيُّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ مِنْ أَبَائِهِمْ হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে— عَنْ وَلَدَيْن مَاتَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ هُمَا فِي النَّارِ
- ২. অন্য একদলের মতে, তারা জান্নাতীদের খাদেম হয়ে জান্নাতে যাবে।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, তারা জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করবে। তথা তারা শান্তি বা শান্তি কোনোটাই ভোগ করবে না।
- ৪. আরেক দলের মতে, আল্লাহই ভাল জানেন যে, তারা জীবিত থাকলে কিরপ আমল করত, সে অনুযায়ী তাদেরকে জান্লাত
  বা জাহান্লামে পাঠাবেন। যেমন রাস্ল عَلَمُ بِمَا كَانُوا عَلِمِلْيْنَ
- ৫. কেউ কেউ বলেন, মৃত্যুর পর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করা হবে।
- ৬. ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কাফিরদের বাচ্চার ব্যাপারটি আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।
- ৭. কারো মতে তারা জান্নাতে যাবে।
- ৮. ইমাম আবৃ হানিফা (র.) ও অধিকাংশ আহলে সুনুত ওয়াল জামাত তাদের ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করেননি। সুতরাং নিশ্চিতভাবে কোনো কিছু বলা যায় না। আল্লাহই তাদের ব্যাপারে ভালো জানেন।

وَعَنْ هِ كُلُو اللهِ عَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ذَرَادِيّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ اللهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوْا عَامِلِيْنَ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

# षिठीय जनुत्रहर : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

وَعَنْ كُ عُبَادَةَ بَنْ السَّامِتِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اوَّل مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ اكْتُبُ قَالَ مَا كَانَ الْعُبُ قَالَ الْفَادَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنُ إِلَى الْفَادَ فَكَتَبَ مَا كَانَ وَمَا هُو كَائِنُ إِلَى الْآبَدِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ . وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ غَرِيْبُ إِسْنَادًا .

৮৭. অনুবাদ: হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি
করেছেন। [সৃষ্টির পর] তিনি কলমকে বললেন, লিখ।
কলম বলল, আমি কি লিখবং আল্লাহ তা'আলা বললেন,
তাকদীর সম্পর্কে লিখ। অতঃপর কলম যা [বিদ্যমান] ছিল
এবং অনন্তকাল পর্যন্ত যা কিছু হবে তার সব কিছুই
লিখল। –[তিরমিযী] আর ইমাম তিরমিযী বলেন, এ
হাদীসটি সনদের দিক থেকে গরীব।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَدُمُ عَنْ الْمِبْتَاقِ مِنْ بَنِيْ الْمَ वनी आদম হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করার সময়কাল : আদম সন্তান হতে আল্লাহ তা আলা কখন ও কোথায় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এ বিষয়ে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে, এই অঙ্গীকার আলমে আরওয়াহ বা রহ জগতে নেওয়া হয়েছে। আর তা এরপে য়ে, হয়রত আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে তাদেরকে বের করে তাদের নিকট থেকে আল্লাহ তা'আলা রব্বয়য়াতের অঙ্গীকার প্রহণ করেছেন।
- ২. আরেক দলের মতে, হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীতে পাঠানোর পর তাঁর সন্তানগণ হতে এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত করে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ হতে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

শরীরের কোন অংশ হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে : হয়রত আদম (আ.)-এর শরীরের কোন অংশ হতে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে—

- কারো মতে, আদম (আ.)-এর পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করে তাঁর সন্তানদেরকে বের করা হয়েছে।
- অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, তাঁর পৃষ্ঠদেশের লোমকৃপের ছিদ্র হতে তাদেরকে বের করা হয়েছে।

নির্বা আদমের সাক্ষ্য দানের প্রক্রিয়া : বনী আদম হতে আল্লাহ তা আলার সাক্ষ্য গ্রহণের প্রক্রিয়া কেমন ছিল এ ব্যাপারে অনেক অভিমত রয়েছে।

- ১. কেউ কেউ বলেন, মূলত আদম সন্তানের সামনে তাওহীদ ও রাবুবিয়্যাতের প্রমাণাদি এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, তাদের প্রত্যেকেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনিই সকলের প্রতিপালক। আর একেই অপ্রকৃতভাবে সাক্ষ্যদান বলা হয়েছে।
- ২. কারো কারো মতে, আদম সন্তানগণ সরাসরি মৌখিভাবে আল্লাহ তা আলার রাবুবিয়্যাতের সাক্ষ্যদান করেছেন।
- ৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে ٱلْسُتُ بِرَبِّكُمُ তদুওরে তারা সমস্বরে বলেছে শ্রু তথা হাঁ, আপনিই আমাদের প্রভূ।

وَعَنْ مُكُ مُسْلِم بُنِ يرسَارِ (رح) قَالَ سُئِيلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ (رض) عَنْ هٰذِهِ الْأَيْةِ وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِنْ الدَّمَ مِنْ ظُهُورهم ذُرّيتَهُم (اَلْأيتُه) قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُسْأَلُ عَنْهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدُمَ ثُمَّ مَسَحَ ظُهُرَهُ بِيَمِينِهِ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ دُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هٰؤُلاءِ لِلْجَنَّةِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَعْمَلُونَ ثُمَّ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً فَقَالَ خَلَقْتُ هُوُلَاءِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ يَعْمَلُونَ فَقَالَ رَجُلُ فَفِيْهُمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ إِذاَ خَلَقَ الْعَبْدَ لِلْجَنَّةِ إِسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَمُوْتَ عَلَى عَمَلٍ مِنْ اَعْمَالِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُدْخِلُهُ بِمِ الْجَنَّةَ وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّادِ اِسْتَعْمَلُهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ حَتَّى يَمُونَ عَلَى عَمَلِ مِنْ أَعْمَالِ اَهْلِ النَّارِ فَيُدْخِلُهُ بِهِ النَّارَ ـ رَوَاهُ مَالِكُ وَالتَّيْرُمِيذِي وَأَبُودُاود

৮৮. অনুবাদ: হযরত মুসলিম ইবনে ইয়াসার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে খান্তাব (রা.)-কে এই আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, সর্থাৎ "وَإِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيَّ أَدَمَ مِنْ ظُهُوْدِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ" [হে মুহাম্মদ 🚟 !] যখন আপনার প্রতিপালক আদম সন্তানদেরকে তাদের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন, [সূরা আরাফ, আয়াত : ১৭২] ওমর (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ 🚟 কে প্রশ্ন করা হয়। জবাবে রাসূল 😂 বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদমকে সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাঁর কুদরতের ডান হাত তার পিঠে বুলালেন, তখন তার পিঠ হতে একদল সন্তান বের করলেন। এরপর আল্লাহ তা'আলা বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি। আর তারা বেহেশতবাসীদের কাজই করবে। এরপর পুনরায় আল্লাহ তা'আলা আদমের পিঠে হাত বুলালেন এবং অপর একদল সন্তান বের করলেন; আর বললেন, এদেরকে জাহান্নামের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর তারা জাহান্লামবাসীদের কাজই করবে। অতঃপর একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! [যদি এরূপই হয়] তাহলে আমলের দরকার কিং উত্তরে রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তার দারা জান্নাতবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অবশেষে সে জান্নাতবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। ফলে আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তাকে জানাতে প্রবেশ করান। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে জাহানামের জন্য সৃষ্টি করেন তখন তার দারা জাহান্নামবাসীদের কাজই করিয়ে নেন। অতঃপর সে জাহান্নামবাসীদের কাজ করেই মৃত্যুবরণ করে। আর এর দারা আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান। -[মালেক, তিরমিযী ও আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: আয়াতে বলা হয়েছে, আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন, আর হাদীসে তার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আদমের পিঠ থেকে তার সন্তান বের করলেন। এর অর্থ এই যে, প্রথমে আদমের নিজ সন্তানদেরকে আদমের পিঠ থেকে, তারপর সন্তানদের সন্তানদেরকে তাদের পিঠ থেকে বের করে ছিলেন। সুতরাং উক্ত আয়াত ও হাদসির মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

وَعَرْفُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِهِ (رضا) قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَفِي يَدَيْدِ كِتَابَانِ فَقَالَ اتَدْرُونَ مَا هٰذَانِ الْكِتَابَانِ قُلْنَا لَا يَا رَسُولَ اللُّهِ إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمْنِي هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبُ الْعُلَمِيْنَ فِيْدِ اسْمَاءُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَاسْمَاءُ ابَانِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى أَخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيْهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِيْ شِمَالِهِ هٰذَا كِتَابُ مِّنْ رَّبِ الْعٰلَمِيْنَ فِيْدِ اسْمَاءُ اَهْلِ النَّارِ وَاسْمَاءُ أَبَائِيهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أَجْمِلَ عَلَى أَخِرِهِمْ فَلَا يُزَادُ فِيهِمْ وَلَا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ آمْرُ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ فَقَالَ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا فَإِنَّ صَاحِبَ الْجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَنَّ عَمَلٍ وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ يُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّادِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى إِيدَيْهِ فَنَبَلَذَهُمَا ثُمَّ قَالَ فَرَغَ رَبُّكُمْ مِنَ الْعِبَادِ فَرِيثُقُ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيْقُ فِي السَّعِيْرِ . رُوَّاهُ التِّرْمِذِيُّ

৮৯. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাসূলুল্লাহ 🚐 তাঁর দু'হাতে দু'টি কিতাব নিয়ে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, তোমরা কি বলতে পার এই দু'টি কি কিতাব ? আমরা বললাম- জি-না; তবে যদি আপনি আমাদেরকে অবহিত করে দেন। অতঃপর রাসলুল্লাহ 🚃 তার ডান হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন- এটি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সমস্ত জানাতবাসীর নাম, তাদের পিতৃপুরুষের নাম এবং বংশ (গোত্র) পরিচয় রয়েছে। এরপর এদের সর্বশেষ ব্যক্তির নামের শেষে সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কখনো কম বেশি করা হবে না। এরপর রাস্লুল্লাহ 🚃 তার বাম হাতের কিতাবের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, এটা বিশ্ব প্রতিপালকের পক্ষ হতে একটি কিতাব। এতে সকল জাহান্নামবাসীদের নাম, তাদের বাপ-দাদার নাম এবং তাদের বংশ পরিচয় রয়েছে। এই কিতাবের শেষ ব্যক্তির নামের পর সর্বমোট সংখ্যা যোগ করা হয়েছে। সুতরাং এতে কম-বেশি কখনো করা হবে না।

অতঃপর সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল হা !
ব্যাপারটি যদি চূড়ান্তই হয়ে থাকে, তবে আমলের দরকার
কিঃ জবাবে রাসূল বললেন, তোমরা সঠিক পথে থাক
এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা,
জান্নাতবাসীর অন্তিম কর্ম জান্নাতবাসীর কাজই হবে। পূর্বে
সে যে আমলই করুক না কেন। এমনিভাবে
জাহান্নামবাসীর অন্তিম কর্ম জাহান্নামবাসীর কাজের মতোই
হবে। পূর্বে সে যে রকম কাজই করুক না কেন।
অতঃপর রাসূলুল্লাহ দু' হাতে ইশারা করলেন এবং
কিতাব দু'টিকে রেখে দিয়ে বললেন, তোমাদের সৃষ্টিকর্তা
তার বান্দাদের কাজ সম্পূর্ণ করে শেষ করেছেন। ফলে
একদল জান্নাতে যাবে; আর এক দল জাহান্নামে যাবে।
—[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- মুহাদেসীনে কেরামের মতে, নবী করীম এর হাতে মূলতঃ কোনো কিতাব ছিল না। তবে মহানবী আ অদৃশ্য
  ব্যাপারকে এমন ভঙ্গিতে পেশ করেছেন যে, শ্রোতাদের নিকট মনে হয়েছিল যেন বাস্তবেই মহানবী আএএর হাতে দু'খানা
  কিতাব ছিল।
- ২. সুফিয়ায়ে কেরামের মতে বাস্তবিকই তখন নবী করীম ক্র-এর হাতে দু'খানা কিতাব ছিল, যা তিনি অদৃশ্য জগত হতে লাভ করেছিলেন এবং অদৃশ্য জগতেই তা প্রেরণ করেছিলেন। নবী করীম ক্র-এর হাতে বাস্তবেই এমন দু'খানা কিতাব বিচিত্রের কিছুই না। কেননা, তাঁর হাত ছিল মো'জেযার হাত। সহীহ হাদীসে রয়েছে তাঁর হাতে দু'খানা ভাঁজ করা কিতাব ছিল।

وَعَرِفُ الْبِيهِ الْمِدُولُ اللهِ اَرَأَيْتُ رَقَّى (رض) قَالُ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللهِ اَرَأَيْتَ رُقَّى نَسْتَرْقِبِهَا وَدَواءً نَسَتَدَاوٰى بِهُ وَتُقَاةً نَسْتَرْقِبِهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَبْئًا قَالَ هِسَى مِنْ قَسَدِ السِّهِ . رَوَاهُ احْسَسَدُ وَالتِّرْمِيذِي وَابْنُ مَاجَةً

৯০. অনুবাদ: হযরত আবৃ খোষামা (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম— হে আল্লাহর রাসূল = ! আমরা যে মন্ত্র পাঠ করে থাকি, অথবা যে দাওয়া বা ঔষধ গ্রহণ করে থাকি অথবা অন্য কোনো পন্থায়় আত্মরক্ষার চেষ্টা করে থাকি. এর মাধ্যমে কি আল্লাহর তাকদীরের কোনো প্রতিরোধ করা সম্ভব ? জবাবে রাসূলুল্লাহ = বললেন, তোমাদের এসব চেষ্টাও আল্লাহর তাকদীরের অন্তর্গত।

-[আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ্]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আন্ত্রা হাদীসের ব্যাখ্যা: আল্লাহ তা'আলা যেমন রোগ সৃষ্টি করেছেন, তেমন তার নিরাময়ের ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছেন وَكُلُّ دَاءٍ دَوَا وَرَا وَالسَّامَ করা হাদীসের বালাদের বিরাময় বা আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যিক হাতিয়ার ব্যবহার করাটা অন্যায় বা অপরাধ নয়। কেননা, রোগ যেমন তাক্দীরে লেখা রয়েছে তেমনি সেখানে ঐটাও লেখা আছে যে, সে অমুক ঔষধ সেবন করবে বা আত্মরক্ষার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার করবে। সুতরাং ঔষধ ব্যবহার করাটা তাক্দীর বিরোধী নয় এবং তার দ্বারা তাক্দীর পরিবর্তন বা প্রতিরোধ করারও প্রশ্ন উঠে না। আর যদি তার দ্বারা নিরাময় না হয়, তখন বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আরোগ্য লাভ তার জন্য নির্ধারিত হয়নি।

সমাধান : ঝাড়-ফুঁক যদি ক্রআন বা দোয়ায়ে মাছুরা ইত্যাদি বৈধ বিষয় দারা হয় তাহলে তা বৈধ। তুবে এগুলোকে করবে না। مُوَيِّر حَقِيْقِيْ একমাত্র আল্লাহ তা আলা।

আর যে সকল হাদীস দ্বারা ঝাড়-ফুঁক অবৈধ বলে সাব্যস্ত হয়; সেগুলোর উত্তর এই যে, যদি ঝাড়-ফুঁককে مُوَيِّرِ حَقِيْقِيْ حَقِيْقِيْ مَرَةً بِهِ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مَا يَعْ مِنْ مَا يَعْ مَ

وَعَوْنَ اللّهِ عَنْ جَدِهِ وَاهُ التّورِمِذِي وَرَوَى ابْنَ الْأَوْمِ اللّهِ عَنْ جَدَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ جَدَهُ اللّهُ عَلَى الْحَمَّرُ وَحَهُ اللّهُ عَلَى الْحَمَّرُ وَجَهُ اللّهُ عَلَى الْحَمَّرُ وَجَهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

৯১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন, আর আমরা তখন তাকদীর নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত ছিলাম। এতে তিনি এত বেশি রাগ করলেন যে, রাগে তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল, মনে হয় যেন তাঁর উভয় চোয়ালের উপর আনারের দানা নিংড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি বললেন, (বল) তোমাদেরকে কি এরপ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? নাকি আমি এ নিয়ে প্রেরিত হয়েছি? [জেনে রাখ] তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ভধু এই বিষয়ে বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। আমি তোমাদেরকে কসম দিয়ে বলছি, পুনরায় কসম দিয়ে বলছি, সাবধান! তোমরা কখনো এ বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। —[তিরমিয়ী]

ইমাম ইবনে মাজাহও এরপ একটি হাদীস আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি তার পিতার সূত্রে তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने शामीरमत गान्या : সাহাবীগণকে তাকদীর সম্পর্কে বিতর্ক করতে দেখে রাস্লুল্লাহ ত্রু অত্যন্ত রাগন্তিত হন, কেননা, তাকদীরের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, মানবীয় জ্ঞানে এবং নিছক যুক্তি-তর্কে তা অনুধাবণ করা যায় না; বরং এ ক্ষেত্রে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত না হওয়াই শ্রেয়। যেহেতু অহেতুক বিতর্কে লিপ্ত হলে গোমরাহ হয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে এবং পূর্ববর্তী উম্মতগণ তাকদীরের প্রশ্লে বাড়াবাড়ি করে বিপদগামী হয়েছে, তাই প্রত্যেকেরই উচিত তাকদীরের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে অম্লান বদনে তা মেনে নেওয়া।

وَعُرْكُ إِنِي مُوسَى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مُوسَى قَالَ (رض) سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الْاَرْضِ مِنْهُمُ فَحَاءَ بَنُو أَدَمَ عَلَى قَدْرِ الْاَرْضِ مِنْهُمُ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْنِيضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ الْاَحْمَرُ وَالْاَبْنِيضُ وَالْاَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُ لَ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِبُ. وَالسَّهُ وَالطَّيِبُ. وَالطَّيِبُ. وَالطَّيِبُ.

৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ মৃসা আশ আরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রিট্রে -কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা হযরত আদম (আ.)-কে এক মৃষ্টি মাটি দ্বারা সৃজন করেছেন, যা তিনি সমগ্র পৃথিবী হতে গ্রহণ করেছিলেন, ফলে আদম সন্তানও মাটির বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে রয়েছে। তাই তাদের মধ্যে রয়েছে কেউ লাল, কেউ সাদা, আবার কেউ কালো এবং কেউ এসবের মাঝামাঝি বর্ণের। কেউ কোমল হদয়ের অধিকারী আর কেউ কঠোর হৃদয়ের অধিকারী। কেউ অসৎ ও কেউ সং প্রকৃতির। —[আহমদ, তিরমিযী ও আবৃ দাউদ]

وَعَنْ عَنْ عَنْ مَا لَا لَهِ مِنْ عَنْ وَلَا اللّهِ مِنْ عَنْ وَلَا اللّهِ مِنْ عَنْ وَلَا اللّهِ عَنْ يَقُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى عَلَيْهِمْ اللّه خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ فَالْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ فَمَنْ اصَابَهُ مِنْ ذَٰلِكَ النّورِ اهْتَدَٰى وَمَنْ أَخُولُ جَفَّ الْعَلَمُ وَمَنْ أَخُطَأَهُ ضَلّ فَلِذَٰلِكَ اَقُولُ جَفَّ الْعَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللّهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتّرْمِذِيّ

৯৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রেকে বলতে
শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টি জগতকে
অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের
প্রতি নিজ জ্যোতি নিক্ষেপ করেছেন, অতএব যার নিকট
তাঁর এই জ্যোতি পৌছেছে, সে সৎপথ লাভ করেছে।
আর যার প্রতি তা পৌছেনি, সে পথভ্রম্ট হয়েছে। রাস্লুল্লাহ
কলেন, এ জন্যই আমি বলেছি যে, যা কিছু হওয়ার তা
আল্লাহর ইলম অনুসারে হয়ে গেছে। – আহমদ ও তিরমিযী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

طُلُمُورُ وَالطُّلُمَاتِ 'नृत' ও 'यून्माठ' दाता উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে 'নৃর' ও 'यून्माठ' द्याता कर त्यारना হয়েছে এ ব্যাপারে মুহাদিসগণ বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

- ১. নূর বা আলো দারা সৎ কাজের যোগ্যতাকে বুঝানো হয়েছে, আর যুলুমাত বা অন্ধকার দারা লোভ, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদি খারাপ স্বভাবকে বুঝানো হয়েছে।
- নূর দ্বারা জ্ঞান এবং যুলুমাত দ্বারা মূর্থতাকে বুঝানো হয়েছে।
- ৩. غُلُمَات দারা সু-প্রবৃত্তি এবং ظُلُمَات দারা কু-প্রবৃত্তিকে বুঝানো হয়েছে।
- 8. অথবা عُلَــَات দারা দিশাহীনতা এবং নূর দ্বারা হিদায়েত ও করুণার জ্যোতি বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানদেরকে দিশেহারা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাদের প্রতি হিদায়েতের আলো নিক্ষেপ করেছেন, ফলে তারা হিদায়েত লাভ করেছে।

وَعَرْكُ اللَّهِ عَلَى انسس (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْكَيْرُ اَنْ يَّقُولُ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَيِّتُ قَلْمِیْ عَلٰی دِیْنِكَ فَقُلْتُ يَانَبِیَ اللَّهِ اَمَنَا بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَانُ عَلَيْنَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوبِ بَيْنَ الْعَلُوبَ بَيْنَ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ اللَّهِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً.

৯৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ আধিকাংশ সময় এই দোয়া পাঠ করতেন যে, হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ]। আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অবিচল রাখ। অতঃপর একদা আমি বললাম— হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার উপর এবং আপনি যে জিনিস নিয়ে এসেছেন তার উপর ঈমান আনয়ন করেছি। আপনি কি আমাদের উপর শংকিত। রাসূলুল্লাহ কলেনে, হাঁ।; কেননা, সমস্ত অন্তর আল্লাহ তা আলার দু টি অঙ্গুলির মধ্যে অবস্থিত। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তা পরিবর্তন করে থাকেন।
—[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرِفُ اللَّهِ الْمِنْ مُوسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مُوسَى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَثَلُ الْقَلْبِ كَرِيْشَةٍ بِارْضِ فَلَاةٍ بُقَلِّبُهَا الرِّيَاحُ ظَهْرً البِطْنِ.

৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশ আরী (র.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ
করেছেন— আল্লাহর হাতে মানুষের অন্তরের দৃষ্টান্ত শূন্য
মাঠে পতিত একটি পালকের ন্যায়, যাকে প্রচণ্ড বায়্
উলটপালট করতে থাকে তথা যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাতে
থাকে। — আহমদ

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَعَن ٢٠ عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَبْدُ حَتّٰى يُوْمِنَ بِالْهُ وَانِيْ رَسُولُ اللّهُ وَانْ مَا اللّهُ وَانْ مِالْمَسُوتِ وَيُوْمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْبَوْمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْوَمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْوَمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْوَمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْوَمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْوَمِنُ بِالْمَسُوتِ وَالْمَامِةَ وَاللّهُ مِنْ إِلْلَهُ مَا الْمَسُوتِ وَيُوْمِنُ بِالْمَقَدِرِ.

৯৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন- এই চারটি
বিষয়ে ঈমান না আনা পযর্ত্ত কোনো বান্দা-ই ঈমানদার
হতে পারে না। (১) এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ
ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল;
সত্য সহকারে তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন। (২)
মৃত্যুতে বিশ্বাস স্থাপন করা। (৩) মৃত্যুর পর পুনরুখানে
বিশ্বাস করা এবং (৪) তাকদীরের উপর বিশ্বাস করা।
-[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنِ ٢٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَبَّهُ صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِى لَبْسَ لَهُمَا فِي الْإِسْلَامِ نَصِينَ الْمُرْحِيَّةُ وَالْقَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَدْرِيَّةُ وَالْعَلَامِ فَا الْعَدْرِيَّةُ وَالْعَلَامِ فَا اللَّهُ الْعَلَامِ فَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَلَيْعُوا وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعِلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلُومُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُومُ وَالَالِمُ وَالِمُلْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَ

৯৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন— আমার উন্মতের মধ্যে দু' দল লোক রয়েছে; যাদের জন্য ইসলামে কোনো অংশ নেই। এরা হলো মুরজিয়া ও কাদরিয়া। —[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অর্থাৎ, বানার সকল কর্ম আল্লাহর ইচ্ছায়-ই হয়ে থাকে, ভালো হোক বা মন্দ হোক, এতে বানার কোনো হাত নেই। সুতরাং সে যত গুনাহই করুক না কেন তাতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। যেমন- কুফরি অবস্থায় ভালো কাজের কোনো মূল্য নেই। الْعُبَادُ কদরিয়া পরিচিতি: এই শব্দটি قَدَرُ عَنْ الْغَدْرِيَّةِ হতে নির্গত, যার অর্থ ভাগ্যলিপি, তাদের মূল কথা হলো الْعُبَادُ مَا أَنْعُالُهُ مَا الْعَدْرِيَّةُ مُجُرْنُ مُذِهِ الْاُمَةِ , তথা বানা নিজেই নিজের কাজের সৃষ্টিকর্তা, এতে আল্লাহর কোনো হাত নেই। এ জন্য রাস্বুল্লাহ

وَعَرِفُ اللَّهِ عَلَى الْمَوْلَ اللَّهِ عَلَى الْمَكُولُ فِى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ كَذَهِ بِنَ المُكَذَهِ بِنَ اللَّهُ كَذَهِ بِنَ اللَّهُ كَذَهِ بِنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

৯৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ = -কে বলতে ওনেছি যে, আমার উন্মতের মধ্যে "খাসফ" তথা ভূমি ধ্বস ও "মাসখ" তথা আকৃতি পরিবর্তনের শান্তি হবে, আর এটা তাকদীর অস্বীকারকারীদের মধ্যেই ঘটবে। —[আবু দাউদ] আর ইমাম তিরমিযীও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আকৃতি পরিবর্তন করে দেওয়া। যেমন হয়রত লৃত (আ.)-এর আনীত বিধান লজ্ঞন ও নৈতিক চরিত্র দোষে তাঁর নাফরমান উন্মতদেরকে ভূ-ধ্বংসের মাধ্যমে এবং হয়রত লাউদ (আ.)-এর উন্মতেরা শনিবার দিন শিকার করা নিষিদ্ধ বিধান থাকা সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত হওয়ায় তাদের আকৃতি বানরের রূপে বিকৃত করে ধ্বংস করা হয়েছে। ঘটনা দুটি সবিস্তারে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দুটি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : একটি হাদীসে এসেছে যে, ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া এবং আকৃতি পরিবর্তনের গজব হতে উন্মতে মুহাম্মদী ক্রেকে রাখা হয়েছে। অথচ এ হাদীস দ্বারা বুঝা য়য় যে, তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ এহেন গজবে নিপতিত হবে। তা কিভাবে হবে হ

সমাধান: এ প্রশ্নের সমাধান কল্পে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত জবাব দিয়েছেন-

- ১. হাদীসের অর্থ হলো– ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তনের গজব এ উন্মত হতে যদি রহিত না হতো, তবে এরূপ শাস্তির যোগ্য হতো এ উন্মতের তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীগণ।
- ২. অথবা ভূমিকে ধ্বসিয়ে দেওয়া ও আকৃতি পরিবর্তন করণের দ্বারা মূল ও গুণগত পরিবতর্নের কথা বুঝানো হয়েছে, রূপগত পরিবর্তন বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা, খাসফ ও মাসখের শাস্তি সাধারণভাবে রহিত করা হয়েছে। সমগ্র উম্মতের উপর সাধারণভাবে আপতিত হবে না। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তা আসবে। তার মধ্যে তাকদীরে অস্বীকারকারীদের প্রতিও এরূপ শাস্তি হবে।
- ৪. এ কথাও বলা হয় যে, হাদীসটি স্বল্প সংখ্যক লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, রহিতকরণের হাদীস বহু সংখ্যকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
- ৫. কতেক হাদীসশাস্ত্রবিদ এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শান্তির বর্ণনা করে তাকদীরে অবিশ্বাসীদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রকারান্তরে বলা হয়েছে তামাদের তাকদীর অস্বীকৃতির পরিণতি খাসফ ও মাসখ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।
- ৬. অথবা হাদীসের অর্থ হলো- তাকদীরে অবিশ্বাসীগণ খাসফ ও মাসখের ন্যায় ভয়াবহ শাস্তির যোগ্য হবে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন– শেষ জমানায় এরূপ শাস্তি তাকদীর অস্বীকারকারীদের হবে।
- ৮. অথবা, উক্ত হাদীস খাসফ ও মাসখের শাস্তি রহিতকরণের ঘোষণার পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

৯৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ
করেছেন— কদরিয়াগণ হচ্ছে এ উন্মতের অগ্নি উপাসক।
অতএব তারা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তবে তাদের সেবা বা
দেখতে যাবে না। আর যদি মৃত্যুবরণ করে তবে তাদের
জানাযায় শরিক হবে না। বিআহমদ ও আব দাউদা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ক্রিয়াগণ এই উন্নতের অগ্নি উপাসক" এ কথার তাৎপর্য : কদরিয়াগণকে মহানবী ক্রিয়াজ্মী হিসেবে ঘোষণা করেছেন, কেননা, মাজুসীদের বিশ্বাস হলো– ভালো কাজের সৃষ্টিকর্তা হলো "ইয়াযদান" আর মন্দের সৃষ্টিকর্তা "আহরুমান" তথা তারা ভালো ও মন্দের দু'জন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী। এমনিভাবে কদরিয়াগণও আল্লাহ তা আলাকে শুধু ভাল কাজের সৃষ্টিকর্তা আর বান্দাকে মন্দ কাজের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস স্থাপন করে, এই বিশ্বাসগত মিল থাকার কারণে তাদেরকে অগ্নিউপাসক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, যদিও বাস্তবে তারা অগ্নি উপাসনা করে না। আর অধিকাংশ ওলামার মতে তারা কাফেরও নয়; বরং ফাসেক সমানদার। আর এই স্থানে ﴿

و ক্রিটিট্রা করা হয়েছে ।

وَعَنْ نَكُ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالْكُورَ وَلَا رَسُولُ اللَّهُ وَلَا الْفَدْرِ وَلَا لَعُنَاتِ حُوْهُمْ . رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ

১০০. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, তোমরা
কদরিয়াদের সাথে উঠা-বসা করো না এবং তাদেরকে
কোনো ব্যাপারে সালিশদারও নিযুক্ত করো না –িআবু দাউদা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْبُ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী काদরিয়া সম্প্রদায়কে সামাজিকভাবে বয়কট করার আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে তারা সামাজিক জীবনে এক ঘরে হয়ে পড়ার কারণে নিজেদের ভ্রান্ত মতবাদ হতে তওবা করে থাটি মু'মিন হয়ে যায়।

يُعْ يَخُولُمُ प्र -এর অর্থ : উক্ত হাদীসে الْمُنْفِرُمُ -এর অর্থ হল لَا تَخَاكُمُوْا اِلْمِنْفِيْمُ অর্থাৎ তোমরা তাদের নিকট কোনো বিচার ফয়সালা নিয়ে যাবে না এবং সালিশদারও নিয়ক্ত করবে না।

وَعَرْفُ اللّٰهِ عَائِسَةَ (رض) قَالَتُ وَالْكَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ يهُجَابُ النَّرَائِدُ فِى كِتَابِ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ إِللّٰهِ وَالْمُتَسَلِّطُ اللّٰهُ وَيُدِلّا مَنْ اَذَلَّهُ اللّٰهُ وَيُذِلّا مَنْ اَعَدَرُ اللّٰهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِنْرَتِى مَاحَرَمُ اللّٰهُ وَالْمُتَابِهُ وَالنَّابُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّنَابِ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللل

১০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন— ছয় ব্যক্তি এমন রয়েছে যাদের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তা আলাও তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করেন। বস্তুত প্রত্যেক নবীর দোয়া কবল হয়ে থাকে। [সে ছয় ব্যক্তি হচ্ছে (১) যে আল্লাহর কিতাবে অতিরিক্ত কিছু সংযোগ করে। (২) আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকারকারী। (৩) জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী, সে এই উদ্দেশ্যে ক্ষমতা দখল করে যে, আল্লাহ যাকে অপমানিত করেছেন তাকে যেন সে সন্মান দিতে পারে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে যেন সে অপমান করতে পারে। (8) य गुक्ति जालारतं निषिद्ध काजरक रालाल वा दिव मत्न করে তথা হারাম শরীফের ভিতর নিষিদ্ধ কাজ করে। (৫) যে আমার বংশধরকে কট্ট দেওয়া বৈধ মনে করে যা আল্লাহ হারাম করেছেন এবং (৬) আমার সুরুত পরিত্যাগকারী । –বািয়হাকী ও রাথীনা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী হাদ্ব প্রকারের লোকের উপর অভিসম্পাত করেছেন, আর আল্লাহও যে তাদের উপর অভিসম্পাত করেন ; তা উল্লেখ করেছেন, তারা হলো–

- যে ব্যক্তি আল্লাহর কালামে এমন শব্দ নিজের পক্ষ হতে সংযোজন করে, অথবা এমন অর্থ বর্ণনা করে, যা আল্লাহর উদ্দেশ্যের পরিপন্থি।
- ২. যে ব্যক্তি তাকদীরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তার বিরুদ্ধে বুদ্ধি বা যুক্তি উপস্থাপন করে।
- ৩. যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানদেরকে মর্যাদা দেয় ; পক্ষান্তরে আল্লাহওয়ালা নিরীহ নেক্কারদেরকে তুচ্ছ ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে।
- মঞ্চার হেরেমের অভ্যন্তরে যে কাজ করা হারাম সেখানে যে ব্যক্তি এমন কাজ করাকে হালাল মনে করে। যেমন শিকার করা, অন্যকে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি।

- ৬. আমার যে কোনো সুন্নতকে সম্পূর্ণভাবে কিংবা কোনো একটি সুন্নতের অংশকে হাসি-ঠাট্টা করে বা কম গুরুত্ব দান করে উড়িয়ে দেয় বা তার প্রতি বিদ্রুপ করে, সে কঠোরভাবে লা'নত প্রাপ্ত হবে।

وَعَرْكِ مَطَرِ بَنِ عُكَامِسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا قَضَى اللّهُ لِعَبْدِ أَنْ يَسُونَ بِأَرْضِ جَعَلَ لَهُ اِلَيْهَا حَاجَةً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَاليَّرْمِذِيُّ -

১০২. অনুবাদ: হ্যরত মাতার ইবনে উকামেস
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ 

ইরশাদ
করেছেন− আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার মৃত্যু
কোনো নিদিষ্ট স্থানে অবধারিত করে রাখেন তখন সে
জায়গায় যাওয়ার ব্যাপারে তাকে কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি
করে দেন। −(আহমদ ও তিরমিযী)

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मित त्याच्या : वान्मात जना पृञ्ज यितकम व्यवधातिक, তেমনিভাবে মৃত্যুর স্থানও নির্ধারিক সে নিদিষ্ট স্থানেই মৃত্যুবরণ করে। এর ব্যতিক্রম হয় না। সে জায়গা বহুদ্রে হলেও আল্লাহ তার মৃত্যুর পূর্বে সে স্থানে তার জন্য কোনো প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন। এ জন্যই কুরআনে এসেছে, وَمَا تَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ ٱرْضٍ تَمُوْتُ ज्ञान व्याजन अधित पृञ्ज वर्त्त करति।

وَعَرْتُ عَائِشَة (رض) قَالَتُ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ ذَرَادِيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَا مِنْ أَبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِلَا عَمَلٍ مِنْ أَبَائِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّهُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّهُ اعْلَمْ يِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قُلْتُ فَلْتُ فَلَدُ اللّهُ عَمَلٍ فَلَا مِنْ أَبَائِهِمْ قُلْتُ فِلْاَ عَنْ أَبَائِهِمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّهُ اعْلَمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ قَالُ مِنْ أَبَائِهِمْ قُلْتُ بِلَا عَمَلٍ قَالَ اللّهُ اعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِيْنَ وَاهُ ابُودَاوُدَ عَامِلِيْنَ . رَوَاهُ ابُودَاوُدَ

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चामीरमत ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসটিতে কাফের মুশরিকদের সন্তানদের ব্যাপারে যে বিধান আলোচিত হয়েছে তা আল্লাহর বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের হাদীস।

وَعَرِيْ الْهِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَهُ الْمَائِدَةُ وَالْمَوْوُدَةُ فِي النَّارِ - رَوَاهُ اَبُودَاوْدَ وَالتَّيْرِمِذِي كُ

১০৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হ্রা ইরশাদ করেছেন, জীবন্ত দাফনকারিণী এবং জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্লামী হবে। —[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস বর্ণনার প্রেক্ষাপট: বর্ণিত আছে যে, জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা কন্যা সন্তান জন্ম নেওয়াকে দারিদ্র ও লজ্জার কারণ বলে মনে করত, তারা দারিদ্র ও লজ্জা হতে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে জীবন্ত কবর দিত, পবিত্র কুরআনেও এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে,

وَإِذَا بُشِرَ اَحَدُهُمْ بِالْأَنْشَى ظُلَّ وَجُهُهُ مَسُودًا وَ هُو كَظِيْمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَابُشِرَ بِهِ . أيمسِكُهُ عَلَى هُونٍ آمُ يَدُسُهُ فِي التَّرَابِ الْاَ سَاءَ مَايَحُكُمُونَ . (النحل . )

এই কু-প্রথা দীর্ঘদিন থেকে চলছিল, উল্লেখিত কু-প্রথা নিমূর্ল করার লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ ত্রাই উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। জীবন্ত দাফনকৃতাকে শান্তি দেওয়ার যৌক্তিকতা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবন্ত দাফনকারিণী ও জীবন্ত কবরস্থ উভয়ই জাহান্লামে যাবে, এখন প্রশ্ন হলো যে, জীবন্ত দাফনকারিণী তো তার কুকর্মের কারণে জাহান্লামে যাবে। কিন্তু জীবন্ত কবরস্থ কেন জাহান্লামে যাবে ? এর জবাব সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. দাফনকারিণী কৃষ্ণরি কর্মের কারণে জাহান্লামে যাবে। আর দাফনকৃতা তার পিতা-মাতার অনুগামী হয়ে জাহান্লামে যাবে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী হাদীসটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকদের সন্তানরা জাহান্লামে যাবে।
- ২. অথবা দাফনকারিণী দ্বারা উদ্দেশ্য ধাত্রী আর দাফনকৃতা দ্বারা উদ্দেশ্য الْمَوْوُدَةُ لَكِي –অর্থাৎ, দাফনকৃতার মা। যেহেতু দাফনকার্যে তাঁরা উভয়েই অংশীদার; তাই উভয়েই জাহান্নামে যাবে। কেননা ধাত্রী মায়ের নির্দেশেই সম্ভানকে দাফন করেছে।
- ৩. অথবা রাস্লুল্লাহ ক্র্রা-এর উপরোক্ত উক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে, দাফনকৃতা মেয়েটি বালেগা হওয়ার পরে কুফরি অবলম্বন করার কারণে জাহান্লামে যাবে। এ ব্যাখ্যা হিসেবে মেয়েদেরকে বালেগা হওয়ার পর জীবন্ত গোরস্থ করা হতো বলে মেনে নিতে হবে।

# ं وَالْفُصْلُ الثَّالِثُ : ज्ञीय अनुत्क्ष

عَرُونَ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَ جَسلًا فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّ اللّهُ عَلَى وَ جَسلًا فَسَرَعَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِنْ فَصَرَعَ اللّهِ عَلَى عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ خَلْقِهِ مِنْ اجْلِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَعَمَلِهِ وَمَضْجَعِهِ وَاتَدِهِ وَالْهُ احْمَدُ وَاللّهُ وَمَضَعَدِهِ وَاتَدِهِ وَاللّهُ وَمَضَدَهُ عَلَيْهِ وَمَضْجَعِهِ وَاتَدُوهُ وَرَزْقِهِ وَرَوْاهُ احْمَدُ وَاللّهُ وَمَشَدَهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ

১০৫. অনুবাদ: হযরত আবুদ্দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেক বান্দার পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে চুড়ান্তভাবে ফয়সালা করে রেখেছেন। (১) তার মৃত্যু তথা বয়স। (২) তার কর্মকাণ্ড। (৩) তার থাকার স্থান বা মৃত্যুন্থান। (৪) তার চলাফেরা এবং (৫) তার রিজিক।—আহমদ]

وَعَرْ اللهِ عَالِيشَةَ (رض) قَالَتُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدُمَ فِي شَرْمَ الْمَعْنَدُ يَدُمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَسْرَبُ لَا عَنْدُ يَدُمَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْدُ يَدُمَ اللهِ اللهِ اللهُ مَا اللهُ عَنْدُ وَمَانُ لَكُمْ يَسْتَكُلُمْ فِيهِ لَهُ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَهُ يُسْتَكُلُمْ فِيهِ لَهُ يُسْتَلُلُ عَنْدُ وَوَاهُ أَبْنُ مَا جَةَ

১০৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — কে বলতে ভনেছি: যে
ব্যক্তি তাকদীর সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, কিয়ামতের দিন
তাকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। আর যে ব্যক্তি সে
সম্পর্কে নীরব থাকে, তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে
না। – ইবনে মাজাহ্

وَعَرك ابْنِ الدَّبْلَيِّي (رح) قَالًا أَتَيْتُ أَبِيُّ ابْنَ كَعْبِ (رض) فَـُقُلْتُ لَهُ قَـدْ وَقَعَ فِي نَفْسِى شَنْ كُمِّي مِّنَ الْقَدَرِ فَحَدِّثْنِي لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُلُوْجِبَهُ مِنْ قَلْبِي فَقَالَ لَوْ أَنَّ السلُّمَ عَدٌّ وَجَلَّ عَدُّبَ اَهِلَ سَمْوَاتِهِ وَاَهْلَ اَرْضِه عَلَّابُهُم وَهُو غَلِير ظَالِمٍ لَهُم وَلُو رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحَدٍ ذَهَبًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَاقَبِلُهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِ الْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيبُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِّيُصِيْبَكَ وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرٍ لَمْذَا لَدَخَلْتَ النَّارَ قَالَ ثُمَّ اتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَعَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ قَالَ ثُمَّ اتَبَنْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ فَعَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ اتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِي ﷺ مِثْلُ ذٰلِكَ ـ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُدَ وَأَبُنُ مَاجَةً

১০৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আবৃ আব্দুল্লাহ ফাইরুয ইবনুদ দাইলামী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) -এর নিকট গিয়ে বললাম, [হে কা'ব] তাকদীর সম্পর্কে আমার মনে একটা খটকা সৃষ্টি হয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন, আশা করি, এতে আল্লাহ তা'আলা আমার মনের সে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দ্র করে দিবেন, জবাবে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ তা'আলা আসমান-জমিনের অধিবাসীদেরকে শাস্তি দিতে চান তবে দিতে পারেন, এতে তিনি জালেম বলে গণ্য হবেন না।

অপরদিকে তিনি যদি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন তাহলে তাঁর এ করুণা হবে তাদের আমল অপেক্ষা অধিকতর উত্তম। কাজেই তুমি যদি উহুদ পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, তবে তা আল্লাহ তা আলা কবুল করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাকদীরের উপর বিশ্বাস স্থাপন না করবে। আর যতক্ষণ না তুমি এ কথাও বিশ্বাস করবে যে, তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে ; তা কখনও তোমাকে এড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল না। আর যা কিছু ঘটেনি; তা কখনো তোমাকে স্পর্শ করার মতো ছিল না। আর অন্তরে এই বিশ্বাস ব্যতীত যদি তোমার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে। হযরত ইবনে দাইলামী (র.) বলেন, অতঃপর আমি হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) -এর নিকট আসলাম [এবং তাঁকেও এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম] তিনিও অনুরূপ জবাব দিলেন। এরপর আমি হ্যরত হ্যাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) -এর নিকট আসলাম এবং তিনিও এরূপ জবাব দিলেন। অবশেষে আমি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর নিকট আসলাম, আর তিনিও রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট হতে শ্রবণ করা এরূপ হাদীসই আমার নিকট বর্ণনা করলেন।-[আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ্]

১০৮. অনুবাদ: হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে
ওমর (রা.)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি আপনার
নিকট সালাম পাঠিয়েছেন, [এ কথা শুনে] হযরত ইবনে
ওমর (রা.) বললেন, আমার নিকট এই খবর পৌছেছে
যে, সে নাকি দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে। যদি
সে দীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে থাকে, তবে আমার
পক্ষ হতে তার নিকট সালামের জবাব পৌছাবে না।
কেননা, আমি রাস্লুল্লাহ — কে বলতে শুনেছি, তিনি
বলেছেন—আমার উন্মতের অথবা এ উন্মতের মধ্যে
তাকদীর অবিশ্বাসকারীদের উপর ভূ-ধ্বস, আকৃতি পরিবর্তন
ও পাথর নিক্ষেপের শান্তি হবে।

— তিরমিয়ী, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহা আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান সহীহ গরীব।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস বিশারদগণ উক্ত প্রশ্নের নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন-

- ১. হাদীসটি দু'সনদে বর্ণিত হয়েছে। এক সনদ হিসেবে 'হাসান' আর অন্য সনদ হিসেবে 'সহীহ' তাই বলা হয়েছে-
- ২. অথবা, 'হাসান' শব্দটি আক্ষরিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর সহীহ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আক্ষরিক অর্থে 'হাসান' বলা হয় ঐ বস্তুকে যার দিকে মন আকৃষ্ট হয় এবং বিবেক তা গ্রহণে অস্বীকার করে না। আর পারিভাষিক অর্থে সহীহ বলা হয় ঐ হাদীসকে যার সনদে ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, যা বর্ণনা করেছে ন্যায়পরায়ণ প্রখর শৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি এবং যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা কোনো স্তরেই একজন না হয়।
- ৩. হাফিয ইমাদৃদ্দীন ইবনে কাছীর (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে উচ্চ স্তরের; তা হলো সহীহ। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিক দিয়ে নিম্নন্তরের তা হলো হাসান। আর কিছু সংখ্যক হাদীস রয়েছে, যা এক সনদে হাসান ও অন্য সনদে সহীহ।
- 8. অথবা, হাদীস বিশারদদের মধ্যে দ্বিধা রয়েছে যে, হাদীসটি 'হাসান' নাকি সহীহ; তাই তিনি হিন্দু বলৈছেন। এখানে সন্দেহ সূচক অব্যয় । টি ছিল, পরবর্তীতে বিলুপ্ত করা হয়েছে।

- ৬. অথবা, এর মর্ম এই যে, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান। আর সহীহ বলা হয়েছে এ হিসেবে যে, এ অধ্যায়ের মধ্যে এটিই বিশুদ্ধতম হাদীস।
- ৭. বর্ণনাকারীর মধ্যে বিভিন্ন গুণ থাকে যার একটি অন্যটি অপেক্ষা উচ্চ স্তরের। সুতরাং নিম্নস্তরের গুণ তথা সত্যবাদিতার দিক
  দিয়ে 'হাসান' বলা হয়েছে। আর উচ্চস্তরের গুণ তথা স্মৃতিশক্তির দিক দিয়ে 'সহীহ' বলা হয়েছে।
- ৮. অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গবেষণা অনুযায়ী তা 'হাসান' এবং অন্যদের মতে 'সহীহ'।
- ৯, অথবা, ইমাম তিরমিয়ী (র.)-এর গ্রেষণা অনুযায়ী হাদীসটি 'সহীহ' এবং অন্যদের মতে 'হাসান'।
- ১০. অথবা, সনদের দিক দিয়ে 'হাসান' এবং হুকুমের দিক দিয়ে 'সহীহ'।
- ১১. কারো মতে مَعِبْعُ ও خَسَنُ صَعِبْعُ উভয়টি হওয়ার কারণে তিনি তৃতীয় একটি প্রকার বের করেছেন যাকে حُسَنُ صَعِبْعُ उना হয়, যেমন– মিষ্টি ও টক মিলিত হয়ে তৃতীয় একটি টক–মিষ্টি বন্তু হয়।

وَعَنْ النّبِي عَلَى الرضا قَالَ سَالَتْ خَدِيْجَةُ النّبِي عَلَى عَنْ وَلَدَيْنِ مَاتَا لَهَا فِي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُمَا وَي الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُمَا وَي الْخَارِهَةَ فِي فِي النّارِ قَالَ فَلَمّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي فِي النّارِ قَالَ فَلَمّا رَأَى الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَأَيْتِ مِكَانَتُهُمَا لَا اللّهِ فَولَدِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَايْتِ مِكَانَتُهُمَا لَا اللّهِ فَولَدِي وَجْهِهَا قَالَ لَوْ رَايْتِ مِكَانَتُهُمَا وَاللّهِ فَولَدِي مِنْ وَ اللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ فَاللّهِ عَلَى اللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى وَالْاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ

১০৯. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত খাদীজা (রা.) রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে জাহিলিয়া যুগে তার যে দু'টি সন্তান মৃত্যুবরণ করেছিল সে সম্পর্কে জিজ্জেস করলেন, জবাবে রাসলুল্লাহ 🚟 বললেন, তারা উভয়েই জাহানামী। হয়রত আলী (রা.) বলেন, [এ কথার পর] রাসূলুলাহ 🚐 যখন বিবি খাদীজার মুখমণ্ডলে অসন্তোষের ভাব প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, [হে খাদীজা!] তুমি যদি জাহানামে তাদের অবস্থা দেখতে পেতে তাহলে অবশ্যই তাদের প্রতি ঘূণা পোষণ করতে। অতঃপর হ্যরত খাদীজা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ! আপনার ঘরে আমার যে সন্তান জন্ম নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে, তার অবস্থা কি হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ = বললেন, সে জানাতে রয়েছে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚃 বললেন, মু'মিন এবং তাদের সন্তানগণ জানাতের অধিবাসী, আর মুশরিক ও তাদের সন্তানগণ জাহান্নামের অধিবাসী । এরপর রাস্লুলাহ নিম্নাক্ত আয়াতটি পাঠ করলেন وَالَّذِينَ اُمُنُوا وَالْبَعْتُهُمْ ذُرِيتُهُمْ وَالْفِينَ الْمُعْنَابِهِمْ ذُرِيتَهُمْ صَالِحَاتُ الْمُعْنَابِهِمْ ذُرِيتَهُمْ صَالِحَاتُ الْمُعْنَابِهِمْ ذُرِيتَهُمْ সন্তানগণ তাদের পথ অনুসরণ করেছে, তাদের সাথে তাদের সে সকল সন্তানদেরকে মিলিত করে দেব। -[আহমদ]

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ২৭

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

(رضد) وَمَا الْمُؤْمِنِيْنَ خَدِيْجَةَ الْكُبْرَى (رضد) उम्म मू भिनीन द्यव्र अमिका (वा.)-এव कीवनी :

- ১. নাম ও পরিচিতি: নাম খাদীজা, উপনাম উম্মূল হিন্দ, উপাধি তাহিরা। পিতার নাম খুওয়াইলিদ, মাতার নাম ফাতেমা।
- ২. জন্ম ও নসবনামা : তিনি عَامُ النَّبِيلُ -এর ১৫ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশ পরিচয় হলো, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল উথ্যা ইবনে কুসাই। কুসাই পর্যন্ত পৌছে তাঁর বংশ রাসূলুল্লাহ علية -এর বংশের সাথে মিলে যায়।
- ৩. মহানবী এর সাথে বিবাহ: হযরত খাদীজা (রা.) নবী করীম এর ব্যবসা পরিচালনায় সততা ও চারিত্রিক সৌন্দর্য দেখে রাসূলুল্লাহ কে বিবাহের প্রস্তাব প্রদান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তাঁর চাচা আবৃ তালিবের পরামর্শে পাঁচন' স্বর্ণমূদ্রা মোহর ধার্য করে তাকে বিবাহ করেন। তখন নবী করীম এর বয়স ছিল ২৫ বছর আর হযরত খাদীজা (রা.)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর। এর পূর্বে হযরত খাদীজা (রা.)-এর আরও দু'টি বিবাহ হয়েছিল।
- 8. ইসলাম গ্রহণ : রাসূলুল্লাহ ত্র্রাত্র-এর নবুয়তপ্রাপ্তির সাথে সাথে হ্যরত খাদীজা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৫. রাস্পুল্লাহ —এর ঔরষজাত সন্তান: রাস্পুল্লাহ —এর সাথে বিবাহ হওয়ার পর তাঁর মোট ৬ জন সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁরা হলেন, (১) কাসেম (২) আব্দুল্লাহ হিনিই তাহের ও তৈয়্যব নামে খ্যাত], (৩) যয়নব, (৪) রুকাইয়া, (৫) কুলসুম ও (৬) ফাতেমা।
- ৬. ইন্তেকাল: নব্য়তের দশম সনের ১১ ই রমযান ৬৪ বছর ৬ মাস বয়সে হযরত খাদীজা (রা.) ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ====-এর সাথে বিবাহের পর ২৫ বছর জীবিত ছিলেন।
- ৭. দাফন : মহানবী 🚐 স্বহস্তে তাঁকে 'জুহন' নামক স্থানে সমাহিত করেন।

১১০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে তার পিঠের উপর হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশ হতে তার সকল সন্তান, যাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন, বের হয়ে পড়ল। আর তাদের প্রত্যেকের দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নুরের তভ্র জ্যোতি সৃষ্টি করলেন। অতঃপর তাদেরকে আদম (আ.)-এর সমুখে পেশ করলেন। আদম (আ.) বললেন, হে প্রভু এরা কারা ? আল্লাহ তা আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। এমন সময় আদম (আ.) তাঁর সন্তানদের মধ্য হতে একজনকে দেখলেন তথা তার দৃষ্টি একজনের উপর পড়ল। উক্ত ব্যক্তির দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জ্যোতি দেখে তিনি অভিভূত হন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভূ! এ লোকটি কে ? আল্লাহ তা'আলা বললেন- সে [তোমারই সন্তান] দাউদ। অতঃপর আদম (আ.) আল্লাহ তা'আলাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনি তার বয়স কত নির্ধারণ করেছেন ? মহান আল্লাহ বললেন- ষাট বংসর। হর্ষরত আদম (আ.) বললেন, হে রব! আমার

قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ فَلَمَّا انْقَضَى عُمُرُ الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْتِ فَقَالَ الْمَوْقِ الْمُوفِ الْمَوْقِ الْمَوْقِ الْمُوفِي الْمَوْقِ الْمُوفِقِ الْمَوْقِ الْمُوفِي الْمُؤْمِلِي الْمُوفِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

বয়স হতে চল্লিশ বৎসর তাকে দিয়ে তার বয়স বৃদ্ধি করে দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, এই চল্লিশ বৎসর ব্যতীত হযরত আদম (আ.)-এর বয়স যখন শেষ হয়ে গেল, তখন তাঁর নিকট মউতের ফেরেশতা এসে উপস্থিত হলো। হযরত আদম (আ.) তাকে দেখে বললেন, আমার বয়সের কি আরও চল্লিশ বৎসর অবশিষ্ট নেই? ফেরেশতা বলল, আপনি কি আপনার সন্তান দাউদকে তা দান করেননি। নিবী করীম বললেন, আদম (আ.) ভিলে যাওয়ার কারণে) এটা অস্বীকার করলেন। এ জন্য তার সন্তানগণও অস্বীকার করে। আর আদম (আ.) ভ্লে গিয়েছিলেন এবং নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেন। ফলে তার সন্তানগণও ভূলে যায়। আর আদমের ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। এ কারণে তার সন্তানদেরও ক্রটি-বিচ্যুতি হয়েছে। —[তিরমিযী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপরকে বয়স দেওয়া কিভাবে সম্ভব হঙ্গো: আলোচ্য হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান করেছেন। এটা কিভাবে সম্ভব হলো তা নিম্নে প্রদত্ত হলো—

- ১. হযরত আদম (আ.) হযরত দাউদ (আ.)-এর আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করেছেন।
- ২. হযরত আদম (আ.) কর্তৃক হযরত দাউদ (আ.)-কে আয়ু দান মূলত তাকদীরে মু'আল্লাকের ভিত্তিতে; যা কবুল হওয়া সম্ভব।
- ৩. আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি বৈচিত্রময়। তিনি মানুষকে অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন। সূতরাং তাঁর দ্বারা অন্যকে আয়ু দানও সম্ভব।

خَیْنَ اُخْرِجَ اُرْبَالُهُ اُدُمُ وَاَیْنَ কাথায় এবং কিভাবে আদম সম্ভানদেরকে বের করা হলো হযরত আদম (আ.) হতে আদম সম্ভান বের করার স্থান : আদম সম্ভান বের করার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন–

- ১. অধিকাংশ হাদীস বিশারদদের মতে, রহের জগতে বের করা হয়েছিল।
- ২. কারো কারো মতে, হযরত আদম (আ.)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর পর তাঁর সন্তান বের করা হয়েছিল।
- ৩. কারো কারো মতে, আরাফার না মান নামক স্থানে বের করা হয়েছিল।
  কিভাবে বের করা হয়েছিল:

কিভাবে বের করা হয়েছিল তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ১. কারো মতে, পিঠ ফাটিয়ে।
- ২. কেউ কেউ বলেন, মাথার চুলের গোড়া ছিদ্র করে সেখান থেকে ৷
- ৩. আবৃ তাহের কাজবীনী বলেন, পিঠের পশমের গোড়া থেকে বের করা হয়েছিল।

पू'ि शमीत्तत्र अर्थगं विद्वाध : التَعَارُضُ بَيْنَ الْعَدِيثَيْن

হ্যরত আবৃ হুরায়রা বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হ্যরত আদম (আ.) আল্লাহ তা আলার নিকট তাঁর বয়স হতে চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু বাবুস সালামের এক বর্ণনায় এসেছে, ম্বাট বৎসর প্রদান করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

সমাধান: উভয় বর্ণনার বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমত চল্লিশ বৎসর প্রদান করার জন্য দোয়া করেছিলেন। অতঃপর পুনঃ বিশ বৎসর প্রদান করেছেন, ফলে মোট ষাট বৎসর হলো। পরের বিশ বৎসর শ্বরণ ছিল না বিধায় এখানে চল্লিশ বৎসরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

 ১১১. অনুবাদ: হ্যরত আবুদ দারদা (রা.) মহানবী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন — আল্লাহ তা আলা হ্যরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন [যখন তিনি সৃষ্টি করলেন তখন তার ডান কাঁধের উপর তাঁর (কুদরতের) হাত দ্বারা] আঘাত করলেন এবং ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় একদল শুল্রকায় আদম সন্তান বের করলেন। এমনিভাবে তার বাম কাঁধের উপরও আঘাত করলেন এবং কয়লার ন্যায় কালো একদল সন্তান বের করলেন। অতঃপর ডান দিক হতে নির্গত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন— এরা জানাতী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। এরপর বামদিক হতে বেরকৃত দলের প্রতি নির্দেশ করে বললেন—এরা জাহানামবাসী। এতে আমি কারও পরোয়া করি না। —[আহমদ]

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اله

১১২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] আবু নাযরা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী-করীম ক্রেএর সাহাবীদের মধ্যে একজন ছিল আবৃ আবদুল্লাহ। তাঁর মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় তাঁর কতিপয় সাথী তাকে অন্তিম মুহুর্তে দেখা করতে আগমন করল। আর তখন তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে কি রাসল 🚟 এ কথা বলেননি যে, তোমার গোঁফ খাটো করবে। অতঃপর এভাবে খাটো করে রাখবে এবং আমার সাথে জানাতে মিলিত হবে। তিনি বললেন হাাঁ, তবে আমি রাসূল = -কে এ কথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ডান হাতে এক মৃষ্টি এবং অপর হাতে আরেক মৃষ্টি লোক নিয়ে বলেছেন। এ মৃষ্টি এর [জানাতের] জন্য এবং এ মৃষ্টি এর [জাহানামের] জন্য। আর এই বিষয়ে আমি কারও পরোয়া করি না। আব আবদুল্লাহ বলেন] আমি জানি না যে, এ মুষ্টিদ্বয়ের কোন মুষ্টিতে আমি রয়েছি। -[আহমদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : সাহাবী আবৃ আবদুল্লাহ রাস্ল এর মুখ নিঃসৃত বাণী হতে বেহেশতী হওয়া জানতে পেরেছেন। এরপরও তিনি আশংকা করছিলেন। কেননা, মুমিন আল্লাহর আজাব ও গজব হতে নিশ্চিত্ত হতে পারে না। সকল সাহাবী ও সালফে সালেহীনদের জীবন হতে এটাই প্রতিভাত হয় যে, الْأَيْمَانُ بَيْنَ الْخُوْنِ وَالرَّجَاء (অর্পর তিনি আশংকা করছিলেন। কেননা, মুমিন আল্লাহর আজাব ও গজব হতে নিশ্চিত্ত হতে পারে না। অর্থাৎ "ঈমান ভয় ও আশার মাঝে" মুমিন ব্যক্তি কখনো নিশ্চিত্তে বসে থাকতে পারে না।

وَعُرِكُ النّهِ عَبّاسِ (رضا عَنِ النّهِ عَبّاسِ (رضا عَنِ النّهِي عَلَى قَالَ اخَذَ اللّهُ النّهِ عُرْفَةَ فَاخْرَجَ طَهْدِ أَدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِى عَرَفَةَ فَاخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيّةٍ ذَرَأَهَا فَنَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالنُّرِ ثُمَّ كَلّمَهُمْ قُبُلًا قَالَ السّتُ يَدَيْهِ كَالنّهُ لَا قَالُ السّتُ يَرَبّيكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْتِيكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْتِيكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْتِيكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْتَيكُمُ النّاءُ نَا مِنْ قَبْلُ الْتَعْدِهِمْ النّاءُ نَا مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِمَا وَكُنّا ذُرِيّةً مِنْ بَعْدِهِمْ الْفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ

১১৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) নবী করীম = হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন- আল্লাহ তা'আলা না'মান নামক স্থানে অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে আদমের পিঠ হতে তার সন্তানদের বের করে তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন, তিনি আদমের মেরুদণ্ড হতে তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে যাকে তিনি সৃষ্টি করবেন, বের করে ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকার ন্যায় আদমের সম্মুখে ছড়িয়ে দেন। আর মুখোমুখি হয়ে তাদের সাথে কথাবার্তা বলেন এবং জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? তারা জবাবে বলল, হাঁ, আমরা এতে সাক্ষী থাকলাম ৷ আপনিই আমাদের প্রভু। অতঃপর আল্লাহ বলেন, আমি তোমাদের নিকট হতে এ জন্য এই সাক্ষ্য গ্রহণ করলাম যে, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো এ ব্যাপারে অনবহিত ছিলাম। অথবা তোমরা যেন এ কথা বলতে না পার যে, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ তো এর পূর্বেই মুশরিক হয়ে গেছে। আর আমরা তো তাদেরই পরবর্তী সন্তান মাত্র। অতএব আমাদের গোমরাহ পর্বপুরুষণণ যা কিছু করেছে তার জন্য আপনি কি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন ? -[আহমদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদीসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী বুঝা যায় যে, আদম সন্তান হতে মহান আল্লাহ তাঁর রবুবিয়্যাতের অঙ্গীকার দু'বার গ্রহণ করেছেন।

প্রথমত: আযলে আদমের সৃষ্টির পর একবার সেখানে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছে।

**দ্বিতীয়ত:** হযরত আদম (আ.) দুনিয়ায় প্রেরিত হয়ে যখন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন তখন এ অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, সকলকে আদমের পিঠ থেকে বের করে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার জ্ঞান-বুদ্ধি দান করে তারপর অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন।

وَعَرْفُكُ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخَذَ رَبُكَ مِنْ فِي قَوْلِ اللّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَإِذْ اَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَيْ فَهُ وْرِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ بَيْنَ اٰذَهَ مِنْ ظُهُ وْرِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ قَالَ جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ اَزْوَاجًا ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ، فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلّمُوا ثُمَّ اَخَذَ عَلَيْهِمُ، الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَاشْهَدَهُمْ عَلَي الله عَلَى الْفُهِمُ السَّمُوتِ السَّنْعَ قَالَ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ فَالَوْ السَّمُوتِ السَّنْعَ وَانْتُ السَّمُوتِ السَّنْعَ وَانْتُ السَّمُوتِ السَّنْعَ عَلَي فَالَ

১১৪. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এই বাণী 'যখন আপনার প্রভু বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন।"—[সূরা-আরাফা: ১৭২]—এর ব্যাখ্যায় বলেন, তাদের [উপাদানসমূহ] একত্রিত করলেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতিতে গড়ে তুলতে ইচ্ছা পোষণ করলেন। অতঃপর তাদেরকে আকৃতি দান করলেন এবং কথা বলার শক্তি দান করলেন। ফলে তারা কথা বলতে শুরু করল। এরপর তাদের নিকট হতে অঙ্গীকার আদায় করলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদেরকে সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই ? জবাবে তারা বলল, জী হ্যা। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তোমাদের এই স্বীকারোক্তির উপর সপ্ত আসমান ও সপ্ত

وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ وَالْشَهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَا ۚ كُمْ أَذُمَ أَنْ تَنَقُولُوا يَوْمَ الْقِيلُمَةِ لَمْ نَعْلَم بِهِنَا إِعْلَمُوا أَنَّهُ لَّا إِلَّهُ غَيْرِي وَلا رَبَّ غَيْرِي وَلاَ تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا إِنِّي سَارُسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُونَكُمْ عَهْدِي وَمِبْتَاقِيْ وَأُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي قَالُوا شَهِدْنَا بِانَّكَ رَبُّنَا وَالِلْهُنَا لَا رَبُّ لَنَا غَيْرُكَ وَلَا إِلَّهَ لَنَا غَيْرُكَ فَاتَّرُواْ بِذَٰلِكَ وَرَفَعَ عَلَيْهِمُ أَدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَنْظُرُ إلَيْسِهِمْ فَرَأَى الْغَنِيِّ وَالْفَقِيْسَ وَحَسَنَ الصُّورةِ وَدُوْنَ ذَٰلِكَ فَقَالَ رَبِّ لَوْلَا سَوَيْتَ بَيْنَ عِبَادِكَ قَالَ إِنِّيْ احْبَبْتُ أَنْ أُشْكُر وَرَاى الْاَنْدِيَاءِ فِيْهِم مِثْلُ السُّرُج عَلَيْهِمُ النُّورُ خُصُوا بِمِيثَاقِ أُخَر فِي الرِّسَاكَةِ وَالنُّهُ بُوَّةِ وَهُو تَعُولُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالُى وَاذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّبُنَ مِيثَاقَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ كَانَ فِي تِلْكَ الْأَرْوَاجِ فَأَرْسَلُهُ إِلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا السَّلَامُ فَحُدِّثَ عَنْ أَبَيِّ أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ فِيها - رَوَاهُ أَحْمَدُ

জমিনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদম (আ.)-কেও সাক্ষী করছি, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন এ কথা বলতে না পার যে, আমরা তো আদতেই এটা জানতাম না।

হে আদম সন্তান ! তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত আর কোনো প্রভু নেই এবং আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোনো প্রতিপালকও নেই। সুতরাং তোমরা আমার সাথে আর কাউকে অংশীদার করো না। আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে প্রেরণ করব। তারা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার শ্বরণ করিয়ে দেবে এবং আমি তোমাদের জন্য কিতাব অবতীর্ণ করব। অতঃপর তারা বলল, আমরা ঘোষণা করছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রতিপালক এবং প্রভু। আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো প্রতিপালক নেই, আপনি ব্যতীত আমাদের আর কোনো উপাস্য নেই। [বর্ণনাকারী বলেন,] অতঃপর তারা এটা স্বীকার করল। আর হ্যরত আদম (আ.)-কে তাদের সামনে তুলে ধরা হলো, ফলে তিনি তাদেরকে দেখতে লাগলেন। তিনি তাদের মধ্যে ধনী, গরিব, সুন্দর ও কুৎসিত সবই দেখতে পেলেন। এরপর হ্যরত আদম (আ.) বললেন, হে আল্লাহ আপনি যদি এদের সকলকে সমানরূপে সৃষ্টি করতেন, আল্লাহ বললেন (এ ভেদাভেদের কারণেই) তারা আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুক এটাই আমি চাই। এমনিভাবে তিনি নবীদেরকে প্রদীপের ন্যায় উজ্জ্বল দেখতে পেলেন। তাদের উপর আলোকধারা ঝলমল করছে। তারা [উপরিউক্ত অঙ্গীকার ব্যতীত] রিসালাত ও নবুয়তের দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে বিশেষিত হয়েছেন। যেমন, মহান আল্লাহর বাণী— مِنَ النَّبِينِينَ مِسْتَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُدْحٍ وَإِبْرَاهِيْمِ जात यात कत तम समस्यत " وَمُوسَلِّي وَعِيْسَكِي بْنُ مُرْيَمَ কথা, যখন আমি নবীদের নিকট হতে তাদের বিশেষ অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং তোমার নিকট হতে এবং নৃহ, ইবরাহীম, মূসা এবং ঈসা ইবনে মারইয়ামের নিকট থেকেও"। [সূরা-আহ্যাব : ৭] [হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন] সে সব রূহের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়ামের রূহও ছিল। মহান আল্লাহ তা মারইয়ামের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। হযরত উবাই (রা.) হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, সেই রহ হযরত মারইয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করেছিল।-[আহমদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

িএর মর্মার্থ : আলমে আরওয়াহে আল্লাহ তা আলা আদম সন্তানদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করার পর সাক্ষীস্বরূপ আদি পিতা আদম (আ.)-কে তাদের উর্দ্ধে তুলে ধরলেন। তিনি তার সন্তানদের মধ্য হতে ধনী, গরিব, সুদর্শন ও কুৎসিত সকলকেই দেখতে পেলেন। তিনি তাদের মধ্যকার এই তারতম্য লক্ষ্য করে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার বান্দাদেরকে একইরূপ সৃষ্টি করলেন না কেন ? তদুন্তরে আল্লাহ তা আলা বললেন, তাদের মধ্যে এই তারতম্য করার কারণ হলো, যাকে বিশেষ নেয়ামত দেওয়া হয়েছে সে যেন এর কারণে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর যাকে তা হতে বঞ্চিত করা হয়েছে সে যেন ধৈর্যধারণ করতঃ অন্যান্য নেয়ামত অনুযায়ী আল্লাহর শোকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর এসব কারণে আমার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া জ্ঞাপন করক এটাই আমি চাই।

وَعَرُولِ اللّهِ الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ اللّهِ عَلَى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ اللّهِ عَلَى نَتَ ذَاكُرُ مَا يَكُولُ اللّهِ عَلَى نَتَ ذَاكُرُ مَا يَكُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

১১৫. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন—একদা আমরা রাসূলুল্লাহ এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সেসপর্কে আলোচনা করছিলাম। এটা তনে রাসূলুল্লাহ বললেন, যখন তোমরা তনবে যে, কোনো পাহাড় তার নির্দিষ্ট স্থান হতে অন্যত্র সরে গেছে তবে তাতে বিশ্বাস করতে পার। কিন্তু যখন তনতে পাবে যে, কোনো ব্যক্তি তার স্বভাব থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তবে তাতে বিশ্বাস করবে না। কেননা, সে সেদিকেই প্রত্যাবর্তন করবে, যার উপর তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। [যেহেতু তাকদীরের কোনো পরিবর্তন হয় না]। —আহমদা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें श्रेनीत्मत नाचा: আলোচ্য श्रेनीत्मत प्राचा: আলোচ্য श्रेनीत्मत प्राचार এ কথা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, মানুষের সৃষ্টিগত চরিত্রের কথনো পরিবর্তন হয় না। যার সৃষ্টিমূলে সচ্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তার থেকে তাই প্রকাশ পাবে। আর যার সৃষ্টি মূলে দুশ্চরিত্রের উপাদান রয়েছে, বাস্তব জীবনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সে কখনো তার জন্মগত স্বভাব ত্যাগ করতে পারবে না। এ জন্যই বলা হয়ে থাকে যে, কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না; স্বভাব যায় না মরলে।

প্রশ্ন: এখন প্রশ্ন জাগে যে, যদি ব্যক্তির স্বভাবই পরিবর্তন না হয় তাহলে সাধকগণ আধ্যাত্মিক চেষ্টা ও সাধনা দারা কিভাবে কোনো দুশ্চরিত্র ব্যক্তিকে সচ্চরিত্রে আনয়ন করে।

জবাব: উক্ত প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে,

- ১. তাকদীর দু' প্রকার। ক. মুবরাম (অপরিবর্তনীয়) যার মধ্যে কোনো প্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটে না। খ. মু'আল্লাক (পরিবর্তনীয়) যার মধ্যে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ তার তাকদীরে আছে যে, যদি সে আধ্যাত্মিক চেষ্টা-সাধনা করে তবে তার চরিত্রে পরিবর্তন ঘটবে। সাধকগণ এ প্রকার তাকদীর অনুযায়ী কাজ করেন।
- ২. অথবা, উত্তর এই যে, প্রকৃতভাবে যে চরিত্র মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় তাতে কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তবে চেষ্টা-সাধনা দ্বারা যে চরিত্রের সৃষ্টি হয় তা এ পর্যায়ের নয়।
- ৩. অথবা, উত্তর এই যে, সাধকগণ কারও চরিত্রের মধ্যে পরিবর্তন ঘটাতে পারেন না। তবে তারা খারাপের দিক হতে ভালোর দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট করাতে পারেন। আশরাফ আলী থানবী (র.) বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, "বিদূরণ নয় বরং আকর্ষণ।" দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, এক ব্যক্তির মধ্যে বীরত্বের গুণ রয়েছে। এখন তাকে মুসলিম হত্যা কর্রা হতে ফিরিয়ে কাফির হত্যা করার প্রতি আকৃষ্ট করা।

وَعَنْ اللّهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ المَلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُلْمُ

১১৬. অনুবাদ: হ্যরত উন্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল আ আপনি যে বিষ মিশ্রিত বকরির গোশত খেয়েছিলেন— প্রতি বৎসরই তো আপনার উপর তার ক্রিয়া [যন্ত্রণা] পরিলক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ কললেন, সেই বিষ মিশ্রিত বকরীর গোশতের কারণে আমার কেবল অতটুকু অসুবিধাই হয়, যা আমার তকদীরে তখন নির্ধারণ করা হয়েছে, যখন আদম (আ.) মাটির মধ্যেই শামিল ছিলেন। অর্থাৎ তাকে সৃষ্টির অনেক পূর্বেই এটা আমার তাকদীরে লিপিবদ্ধ হয়েছিল] —হিবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হারিছ নামী জনৈকা ইহুদি মহিলা নবী করীম কে দাওয়াত করে বিষ মিশ্রিত ছাগলের গোশত খেতে দিয়েছিল। তিনি তা মুখে দেওয়ার সাথে সাথে গোশত বিষযুক্ত হওয়ার কথা বলে দিয়েছিল। নবী করীম তৎক্ষণাৎ তা ফেলে দেন, তথাপিও কিছু তাঁর পেটে প্রবেশ করে। যার ফলে প্রতি বৎসরই রাস্লের মধ্যে এই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দিত। এমনকি হুজ্র ইন্তেকালের পূর্বেও বলেছিলেন যে, খায়বারের বিষাক্ত গোশতের ক্রিয়া আমার মধ্যে এখনও বিদ্যমান। এই প্রসঙ্গে উম্বল মুখিনীন হযরত উম্বে সালমা (রা.) নবী করীম কিন্তু তাঁল করেন। করেন।

# بَـابُ إِثْـبَـاتِ عَـذَابِ الْـقَـبِـر পরিচ্ছেদ: কবরের আজাবের প্রমাণ

মানুষ পৃথিবীতে আগমন করার পর থেকে শুরু করে তিনটি জগতে অবস্থান করবে। আর সে জগতগুলো হলো—

- ك. عَالَم أُخِرَتْ वा পাर्थिव জগত। ২. غَالَم بُرْزَخْ वा অবকাশ জগত। ৩. غَالَم دُنْبَا
- ك. عَالَم دُنْك বা পার্থিব জগৎ : এখানে শান্তি ও শান্তি সরাসরি শরীরের উপরই হয়। আর আত্মা শরীরের অনুগামী মাত্র। এ কারণেই শর্মী বিধান শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপরই আরোপ করা হয়।
- े अं अवकान क्रांर عَالَم بَرْزُخْ वा अवकान क्रांर : नाग्न आवजून २० प्रशिक्त (त.)- अत प्रांत عَالَم بَرُزُخْ আর এই বর্যথ হলো মৃত্যু ও পুনরুত্থান দিবসের মধ্যবর্তী জগৎ। যেমন কুরআনে এসেছে— وَمِنْ وَرَانِهِمْ بَرْزَحٌ اِلَى উল্লেখ যে, بُرُزُخْ । ছারা মাটির গর্ত উদ্দেশ্য নয় ; বরং মৃত্যু পরবর্তীকালীন জীবন উদ্দেশ্য। চাই আগুনে পুড়ুক বা পানিতে নিমজ্জিত হোক কিংবা কোনো জীব জন্তুর পেটে যাক। আর এই জগতে শান্তি ও শান্তি আত্মার সাথে সম্পর্কিত, আর শরীর হলো তার অনুগামী।
- ৩. عَالَم الْخِرَتْ বা পরকাল : এই জগৎ পুনরুত্থান দিবস হতে ওরু হবে। এর কোনো শেষ নেই। এই জগতে শান্তি ও শাস্তির সম্পর্ক শরীর ও আত্মা উভয়ের সাথে হবে।

रह সংখ্যক আয়াত ও হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, কবরের শাস্তি সত্য। এতে কোনো সন্দেহ: إِثْبَاتُ عَذَابِ الْغَبْر নেই। সকল ওলামাও এ কথার উপর একমত। যেমন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এসেছে—

وَلُوتَرِي إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا ۖ أَيْدِيهِم اخْرِجُوا ۖ أَنْفُسُكُم ، الْبِومُ تُجْزُونَ عَذَابُ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ أَيْتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ (الانعام ٩٨)

অর্থাৎ, হে নবী ! যদি আপনি দেখতেন, যখন জালিমগণ মৃত্যুকষ্টে পতিত হয়, তখন ফেরেশতাগণ হাত প্রসারিত করে বলেন- তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করে দাও। তোমরা যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করতে এবং গর্ব অহংকারে তাঁর আয়াতসমূহকে এড়িয়ে চলতে, তার প্রতিফলস্বরূপ আজ তোমাদেরকে অপমানকর শাস্তি দেওয়া হবে :

উল্লিখিত আয়াতে الْبَوْمُ الْعَدَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا ﴿ وَالْمِ بَرْزَعُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا ﴿ وَمَانَ بِالْ فِرْعَوْنَ سُومُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا ﴿ وَمَانَ مِالِهِ الْعَدَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُلُواً وَعَشِيًّا ﴿ وَمَانَ مِالِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهَا اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّ

অর্থাৎ, আর ফেরাউন সম্প্রদায়কে কঠিন শাস্তি তথা আগুনের কঠিন শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলল। তাতে সকাল-সন্ধ্যা তাদেরকে পেশ করা হয় ৷-[সূরা-মু'মিন : ৪৫]

[সূরা-মুমিন : 8৬] - يَوْمُ تَقُومُ السَّاعَةُ ٱدْخِلُوا الْ فِرْعَوْنَ اَشَدُّ الْعَذَابِ - अत्तर्त आञ्चार तलहान এতে সুস্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, কিয়ামতের পরে আরো কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।

# थंश्य जनुत्व्हन : أَنْفُصْلُ ٱلْأُولُ

عَنِ النَّبِيِّ عَنِي الْمَاءِ بْنِ عَازِبِ (رض) عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لَا اللهُ وَانَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَنْ لِلهَ قُولُهُ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّهُ اللهِ فَنْ لِكَ قُولُهُ تَعَالٰى يُثَبِّتُ اللّهُ اللهِ فَنْ المَنْوا بِالْقَوْلِ الثَّابِي وَاللهِ عَنِ النَّبِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّذِينَ المَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِي قَالَ يُعَبِّتُ اللهُ اللهُ الدِّيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِي قَالَ لَهُ مَنْ اللهُ اللهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنِ اللهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِي الله وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنِ اللهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنْ الله مَنْ مُتَعَمَّدُ اللهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنْ اللهُ وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنْ الله مُنْ مُتَعَمَّدُ عَنْ الله وَنَبِيتِي مُحَمَّدُ عَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ الْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ اللّهُ

১১৭. অনুবাদ : হ্যরত বারা ইবনে আ্যেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম 🚐 হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল 😅 বলেছেন- যখন কোনো মুসলমানকে কবরে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো প্রভু নেই এবং হযরত মুহামদ 🚐 আল্লাহর রাসূল। কাজেই তার এই সাক্ষ্য আল্লাহর সে আয়াতের প্রমাণ يُغَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمُنُوا —खिशात जिनि वलाहन ,আর্থাৎ بِالْعَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ ঈমানদারদেরকে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার জীবনে সত্যের সাক্ষীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাখেন। আর পরকালেও তার দ্বারা সত্যকে প্রমাণিত করেন। অন্য বর্ণনায় নবী করীম 🚐 र्ए वर्गिक रसारह त्य, विनि वरलएहन- يُفَيِّتُ اللّٰهُ অর্থাৎ, আল্লাহ তা'र्जाना الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الشَّابِيتِ ঈমানদারদেরকে সত্য কথার উপর দৃঢ় রাখেন। এই আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমার রব কে? উত্তরে সে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং মুহাম্মদ 🚐 আমার नवी। -[वृथाती, गुन्नामिप]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আয়াত ও হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: হাদীস দারা বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত আয়াতটি কবরের আজাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ আয়াতে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো কথার উল্লেখ নেই। এর ফলে উভয়ের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

বিরোধের সমাধান: উল্লিখিত আয়াতে যদিও প্রকাশ্যভাবে কবরের আজাব সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা হয়েনি, তবুও কবরের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কবরে যে অবস্থা হবে, রাস্ল ক্রে সে অবস্থাকেই কবরের আজাব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আর এ স্থানে মুমিনের পরীক্ষার চেয়ে কাফিরের পরীক্ষাকে কঠিন হিসেবে দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, মুমিনের এ পরীক্ষাই এত কষ্ট সাধ্য, অথচ আল্লাহই ভালো জানেন যে, কাফিরের অবস্থা কত কঠিন হবে।

: श्रा अप्रा ७ كَيْنِفِيةُ السُّوالِ وَكَيْنِفِيةُ السُّوالِ

প্রশ্নের সময়: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় এবং দাফনকারীগণ চলে যায় এবং তাদের পায়ের জুতার শব্দ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়। তখন মুনকার ও নকীর কবরে উপস্থিত হয় এবং মৃত ব্যক্তিকে বসিয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করে।

প্রশ্নের ধরন : প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ؟ مَنْ رَبُكُ رَمَا تُغُولُ فِي هُذَا الرَّجُلِ রাস্লুল্লাহ স্ত ব্যক্তি হতে দ্রে থাকলেও مُنَا رَبُكُ رَمَا تَغُولُ فِي هُذَا الرَّجُلِ শদের দ্বারা ইঙ্গিত করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, বলা হয়েছে, মৃত ব্যক্তি হতে হজ্রের ব্রুজা পাকের মধ্যবর্তী সমস্ত পর্দা বা আড়াল তুলে ফেলা হয় এবং সে হজ্র ক্রিকে সরাসরি দেখতে পায়। অর্থাৎ, হজ্র ক্রিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, যা কাফিরদের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা।

وَعَرْكُ أَنْسِ (رض) قُالَ قَالَ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللُّهِ ﷺ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وتُولِّى عَنه اصْحَابِهُ إِنَّهُ لَيَسَمَعُ قَرْعُ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدٍ ﷺ فَامَّا الْمُوْمِنُ فَيَقُولُ اَشْهَدُ أَنَّهُ عَبُدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَيُقَالُ لَهُ أَنظُرُ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ قَدْ ٱبْدَلَكَ اللُّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَاهُمَا جَمِيْعًا وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُعَالُ لَهُ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰذَا الرَّجُلِ فَيَسَقُولُ لا الدِّي كُنتُ اقدولُ مَا يَفُولُ النَّاسَ فَيُسِفَىالُ لِيهُ لَادَرَيْتَ وَلَاتِيكَبِيتَ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيْهِ غَيْرُ الثَّقَلَيْنِ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَلَغُظُهُ لِلْبُخَارِيّ.

১১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🎫 ইরশাদ করেছেন, বান্দাকে যখন কবরে রাখা হয় এবং তার সাথীগণ প্রত্যাবর্তন করতে থাকে। আর তখনও সে তাদের জুতার আওয়াজও ওনতে থাকে। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন ফেরেশতা এসে উপস্থিত হন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাঁরা বািসুল 🚐 এর দিকে ইঙ্গিত করে] তাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি পৃথিবীতে এই ব্যক্তি তথা মুহাম্মদ 🚐 সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করতে १ মু'মিন ব্যক্তি তখন বলে- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসল। তখন তাকে বলা হয় ওহে! দেখ, জাহান্লামে তোমার কিরূপ স্থান ছিল। আল্লাহ তা'আলা তোমার সে স্থানকে জানাতের স্থান দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। অতঃপর সে ঐ উভয় স্থানই দেখতে পায়। কিন্তু মুনাফিক ও কাফির তাদের প্রত্যেককে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় যে, দুনিয়াতে এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে? তখন সে বলে, না আমি কিছুই বলতে পারি না। তবে লোকেরা যা বলত, আমিও তাই বলতাম। তখন তাকে এ কথা বলা হয় যে, তুমি বিবেক-বৃদ্ধি দিয়ে তা বুঝতে চেষ্টা করনি এবং আল্লাহর কিতাব পাঠ করেও তা জানতে চেষ্টা করনি। অতঃপর তাকে লোহার হাতৃডি দ্বারা কঠোরভাবে আঘাত হানা হবে. যার ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে। সেই চিৎকার জিন ও মানুষ জাতি ব্যতীত নিকটস্থ সকলেই ভনতে পাবে।-[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত হাদীসের বর্ণনা বুখারী শরীফ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীস দারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হবে কি না : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীস দারা বুঝা যায় যে, মু'মিন, কাফির ও মুনাফিকদেরকে রাসূল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু ইবনে আবদিল বার (রা.) বলেন, কবরে মু'মিন ও মুনাফিককে প্রশ্ন করা হয়, কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় না। কেননা প্রশ্ন করার মূল উদ্দেশ্য হলো বাস্তব ক্ষেত্রে এ কথা প্রমাণ করা যে, কে সত্যিকার মু'মিন, আর কে মুনাফিক। আর কাফির ব্যক্তির কুফর যেহেতু সুম্পষ্ট সুতরাং তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

- আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র.)-এর মতে, তর্ধুমাত্র মুনাফিকদেরকে প্রশ্ন করা হয়।
- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.) বলেন, যে সমস্ত হাদীসে কাফিরকে প্রশ্ন করা হয় বলা হয়েছে, সেখানে কাফির ছারা মুনাফিকই উদ্দেশ্য।
- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) সহ কতিপয় ওলামার মতে, কাফির ব্যক্তিকেও প্রশ্ন করা হয়। তাঁরা নিজেদের মতের
  সমর্থনে নিয়োজ দললিসয়হ পেশ করেন-

- মহান আল্লাহর বাণী وَيَضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ -অর বিপরীতে এসেছেন ورُيُثَيِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِمِينَ এখানে জালিম দ্বারা কার্ফির ও মুনাফিক উভয়কেই বুঝানো হয়্রেছে।
- ২. ইমাম তাবারানী (র.) হ্যরত হাসানের সূত্রে এবং ইবনে হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে "مُرْفُرُع" হিসেবে বর্ণনা করেছেন–
- ৪. হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত উক্ত হাদীসেই كَانَّر -কে প্রশ্ন করার কথা এসেছে 🛭

وَعَرُو اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَى إِنَّ احَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ فَمِنْ اَهْلِ النَّارِ فَكُنَّالًا هٰذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيْمَةِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১১৯. অনুবাদ : হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্য হতে যখন কেউ মৃত্যুবরণ করে তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার আবাসস্থান তার নিকট উপস্থিত করা হয়। যদি সে ব্যক্তি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে জান্নাতবাসীদের স্থান আর যদি জাহান্নামবাসীদের অন্তর্গত হয় তবে জাহান্লামবাসীদের স্থান। অতঃপর তাকে বলা হয় এই হলো তোমাদের প্রকৃত স্থান। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে ঐ স্থানে পাঠিয়ে দেবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرُوكِ عَالِيشَةَ (رضا) أَنَّ بَهُ وْدِيَّةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَذَكَرَتْ عَذَابَ الْقَبْسِ فَقَالَتْ لَهَا اَعَاذَكِ اللَّهُ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْسِ فَسَالَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ عَسَدَابِ الْقَبْسِ فَقَالَ نَسَعَتْمُ عَسَدَابً الْقَبْرِ حَقُّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ صَلَّى صَلُوةً إِلَّا تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ . مُتَّفَقُ عَلَيهِ

১২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন জনৈকা ইহুদি মহিলা তাঁর নিকট আগমন করল এবং কবরের আজাবের বিষয়ে আলোচনা করে বলল, হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'আলা তোমাকে কবরের আজাব হতে মুক্তি দান করুন। অতঃপর হযরত আয়েশা (রা.) রাসূলুল্লাহ == -কে কবরের আজাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, জবাবে রাসূলুল্লাহ 🎫 বললেন, হাঁ কবরের আজাব সত্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি রাস্লুল্লাহ = -কে কখনও এরপ দেখিনি যে, তিনি নামাজ পড়েছেন অথচ কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দু' হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ : উল্লিখিত হাদীস দারা বুঝা যায় যে, ইহুদি মহিলা কবরের আজাব সম্পর্কে যে সংবাদ দিয়েছে, রাসূলুল্লাহ 🌉 তা সমর্থন করেছেন। অপর দিকে মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ 🚐 তদুত্তরে বলেছেন যে, উক্ত ইহুদি মহিলা মিথ্যা বলেছে, সুতরাং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। : বিরোধের সমাধান حَلَّ التَّعَارُضِ

১. ইমাম নববী (র.)-এর মতে, উক্ত মহিলা হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট দু'বার এসেছিল। প্রথমবার সে হযরত আয়েশা (রা.)-কে কবরের আজাব সম্পর্কে সংবাদ প্রদান করলে রাসূলুল্লাহ তা শোনার পর অস্বীকার করে বলেছেন, ইহুদিনী মিথ্যা বলেছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত তার নিকট এ ব্যাপারে ওহী আর্সেনি। কিন্তু সে মহিলাটি যখন দ্বিতীয়বার হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট এসে কবরের আজাব সম্পর্কে আলোচনা করে, মহানবী তা জানতে পেরে বলেছেন, হাঁা, কবরের আজাব সত্য। কেননা, তখন তাঁর নিকট এ ব্যাপারে ওহী এসেছে।

২. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, রাসূলুল্লাহ প্রথমবার যে কবরের আজাব সম্পর্কে অস্বীকার করেছেন, তা ছিল মু'মিনদের উপর কবর আজাব না হওয়া সম্পর্কে অস্বীকৃতি, কাফিরদের কবরের আজাব সম্পর্কে নয়; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তিনি যখন ওহীর মাধ্যমে জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে যে কাউকেই কবরের আজাব দিতে পারেন, তখন হতে রাসূল্লাহ ক্রিনিজেও কবরের আজাব হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে থাকেন।

وَعَوْلِكَ زَسْدِ بْسِن ثَابِتٍ (رضا) قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ عَلَى بَغْلَةٍ لَـهُ وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا اَقْبِرُ سِتَّةُ اَوْ خَمْسَةُ فَقَالَ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الْأَقْبِيرِ قَالَ رَجُلُ أَنَا قَالَ فَمَتْنِي مَاتُوا قَالَ فِي الشِّرْكِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُوْرِهَا فَلَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُواْ لَدَعَوْتُ اللَّهَ اَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي اسْمَعُ مِنْهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِرَجْهِهِ فَعَالَ تَعَوَّذُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ قَالُواْ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ عَدَابِ النَّارِ قَالَ تَعَرَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالُوْا نَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ تَعَرَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَن مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالُواْ نَعُوذُ بِاللَّهِ ُمِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ قَالَ تَعَرَّدُواْ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَيةِ الدُّجَّالِ قَالُواْ نَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ - رَوَاهُ مُسْلِمُ

১২১. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর একটি খচ্চরের উপর আরোহণ করে বনী নাজ্জার গোত্রের একটি বাগানের মধ্য দিয়ে গমন করছিলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু এমনি সময় তাঁর খন্চরটি লাফিয়ে উঠল, এমনকি খচ্চারটি রাসুলুল্লাহ === -কে মাটিতে ফেলে দেওয়ার উপক্রম করল। অতঃপর দেখা গেল যে, সেখানে পাঁচ অথবা ছয়টি কবর রয়েছে। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚃 সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন- এ সব কবরের বাসিন্দাদেরকে চেনে এমন কেউ আছে কি ? এক ব্যক্তি বলল [হে আল্লাহর রাসুল 🚟 !] আমি চিনি। রাস্বুল্লাই 🔤 জিজ্ঞেস করলেন যে, তারা কখন মৃত্যুবরণ করেছে ? উক্ত ব্যক্তি জবাবে বললেন শিরকের জামানায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, [মনে রেখাে] এ উত্মতকে তাদের কবরের মধ্যে মহা পরীক্ষায় ফেলা হয়। যেহেতু তোমরা ওদের কারণে মানুষকে দাফন করা পরিত্যাণ করবে : নতুবা আমি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতাম যে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবরের আজাব গুনান, যা আমি গুনতে পাচ্ছ। এরপর তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, তোমরা জাহান্নামের শাস্তি হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট জাহানাুুুুুুুুুরু শান্তি ইতে আশ্রয় চাচ্ছি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ === বললেন, তোমরা কবরের আজাব হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, তারা বলল, আমরা কবরের আজাব হতেও আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অতঃপর রাসূলে কারীম 🚃 বললেন, তোমরা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। তারা বলল, আমরা প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকারের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অবশেষে রাসূলুল্লাহ 🚃 বললেন, তোমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর. সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা দাজ্জালের ফেতনা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি।-[মুসলিম]

# षिठीय वनुत्रहत : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْوِكِكُ إَبِى هُرَيْسُرةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُوْبِسَ الْمَيِّبَ أَتَاهُ مَلَكَانِ ٱسْوَدَانِ ٱزْرَقَانِ يُقَالُ لِآحَدِهِمَا المُنْكَرُ وَلِلْأُخَيِرِ النَّنِكِيْرُ فَيَقُولَانِ مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي هٰ ذَا الرَّجُ لِ فَيَقُولُ هُوَ عَبْدُ اللُّهِ وَ رَسُولُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَ رَسُولُهُ فَيَقُولَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَٰذَا ثُمَّ يُفْسُحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ سَبْعُونَ ذِرَاعًا فِي سَبْعِيْنَ ثُمَّ يُنَوَّرُ لَهُ فِيسْهِ ثُنَّمَ يُقَالُ لَهُ نَمْ فَيَقُولُ ٱرْجِعُ إِلَى اَهْلِيْ فَالْخِيْدُهُمْ فَيَتَقُولَانِ نَمْ كَنَوْمَةِ الْعَرُوس الَّـذِى لاَ يُوْقِطُهُ إلاَّ احَبُّ اَهْلِهِ إِلْيهِ حَتَّى يَبْعَثَهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذُلِكَ وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَفُولُونَ قَوْلًا فَتُلْتُ مِثْلَهُ لَا اَدْرَىْ فَيَتُتُولَانِ قَدْكُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَسَقُولُ ذٰلِكَ فَيُسَفَالُ لِسْلاَرْضِ إِلْتَنِيمِيْ عَلَيْهِ فَتَلْتَئِمُ عَلَيْهِ فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ فَلَا يَزَالُ فِيْهَا مُعَذَّبًا حَتَّى يَبْعَثُهُ اللَّهُ مِنْ مَضْجَعِهِ ذٰلِكَ . رَوَاهُ البَّرْمِيذِيُّ

১২২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয়, তখন তার নিকট নীল চক্ষু বিশিষ্ট কৃষ্ণকায় দু'জন ফেরেশতা আগমন করে। তাদের একজনকে বলা হয় 'মুনকার' এবং অপরজনকে বলা হয় 'নকীর'। অতঃপর তারা মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করে যে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি পৃথিবীতে কি বলতে? মৃত ব্যক্তি যদি মু'মিন হয় তবে সে বলে- তিনি তো আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ 🚐 আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। এ কথা শোনার পর তারা বলে আমরা পূর্ব হতেই জানতাম যে, তুমি এ কথাই বলবে। অত:পর কবরের মধ্যে তার জন্য দৈর্ঘ্য প্রস্থে সত্তর হাত [৭০ × ৭০] করে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। এরপর তার জন্য তথায় আলোর ব্যবস্থা করা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, ঘুমিয়ে থাক। কিন্তু মৃত ব্যক্তি বলে, [না] আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে যাব এবং তাদেরকে এ সংবাদ প্রদান করব। অতঃপর ফেরেশতারা বলবে. [না] বরং তুমি এখানে বাসর ঘরের দুলার মতো ঘুমিয়ে থাক। যাকে তার পরিবারের সর্বাধিক প্রিয়জন ব্যতীত আর কেউ জাগাতে পারবে না। [আর সে এভাবেই ঘুমাতে থাকবে] যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এই শয্যা স্থান হতে উঠান। আর যদি মৃত ব্যক্তি মুনাফেক হয়, তবে সে বলবে, আমি ওনতাম, লোকেরা তার সম্পর্কে একটি কথা বলত। সুতরাং আমিও তদনুরূপ কথাই বলতাম। কিন্তু আমি তার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তখন ফেরেশতাদ্বয় বলবেন, আমরা [পূর্ব হতেই] জানতাম যে, তুমি এ ধরনের কথা বলবে। অতঃপর জমিনকে বলা হয়, হে জমিন ! তাকে চেপে ধর। ফলে জমিন তাকে এমন জোরে চেপে ধরে, যাতে তার এক পার্শ্বের হাড় অপর পার্শ্বে চলে যায়। আর এই কবরে সে এভাবেই শাস্তি ভোগ করতে থাকবে : যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাকে তার এ স্থান হতে উঠান।-[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّحُ الْعَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: 'যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে দাফন করা হয়' এ বাক্যের দারা এটা উদ্দেশ্য নয় যে, কবরে দাফন করলেই শুধু মুনকার নকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হবে; বরং সর্ব প্রকার মৃত্যুই এর দারা উদ্দেশ্য তথা মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হোক কিংবা পুড়িয়ে ফেলা হোক; অথবা তাকে যে কোনো হিংস্র প্রাণী খেয়ে ফেল্ক বা পানিতে ডুবে মরুক, সর্বাবস্থায় সে উল্লিখিত প্রশ্নাবলির সম্মুখীন হবে। আলমে বর্ষখে তার রহকে দেহের সাথে সংযুক্ত করত এ সব প্রশ্ন করা হবে।

وَعَنِينَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رضا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَا تِيْهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَنْ زَّبُّكَ فَيَقُولُ رَبَّىَ اللَّهُ فَيَـقُولَانِ لَـهُ مَا دِيْنُكَ فَيَـقُولُ دِيْنِيْ اَلْإِسْلَامُ فَيَعَوْلاَنِ مَا هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِينَكُمْ فَيَعَوْدُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ فَيَنَقُوْلَانِ لَـهُ وَمَا يُدْرِيْكَ فَيَنُقُولُ قَرَأْتُ كِسَابَ اللَّهِ فَالْمَنْتُ بِهِ وَصَدَّفْتُ فَلْلِكَ قَوْلُهُ يُثَبِّتُ اللُّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ ٱلْأَيْسَةَ قَالَ فَيُسَلَادِي مُسْسَادٍ مِسْ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِيْ فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ فَيُفْتَحُ قَالَ فَيَاتِيبِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيْبِهَا وَيُغْسَحُ لَهُ فِيْهَا مُدُ بَصَرِهِ وَامَّنَا الْكَافِرُ فَذَكَرَ مَوْتَهُ قَالَ وَيُعَادُ رُوْحُسَهُ فِسَى جَسَدِهِ وَيَسَاتِسَبِهِ مَسَكَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِىْ فَيَقُوْلَان لَهُ مَادِيْسُكُ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لاَ اَدْرِى فَيَقُولانِ مَا هٰذَا الرَّجُلِ الَّذَىٰ بُعِثَ فِيْكُمْ فَيَقُولُ هَاهُ هَاهُ لَا اَدْرِیْ

১২৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) রাস্লুল্লাহ 😑 হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 😑 ইরশাদ করেন, কবরে মু'মিন ব্যক্তির নিকট দু'জন ফেরেশতা আগমন করেন এবং তাকে উঠিয়ে বসান। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে? জবাবে সে বলে, আমার রব আল্লাহ। অতঃপর তাঁরা তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে বলে আমার দীন হলো ইসলাম, এরপর তাকে জিজ্ঞেস করে এই ব্যক্তি কে. যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে ? সে জবাব দেয় যে. তিনি আল্লাহর রাসূল। তখন ফেরেশতাদ্বয় তাকে বলেন, তুমি কিভাবে তাকে বুঝতে পেরেছ ? সে বলে আমি আল্লাহর কিতাব পাঠ করেছি। অতঃপর তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁকে সত্যায়ন করেছি। রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর يُعَبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنَ أَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ - अर्था অর্থাৎ, যারা ঈমান আনয়ন করেছে তাদেরকে আল্লাহ সুদৃঢ় কালাম [কালিমায়ে শাহাদাত]-এর উপর মজবুত রাখেন। রাস্লুল্লাহ 🔤 বলেন, অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, আমার বান্দা সঠিক কথা বলেছেন। সুতরাং তার জন্য জান্নাতের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তাকে জান্নাতের পোশাক পরিয়ে দাও এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরওয়াজা উনাক্ত করে দাও। ফলে তা উনাক্ত করা হয়। মহানবী 🚐 বলেন, অতঃপর তার নিকট জান্নাতের বাতাস ও সুঘাণ বইতে থাকে এবং চোখের দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত তার কবরকে প্রশস্ত করা হয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 কাফের ব্যক্তির মৃত্যুর প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে বলেন, তার রূহ তার মরদেহে প্রত্যাবর্তন করানো হয় এবং দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান, আর জিজ্ঞেস করেন যে, তোমার রব কে ? তখন म जवाद वरल, शाय ! शाय ! जामि किছूर जानि ना। অতঃপর তারা জিজ্ঞেস করেন, তোমার দীন কি ? সে উত্তরে বলে, হায় ! হায় ! আমি কিছুই জানি না। এরপর ফেরেশতাদ্বয় জিজ্ঞেস করেন, এই ব্যক্তি কে, যাকে তোমাদের মধ্যে প্রেরণ করা হয়েছিল? সে বলবে, হায় ! হায়! আমি কিছুই জানি না। অতঃপর আসমান হতে একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করেন যে, সে মিথ্যা কথা

فَيُنا إِذِي مُنَا إِمِنَ السَّمَاءِ أَنْ كَالَابِ فَا الْبَارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْفَيَاتِيْهِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ قَالَ فَيَاتِيْهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيَضُيَّرُ عَلَيْهِ مَنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا قَالَ وَيَضُيَّرُ عَلَيْهِ اَصَلَاعُهُ ثُمَّ مَعَهُ مِرْزَتَّةٌ مِنْ يَعْبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ اَصَلَّمُ مَعَهُ مِرْزَتَّةٌ مِنْ يَعْبُرُهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ يَعْبُولِ إِلَّا النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنَاءُ اللَّهُ الْمُنُوالِ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

বলছে। সুতরাং তার জন্য জাহানাম হতে একটি বিছানা এনে তা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের পোশাক পরিধান করিয়ে দাও। এছাড়া জাহান্নামের দিক থেকে একটি দরওয়াজা খুলে দাও। রাসূলুল্লাহ = বলেন, অতঃপর তার নিকট জাহানাম হতে উত্তাপ ও উত্তপ্ত হাওয়া আসতে থাকে। রাসূলুল্লাহ 🚃 বলেন, এছাড়া তার কবরকে এত সংকীর্ণ করা হয় যে, তার একদিকের পাঁজর অপর দিকের পাজরের মধ্যে ঢুকে যায়। অতঃপর তার জন্য একজন অন্ধ ও বধির ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। যে একটি লোহার হাতুড়িসহ তার নিকট এসে উপস্থিত হয়। এই হাতুড়ি দারা যদি কোনো পাহাড়কে আঘাত করা হয়, তবে তা অবশ্যই ধূলিময় হয়ে যাবে। আর উক্ত ফেরেশতা এ হাতুড়ি দারা তাকে ভীষণভাবে প্রহার করতে থাকে। এর ফলে সে এমন বিকট চিৎকার করতে থাকবে যে, তাতে মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব পশ্চিম পর্যন্ত পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই তা শুনতে পায়। এ প্রহারে সে মাটিতে পরিণত হয়ে যায়। অতঃপর তার দেহে আবারও রহ সঞ্চার করা হয়। -[আহমদ ও আবূ দাউদ]

وُعَنْ كَانَ اللهِ عَلَى عَبْرِ بَكِى حَتَّى يَبُلِ الْأَوْلَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكِى حَتَّى يَبُلِ الْحَيَّةُ وَالنَّارَ لِحْيَتُهُ فَقِيلً لَهُ تَّذَكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لِحْيَتُهُ فَقِيلً لَهُ تَّذَكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ لِحْيَتُهُ فَقَالً إِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ وَسُولُ اللهِ عَنْ قَالً إِنَّ الْقَبْرَ اَوَّلُ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِ الْإِخْرَةِ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ فَمَا مِنْهُ فَمَا مِنْهُ وَانْ لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ اَشَدُ مِنْهُ قَالً وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَنْهُ فَمَا مَا رَأَيْتُ مَنْهُ قَالً وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ مَنْهُ قَالً وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ مَنْهُ قَالً وَقَالُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَا رَأَيْتُ مَنْهُ مَا مَنْهُ وَالْمَنْ مَاجَةً وَقَالُ مَا لَيْتُرْمِذِي وَالْهُ مَنْهُ عَرِيْكُ عَرِيْكُ عَرِيْكُ عَرِيْكُ عَرِيْكُ .

১২৪. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.)হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন ভীষণভাবে কাঁদতেন, ফলে তার দাঁড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। পরে একদিন তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, আপনি তো জানাত ও জাহানামের কথাও শরণ করেন, তাতে তো কাঁদেন না; কিন্তু কবর দেখে কাঁদেন কেন ? জবাবে তিনি বলনে, রাস্লুল্লাহ করেল প্রথম মঞ্জিল। এটা হতে কেউ যদি মুক্তি লাভ করতে পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ যদি তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য সহজ হয়ে যায়। আর কেউ বিদ তা হতে মুক্তি লাভ করতে না পারে, তবে পরবর্তী মঞ্জিলসমূহ তার জন্য আরো কঠিন হয়ে পড়ে। অতঃপর তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশা দ করেছেন, আমি কবরের চেয়ে অধিকতর ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখিনি। —িতরমিয়ী, ইবনে মাজাহা আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, অত্র হাদীসটি গরীব।

وَحَدُ يُكُو عَدُكُو بَكُو عَدَى وَ حَدَى وَاللّهِ حَدَى وَاللّهِ حَدَى وَاللّهِ حَدَى وَاللّهِ حَدَى وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّه

- হযরত ওসমান (রা.) কবরের নিকট আসলে তার ভয়াবহতার কথা স্মরণ হওয়া মাত্রই রাসূলুল্লাহ = এর দেওয়া সুসংবাদ
  ভূলে যেতেন। তাই তিনি কাঁদতেন।
- ২. অথবা, রাসূলুল্লাহ হার্যার সমান প্রান্তী হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন, তখন হয়রত উসমান (রা.) অনুপস্থিত ছিলেন।
- ৩, অথবা, হযরত ওসমান (রা:)-এর নিকট সংবাদটি একক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে পৌছে ছিল, ফলে এর দ্বারা তাঁর দৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়নি 🛭
- 8. কিংবা তিনি এ কথা বুঝানোর জন্য কাঁদতেন যে, তিনি যখন জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কবরের আজাবকে ভয় করেন, তখন অন্যদের ক্ষেত্রে এই ভয়ের মাত্রা আরো বেশি হওয়া উচিত।
- ৫. অথবা, তাঁর এই ক্রন্দন ছিল মু'মিনদের প্রতি করুণা প্রদর্শন।
- ৬. অথবা, তিনি নবী করীম 🚐 ও তাঁর সঙ্গীদের হারানোর শোকে কাঁদতেন।

وَعَنْ ٢٤ مَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ فَقَالَ السَّمَة فَعَمَ مَلَيْهِ فَقَالَ السَّمَة فُرَّهُ سَلُوا لَكَ السَّمَة فُرَّم سَلُوا لَكَ اللَّهُ فَيْمِ سَلُوا لَكَ اللَّهُ فَيْمِيْتِ فَإِنَّهُ الْأَنَ يُسْأَلُ . رَوَاهُ ابُوداؤه

১২৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর যখন নবী
করীম অবসর গ্রহণ করতেন, তখন সেখানে দাঁড়াতেন
এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমরা তোমাদের
ভাইদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং
সমানের উপর অটল রাখার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া
কর। কেননা, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে। — আবু দাউদা

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَلُوْا لَهُ بِالتَّفَيْنِيَ वाता উष्मणा: মহानवी عَلَيْ وَمِعَ عَالَمُ اللّهُ بِالتَّفَيْنِيَ وَهُمَ عَلَمُ اللّهُ بِالتَّفَيْنِيَ अंगात्नत डेलत ज्वेल ताथात डाना आहारत निक्ठे क्षार्थना कता। यह प्रमार्थ रत्ना, त्वायता यह त्नाया शाठे कतत्व त्य, وَاللّهُ مُنِيَّتُهُ بِالْقَوْلِ الشَّابِيتِ विश्वा यह त्नाया शाठे कत्रत्व مَبَّتُهُ اللّهُ بِالْقَوْلِ الشَّابِيتِ

অধিকাংশ শার্ফেয়ী এবং হানাফীদের কিছু সংখ্যক আলিমের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার শির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা মোস্তাহাব ৷

يَا فُللاَنُ بْنُ فُللاِ أَذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ النُّنْيَا شَهَادَةُ أَنْ لَا الله وَلَا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لِهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَإَنَّ السَّاعَةَ أَتِينَةً لَا رَيْبَ فِيْهَا وَأَنَّ اللهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ - قُلْ رَضِيْتُ بِاللّهِ رَبُّ وَبِالْعَمْدُ وَبِالْكَعْبَةِ وَبِالْقُرْأِنِ إِمَامًا وَبِالْمُسَلِمِيْنَ إِخْوَانًا رَبِّيَ اللّهُ لَا رَبُّ وَلِي الْعَرْقُ وَبِالْعَرِيْنِ إِنْكُولُو وَبِالْكَعْبَةِ وَبِالْقُرْأِنِ إِمَامًا وَبِالْمُسَلِمِيْنَ إِخْوَانًا رَبِّيَ اللّهُ لَا اللهُ لَا اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللّهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ للهُ اللّهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللهُ اللّهُ لاَلَهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لا لاَنْ الللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللهُ اللّهُ لا اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَ اللهُ اللّهُ لاَ اللّهُ لاَا لَهُ لا اللّهُ لاَلْهُ لاَ اللّهُ لاَ اللّهُ لا اللّهُ لا لاَ اللّهُ لا اللهُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لا الللّهُ لا اللّهُ لا اللهُ اللهُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لا اللهُ اللّهُ لا اللهُ اللّهُ لا اللهُ لا اللّهُ لا اللّهُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ لا اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِلْ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللللللل

এ সম্পর্কে আবু উমামা (রা.)হতে একটি হাদীসও বর্ণিত আছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পর তার কবরের নিকটে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা মোস্তাহাব। আর পূর্ণ কুরআন তেলাওয়াত করতে পারলে তা করা উত্তম।

অন্য এক বর্ণনায় সূরা বাক্বারার প্রথম হতে اَمْنَ الرَّسُوْلُ পর্যন্ত এবং সূরার শেষ ভাগের الْمُنْ الرَّسُوْلُ হতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– সূনানে বায়হাকীতে এসেছে—

إِنَّ ابْنَ عُمَرَ (رض) اِسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأُ عَلَى الْقَبْرِ بَعْدَ الدُّنْنِ أَوَّلُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ وَخَاتِمَ .

অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, সূরা বাক্বারার প্রথমাংশ মাথার নিকটে পাঠ করবে আর শেষাংশ পায়ের নিকট পাঠ করবে।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) -

وَعَنْ اللهِ عَلَى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ وَلُ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِ فِي رَسُولُ اللهِ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةً وَتِسْعُونَ تِنِيْنَا تَنْهَسُهُ وَتَلْدُخُهُ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ لَوْ أَنَّ تِنِيْنَا مِنْهَا نَفْخَ فِي الْارْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضِرًا. وَوَاهُ السَّاعِدُيُ نَحْوَهُ وَقَالَ رَوَاهُ السَّاعِدِيُ نَحْوَهُ وَقَالَ رَوَاهُ السَّاعِدُيُ نَحْوَهُ وَقَالَ سَبْعُونَ بَدْل تِسْعُونَ .

১২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 

ইরশাদ করেছেন, অবশ্যই কাফিরের জন্য তাদের কবরে ৯৯টি বিষাক্ত সর্প নিযুক্ত করা হয়। সেগুলো তাকে কিয়ামত হওয়া পর্যন্ত কামড়াতে ও দংশন করতে থাকে। যদি তাদের মধ্য হতে কোনো একটি সর্পও পৃথিবীতে নিঃশ্বাস ফেলত তবে জমিনে কোনো সবুজ তৃণলতা বা উদ্ভিদ জন্ম নিত না। ─[দারেমী] আর ইমাম তিরমিযীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি নিরানব্বইর স্থলে সন্তরের কথা বলেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

নিরানন্ধইটি সর্প নিযুক্ত করার রহস্য: উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, একটি সর্পের নিঃশ্বাসেই যদি পৃথিবীতে কিছু না জন্মে তবে কাফিরকে শান্তি দেওয়ার জন্য ৯৯টির প্রয়োজন নেই, একটিই যথেষ্ট। তবে আল্লাহ তা'আলা নিরানন্ধইটি সর্পকে নিযুক্ত করার যৌক্তিকতার বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা আলার একশতগুণ রহমত বা অনুগ্রহ রয়েছে। তার মধ্য হতে শুধু এক ভাগ রহমত বা অনুগ্রহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ একে অপরকে ভালোবাসে। আর ৯৯ [নিরানব্বই] ভাগ অনুগ্রহ পরকালের জন্য জমা রেখেছেন। কাফির ব্যক্তি যখন পার্থিব জগতে আল্লাহর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী কাজ করে না, তখন পরকালের জন্য যে নিরানব্বই ভাগ অনুগ্রহ রয়েছে, তার প্রতি ভাগ অনুগ্রহের পরিবর্তে এক একটি সর্প তাকে দংশন করতে থাকে।
- ২. অথবা কাফিরদের শান্তির জন্য এতগুলো সাপের প্রয়োজন না থাকলেও ৯৯টি সর্প প্রেরণের রহস্য হলো
   কাফির আল্লাহ
   তা'আলাকে অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার ৯৯টি নামেরই অস্বীকার করেছে। তাই তার প্রতিটি নামের সাথে কুফরি
   করার কারণে একটি করে সর্প নিযুক্ত করা হয়।
- ৩. অথবা, আলোচ্য হাদীসে ৯৯ টি সর্প প্রেরণের কথা বলে অনেক সর্প প্রেরণের কথা বুঝানো হয়েছে। ঠিক ৯৯ সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।
  - الْتَعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ पू'ि হাদীসের বিরোধ: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাফিরদের জন্য কবরে ৯৯টি সর্প নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্প হবে ৭০টি। সুতরাং উভয়ের মধ্যে বর্ণনাগত বিরোধ পরিলৃক্ষিত হয়।

: विद्धात्पत नगाधान حَلُّ التَّعَارُضْ

- ১. ইমাম গাযালী (রা.) বলেন, মানুষের মধ্যে অনেক কু-অভ্যাস রয়েছে, যার সংখ্যা ৯৯টি। তবে সামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার কারণে কোনো কোনোটিকে অন্যটির অন্তর্ভুক্ত করলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৭০টি। আর এ কারণেই দু' বর্ণনায় দু'টি সংখ্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- ২. অথবা, ৯৯ বা ৭০ দারা নির্দিষ্ট সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য বর্ণনাই উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, কাফিরদের অবস্থার বিভিন্নতার দিকে দৃষ্টি রেখে কখনও ৭০ আবার কখনো ৯৯-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
- 8. অথবা, কম সংখ্যা বেশি সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত তাই উভয় বর্ণনার মধ্যে বিরোধ থাকে না।
- ৫. অথবা, রাসুলুল্লাহ 🚃 প্রথমে পূর্ব অবগতি মত ৭০টি এবং পরে ওহীর মাধ্যমে ৯৯টির কথা বলেছেন।

# ्रेणीय अनुत्रहण : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْجُنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللّٰي سَعْدِ بْنِ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ اللّٰي سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِبْنَ تُوفِي فَلَمَّا صَلَّى عَلَبْهِ وَسُوكَ مُعَاذٍ حِبْنَ تُوفِي فَلَمَّا صَلَّى عَلَبْهِ وَسُوكَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ وَ وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَسُوكَ عَلَيْهِ مَسُبَّحْنَا عَلَيْهِ مَسُبَّحْنَا فَعَيْلُ يَارَسُولُ اللّهِ ﷺ فَسَبَّحْنَا فَكَبُرْنَا فَقِيْلُ يَارَسُولُ طَويْلًا ثُمَّ كَبَرَّرَ فَكَبَرْنَا فَقِيْلُ يَارَسُولُ اللّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ اللّهِ لِمَ سَبَّحْتَ ثُمَّ كَبَرْتَ قَالَ لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هُلَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى عَلَى هُلَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَيْدُ اللّهُ عَنْهُ . رَوَاهُ احْمَدُ فَيْدُ

১২৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর ইন্তেকালের পর আমরা রাস্ল্লাহ — এর সাথে তার জানাযায় উপস্থিত হলাম। অতঃপর রাস্ল্লাহ — যখন তাঁর জানাযা শেষ করলেন, তখন তাঁকে কবরে রাখা হলো এবং মাটি সমান করে দেওয়া হলো। এরপর রাস্ল্লাহ তাঁর উপর দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন, আর আমরাও দীর্ঘ সময় তাসবীহ পাঠ করলাম। অতঃপর তিনি তাকবীর বললেন, আর আমরাও তাকবীর বললাম। এ সময় রাস্ল্লাহ — ক জিজ্জেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাস্ল — ! আপনি কেন এরপ তাসবীহ পাঠ করলেন? এরপর তাকবীর বললেন? জবাবে রাস্ল্লাহ — বললেন, এই পুণ্যাত্থা বান্দার কবর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এই তাসবীহ ও তাকবীর পাঠের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে প্রশস্ত করে দিলেন। — [আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.) বড় নেককার ম'নুষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবর সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। অথবা সমস্ত মানুষের প্রতি এরূপ করাটা আল্লাহর বিধান রয়েছে। আর এটা হতে এ কথাও বুঝা যাচ্ছে যে, কবরের সঙ্কোচন কোনো বড় নেক ও পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরও হতে পারে। আর হযরত সাদ (রা.) যে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি ছিলেন, পরবর্তী হাদীসে তা প্রকাশিত হয়েছে। অপর এক হাদীসে নবী করীম বলছেন, কবরের সঙ্কোচ হতে যদি কেউ রেহাই পেত তবে হযরত সা'দই রক্ষা পেতেন। অবশেষে হজূর —এর তাস্বীহ ও দোয়ার বরকতেই তাঁর কবর প্রশস্ত হয়েছে।

وَعَرْكِكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَا قَالَ وَالَّا قَالَ وَالَّا وَالَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم

১২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ব্রুত্ত বলেছেন, এই
ব্যক্তির [সা'দ ইবনে মু'আযের] মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ
কেঁপেছিল। আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়েছিল
এবং তাঁর জানায়য় সত্তর হাজার ফেরেশতা উপস্থিত
হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কবরও সংকীর্ণ করা হয়েছিল
এরপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়। −[নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चाता উদ্দেশ্য : হযরত সাদ ইবনে মু'আয (রা.)-এর মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, এর দ্বারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে । এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ك. এখানে الْارْتِيَاحُ শব্দটি الْارْتِيَاحُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর الْارْتِيَاحُ শব্দের অর্থ হলো আনন্দিত বা খুশি হওয়া। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে মর্যাদা দান করেছেন, তাতে আরশ নেচে উঠেছে।
- ২. অথবা, এই ঘটনার গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্যই রাসূলুল্লাহ <u>অত্র</u> এরপ কথা বলেছেন, যেমন আমরা বলে থাকি অমুকের মৃত্যুতে দুনিয়া অন্ধকার হয়ে গেছে।

১২৯. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে আবৃ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসলুল্লাহ 🚃 কিছু বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্যে এসে দাঁড়ালেন, অতঃপর তিনি কবরের পরীক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন, যে পরীক্ষায় মানুষ নিপতিত হয়। যখন তিনি তা বর্ণনা করলেন, তখন উপস্থিত মুসলমানগণ খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন। ইমাম বুখারী এই পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম নাসায়ী নিম্নের কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তাদের চিৎকারে রাস্লুল্লাহ 🚐 -এর কথা বুঝতে আমি বাধাগ্রস্ত হয়েছিলাম। অতঃপর যখন তাদের চিৎকার বন্ধ হয়ে গেল, তখন আমি আমার নিকটস্থ এক ব্যক্তিকে জিজ্জেস করলাম, ওহে ! আল্লাহ তা'আলা তোমার মঙ্গল করুন! তুমি কি বলতে পার? রাস্লুল্লাহ 🚐 তাঁর বক্তব্যের শেষাংশে কি কথা বলেছেন? সে বলল. রাস্লুল্লাহ = বলেছেন, আমার উপর এই মর্মে ওহী অবতীর্ণ হয়েছে যে, তোমরা দাজ্জালের ফেতনার ন্যায়ই কবরে ফেতনায় পতিত হবে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَالُمُرَادُ بِغِتْنَةِ الْفَبْدِ करदाद किंगा धाता উদ্দেশ্য : কবরের ফিতনা বলতে মুনকার ও নকীরের প্রশ্নোত্তরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা, মৃত ব্যক্তিকে কবরে সমাহিত করে আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশী চলে আসার পরপরই মুনকার-নকীর নামক দু'ফেরেশতা মৃত ব্যক্তির কবরে আসে এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করে নিম্নের প্রশ্নগুলো করে - ১. وَمُنْ مُنْذَا الرَّجُلُ অর্থাৎ তোমার পালনকর্তা কে ؛ ২. وَمُادِيْنُكُ وَاللَّهُ الرَّجُلُ الرَّجُلُ وَ ইনি কে, যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল ؛

অতঃপর মৃত্যু ব্যক্তি সংকর্মশীল ও ঈমানদার হলে সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিবে, বলবে - ১. عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَكْمَدُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ

নাজ্জালের ফিতনা ঘারা উদ্দেশ্য: কিয়ামত পূর্ববর্তী সময়ে দাজ্জালের ফিতনা দেখা দিবে। সে এমন কতগুলো বিশ্বয়কর যাদ্ প্রদর্শন করবে যে, প্রকৃত ঈমানদার ব্যতীত কেউ তার ফেতনা থেকে রেহাই পাবে না। লোকেরা তাকে বিশ্বাস করে তার পদান্ধ অনুসরণ করবে। যাদ্ বলে সে মানুষকে জান্নাত এবং জাহান্নাম দেখাবে। কিন্তু সে যেটাকে জাহান্নাম হিসেবে দেখাবে আসলে সেটাই জান্নাত এবং যেটাকে জান্নাত হিসেবে দেখাবে সেটা জাহান্নাম। তার সাথে পানি ও আগুন থাকবে। সে যেটা আগুন হিসেবে দেখাবে সেটা প্রকৃতপক্ষে পানি আর যেটা পানি হিসেবে দেখাবে সেটা হবে আগুন। এ ছাড়া তার আদেশে আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, জমিন হতে ফসল উৎপন্ন হবে। তার বিশ্বয়কর এ সব ক্ষমতা দেখে মানুষ ফেতনায় পতিত হবে। কিন্তু প্রকৃত ঈমানদারগণ তাকে দেখে চিনতে পারবে। দাজ্জালের কপালে كَانِيْرُ (কাফির) লেখা থাকবে এবং তার ডান চক্ষু কানা থাকবে। রাস্লুল্লাহ করর ও দাজ্জালের ফেতনা হতে স্বয়ং আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্র্যথনা করেছেন এবং মুসলমানদেরকেও তা হতে আশ্রয় প্রার্থনার শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব আমাদেরকেও পাপিষ্ঠ দাজ্জালের ফেতনা থেকে বাঁচার জন্য মহান আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতে হবে।

কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে : কবরে কাদেরকে প্রশ্ন করা হবে এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়–

- ইমাম ইবনু আবদিল বার-এর মতে, কবরে শুধু মু'মিন ও মুনাফেকদের জিজ্ঞেস করা হবে। কারণ এ প্রশ্নগুলো হলো পাপী ও পুণ্যবানদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য; আর কাফিরদের তো কোনো পুণ্যই নেই।
- ২. ইবনুল কায়্যেমের মতে, শুধু মুনাফিকদের প্রশ্ন করা হবে। যে সকল হাদীসে কাফির এসেছে তা দ্বারা মুনাফিক উদ্দেশ্য। এটা আল্লামা সুয়ৃতিরও অভিমত।
- ৩. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) ও অন্যান্যদের মতে, কাফিরদেরকেও প্রশ্ন করা হবে। কারণ তাদের কথাও কুরআন পাকে এসেছে।

وَعَنْ النَّبِيِّ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُقِلَتُ لَهُ الْمَيْتِ الْقَبْرَ مُقِلَتُ لَهُ الشَّمْسُ عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَيَجْلِسُ يَمْسَحُ عَيْنَيْهِ وَيَقُوْلُ دَعُونِي الصَّلِيْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

১৩০. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম
হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম হয় তখন তার
করেন, যখন কোনো ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তার
সম্মুখে সূর্যান্তের সময়ের মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা
হয়। অতঃপর সে তার চক্ষুদ্বয় মুছতে মুছতে উঠে বসে,
আর [যদি সে মু'মিন হয় তখন] বলে, আমাকে সুযোগ
দাও! আমি নামাজ আদায় করব। –হিবনে মাজাহা

وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

১৩১. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যখন মৃত ব্যক্তি কবরে গিয়ে পৌছে, [যদি সে মু'মিন হয়়] তখন সে ভয়-ভীতিহীন ও চিন্তামুক্ত হয়ে উঠে বসে, অতঃপর তাকে প্রশ্ন করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে আমি ইসলামের মধ্যেই ছিলাম। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় এই ব্যক্তি কে ? উত্তরে সে বলে, ইনি হ্যরত মহামাদ হামিন আল্লাহর রাসূল। তিনি আল্লাহর নিকট হতে আমাদের নিকট সুম্পষ্ট প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন, আর আমরা তাঁকে সত্যবাদী বলে, স্বীকার করে নিয়েছি।

فَيُقَالُ لَهُ هَلُ رَايَتُ اللَّهَ فَيَقُولُ مَا يَنْبَغِى لِإَحَدِ أَنْ يَسَرَى اللَّهَ فَيُلُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةً قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ اِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ أُنْظُرْ إِلَى مَا وَقَاكَ السُّلُهُ ثُمَّ يُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكَ عَلَى الْيَقِيْنِ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللُّهُ تَعَالَىٰ وَيَسْجِلِسُ الرَّجُلُ السُّوءَ فِي قَبْسِرِهِ فَيزِعًا مَشْغُوْبًا فَيُعَالُ لَهُ فِينَمَ كُنْتَ فَيَعُولُ لَا اَدْرِى فَيُقَالُ لَهُ مَاهٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُوْنَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ فَيُفَرَّجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أُنْظُرُ إِلَى مَاصَرِفَ اللَّهُ عَنْكَ ثُرَّمُ يُفَرَّحُ لَهُ فُرْجَةً إِلَى النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بعَضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ هٰذَا مَقْعَدُكُ عَلَى السَّلِكَ كُنْتَ وعَلَيْبِهِ مُتَّ وَعَلَيْبِهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

এরপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় তুমি কি আল্লাহকে দেখেছা উত্তরে সে বলে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। অতঃপর জাহান্নামের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে পায় যে, আগুনের স্কুলিঙ্গগুলো পরম্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে; তখন তাকে বলা হয়, দেখে নাও আল্লাহ তোমাকে যা হতে রক্ষা করেছেন। অতঃপর জান্নাতের দিকে তার জন্য একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম সৌন্দর্য এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তা দেখতে পায়। অতঃপর তাকে বলা হয় এটাই তোমার অবস্থানের জায়গা। কেননা, তুমি পৃথিবীতে ঈমানের সাথে জীবন যাপন করেছ এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় কিয়ামতের দিন তুমি এই ঈমানের সাথেই পুনরুন্থিত হবে।

আর পাপী ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে ভয়-বিহবল এবং ভাবনাযুক্ত অবস্থায় ওঠে বসে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তুমি কোন দীনের অনুসারী ছিলে ? উত্তরে সে বলে, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, এই ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে, আমি তনেছি যে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে একটি কথা বলে, আর আমিও তাই বলেছি। এরপর তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়, তখন সে তার মনোরম দৃশ্য এবং তার মধ্যে যা কিছু বিদ্যমান রয়েছে তা দেখতে পায়। এরপর তাকে বলা হয়, দেখ! আল্লাহ তা'আলা তোমার নিকট থেকে তাঁর নিয়ামতসমূহ কিভাবে ছিনিয়ে নিয়েছেন। অতঃপর তার জন্য জাহান্লামের দিকে একটি সুড়ঙ্গ পথ খুলে দেওয়া হয়। ফলে সে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে দখেতে পায় যে, আগুনের ক্ষুলিঙ্গুলো পরস্পর মিলিত হয়ে দাউ দাউ করছে। তখন তাকে বলা হয় যে, এটাই হলো তোমার প্রকৃত অবস্থানের জায়গা। তুমি সন্দেহ-সংশয়ের উপর থেকেই মৃত্যুবরণ করেছ। আর আল্লাহর ইচ্ছায় এ সংশয়ের উপরই কিয়ামতের দিন তোমাকে উঠানো হবে। –[ইবনে মাজাহ]

# بَابُ الْإعْتِ صَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ كَابُ الْإعْتِ صَامِ بِالْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ الْمَامَةِ الْمَ

উল্লেখ্য যে, এখানে اَلْكِخَابُ ছারা উদ্দেশ্য মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আর اَلْكِخَابُ ছারা উদ্দেশ্য রাস্লের যাবতীয় কথা, কাজ

ও অনুমোদন।

थेथम जनुत्रहर : विश्म जनुत्रहर

عَرْوِلِكِ عَالِيشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ اَحْدَثَ فِى اَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৩২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনে কোনো নতুন কিছু সৃষ্টি করে যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য। [বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعُدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী कि দীনের মধ্যে নতুন কোনো কিছু সৃষ্টি করাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর উক্ত হাদীসের مَنْ مُنْهُ -এর অর্থ হলো, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুরআন বা হাদীসে নেই, এমনকি ইজমা-কিয়াসেও নেই। উল্লেখ্য যে, ইজমা-কিয়াস দ্বারা যা প্রমাণিত হয় তা পরোক্ষভাবে কিতাব ও সুনাহ দ্বারা প্রমানিত। সুতরাং তাও দীনের অংশ।

وَعُرِيِّكِ جَابِدٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَخَيْرَ اللَّهَدِي هَدْيُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ اللَّهَدِي هَدْيُ الْحَدَيْثِ وَشَرَّ الْأُمُنُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مِحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِعْعَةٍ ضَلَالَةً ـ رَوَاهُ مُسْلِمً

১৩৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ [কোনো এক ভাষণে] বলেন,
সর্বোত্তম বাণী হচ্ছে আল্লাহর বাণী। আর সর্বোত্তম
জীবনাদর্শ হচ্ছে রাসূলে কারীম এর জীবনাদর্শ। আর
নিকৃষ্টতম বিষয় হচ্ছে দীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা। আর
প্রত্যেক বিদ্যাত [নতুন সৃষ্টিই ভ্রষ্টতা। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: বিদ্যাতের পরিচয় تُعْيِرِيْفُ الْبِدْعَةِ

न न वात : مَعْنَى الْبِدْعَةُ لُغُةٌ : विन 'আতের আডিধানিক সংজ্ঞা : الْبِدْعَةُ الْغِنْةُ الْغُنَّةُ لُغُةٌ : এর মাসদার, শাদ্দিক অর্থ - الْبِدْعَةُ لُغُةً . ১ كُوْنُ الشَّيّْ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ১ كَدْنُ الشَّيّْ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ١ كَدِيْتِ صَالِحَ السَّمَ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ١ كَدْنُ الشَّيْ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ١ كَدْنُ السَّمْ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ١ كَدْنُ السَّمْ بِلاَ مِغَالٍ فَبْلَهُ . ١ كَدْنُ السَّمْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الل

কুরআনে এসেছে– اَللَّهُ بُدِيْكُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ । ২. নতুন কিছু উদ্ভাবন করা। ৩. অভিনব কোনো কিছু তৈরি করা।

৪, ধর্মে নতুন বিষয় আবিষ্কার করা।

: विमचाठ - এর পারিডাষিক সংজ्ञा مَعْنَى الْبِدْعَةِ إصْطَلَاحًا

- البُدْعَةُ فِي الشَّرْعِ إِحْدَاثُ مَالَمٌ يَكُنْ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ . (مِرْقَاتْ)-अ. आञ्चामा त्मां वा जानी काती (त.) वरनन (أَمْرَقَاتْ) অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ্রুড্রেএর যুগে যা ছিল না, পরবর্তী সময় এমন কিছু সৃষ্টি করার নাম বিদ্যাত।
- ২. ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন . وَالْإِجْمَاءَ وَالْاَثْسُ وَالْإِجْمَاءَ .
   ৩. ইমাম নববী (র.) বলেন (اَلْمِثْكُونُ وَالْإِجْمَاءَ ) اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّالْمِعْلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل
- البُدْعَةُ مِي الإحْدَاكُ بَعْدَ الْقُرُون الثَّكَاثَية شَبْتًا . 8. जनवीक़न भिनकारा वना रख़रह-
- هُ وَ إِحْدَاثُ مَالَمْ بَكُنْ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَى ﴿ ﴿ وَهُ مُالَّمُ مُالَّمُ مُالَّمُ مُ

তথা যা হযরত নবী করীম ক্রিন এর যুগে ছিল না তাই বিদআত।

نَسُامُ الْبِدْعَة विम्ञाज-এর প্রকারভেদ : হাফিয ইবনুল আছীর নিহায়া গ্রন্থে وَمُعَدُّ -কে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। بِدْعَة ضَلَالَةً (२) بِدْعَة هُدِي (۵) – यशा–

- े पा आर्क्नार ७ ठांत ताम्रामत निर्द्रान विभत्नी नय, ठारक بِدُعَةٌ حَسَنَةٌ الْهُدَى . अ بِدُعَةٌ الْهُدَى
- २. الشَّلاكَة عَدْعَدْ بَدْعَدْ تَا عَامَة عَالِمَ अ वालाह ७ ठांत तामृत्नत निर्मार विभवीं و بَدْعَدُ الشَّلاكَة
- 🛮 শায়থ ইযযুদ্দীন স্বীয় 🚣 🚅 গ্রন্থে 🚣 -কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা-
- كُ. (تَلْبُدُعَةُ الْوَاحِبَةُ : यियन क्त्रआन निक्षात जन्त नाल्गाल निक्षा कता ।
- २. الْمُعَدُّ الْمُعَدِّ : य्यम- जावातिया ও कानितयात्मत धर्म नर्नन ।
- ৩. اَلْمَدْمُنَّ الْمُعْدُرُكُ: या রাসূল 🕮 এর যুগে করা না হলেও কাজগুলো ভালো, যেমন— মাদ্রাসা নিমার্ণ করা ।
- 8. اَلْسُدْعَةُ ٱلْمُكُرُومَةُ : यেমন— মসজিদ সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। এটা ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর অভিমত। আমাদের [হানাফী] মতে এটা মুবাহ ৷
- ৫. اَلْبُدْعَةُ الْمُبَاحَةُ: यमन थाका-খाওয়ाর মধ্যে প্রাচুর্য করা।
- কিছু সংখ্যকের মতে, বিদআত দু' প্রকার। যথা—
   يَدْعَةً فِي النَّدِيْنِ عَالَم وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَالَم اللَّهِ عَالَم اللَّهِ عَالَم اللَّه إلى اللَّه عَالَم اللَّه اللَّه عَالَم اللَّه اللَّه عَالَم اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَل वर्ण९, প্ৰত্যেক كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَاكَ ﴿ अर्था९ عَلَى الْمُعَامِّةِ مَا كَالُّ بِدْعَةٍ ضَلَاكَةً বিদআত পথভ্ৰষ্টতা। মুহাদ্দিসীনে কেরাম উদ্ধৃত অংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, كُلْزُبُوعَةٍ سَبُنَةٍ ضَلَاكُ । مَنَّ أَحْدُثُ فِي َّامْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُو رُدٌّ ﴿ अम्भदर्क प्रशनवी ﷺ अनाव देतमान करतन সুত্রাং বলা যায়, যেসব বিদআত দীনের ব্যাপারে মতানৈক্য এবং সন্দেহ সৃষ্টি করে, সেসব বিদআত-ই পথভ্রষ্টতা। : इयत्रष जात्तत हैतत जातमून्नाह (ता.)- अत्र जीवनी خَيَاةُ جَايِر بُن عَبُد اللَّهِ
- ১. নাম ও বংশ পরিচয় : তাঁর নাম জাবের, উপনাম আবু আবদিল্লাহ। পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামী বংশোদ্ভত একজন প্রখ্যাত আনসারী সাহাবী ছিলেন।
- ২. **ইসলাম গ্রহণ :** হযরত জাবের (রা.) আকাবায়ে উলাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। কেননা, প্রকাশ্য বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি প্রথম আকাবায় সাতজনের একজন ছিলেন।
- ৩. **যুদ্ধে অংশগ্রহণ** : উহুদ যুদ্ধসহ পরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মেশকাত সংকলকের বর্ণনা মতে. তিনি ১৮ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।
- 8. বসবাস: তিনি মদীনা মুনাওয়ারা হতে সিরিয়ায় গমন করেন এবং তথা হতে মিশর চলে যান। মিশর এবং সিরিয়াতেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করে। তবে শেষ বয়সে তিনি সিরিয়াতে অবস্থান করেন এবং এখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
- ৫. ইন্তেকাল: হ্যরত জাবের (রা.) শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৯৪ বছর বয়সে আবদুল মালেকের খিলাফত আমলে ৭৪ হিজরিতে মদীনায় ইত্তেকাল করেন।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَّ اَبْغَضُ النَّاسِ إلى اللهِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى البُعَضُ النَّاسِ إلى اللهِ ثَلْثَ تَهُ مَـُلْحِـدُ فِي الْحَسَرِمِ وَمُبْتَنِعٍ فِي الْحَسَرِمِ وَمُبْتَنِعٍ فِي الْحَسَرِمِ وَمُبْتَنِعٍ فِي الْاسْكَرِمِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُلُطَّلِبُ دَمَ امْرَئُ مُسُلِمٍ بِغَبْرِ حَقِّ لِيُهْرِيْقَ دَمُهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৩৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেম্বাদ করেছেন— আল্লাহর নিকট তিন ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি ঘূণিত— (১) যে ব্যক্তি হেরেমের অভ্যন্তরে কোনো পাপ কাজে লিপ্ত হয়। (২) যে ব্যক্তি ইসলামে থাকা অবস্থায় অন্ধকার যুগের কোনো রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে শুধু রক্তপাতের মানসে কোনো মুসলমানের রক্তপাত কামনা করে। -[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিন শ্রেণীর লোক আল্লাহর নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত। কেননা, ইলহাদ বা খোদাদ্রোহীতা তো এমনিতেই নিন্দনীয়, তদুপরি হেরেম শরীফের ন্যায় পবিত্রতম স্থানে এরূপ কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যধিক নিন্দিত কর্ম। এমনিভাবে জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার ও কুপ্রথা এমনিতেই ঘৃণিত। এ ছাড়া ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামি শিক্ষা-দীক্ষা ও আলোপ্রাপ্ত হওয়ার পর নিন্দিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অনুসরণ করা খুবই ঘৃণিত কর্ম। তদ্রূপ অন্যায়ভাবে মুসলমানকে হত্যা করাও অধিক নিন্দিত কাজ। এ জন্য এই তিন শ্রেণীর লোকের উপর মহান আল্লাহ অত্যধিক ক্রোধানিত। এরা আল্লাহর অভিসম্পাতপ্রাপ্ত।

وَعَنْ 100 اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى كُلُّ أُمَّتِيْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّنَةَ إِلَّا مَنْ اَبِي قِيْلَ وَمَنْ اَبِي قَالَ مَنْ اَلْحَنَّنَةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبِي . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৩৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে সে ব্যতীত আমার সকল উম্মতই জানাতে গমন করবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো যে, [হে আল্লাহর রাসূল ৄ !] কে আপনাকে অস্বীকার করে? তিনি বললেন, যে আমার আনুগত্য স্বীকার করে সে জানাতে যাবে; আর যে আমার অবাধ্যতা করে সেই আমাকে অস্বীকার করে। -[বুখারী]

وَعُرْتِكَ مَا النَّبِسِي النَّهِ وَهُ وَ نَالَ جَاءَتُ مَا مَلَا لِكَهَ النَّبِسِي النَّهِ وَهُ وَ نَائِمَ النَّبِسِي النَّهِ وَهُ وَ نَائِمَ النَّهِ فَعَالُ النَّالِمُ النَّهُ فَعَالُ المَعْضُهُمْ إِنَّا لَمَعْضُهُمْ إِنَّا الْعَبْسَ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ مَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَبْسَ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ مَعْضُهُمْ وَاللَّهُ الْعَبْسَ نَائِمَةً وَاللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ مَعْضُلِ وَالْقَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى فِيهُا مَا وُبَعَلَ الْعِيْمَ الْمَادُبَةً وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلْمُ اللّهُ الْمُنْ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ

১৩৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদিন একদল ফেরেশতা নবী করীম
এর নিকট আগমন করলেন, তখন নবী করীম
নিদিত ছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ পরস্পর বলাবলি
করতে লাগলেন, তোমাদের এই (নিদিত) বন্ধুর একটি
দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতএব তাঁর দৃষ্টান্ত বা উদাহরণটি পেশ
কর। কিন্তু তাঁদের মধ্য হতে কেউ বললেন, তিনি তো
নিদ্রামগ্ন রয়েছেন। তখন তাঁদের কেউ বললেন, তাঁর চক্ষু
নিদ্রিত হলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত। অপর একদল বলল,
তাঁর উদাহরণ হলো, এমন ব্যক্তির ন্যায় যে একটি ঘর
তৈরি করল এবং তাতে খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও করে

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ اَجَابُ التَّدَاعِی دَخَلَ التَّدَارَ وَاکَلَ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يُعِبْ التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يَعْبُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَمَنْ لَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارَ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّدَارُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ فَعَالُوا التَّالَةِ مَا لَهُ يَعْفُهُمْ إِنَّ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ الْعَيْنُ نَائِمَةً وَالْقَلْبُ يَعْظَانُ فَعَالُوا التَّاعِي مُحَمَّدُ فَمَنْ اَطَاعَ اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمَنْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ مُنْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ مُنْ عَصَى اللَّهُ وَمُحَمَّدُ فَرُقُ الْمُنَاقِ بَيْنَ النَّاسِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

রেখেছেন। অতঃপর লোকদের ডাকার জন্য একজন আহবানকারীও প্রেরণ করল। ফলে যে ব্যক্তি তার ভাকে সাড়া দিল সে ঘরে প্রবেশ করতে পারল এবং খেতেও পারল। আর যে তার ডাকে সাডা দিল না সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং দস্তরখান হতে খাবারও খেতে পারল না। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, এই উদাহরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দাও যাতে সে তা হাদয়ঙ্গম করতে পারে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বললেন. তিনি তো নিদ্রামগ্ন। অপর একদল বলল, তাঁর চক্ষু নিদামগু কিন্তু তাঁর অন্তর জ্যেত। এরপর তাঁরা বললেন ঘরটি হলো বেহেশত, আর আহবানকারী হচ্ছেন মুহাম্মদ 🚟। অতএব যে ব্যক্তি মুহাম্মদ 💳 এর আনুগত্য স্বীকার করল সে যেন আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যে মুহাম্মদ ্র্র্রুএর অবাধ্য হলো সে আল্লাহর নাফরমানী করল, আর মহামদ 🚟 ই হলেন মানুষের সাথে পার্থক্য নির্ধারণকারী মানদণ্ড স্বরূপ। -[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তুঁ الْعَانُ وَالْعَانُ وَالْعَلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُوالُولُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُوالُولُولُولُ وَالْعُلْمُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَل

الْفَائِدَةُ بِتَكُرُارِهَا এক**ই কথা বারবার বলার উপকারিতা** : ফেরেশতার দু বার বললেন, "তাঁর চক্ষু ঘুমন্ত থাকলেও তাঁর হৃদয় জাগ্রত" -এর কারণ :

- ১. বাকি ফেরেশতারা এবং অন্যান্য মানুষ যেন রাস্লুল্লাহ = এর মহান মু'জিযা সম্পর্কে জানতে পারে। যদিও সাময়িক ক্লান্তি নিরসনের জন্য তিনি স্বাভাবিক নিদ্রা যান, তথাপি তাঁর হৃদয় জাগ্রত থাকে। এ লক্ষ্যেই উক্তিটি পুনর্বার বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, এটা যে, রাসূলুল্লাহ এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য তা বুঝানোর জন্য দ্বিরুক্ত করা হয়েছে।
  এর সমাধান : হুনায়নের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে হয়রত বেলাল (রা.)-কে পাহারায় রেখে ঘুমের তীব্রতার কারণে মহানবী সাহাবীদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। ফলে মহানবী এবং সাহাবীদের সকলের নামাজ কাযা হয়ে যায়। এতে বুঝা যায় যে, মহানবী এর অন্তর ও অন্য যে কোনো মানুষের মত ঘুমের মধ্যে অচেতন হয়, যা আলোচ্য হাদীসের বিপরীত বলে মনে হয়। এ বিরোধের সমাধানকল্পে বলা যায় যে.
- এটা মূলত মানব প্রকৃতির কারণে হয়েছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে মানুষ রূপে পৃথিবীবাসীর কাছে পরিচিত করিয়েছেন এভাবে।
- ২. হয়তো বা এতে আল্লাহ পাকের পক্ষ হতে কোনো হেকমত নিহিত ছিল, যার কারণে তাঁর চক্ষু ও হৃদয় তখন নিদ্রিত ছিল।
- ৩. রাসূল্লাহ ত্রিছেলেন শরিয়তের বিধানদাতা। তাই আল্লাহ তা'আলা কাযার বিধান চালু করার জন্য রাসূল্লাহ ত্রিএর অন্তর এবং দেহ উভয়টিকে তথন নিদ্রামগ্র করে দিয়েছিলেন।

وَعَرْكِكِ أَنَسٍ (رض) قُال جَاءَ ثَلْثَةُ رَهْطٍ اللَّي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا ٱخْبِرُوا بِهَا كَانَتُهُمْ تَنقَالُنُوهَا فَقَالُوا آين نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ اللَّهُ لَهُ مَاتَفَدٌ غَهَرَ اللَّهُ لَهُ مَاتَفَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاخَّر فَلَقَالَ احَدُهُمْ امَّا أنَا فَأُصَلِّمُ اللَّبْلَ ابَدًا وَقَالَ الْاخُر أَنَا اَصُوْمُ النَّنهَارَ ابَدًا وَلاَ أُفْطِرُ وَقَالَ الْأُخَرُ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ اِلْيُهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَآخُشَاكُمُ لِلُّهِ وَاتَنْقَاكُمْ لَهُ لَكِينِّي أَصُومُ وَ أُفْطِرُ وَ ٱصَلِّمُ وَ ٱرْقُدُ وَ ٱتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى . مُتَّفَقَّ عَلَيْهِ

১৩৭. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 🚟 এর স্ত্রীগণের নিকট এসেছিল নবী করীম 🚐 এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য। অতঃপর যখন তাদেরকে রাসলুল্লাহ ্রুত্র ইবাদত সম্পর্কে বলা হলো, তখন তারা তাকে কম বলে মনে করল। অতঃপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ 🚎 কোথায় আর আমরা কোথায় [তাঁর সাথে আমাদের তুলনাই হয় না]। কেননা, আল্লাহ তা'আলা তাঁর পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের একজন বলল, আমি সর্বদা রাতভর নামাজ আদায় করব, অপর একজন বলল, আমি সব সময় দিনের বেলায় রোজা পালন করব। কখনো রোজা ত্যাগ করব না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, আমি সর্বদা মহিলাদের থেকে দরে থাকব এবং কখনো বিবাহ করব না। ঠিক এমনি সময়ে রাস্বুল্লাহ 🚟 তাদের সম্মুখে এসে হাজির হলেন এবং বললেন, তোমরা কি এরূপ এরপ কথা বলেছ? আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং অধিক খোদাভীরুতা অবলম্ব করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনো রোজা রাখি, আবার কখনো বিরতি দেই, রাত জাগরণ করি আবার ঘুমিয়েও থাকি, আর আমি বিবাহও করি [তথা শ্রীদের সাথে মেলামেশা করি]। সুতরাং যারা আমার সুনুত তথা জীবন-পদ্ধতি হতে বিরাগ ভাবাপন্ন হয়, সে আমার উন্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। −[বুখারী, মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें शमीत्मत गाथा : ইসলাম হলো একটি সহজ-সরল জীবন ব্যবস্থা। ফলে ইবাদতের ক্ষেত্রে অধিক বাড়াবাড়ি এবং অত্যধিক শৈথিল্য কোনোটাকেই স্বীকৃতি দেয় না। কেননা অধিক ইবাদত করতে গেলে পরিবার-পরিজন, সমাজ ব্যবস্থা, নিজের শরীর সবখানেই ক্রটি দেখা দিতে পারে। যেমন— বেশি ইবাদত করলে শরীরের দুর্বলতার ফলে ইবাদতে অমনোযোগিতা সৃষ্টি হয়, তখন মূল ইবাদত করাই কষ্টকর হয়ে পড়ে। এ জন্য নবী করীম করাম করার নীতি পছন্দ করেছেন এবং অপরকেও তা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعُرْكُ اللّهِ عَلَيْهُ مَا يُسَانَعُ ارض قَالَتْ صَنَعُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ مَيْنًا فَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهُ عَنْدُهُ قَوْمٌ فَبَلَخَ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهُ فَخَطَبَ فَحَمِدَ اللّهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ اَقْوَامِ يَتَنَزَّهُ مُونَ عَنِ الشَّمْ اَصْنَعُهُ فَوَاللّهِ إِنِّي يَتَنَزَّهُ مُونَ عَنِ الشَّمْ اَصْنَعُهُ فَوَاللّهِ إِنِي الشَّمْ اَلهُ خَشْبَةً . مُتَفَقَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهُ اللهِ وَاشَدُّهُمْ لَهُ خَشْبَةً . مُتَفَقَّ عَلَيْهِ

১৩৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাস্লুল্লাহ একটি কাজ করলেন আর্থাৎ সফর অবস্থায় রোজা ছেড়ে দিলেন। এবং সে জন্য অন্যদেরকেও অনুমতি প্রদান করলেন, এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক লোক তা হতে বিরত থাকলেন; কিন্তু রাস্লুল্লাহ এর নিকট এই সংবাদ পৌছল, ফলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। এরপর বললেন, সে সকল লোকদের কি হলো, যে আমি যা করি তা হতে তারা বিরত থাকে। আল্লাহর কসম! আমি তাদের চেয়ে আল্লাহকে অধিক জানি এবং তাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি।—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : ইসলামি জীবন ব্যবস্থায় কোনো বাড়াবাড়ি নেই। ক্ষেত্র বিশেষে মানুষকে ইবাদতের মধ্যে ঐচ্ছিকতা প্রদান করা হয়েছে, আর কখনো কঠোরতাও করা হয়েছে। এই হিসেবে শরিয়তের বিধান দু' শ্রেণীতে বিভক্ত— (১) আযীমত ও (২) রুখসাত।

- ك. عَـزْـُــَة : যে বিধান যেভাবে কার্যকরী করার নির্দেশ রয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে বহাল রাখার নাম হলো 'আযীমত'। যেমন— রমজান মাসের রোজা ফরজ। সুতরাং তা পালন করা عَـزْــُــة

وَعُرْدُكُ رَبِي بُنِ خَدِيْجِ (رض) قَالَ قَدِمَ نَبِينَ اللّهِ عَلَى الْسَدِيْنَةَ وَهُمْ يَابِيرُونَ النّبُخلَ فَقَالَ مَا تَصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّ انصْنَعُونَ قَالُوا كُنَّ انصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمَ ثُكُنّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمَ ثُكُنّا نَصْنَعُهُ قَالَ لَعَلَّكُمْ لَوْلَمَ ثُلُولَمَ تَفْعَلُوا كَانَ خَبْرًا فَتَرَكُوهُ فَنَقَصَتْ قَالَ فَنَكُرُوا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْثَمَا انَا بَشَرَكُ وَا ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنْثَمَا انَا بَشَرُ اللّهُ وَقَالَ إِنْثَمَا انَا بَشَرُ إِنَّ مَا أَمُرْ وَيُنِكُمْ فَخُذُوا إِنَّا مَا اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ ا

১৩৯. অনুবাদ: হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর নবী হু যখন হিজরত করে মদীনায় আগমন করলেন, তখন দেখলেন মদীনার লোকেরা খেজুর বৃক্ষে পরাগায়ন করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এরূপ করছ কেন? তারা বলল, পূর্ব থেকে আমরা এরূপ করে আসছি। অতঃপর তিনি বললেন, আমি মনে করি, তোমরা এরূপ না করলেই উত্তম হতো, ফলে তারা তা ত্যাগ করল। কিন্তু এতে সেবছর ফলন কম হলো।

বর্ণনাকারী বলেন, লোকেরা এ ঘটনা তাঁকে অর্থাৎ, রাস্লুল্লাহ — -কে জানাল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষই। অবশ্য আমি যখন দীন সম্পর্কে তোমাদেরকে কোনো কিছুর নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা অনুসরণ করবে। আর আমি যখন পার্থিব বিষয়ে আমার নিজের মতানুসারে তোমাদেরকে কোনো নির্দেশ দেই, তখন তোমরা মনে রাখবে যে, আমিও একজন মানুষ। -[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাস্লুল্লাহ এর মদীনায় আগমনের সময়কাল : মহানবী ক্রি মঞ্চায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে স্বগোত্রীয়দের দারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হয়ে নব্য়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ খ্রিন্টাব্দে মদীনায় হিজরত করেন। مَعْنَى التَّاأِيبْرِ

य्न प्राप्त वात إِنْر प्रमात إِنْر प्रमात إِنْر प्रमात التَّابِنِيرُ : مَعْنَى التَّابِنِيرِ لُغَةً المَّابِيرِ لُغَةً المَّامِ مَعْنَى التَّابِنِيرِ لُغَةً المَّامِ المَّامِ (प्राप्ता कता,) २. أَوْضُلاَحُ . (प्राप्ता कता,) ﴿ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى السَّلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

ضط كَا التَّابِيْر اصط كَا : পরিভাষায় নর গাছের ফুলের কেশর নিয়ে মাদী গাছের মুকুলে সংযুক্ত করাকে تَابِيْر أَصْط كُمَّا : বলা হয়।

ইমাম নববী এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে বলেন—

- ك. النَّخْلَةِ لِبَذَرٍ فِيْهِ شَيّْ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلةِ لِبَذَرٍ فِيْهِ شَيّْ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلةِ لِبَذَرٍ فِيْهِ شَيّْ مِنْ طَلْع ذَكَرِ النَّخْلِ النَّخْلةِ البَذَرِ فِيْهِ شَيْ مِنْ طَلْع ذَكْرِ النَّخْلِ النَّخْلةِ البَذَرِ فِيْهِ شَيْ مِنْ طَلْع ذَكْرِ النَّخْل الرَّهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

- ২. হ্রাক্ররা আরবে বহুযুগ আগের একটা প্রাচীন প্রক্রিয়া। হয়ত রাস্লুল্লাহ ভেবেছিলেন যে, এটা একটি জাহিলিয়া প্রক্রিয়া। তাই তিনি ধারণা করেছিলেন, সম্ভত এটা ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। এজন্য তিনি তা থেকে লোকদেরকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন।
- ত. کابِیٹر প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খেজুর উৎপাদনের ফলে আরবের লোকেরা খেজুর উৎপাদনের ব্যাপারে আল্লাহর পরিবর্তে عابِیٹر -এর উপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল, এজন্য রাস্লুল্লাহ و عابِیٹر পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি কথা হলো, কোনো দুনিয়াবী ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ পরামর্শ দিলে তা যদি বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তবে তা পালন করা অপরিহার্য নয়। কেননা তিনি এ ব্যাপারে নিজেই বলেছেন— وَالْمَا الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِ

রাস্লুলাহ — এর বাণী — اِنْكَ اَنَ بَشَرٌ –এর মর্মার্থ : মহানবী — এর বাণী — এর শাব্দিক অর্থ হলো— নিশ্চয়ই আমি একজন মানুষ বৈ আর কিছুই নই। এ মর্মে মহাগ্রন্থ আল্ কুরআনে বলা হয়েছে— قُلُ إِنْكَ اَنَ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُنْوَحَى إِلَى اِلْكَ অর্থাৎ, হে নবী! আপনি মানুষদের বলে দিন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ, তবে আমার নিকট মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ওহী অবতীর্ণ হয়।

থেকে কোনো ভুল-ভ্ৰান্তি প্ৰকাশিত হতে পারে কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতামত নিম্নরপ।

দীনি ব্যাপারে কোনো ভূল প্রকাশিত হয়নি : হযরত মুহামদুর রাস্লুল্লাহ المنظقة এর থেকে রিসালাত তথা দীনের কোনো বিষয়ে তাঁর ভূল হতে পারে না এবং এরূপ চিন্তা করাটাও অনুচিত। কারণ দীনের ব্যাপারে তিনি ওহীর মাধ্যমেই সমাধান দিতেন। দিলিল : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى إِنْ هُمَو إِلاَّ وَحْتَى يُبُوْحَى

দুনিয়াবী বিষয়ে খুটিনাটি ভুল-ক্রটি হতে পারে : রাসূলুল্লাহ 🚞 যেহেতু একজন মানুষ। তাই দুনিয়াবী বিষয়ে কোনো ভুল-ক্রটি প্রকাশ পাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

الْبَارِيْ वत আলেমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন أَمْلُ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ -এর অলেমরা এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন যে, ভুলবশত সগীরা গুনাহসমূহ রাসূল্ল্লাহ ক্রিছেইতে প্রকাশিত হতে পারে।

وَعَنْ عُكَ اَسِى مُوسِلى (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا مَـثَلِمٌ وَ مَـثَسلَ مَا بَعَثَنِيَ اللُّهُ بِبِهِ كَمَثَلِ رَجُبِلِ ٱتُّبِي قَدُومًا فَقَالَ يَاقَدُوم إنِّني رَايَنْتُ الْجَنْيسَ بعَيْنَتَى وَإِنِّى أَنَا التَّنْدَيْرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّنجَاءُ النَّجَاءُ فَاطَاعَهُ طَائِفَتُهُ مِنْ قَرْمِهِ فَادْكَجُوا فَانْطَلُقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ فَنَجُوا وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فكأصب كحنوا مكانكهم فكصتب حكهم الْجَيْشُ فَاَهْلَكُهُمْ وَاجْتَاحُهُمْ فَلْلِكَ مَثَلُ مَنْ اَطَاعَنِيْ فَاتَّبَعَ مَا جِنْتُ بِهِ وَمَنْ شُلُ مَنْ عَصَانِيْ وَكَنَّابَ مَا جِنْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

১৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— আমার এবং যে বিষয় সহকারে আল্লাহ আমাকে প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ হলো এমন এক ব্যক্তির মতো, যে তার জাতির নিকট এসে বলল, হে আমার জাতি ! আমি আমার দু'চোখে শক্রসৈন্য দেখে এসেছি, আর আমি হলাম তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্ককারী। অতএব শীঘ্র [তোমরা মুক্তির পথ সন্ধান] কর, শীঘ্র [মুক্তির পথ সন্ধান] কর। এ কথা শোনার পর তার কওমের একদল লোক তার কথা মানল এবং রাতারাতিই চলে গেল। ফলে তারা ধীরে-সুস্থে যেতে পারল এবং মক্তি পেল। আর একদল লোক তার কথাকে মিথ্যা বলে উডিয়ে দিল এবং ভোর পর্যন্ত নিজেদের অবস্থানেই রয়ে গেল। অবশেষে ভোরবেলা শক্রসৈন্য তাদেরকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে ফেলল। সুতরাং এ হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে ব্যক্তি আমার ও আমি যা নিয়ে এসেছি, তার আনুগত্য করল এবং সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আমার অবাধ্য হলো ও আমি যে সত্য তার নিকট নিয়ে এসেছি তাকে সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল ।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْتُوْرُا الْمُرْبَانِ -এর অর্থ : প্রাচীনকাল হতে আরব দেশে এ ধরনের নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, যদি এলাকায় কোনো বহিঃশক্র আর্ক্রমণ করতে আসত এবং যখন এটা কেউ দেখত বা অনুমান করত, তখন সে উলঙ্গ হয়ে এলাকায় চিৎকার করে বলত, হে লোক সকল ! তোমরা সতর্কতা অবলম্বন কর। এ প্রক্রিয়ায় সতর্ককারীর সতর্কবাণী তারা নির্দ্ধিধায় মেনে নিত এবং শক্রর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজত। কেননা, সে সময়কার লোকেরা এর বিকল্প কোনো পন্থায় বিশ্বাসী ছিল না।

এমনিভাবে মহানবী ক্রিছেছিলেন বিশ্ববাসীর জন্য বজ্রনির্যোষী সতর্ককারী। তিনি ধ্বংসোমুখ মানব জাতিকে জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করার পথে আহ্বান করেন। আর তিনি হলেন আল্লাহর আজাব সম্পর্কে সত্য সংবাদবাহক। তাই তিনি সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রাচীন আরবের উপমাটি ব্যবহার করে বলেছেন যে, আমিও সেই শত্রবাহিনী সম্পর্কে ব্যতিক্রমধর্মী পন্থায় সতর্ককারী ব্যক্তির মতো উচ্চ নিনাদে পরকালের আজাব সম্পর্কে সতর্ক করছি।

একটি দ্বিক্ত কুলক বাক্য, যা জোর প্রদান এবং অধিক গুকুত্ব বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যেমন— বাংলায় বলা হয়, "বাঁচাও! বাঁচাও!" এমনি আরবি ভাষায় নিরাপত্তা ও শক্র হতে মুক্তিলাভ করার জন্য التَّجَاءُ التَجَاءُ التَّجَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّجَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَبْعُمُ التَّبَاءُ التَّبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَبَاءُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ الْتَبَاءُ التَباءُ الْتَباعُمُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ التَباءُ التَباعُمُ التَباءُ التَباءُ التَباعُمُ التَباعُمُ التَب

وَاحِدْ مُدَكَّرِ وَهِ - وَاحِدْ مُدَكَّرِ وَهِ - وَاحْدُ مُدَكَّرِ وَهِ - وَاحْدُ مُتَغَنَّقُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُ مَغُغُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُ مَغُغُولُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ الْمُعَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

#### পারিভাষিক সংজ্ঞা :

- ইলমে হাদীসের পরিভাষায় ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) উভয়ে যে হাদীস বর্ণনা ও সংকলনে ঐকমত্য পোষণ করেছেন,
  উক্ত হাদীসকে مُتَّنَّفَ عَلَيْهِ
- ২. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, একই বর্ণনাকারী হতে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) যে হাদীস সংকলন করেছেন, তাকে مُثَنَّتُ عَلَبْ عَلَبْ

وَعَرْواكِكِ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَسالَ رَسُولُ السِّهِ ﷺ مَشَيلَى كَمَشَل رَجُ لِ اِسْتَوْقَدَ نَارًا فَكَمَّا اَضَاءَتْ مَا حَـْولَـهَـا جَعَلَ الْـفَرَاشُ وَ هُـذِه الـكَّوَابُّ الَّيْتِيْ تَفَعُ فِي النَّارِ يَفَعُنَ فِيهَا وَجَعَلُ يَرْحُرِجِ زُهُ لَنْ وَيَرَغُلُبُ نَدَ فَيَتَقَحَّمُنَ فِيهَا فَأَنَا أَخِذُ بِحُجَزِكُمُ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمُّ تَقَحُّمُونَ فِيْهَا هٰذِهِ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ وَلِـمُسْلِمِ نَحْوُهَا وَقَالُ فِيْ الْخِرِهَا قَالَ فَذُلِكَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ أنَا أَخِذُ بِحُبَرِكُمْ عَنِ النَّارِ هَلُمَّ عَن النَّسَارِ هَـُكُمَّ عَنِ النَّسَارِ فَـتَـغْـلِبُـُوتِّـيُّ تَقَحُّمُونَ فِيها ـ مُتَّفَقُ عَلَيْه

১৪১. অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 ইরশাদ করেছেন— আমার উদাহরণ হচ্ছে সে ব্যক্তির মতো যে আগুন প্রজুলিত করল। অতঃপর সে আগুন যখন চতুর্দিক আলোকিত করল এবং পতঙ্গসমূহ ও অন্য সকল পোকামাকড় যেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেগুলো ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল আর সে ব্যক্তি সেগুলোকে প্রতিহত করতে লাগল: কিন্তু সেগুলো তাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। অনুরূপ আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য টেনে ধরছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পডছ। এিটা ইমাম বুখারী (র.)-এর বর্ণনা।] ইমাম মুসলিমও এরপ বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি হাদীসের শেষাংশে এতটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন যে, অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚐 বলেছেন, এটাই হলো আমার ও তোমাদের উদাহরণ। আমি তোমাদেরকে আগুন হতে রক্ষা করার জন্য কোমর ধরে টানছি এবং वनिष्ठ आभात फिक्क आभ এवः आधन २८० पृत्त थाक, আমার দিকে আস এবং আগুন থেকে দুরে থাক। কিন্তু তোমরা আমাকে পরাস্ত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পডছ। -[বখারী ও মসলিম]

<u>كلك</u> ؛ أَبِى مُوسٰى (رض) قَـالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ مَا بَعَثَنِي السلُّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَٰى وَالْعِلْمِ كُمَثُلِ الْغَيْثِ الْكَثِيْرِ اصَابَ ارْضًا فَكَانَتُ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلُتِ الْمَاءَ فَانْبُتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ وَكَانَتُ مِنْهَا أَجَادِبُ اَمْسَكِتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوا وسَقُوا وَ زَرَعُتُوا وَاصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرِي إنَّكَ مَا هِي قِيْعَانُ لَاتُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَّأْ فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِيْن اللَّه وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِـذُٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَعَبْهَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِى ٱرْسِلْتُ بِهِ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

১৪২. অনুবাদ : হযরত আবৃ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— আল্লাহ তা আলা আমাকে যে হিদায়েত ও ইলমসহ প্রেরণ করেছেন, তার উদাহরণ মুম্বলধারার বৃষ্টির ন্যায়, যা কোনো ভূমিতে বর্ষিত হয়েছে, আর সে ভূমির একটি অংশ এমন উর্বর ছিল, যা উক্ত বৃষ্টি গ্রহণ করল। অতঃপর তাতে প্রচুর পরিমাণে ঘাস-পাতা ও তৃণলতা জন্মাল। আর এই জমির অপর এক অংশ ছিল এমন শক্ত যে, তা উক্ত বৃষ্টির পানিকে আটকে রেখেছে। যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকার সাধন করেছে, লোকেরা তা পান করেছে এবং অন্যদেরকে পান করিয়েছে এবং এটা দ্বারা কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করেছে। আর কিছু পরিমাণ বৃষ্টির পানি এমন এক ভূখণ্ডে পড়েছে, যা ছিল অত্যন্ত অনুর্বর। এ অংশটি পানি আটকিয়ে রাখে না এবং ঘাস-পাতাও জন্মায় না। এটা হলো সে ব্যক্তির উদাহরণ যে আল্লাহর দীনকে উপলব্ধি করেছে এবং আল্লাহ যা দিয়ে আমাকে প্রেরণ করেছেন তা তার কল্যাণ সাধন করেছে, সে তা নিজে শিক্ষা করেছে এবং অন্যকে শিক্ষা প্রদান করেছে। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে এ দিকে তার মাথা তুলেও দেখেনি এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে হিদায়েতসহ প্রেরণ করেছেন তা কবুলও করেনি।-[বুখারী, মুসলিম]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

মু 'মিনের অন্তরের সাথে বিভিন্ন ধরনের জমিনের সাথে তুলনা : উক্ত হাদীসে প্রথমে জমিনকে দু' ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা—

- এমন জমিন, যা বৃষ্টির পানি হতে উপকৃত হয়েছে, অর্থাৎ পানিকে নিজের ভিতরে শুষে নিয়েছে, ফলে গাছপালা ও তরুলতা সে জমিনে উৎপন্ন হয়েছে।
- ২. এমন জমিন, যা পানি হতে উপকৃত হয়নি। আবার উপকৃত জমিন দু' প্রকার : এক. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী, দুই. উদ্ভিদ উৎপন্নকারী নায়। এমনিভাবে মানুষও দু' প্রকারের : ১. আল্লাহর বিধান তথা দীন গ্রহণ করে উপকার লাভ করেছে। ২. দীন গ্রহণ করেনি ; সূতরাং লাভবানও হয়নি। প্রথম শ্রেণীর লোক মু'মিন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক কাফির। আবার উপরকার গ্রহণকারী মানুষ দু' প্রকার :
- এক প্রকার, যারা নিজেরা উপকৃত হয়েছে এবং অন্যদেরকেও উপকৃত করেছে। এর অর্থ হলো

  আলম, আবেদ, ফকীহ,

  শিক্ষক। এ উদাহরণ সে জমিনের যা পানি শোষণ করেছে এবং সবুজ

  সতেজ তৃণলতা ও শস্যাদি উৎপন্ন করেছে। নিজেও

  উপকার লাভ করেছে এবং অন্যকেও উপকৃত করেছে। অথবা উদাহরণ তাদের যারা মুজতাহিদ, ইলম শিক্ষা করে

  গবেষণার দ্বারা মাসআলা বের করেছেন, নিজেরা আমল করেছেন এবং অন্যকেও আমল করার সুযোগ করে দিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীসে ইলমকে বৃষ্টির সাথে তুলনা করা হয়েছে, মানুষের অন্তরকে বিভিন্ন প্রকারের জমিনের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

وَعُرْكُ عَائِسَةَ (رض) قَالَتْ تَلَا رَسُولُ السَّهِ عَلَيْهُ هُسَو الَّذِی اَنْسَزلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ اٰیاتُ مُحْکَمَاتُ وَقَرأ اللهِ وَمَا یَدَّکُر اللهٔ اُولُو الْالْبَابَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَاذَا رَایَتُ مُالَّذِینَ یَتَبِعُوْنَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ فَاولَائِكُ الَّذِینَ یَتَبِعُوْنَ مَا تَشَابُهُ مِنْهُ فَاولَائِكَ الَّذِینَ یَتَبِعُوْنَ مَا الله فَاحْذُرُوهُمْ . مُتَّفَقُ عَلَیْهِ الله فَاحْذُرُوهُمْ . مُتَّفَقُ عَلَیْهِ

১৪৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন যে, "তিনিই আপনার উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন; যার কিছু সংখ্যক হলো মুহকাম [সুস্পষ্ট]" এখান থেকে "কিন্তু জ্ঞানী লোকেরা ব্যতীত আর কেউই তা হতে উপদেশ গ্রহণ করে না " পর্যন্ত পাঠ করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, এরপর যখন তুমি দেখবে, আর ইমাম মুসলিমের বর্ণনা মতে, "তোমরা দেখবে সে সব লোকদেরকে যারা তথু আল্লাহর কিতাবের 'মুতাশাবেহ' আয়াতগুলোকে অনুসরণ করছে [তখন বুঝবে যে,] তারাই হচ্ছে সেসব লোক বিক্র অন্তর্ব বিশিষ্ট বলে] আল্লাহ তাদের নাম উল্লেখ করেছেন। অতএব তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।-[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الشم مَغْعُوْل عَرَيْفُ الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابَهِ وَ पूर्काम ও মৃতাশাহিব-এর সংজ্ঞা : الْمُحْكَمِ वात الْمُحْكَمِ وَالْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ الْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابِهِ وَ وَالْمُتَشَابَهِ وَ وَالْمُتَشَابِهِ وَمِنْ وَالْمُتَامِّةُ وَمِنْ وَالْمُتَامِّةُ وَالْمُتَامِّةُ وَمِنْ وَالْمُتَامِّةُ وَالْمُتَامِّةُ وَمِنْ وَالْمُتَامِّةُ وَمِنْ وَالْمُتَامِّةُ وَمِنْ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُعُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِ وَالْمُعُلِقِيقُونِ وَالْمُتَامِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُعَلِقُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِقُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِعُ والْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُعِلَامِ وَالْمُعُلِقِيقُونِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَعِلَّةُ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُونِ وَالْمُتَامِعُ وَالْمُتَامِ وَالْمُعُلِقِي وَالْمُعُلِمُ وَالْمُتَامِعُونِ وَال

শব্দি ক্রিক শব্দিট مُعَمَّى بِهِ মূলধাতু হতে নির্গত, শাব্দিক অর্থ হলো সন্দেহযুক্ত।

পরিভাষায় যে সব আয়াতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে তাদেরকে ক্রিটার্ক বলা হয়। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) -এর মতে, যে সব আয়াতের সঠিক ও নির্ভুল অর্থ ও উদ্দেশ্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না, সেগুলোকে ক্রিটার্ক বলা হয়।

- মুতাশাবেহ দু' প্রকার।

- ك. أَنْ مُغَمُّ عَاتُ اللهِ वा বিচ্ছিন্ন বৰ্ণ। যা কিছু সংখ্যক সূরার প্রথমে রয়েছে। যাদের অর্থ ও ভাব কোনোটাই জানা যায় না।
- ২. اَلَــَهُ صِفَاتُ (গুণবাচক আয়াতসমূহ) এগুলোর শাব্দিক অর্থ জানা যায়। কিন্তু ভাব সঠিকভাবে বুঝা যায় না। এ সব আয়াতের ভাব উদ্ধারে লিপ্ত হওয়া অনুচিত। সরল মনে বিশ্বাস করাই হলো ঈমানদারদের কাজ।

আন্তয়ারুল মিশকাড (১ম যণ্ড) – গ

وَعُرْكُ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَسْرِهِ ارض قَالَ حَظَرْتُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

১৪৪. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন দুপুর বেলায় আমি রাস্লৃল্লাহ এর নিকট উপস্থিত হলাম। হযরত ইবনে আমর (রা.) বলেন, এ সময় রাস্লৃল্লাহ পুজনলোকের কথাবার্তা ভনতে পেলেন, যারা কুরআনের একটি আয়াত নিয়ে বিতর্ক করছিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ আমাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর চেহারায় তখন ক্রোধের ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ বললেন, তোমাদের পূর্বে অনেক লোক আল্লাহ তা আলার কিতাব সম্পর্কে মতানৈক্য করার দরুনই ধ্বংস হয়ে গেছে। -বিখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : إِخْتَلَفَا فِيْ اٰبَيّةٍ -এর সাধারণ অর্থ হলো তারা একটি আয়াত নিয়ে মতভেদ করছিল। وغَتَلَفَا فِيْ اٰبَيّةٍ

 তারা একটি মুতাশাবিহ আয়াতের মর্ম উদঘাটনের জন্য পরস্পর তর্কবিতর্ক করছিল, ফলে রাস্লুল্লাহ তাদের উপর রাগানিত হলেন। কেননা, একির্ম আয়াতের মর্ম উদঘাটনের চেষ্টা চালানো নির্থক।

২. অথবা, তারা একটি আয়াতের পঠনরীতি নিয়ে মতবিরোধ করছিল, এ অবস্থায় রাসূল্ল্লাহ তাদের উপর রাগান্তিত হওয়ার কারণ হলো রাসূল্লাহ স্থাং তাদের মধ্যে রয়েছেন এমতাবস্থায় বিতর্ক করা অনুচিত।

وَعُرْكُ سَعْدِ بْسِنِ أَبِیْ وَتَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِیْنَ جُرْمًا مَنْ الْمُسْلِمِیْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَیْ لَمْ یُحَرَّمْ عَلَی النّاسِ فَحُرِمَ مَلًا عَنْ شَیْ لَمْ یُحَرَّمْ عَلَی النّاسِ فَحُرِمَ مِنْ اَجَلِ مَسْأَلَتِهِ . مُتَّفَقُ عَلَیْهِ

১৪৫. অনুবাদ: হযরত সাদ ইবনে আবৃ গুয়াকাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হলো সে ব্যক্তি, যে এমন বিষয়ে প্রশ্ন করেছে, যা মানবজাতির জন্য পূর্বে হারাম বা অবৈধ ছিল না; কিন্তু উক্ত ব্যক্তির প্রশ্নের কারণেই তা হারাম করা হলো। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ يَكُونُ فِي الْحِيرِ اللّهَ اللّهُ ال

১৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, শেষ জমানায় কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট এমন কিছু অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে, যা না তোমরা শুনেছ, না তোমাদের পিতৃপুরুষণণ কখনো শুনেছে। সাবধান তোমরা তাদের নিকট থেকে দূরে সরে থাকবে, যাতে তারা তোমাদের পথভ্রম্ভ করতে না পারে এবং কোনো প্রকার বিপর্যয় এবং ফিতনায় ফেলতে না পারে। – [মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : বিশ্বনবী হযরত মূহাম্মদ ত্রত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, শেষ যুগে কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে, তারা তোমাদের নিকট অলীক কথাবার্তা উপস্থিত করবে।

جَـُّالُونَ শব্দটि دَجَّالُونَ ক্রিয়ামূল হতে নির্গত হয়েছে, এর শাব্দিক অর্থ প্রতারণা করা। আর رَجَّالُ مَوْ سؤ سوا মহাপ্রবঞ্চক।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র-এর বাণী যর্থার্থরপে প্রতিফলিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ত্রাহ্র-এর পর হতে এই পর্যন্ত অসংখ্য প্রবঞ্চক সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এদের কেউ নবুয়তও দাবি করেছে, যেমন—মুসায়লামা, আসওয়াদ আনাসী ও তুলায়হা।

আবার কেউ মাসীহ, মাহদী ইত্যাদি দাবি করেছে। যেমন– গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, কেউ কেউ সকল ধর্ম একসাথে করে নতুন ধর্ম প্রবর্তনের চেষ্টা করেছে। যেমন–বাদশাহ আকবরের দীন-ই ইলাহী।

আবার কেউ ইসলামি পোশাক পরে মাথায় টুপি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়, তারপর ক্ষমতার মসনদে বসে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপতৎপরতা চালায়। ইসলামের ধারক-বাহকদের নির্যাতন করে কেউ ইসলামের কথা, ন্যায়ের কথা বলতে গেলে তার কণ্ঠরোধ করে বসে। অন্যদিকে মুখে মুখে ইসলামের সেবক হয়ে গালভরা বুলি ছাড়ে। আসলে এ ধরনের লোক এক প্রকার মুনাফিক, কাজেই এধরনের লোকদের ধোঁকা হতে প্রতিটি মুসলিমের বেঁচে থাকা একান্তই প্রয়োজন।

وَعَنْ لِكُ مُ قَالَ كَانَ اهْلُ الْكِتَابِ
يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا
يِالْعَرِبِيَّةِ لِاهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
بِالْعَرِبِيَّةِ لِاهْلِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ عَلَى لَاتُسَكِّدُ وَا اهْلَ الْكِتَابِ
وَلَاتُكَيِّبُ وَهُمْ وَقُولُوا الْمَنْ إِبِاللَّهِ وَمَا
انْزِلَ إِلَيْنَا اللَّية . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

১৪৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহলে কিতাবগণ হিব্রু ভাষায় তাওরাত পাঠ করত এবং মুসলমানদের জন্য তা আরবি ভাষায় ব্যাখ্যা করত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ — বললেন, তোমরা আহলে কিতাবদেরকে সত্যবাদী বলে সমর্থন করো না এবং মিথ্যাবাদী হিসেবেও গণ্য করো না; বরং তোমরা তাদেরকে বলে দাও যে, আমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং আমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতিও। ─[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৩৬]; ─বিখারী]

وَعَنْ اللّهِ عَلَى مَالَ مَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَالُ مَاسَمِع . كَانُى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُتُحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِع . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

১৪৮. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা কিছু ওনে তা [যাচাই বাচাই না করেই] বলে বেডায়।-[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আব্দোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী মিথ্যাবাদী ব্যক্তির একটি বড় নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, আর তা হলো— অন্যের নিকট হতে কোনো কথা শ্রবণ করে সত্য মিথ্যা যাচাই না করে তা প্রচার করে বেড়ানোই মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কেননা, কথাটি যার থেকে খনেছে হয়তো সে মিথ্যা কথা বলে থাকতে পারে, আর তার কথার উপর আস্থা রেখে তা প্রচার করার দ্বারা একটি মিথ্যা কথাই প্রচলিত হবে, তাই মিথ্যা হতে বাঁচার জন্য শোনা কথা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক।

وَعُنْ اللّهِ عَلَيْ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ مَا مِنْ نَبِيّ بَعَفَهُ اللّهُ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ فِيْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاصْحَابُ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ وَاصْحَابُ يَأْخُذُونَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِاَمْرِهِ ثُلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُعِدِهِمْ خُلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُعِدُهِمْ خُلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُعِدُهِمْ فَهُو مُؤْمِنَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُعِدُهِمْ فَهُو مُؤْمِنَ وَمَنْ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُعَلُونَ مَا لاَ يَغْعَلُونَ مَا لاَ يَغُومُ مُؤْمِنَ وَيَعُمُ وَمُؤْمِنَ وَمَنْ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَغُمُ وَمُؤْمِنَ وَلَمْ مُؤْمِنَ وَمَنْ مَا لاَ يَغْعَلُونَ وَيَعُمُ مِنْ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقِلْهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ حَاهَدَهُمْ بِقَلْهِ فَهُو مُؤْمِنَ وَلَيْسَ وَرَاءَ خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسُلِمُ فَاللّهِ فَلَا يُعَلِمُ مُؤْمِنَ وَلَاهُ مُسُلّمُ وَلَا يَعْفَالُونَ حَبَّةُ خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسُلِمُ مُسُلِمُ وَمُؤْمِنَ وَلَاهُ مُسُلّمُ مَا لاَيْمَانِ حَبَّةٌ خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسُلّمُ مُسُلَمُ وَمُؤْمِنَ وَالْهُ مُسْلَمُ وَمُؤْمِنَ وَالْهُ مُسُلِمُ وَمُ وَالْهُ مُسْلَمُ مَا لَايْمَانِ حَبَّةٌ خُرُدُلٍ . رَوَاهُ مُسُلِمُ مُسَلّمُ مُنْ فَعَلَمُ مُ مُؤْمِنَ وَمُنْ فَالْمُ مُسْلَمُ مُ الْمُعْمِلُونَ حَبَيْهُ مَالِمُ مُ الْمُعْمِلُومُ مُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُعُلِمُ وَمُؤْمِنَ وَالْمُ الْمُعُلِمُ مُ الْمُعْمِلِهُ مَا لِعَلْمُ مُ مُؤْمِنَ وَالْمُ لَا لَا يَعْمُ مُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

১৪৯. অনুবাদ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাস্উদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন- আমার পর্বে আল্লাহ তা'আলা যে কোনো নবীকেই তাঁর উম্মতের নিকট প্রেরণ করেছেন, তাঁর সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর কিছু হাওয়ারী বা সঙ্গী ছিল যারা তার সুরুতকে অনুসরণ করতেন এবং তাঁর নির্দেশ মান্য করে চলতেন। এরপর এমন সব লোক তাদের স্থলাভিষিক্ত হলো, যারা অন্যদেরকে এমন কথা বলত যারা নিজেরা তা করত না এবং এমন সব কাজ করতো যার জন্য তাদেরকে আদেশ করা হয়নি। অতএব এমতাবস্তায় যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে লড়াই করে সে মু'মিন। আর যে ব্যক্তি মুখের প্রিতিবাদের] দ্বারা জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর যে ব্যক্তি অন্তত অন্তর দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে সেও মু'মিন, আর এরপর [যারা এতটুকু জিহাদ করতে প্রস্তুত নয়] তার মধ্যে সরিষা তুল্য ঈমানও নেই। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সং কাজের আদেশ ও অসং কাজের নিষেধ ফরজ কি-না ? সং কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ ফরজ কি-না । এ বিষয়ে শান্ত্রবিদ আলিমদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নর্গ— আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ وَالنَّهُى عَنِ الْمُنْكَرِ (হলো ফরজে কিফায়া। কিছু সংখ্যক লোক আদায় করলে সকলের দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়; কিন্তু কেউ-ই না করলে সকলেই শুনাহগার হয়। কেননা, আল-কুরআনে এসেছে—

٧- أَدْعُ إِلَىٰ سَبِينِلُ رَبِّكَ بِالنَّحِكْمَةِ وَالْمَدُّعَظَةِ الْحَسَنَةِ .

٣- قَوْلُهُ ﷺ مَنْ رَأْي مِنْكُمْ مُنْكَرًّا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيدِهِ الخ ..

যদি মুসলমানদের ঈমান ও আকীদা হরণকারী কোনো সমস্যা দেখা দেয়, তাহলে সকলের উপর غَنِ الْمُنْكَرِ ফরজ। যেমন কাদিয়ানী সমস্যা, ইসলাম বিরোধী প্রচারণা ও বই লেখা ইত্যাদি।

মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বিবেচনা অনুযায়ী ওয়াজিব হলেও শরিয়তের বিধানে ওয়াজিব নয়।

ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে – যতদিন আল্লাহর দ্বীন বিজয়ী না হয়, ততদিন وَمُرُّ بِالْمَعْرُوْبِ كَالْمَانِكُ عَنِ الْمُنْكَرِ ٥ اَمْرُ بِالْمَعْرُوْبِ عَبِيْن সকলের উপর فَرُضْ عَبِيْن

রাফেযীদের মতে, শরিয়তের দৃষ্টিতে ওয়াজিব হলেও বিবেকের দিক দিয়ে ওয়াজিব নয়।

(رض) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) जानुल्लार टेवान मानछन (ता.)-धत जीवनी :

১. নাম ও পরিচিতি : নাম- আব্দুল্লাহ ; কুনিয়াত আবৃ আব্দুর রহমান আল-হুযালী। পিতা- মাসউদ। মাতা- উম্মে আবদ।

- ২. ইসলাম গ্রহণ: ইবনে সা'দের মতে, রাসূল ত্রে যেদিন দারে আরকামের মধ্যে প্রবেশ করেন তার পূর্বেই হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুল করেন। ইবনে মাসউদ (রা.) নিজেই বলতেন, আমি ৬৯ মুসলমান হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। তবে ইবনে ইসহাকের মতে, তিনি হচ্ছেন ৩৩তম মুসলমান।
- ৩. হিজরত: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) ইসলাম কবুলের পর নির্মম নির্যাতনের স্বীকার হন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি দু'বার আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন।
- 8. জিহাদে অংশগ্রহণ: তিনি প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খিলাফতকালে ইয়ারমূকের ব্ যুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
- ৫. তার বর্ণিত হাদীস : তিনি সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। এর মধ্যে ৬৪টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উদ্ধৃত করেছেন। এছাড়া ২১৫টি কেবল বুখারীতে এবং ৩৫টি কেবল মুসলিমে স্থান পেয়েছে।
- ৬. মৃত্যু: হযরত ওসমান (রা.)-এর খিলাফতকালে ৩২ হি:, মতান্তরে ৩৩ হি: ৮ই রমজান ৬০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعُنْ فَ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ مُنْ رَضًا اللّٰهِ عَلَى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ الجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ الجُوْرِ هِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اللَّي ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْمَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ الْمِيمِ مِثْلُ الْمَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ الْمُامِعِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمً يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ الْمُامِعِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمً يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ الْمُامِعِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمً

১৫০. অনাবদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ এরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কাউকে সং পথের প্রতি আহ্বান করে, তার ডাকে সাড়া দানকারীর পুণ্যের পরিমাণ ছওয়াব সেও পায়। এতে সাড়া দানকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। আর যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করে, তবে তার ও সে পরিমাণ শুনাহ হয়, যা তার ডাকে সাড়াদানকারীদের হয়। এতে তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও হ্রাস করা হয় না। —[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী সং কাজে আহ্বানকারীর দিগুণ ছওয়াব এবং মন্দ কাজে আহ্বানকারীর দিগুণ পাপের অংশীদার হওয়ার কথা বলেছেন।

যে ব্যক্তি নিজে সংকর্ম সম্পাদন করল এবং অন্যকে সংকর্মে উদ্বদ্ধ করল সে ব্যক্তি তার ডাকে সাড়াদানকারীর পুণ্যের পরিমাণ পুণ্য লাভ করবে। এ করণেই রাস্ল عَمْرُ مَا عَلَى الْخَبْرِ كُنَاعِلِهِ – الْكَالُ عَلَى الْخَبْرِ كُنَاعِلِهِ

অপরদিকে যদি কোনো ব্যক্তি কাউকে পাপকর্ম করতে উদ্বুদ্ধ করে। সে একইভাবে দ্বিগুণ পাপের ভাগী হবে। এতে পাপকারীর গুনাহ মোটেই কমানো হবে না। এজন্য প্রত্যেকেরই উচিত মানুষদেরকে কল্যাণের দিকে ডাকা এবং অন্যায়ের কাজ হতে বাধা প্রদান করা।

وَعَنْ اللهِ عَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسُولُ اللهِ عَلَى مَسَدَأَ الْإِسْكَامُ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كَسَا بَدَأَ فَطُوْلِي لِلْغُرَبَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন-ইসলাম অপরিচিত [নিঃসঙ্গ] অবস্থায় যাত্রা শুরু করেছে। আর অচিরেই ঠিক সেভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে। যেভাবে শুরু হয়েছে। অতএব সে অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।
—[মুসলিম]

وَعَنْ 10 مَ مَ اللّهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارُزُ اللّهِ عَلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْمَ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْمَ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْمَ الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَارِزُ الْمَ الْمَدِيْنَةِ وَسَنَا ذَكُرُ الْمَدِيْنَةُ وَلَيْهِ وَسَنَا ذَكُرُ حَدِيْنَةُ اللّهِ وَسَنَا ذَكُرُ حَدِيْنَ مَا تَرَكْتُكُمْ فِي حَدِيْنَ مَا تَرَكْتُكُمْ فِي كَتَابِ الْمَنَاسِكِ وَحَدِيْنَى مُعَاوِيةَ وَجَابِرٍ لَا يَزَالُ مِنْ الْمَتِي وَلَا يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ المَّتِي وَلَا يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ المَّتِي وَلَا يَزَالُ طَائِفَةً مِنْ المَّتِي قَوْلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللّهِ تَعَالَىٰ .

১৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন — নিশ্রমই ঈমান [ইসলাম] মদীনার দিকে ঠিক সেভাবে প্রত্যাবর্তন করবে, যেভাবে সাপ তার গর্তের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [বুখারী, মুসলিম] আর অচিরেই আমি হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مُرُونِي مَا تَرَكُتُكُمُ किতাবুল মানাসিকে আর হযরত মু'আবিয়া ও জাবির (রা.)-এর হাদীস দুটি مَنْ اُمَتِينُ এবং اُمَتِينُ "ছওয়াবু হাযিহিল উন্সাহ" অধ্যায়ে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহু তা'আলা।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّ रांगीरात्र राग्था: উক্ত হাদীসে ইসলাম বলতে ইসলাম ও মুসলমান উভয়কেই বুঝানো হয়েছে। আরব উপদ্বীপে যখন ইসলামের যাত্রা শুরু হয় তখন এটি ছিল একটি নতুন, অজ্ঞাত ও অপরিচিত। আর মুসলমানদের সংখ্যাও ছিল একেবারে স্বল্ল। সে হিসেবে মুসলমানগণও তখন অজ্ঞাত অখ্যাত ছিল। রাস্লুল্লাহ — এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শেষ জমানায় ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থাও তাই হবে। আর ইসলাম তখন মদীনার দিকেই ফিরে আসবে।

# विठीय जनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عَرْضِي (رض) قَسَالُ أُتِى نَبِي اللهِ عَلَى فَيْهَ الْجُرَشِي (رض) عَيْنُكَ وَلْتَسْمَعُ أُذُنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنُكَ وَلْيَعْقِلْ قَلْبُكَ قَالَ فَنَامَتْ عَيْنُكَ وَسَمِعَتْ أُذُنكى وَعَقَلَ قَلْبِي فَنَامَتْ عَيْنُكَ وَسَمِعَتْ أُذُنكى وَعَقَلَ قَلْبِي فَنَامَتْ عَيْنُكَ وَسَمِعَتْ أُذُنكى وَعَقَلَ قَلْبِي قَالَ فَلَيْبِي وَالله فَقَيْلَ لِي سَيِّذُ بَننى دَارًا فَصَنعَ فِيها قَالَ فَلْبِي مَا أُذُبكَةً وَارْسَلَ دَاعِيا فَسَمَنْ اَجَابَ السَّاعِي مَنْهُ مَا دُبَةً وَارْسَلَ دَاعِيا فَسَمَنْ اَجَابَ السَّاعِي مَنْهُ وَمَن الشَّيِدُ وَمَن الْمَادُبَةِ وَسَخِط عَلَيْهِ السَّيِدُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَسَخِط عَلَيْهِ السَّيِدُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَسَخِط عَلَيْهِ السَّيِدُ وَلَمْ يَاكُلُ مِنَ الْمَادُبَةِ وَسَخِط عَلَيْهِ السَّيِدُ وَلَا اللهُ اللهُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمَن الْمَادُ السَّيِدُ وَمَحَتَّدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّاعِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّامِي وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيْدِةُ وَمَن الْمُؤْنَةُ وَمَن اللهُ وَالدَّارُ وَالْمَادُ السَّيِدُ وَمُحَتَّدُ الدَّاوِمُ اللَّذَارُ وَالْمَادُ اللهُ اللهُ السَّيْدُ وَمُنْ اللهُ وَالْمَادُ اللهُ اللهُ السَّيْدُ وَمُحَتَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّيْدُ اللهُ اللهُ السَّيْدُ وَمُنْ اللهُ اللهُ السَّيْدُ وَمُنْ اللهُ السَّيْدُ وَمُنْ اللهُ السَّيْدِ وَاللهُ السَّالِي اللهُ السَّيْدُ وَمُنْ الْمُنْ الْمُعُولُ السَّيْدُ وَالْمُ السَّعِلَا عَلَيْهُ السَّامُ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّعُولُ السَّيْدُ وَالْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْمُعُلِي السَّيْدُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعُولُ السَّامِ السَّعِيْدُ السَّعُولُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ الْمُعُولُ السَّامُ السَامُ السَّامُ السِّمُ الْمُعَالِمُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ السَّامُ

১৫৩. অনুবাদ: হযরত রাবীয়া জুরাশী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 এর নিকট কিছু সংখ্যক ফেরেশতা আগমন করলেন এবং রাসুলুল্লাহ 🚐 -কে বললেন যে, আপনার চক্ষুযুগল ঘুমিয়ে থাকুক। কর্ণযুগল ভনতে থাকুক এবং আপনার অন্তর অনুধাবন করতে থাকুক, রাস্লুল্লাহ = বললেন, অতঃপর আমার নয়ন্যুগল ঘুমাল, কর্ণযুগল শুনল এবং অন্তর অনুধাবন করতে লাগল। রাস্লুল্লাহ 🚟 বলেন, তিখন আমাকে উপমার দারা বলা হলো] একজন সর্দার একটি গৃহ নির্মাণ করলেন এবং তাতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করলেন, অতঃপর একজন আহ্বানকারী প্রেরণ করলেন। যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল সে ঐ গৃহে প্রবেশ করল এবং আহার গ্রহণ করল, আর তাতে ঐ ঘরের নেতাও সন্তুষ্ট হলেন। অপরদিকে যে ব্যক্তি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিল না, সে ঘরেও প্রবেশ করতে পারল না এবং আহারও গ্রহণ করতে পারল না। এতে গৃহস্বামীও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। [এর ব্যাখ্যাম্বরূপ] রাসূলুল্লাহ 🚐 বলেন, গৃহস্বামী হলেন আল্লাহ, আহ্বানকারী হলেন মুহাম্মদ ঘর হলো ইসলাম, আর নিমন্ত্রণস্থল জানাত। -[দারেমী]

وَعَرْخِهُ اللّهِ عَلَيْهُ لَا اللّهِ عَلَيْهُ لَا اللهِ عَلَيْهُ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِيْ مِمَّا عَلَىٰ اَرِيْكَتِهِ اِللّهِ اللهِ الْاَمْرُ مِنْ اَمْرِيْ مِمَّا اَمَرْتُ بِهِ اَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ لَا اَدْرِيْ مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اِتَّبَعْنَاهُ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابَوْدُ وَالتّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَالْبَيْهَ قِيُّ وَابُورُ مَا جَدَةً وَالْبَيْهَ قِيُّ فِي دَلَاثِلِ النُّبُوّةِ .

১৫৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— তোমাদের
কাউকে এরপ দেখতে পছন্দ করি না যে, সে তার খাটে
হেলান দিয়ে বসে থাকবে, আর তার নিকট আমার কোনো
আদেশ পৌছবে। তাতে আমি কোনো বিষয়ে আদেশ
করেছি। অথবা কোনো বিষয়ে নিষেধ করেছি, তখন সে
বলবে— আমি এসব কিছু জানি না। আল্লাহ তা'আলার
কিতাবে যা পেয়েছি তাই অনুসরণ করব।—আহমদ, আবৃ
দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম বায়হাকী
দালাইলুন নবুওয়াতে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ তিবিষ্যদ্বাণী করেছেন। মুসলমান বলে দার্বিদার লোকদের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর লোকও রয়েছে, যারা হাদীসকে শরিয়তের দলিল হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকার করে, অথচ হাদীসও ওহীর এক প্রকার। তা অনুসরণের জন্য কুরআনেই নির্দেশ এসেছে যে,

مَا اتَّاكُمُ الرُّسُولُ فِيخُذُوهُ وَمَا نَهُاكُمْ عَنْهُ فَانْتُهُوا

बात रामिन य उरी जा क्तबान बातारे मानाख रत्न। यमन, वतनाम रत्नाष्ट रत्ना وَمَا يَشْطِقُ عَنِ الْهُوٰى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَخُيْ يُوْحَى

وَعَرْفُوكُ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُربُ ارضا قَالَ قَالَ اللهِ عَلَيْ الْا اِنِّيْ الْاللهِ عَلَيْ الْا اِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

১৫৫. অনুবাদ: হ্যরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— জেনে রাখ! আমাকে কুরআন এবং তার সাথে তার অনুরূপ [সুনাহ] ও দেওয়া হয়েছে। জেনে রাখ। এমন এক সময় আসবে, যখন কোনো উদরপূর্ণ বিলাসী লোক তার তখতে বসে বলবে, তোমরা শুধু এই কুরআনকে গ্রহণ করবে। তাতে যা হালাল পাবে তাকে হালাল মনে করবে এবং তাতে যা হারাম পাবে তাকে হারাম জানবে। অথচ রাস্লুল্লাহ 🎫 যা হারাম করেছেন তাও তারই অনুরপ যা আল্লাহ হারাম করেছেন। জেনে রাখ। তোমাদের জন্য গৃহপালিত গাধা হালাল নয় এবং কেনানো ছেদন-দাঁতবিশিষ্ট হিংস্রপশুও তোমাদের জন্য হালাল নয়। এমনিভাবে সন্ধিতে আবদ্ধ [জিম্মি] অমুসলমানদের হারানো বস্তু তোমাদের জন্য হালাল নয়, তবে যদি তার মালিক তার দাবি ছেড়ে দেয়। আর যখন কোনো লোক কোনো সম্প্রদায়ের নিকট আগমন করে তখন তাদের উচিত তার মেহমানদারী করা। যদি তারা তা না করে, তবে তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হলেও তার আতিথ্য পরিমাণ জিনিস আদায় করা জায়েয হবে। [এসব বিষয় কুরআনে নেই]-[আবু দাউদ, দারেমীও এ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেন। এমনিভাবে रिवरन प्रांका ﴿ كَمَا حُرَّمُ اللَّهُ वर्गना करत्र एक ।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্'টি হাদীসের মধ্যে অর্থগত বিরোধ: আলোচ্য হাদীস হতে বুঝা যায় যে, মেজবান মেহমানের মেহমানদারী না করলে মেহমান তার প্রয়োজনীয় জিনিস আদায় করতে পারবে। অথচ অন্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো সম্পদ তার সন্তুষ্টি ব্যতীত গ্রহণ করা হালাল নয়। সূতরাং উভয় হাদীসে মধ্যে বাহ্যিক দৃষ্টতে অর্থগত বিরোধ দেখা যায়। সমাধান: এর তিনটি উত্তর হতে পারে—

- ১. উপরিউক্ত হাদীসের বিধান ইসলামের প্রথম যুগের, পরে তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. মেহমান মেজবান হতে তার প্রয়োজনীয় খাদ্য তখনই নিতে পারবে যখন খাদ্যের অভাবে তার প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে।
  নতুবা খাদ্যের মালিকের সন্তুষ্টি ব্যতীত তা গ্রহণ করা যাবে না। যেমন— নবী করীম ক্রীম বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম
  সৈন্যদেরকে প্রেরণ করতেন। তারা গন্তব্যস্থলে গিয়ে অনেক সময় বিভিন্ন জিনিস বিশেষ করে পানাহার সামগ্রীর অভাবের
  সন্মুখীন হয়ে পড়তেন, তখন তাদের জন্য এলাকার অধিবাসীদের মেহমান হয়ে প্রয়োজনে এরূপ ব্যবস্থার আশ্রয় নিতে
  হতো এবং এটি তাদের জন্য জায়েয ছিল যে তারা এলাকাবাসীর নিকট হতে খাদ্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেবেন। নতুবা তাদের
  প্রাণ নাশের সম্ভাবনা দেখা দিত।
- ৩. অথবা এ নির্দেশ ছিল ঐসব জিম্মিদের প্রতি, যাদের জন্য শর্ত করা হয়েছিল যে, তাদের নিকট থেকে মুসলিম ব্যক্তি বা দল গমন করলে তারা তাদেরকে আতিথেয়তা করবে।

وَعَرْكُ اللهِ عَلَى الْمِوْلُ اللهِ عَلَى فَقَالُ ايَحْسَبُ ارض قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالُ ايَحْسَبُ اَحَدُكُمْ مُتَّكِفًا عَلَى أَرِيْكَتِهٖ يَطُنُّ أَنَّ اللهَ لَمْ اللهَ يَكُرِمْ شَيْعًا إلاَّ مَا فِى هٰذَا الْقُرْانِ الاَ وَانِي لَي هٰذَا الْقُرْانِ الاَ وَانِي لَي هٰذَا الْقُرْانِ الاَ وَانِي وَاللّهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظُتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ وَاللّهِ قَدْ اَمَرْتُ وَ وَعَظُتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ اللّهَ لَمْ يُحِلَّ اللّهَ لَمْ يُحِلَّ اللّهَ لَمْ يُحِلَّ لَا الله لَمْ يُحِلَّ اللّهَ الله كُمْ انَ تَدْخُلُوا بُيسُوتَ اهْلِ الْكِتَابِ إلاّ لَكُمْ انَ تُدْخُلُوا بُيسُوتَ اهْلِ الْكِتَابِ إلاّ لَكُمْ انَ تُدْخُلُوا بُيسُوتَ اهْلِ الْكِتَابِ إلاّ اللهَ لَا عَرْبُ بِسَائِهِمْ وَلاَ اكْلُ ثِمَارِهِمْ إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

১৫৬. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🕮 একদা ভাষণ দানের জন্য দণ্ডায়মান হন এবং বলেন, তোমাদের মধ্যে কি কেউ খাটে ঠেস লাগিয়ে বসে থেকে এ কথা মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা যা এ কুরআনে হারাম করেছেন তা ব্যতীত তিনি আর কিছুই হারাম করেননি। জেনে রাখ! আমিও আল্লাহর কসম করে বলছি। অবশ্যই আমি [তোমাদেরকে] অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি। উপদেশ প্রদান করেছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি। আর এটাও কুরআনের অনুরূপ অথবা তার চেয়েও বেশি। জেনে রাখ! আহলে কিতাব জিম্মিদের গৃহে তাদের অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয় : তাদের স্ত্রীদের প্রহার করা এবং তাদের শস্য ফল খাওয়াও তোমাদের জন্য বৈধ নয়, যদি তারা তাদের উপর নির্ধারিত কর আদায় করে।-[আবূ দাউদ]; কিন্তু তার হাদীসের সনদে একজন রাবী আসআস ইবনে ত'বা মিসসীসী রয়েছেন, যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ সমালোচনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَانَّهَا لَمَثُواْنَ اَوْ اَكُثَرُ -এর ব্যাখ্যা : মহানবী ভেড হাদীসে বলেছেন— আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি তোমাদের অনেক বিষয়ে আদেশ দিয়েছি, উপদেশ দিয়েছি এবং অনেক বিষয়ে নিষেধও করেছি ; নিশ্চয় তা কুরআনেরই অনুরূপ অথবা তার চেয়ে বেশি।

রাসূলুল্লাহ এর উপরোক্ত। পদটি সন্দেহসূচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর অর্থ হলো এই যে, কাশফের জ্ঞান ইলহাম ও কাশফের মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকত। সূতরাং একবার ইলহাম করা হয়েছে যে, কুরআন ব্যতীত তাকে যেসব বিধান দান করা হয়েছে তা কুরআনের অনুরূপ। আবার পরক্ষণেই ইলহাম করা হয়েছে যে, এটা কুরআন হতেও বেশি। অতএব বলা যায় যে, । টি সন্দেহসূচক নয়।

وَعَنْ 104 مُن قَالَ صَلَى بِنَا رَسُولُ اللّهِ عَلِيَّ ذَاتَ يَوْمِ ثُمَّ ا تَعْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ ظُّنَا مُوْعِظُةً بَلِينُغَةً ذُرَفَتُ مِنْهَا الْعَيَنُونُ وَ وَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُودِّعٍ اَوْصِنَا فَقَالَ اُوْصِيبُكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِيْ فَسَسَيرَلى إِخْتِلَافِاً كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةٍ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيَيْنَ تَمَسَّكُوا بهَا وَعُضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُنُودِ فَاِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةً وَكُلَّ بِـدْعَـةِ ضَـلَالَـةً ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُـوْدُاوْدُ وَاليِّتْرْمِنِدِّيُّ وَابْنُ مَاجَةَ إِلَّا أَنَّهُمَا كُمْ يَذْكُرًا الصَّلُوةَ .

১৫৭. অনুবাদ: হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদিন রাস্লুল্লাহ 🚐 আমাদেরকে নিয়ে নামাজ পড়লেন। অতঃপর আমাদের দিকে মুখ ফিরে বসলেন এবং আমাদেরকে এমন মর্মস্পর্শী নসিহত করলেন, যাতে আমাদের চক্ষুসমূহ অশ্রু সিক্ত হলো এবং অন্তরসমূহ বিগলিত হলো। তখন জনৈক वाकि উঠে वनन, दर आंद्राह्त तामून 🚐 मत्न रय এটা বিদায়ী উপদেশ! আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে তাকওয়া অবলম্বন তথা আল্লাহকে ভয় করতে উপদেশ দিচ্ছি, নেতার কথা শুনতে এবং তাঁর আনুগত্য করতে বলছি. যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুনুত এবং হিদায়েতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুনুতকে আঁকড়ে ধরবে। অতএব, সাবধান। তোমরা দীনের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহর বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে। কেননা, প্রত্যেক নতুন বিষয় হচ্ছে বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই হচ্ছে গোমরাহী তথা পথভ্রষ্টতা। - [আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহা কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ নামাজ পডার কথা বলেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ضَدَّنَ শব্দটि خَلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ শব্দটি خَلَفَاءُ الرَّاشِدِيْنَ -এর বহুবচন। অর্থ খলীফা, প্রতিনিধি। আর وَاشِدُّنَ শব্দটি -এর বহুবচন। অর্থ সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি। পরিভাষায় خُلَفَاءُ رَاشِدِيْنَ হলেন—

مُمُ الَّذِيْنَ اسْتُخْلِفُواْ فِي مَنْصَبِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَفَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَانَتْ مُدَّةُ خِلَافَتِهِمْ ثَلَاثِيْنَ سَنَّةً .

عَمُ الَّذِيْنَ اسْتُخْلِفُواْ فِي مَنْصَبِ الْخِلَافَةِ بَعْدَ رَفَاةِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَكَانَتْ مُدَّةً خِلَافَتِهِمْ ثَلَاثُونَ سَنَةً عَرِهِ عَلَيْكُمْ وَسَنَّةً الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ صَالِحَةً الْعَلَى عَلَاثُونَ سَنَةً وَكَانَتْ مُدَّا وَعَلَى مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

অন্ভয়ারুল মিশকৃতি (১ম খণ্ড

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, হিসাব করে দেখা গেল যে, হ্যরত আবৃ বকর (রা.)-এর খিলাফত দৃ' বছর। হ্যরত ওমর (রা.)-এর দশ বছর, হ্যরত ওসমান (রা.)-এর বারো বছর, আর হ্যরত আলী (রা.)-এর খেলাফত ছয় বছর। –[মুসনাদে আহমদ] এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হ্যরত আলী (রা.) পর্যন্ত খিলাফতে রাশেদার কল্যাণধারা সমাপ্ত হয়। ঐতিহাসিকগণ হিসাব করে দেখেছেন যে, উপরোক্ত খলীফাগণের সময়কাল ২৯ বছর ৬ মাস ছিল। তাই হ্যরত ইমাম হাসান (রা.)-এর ৬ মাস সময়কেও খিলাফতে রাশেদার মধ্যে গণনা করা হয়।

আবার কেউ কেউ উমাইয়া খলীফা হ্যরত ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (র.)-কেও খোলাফায়ে রাশেদার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

" إِنْ كَانَ عَبِدًا جَبُوبُ عَلَى وَالْهُ عَلَى الْمَعْبَدُ -এর ব্যাখ্যা : রাস্লুল্লাহ বলেছেন তোমরা নেতার কথা শুনবে ও তাঁর আনুগত্য করবে ; যদিও তিনি হাবশী গোলাম হন। এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, গোলাম তথা ক্রীতদাস তো নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান হতে পারে না। কারণ, সে তো অন্যের অধীনে। এতদভিন্ন গোলামের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাও কম থাকে। সুতরাং হাদীসে ক্রীতদাসের কথা কেন বলা হলো। উক্ত প্রশ্নের উত্তর এই যে, রাস্লুল্লাহ উপরোক্ত উক্তির মাধ্যমে মূলত নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

অথবা, রাসূল ক্রিউজ উক্তির মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, নীচ পর্যায়ের কোনো ব্যক্তিও যদি তাকওয়া ও ন্যায়পরায়ণতার ভিত্তিতে নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধান নির্বাচিত হয়, তবে তোমরা তার আনুগত্য করতে কুষ্ঠিত হবে না। এর দ্বারাও নেতা বা রাষ্ট্র-প্রধানের আনুগত্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদানই উদ্দেশ্য।

بعَضُ نَظَائِرِ الْبِدْعَةِ ٱلْمُرَوَّجَةِ فِي أَهْذَا الْعَصْرِ فِي الْعَقَائِدِ وَالْاَعْمَالِ

বর্তমান যুগের আমল ও আকীদার ক্ষেত্রে প্রচলিত কতিপয় বিদআতের দৃষ্টান্ত: এ যুগে প্রচলিত আকীদা 'বিদআত'-এর সংখ্যা অনেক। তন্যধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে— ১. কুলিল সম্পর্কে অসত্য প্রচারণা করা, ২. সাহাবাদের সমালোচনা করা, ৩. উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার বিশ্বাসে কোনো পীরের কাছে যাওয়া, ৪. মাজারে গিয়ে মৃত ওলীদের কাছে কিছু প্রার্থনা করা, ৫. পীর-আউলিয়াদের মাজারে মানত করলে বালা-মসিবত দূর হওয়ার আকীদা পোষণ করা, ৬. তীর নিক্ষেপ করে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৭. কব্তর উড়ানোর মধ্য দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করা, ৮. মীলাদ মাহফিলে রাসূল করার উপস্থিতির ধারণা করা।

الْبَدْعَةُ الْمُرَوَّجَةُ فِي الْاَعْمَالِ : এ যুগে প্রচলিত আকীদাগত বিদআতের ন্যায় আমলগত বিদআতের সংখ্যাও ব্যাপক। তনুধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে যথাক্রমে-১. কবরকে ফুল দারা সুসজ্জিত করা, ২. উরস করা, ৩. খতনার পর বড় জেয়াফতের আয়োজন করা, ৪. জনুদিন পালন করা, ৫. নির্দিষ্ট মৃত্যুদিবস পালন করা, ৬. বাধ্যভামূলকভাবে আযানের পূর্বে দরদ পড়া, ৭. কবরে বাতি জ্বালানো, ৮. কবরে আতর-গোলাপ ছিটানো, ৯. মৃত ব্যক্তির ছবি ঘরে টানিয়ে রাখা, ১০. বিবাহ অনুষ্ঠানে গান-বাজনা ইত্যাদি করা।

وُعُرُكُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَى خَطَّا ثُمَّ قَالَ هُذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلُ عَلَى كُلِّ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ هٰذِهِ سُبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيْلٍ مِنْهَا شَيْطَانُ يَدْعُو النَّهِ وَقَرَأَ وَإِنَّ هٰذَا صَرُاطِى مُسْتَعِقبْ اللهُ يَدْعُو النَّهِ وَقَرَأَ وَإِنَّ هٰذَا صِرَاطِى مُسْتَعِقبْ اللهُ اللهِ وَالدَّارِمِيُ .

১৫৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আমাদেরকে বুঝাবার জন্য] একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন— এটা হলো আল্লাহর পথ। অতঃপর ঐ সকল রেখার ডান ও বাম দিকে কয়েকটি রেখা টানলেন এবং বললেন এগুলোও পথ, তবে এর প্রত্যেকটির উপরই শয়তান বসে আছে, সে নিজের পথের দিকে আহ্বান করে। অতঃপর রাস্লুল্লাহ প্রমাণস্বরূপ কুরআনের এই আয়াত পাঠ করেন যে, তিমার সরল সঠিক পথ, তোমরা এরই অনুসরণ কর। এবং অন্যান্য পথের অনুসরণ করবে না। যেগুলো তোমাদেরকে তার পথ হতে পৃথক করে দেবে।—[সূরা আনআম, আয়াত : ১৫৩]—আহমদ, নাসায়ী ও দারেমী]

وَعَرْفُ عَبْدِ للّهِ بْنِ عَمْدِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ فَالُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ لاَ يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ. رَوَاهُ فِيْ يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَاجِئْتُ بِهِ. رَوَاهُ فِيْ شَرِحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَدِيُّ فِيْ أَرْبَعِيْنِهِ فَيْ شَرِحِ السُّنَةِ وَقَالَ النَّوَدِيُّ فِيْ أَرْبَعِيْنِهِ فَيْ كَتَابِ فَيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَعِيْجٍ.

১৫৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন— কোনো ব্যক্তিই পূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসছি, তার অনুগত না হয়। —[শরহুস সুন্নাহ]

ইমাম নববী তার আরবাঙ্গনে বর্ণনা করেছেন যে. এটি সহীহ হাদীস। একে আমি কিতাবুল হুজ্জায় সহীহ সনদসহ বর্ণনা করেছি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: হযরত মুহাম্মদ ক্রিলছেন, কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না যে পর্যন্ত তার আমি যে শরিয়ত নিয়ে এসেছি তার অনুগত না হয়। উক্ত হাদীসে মু'মিন না হওয়ার দু'টি অর্থ হতে পারে—প্রথমত প্রকৃতপক্ষেই সে মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই গ্রহণ করা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি রাসূল ক্রিলিকে স্থীকার করে না। দ্বিতীয়ত সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। এ অর্থ তখনই হতে পারে যখন কোনো ব্যক্তি দীনকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে না; কিন্তু অন্তরে তার সত্যতার বিশ্বাস রাখে।

মানুষের প্রকারভেদ : বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে সমস্ত মানুষকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

- দীনকে সম্পূর্ণ সত্য জেনে সে অনুযায়ী আমল করে, অর্থাৎ বিশ্বাস ও কাজকর্মে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে না । এ
   শ্রেণীর লোক পরিপূর্ণ মু'মিন ।
- ২. দীনকে সম্পূর্ণ সত্য বলে বিশ্বাস করে; কিন্তু তদনুযায়ী পুরোপুরি আমল করে না; বরং আমলের ক্ষেত্রে অনেকাংশে প্রবৃত্তির অনুকরণ করে। এ শ্রেণীর লোক মু'মিন বটে, তবে 'ফাসিক মু'মিন'।
- ৩. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না, সর্বদা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে। এ শ্রেণীর লোক 'কাফির'।
- ৪. দীনকে সত্য বলে বিশ্বাস করে না. তবে বাহ্যিকভাবে নিজেকে মু'মিন হিসেবে প্রকাশ করে। এ শ্রেণীর লোক মুনাফিক।

وَعَنْ اللهُ عَنْ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِثِ الْمُورِ مَنْ اللهِ عَنْ مَنْ اَحْدِي فَإِنَّ لَهُ مِنْ الْاَجْرِمِثْلَ الْجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ عَيْرِ اللهُ وَمَنِ الْبُتَدَعُ اللهُ وَ رَسُولُهُ كَانَ اللهُ وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَرْضَاهَا اللّهُ وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَ رَسُولُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ الْثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْعُصُ ذَٰلِكَ مِنْ الْوَرْهِمْ شَيْئًا ـ رَوَاهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَ رَوَاهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ .

১৬০. অনুবাদ: হ্যরত বিলাল ইবনে হারিছ আল-মু্যানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো সুনুতকে জীবিত করে, যা আমার পরে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল, তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব লেখা হয় যে পরিমাণ লোক সে সুনুতের উপর আমল করে। আর এতে আমলকারীদের ছওয়াব হতে বিন্দুমাত্রও কমানো হয় না। অন্য দিকে যে ব্যক্তি আমার পরে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সভুষ্ট নয়, তারও সে সকল লোকের শুনাহের সম পরিমাণ শুনাহ হয়, যারা তার উপর আমল করেছে এবং এতে তাদের পাপের কোনো অংশই হ্রাস করা হয় না।—[তিরমিযী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি কাছীর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَمْرِو بننِ عَوْدٍ (رض) قَالَ تَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِنَّ الدِّينَ لَيَاْدِزُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا تَاْدِزُ الْحَبَّةُ إِلَى جُحْرِهَا اَوْ لَيَعْقِلَ الدّيْنَ الدّيْنَ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ لَيَعْقِلَ الدّيْنَ مِنَ الْحِجَازِ مَعْقِلَ الْاَرْوِيَّةِ مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ إِنَّ الدّينَ بَدَا عَرِيْبَا وَهُمُ وَسَبَعُودُ كَمَا بَداً فَطُوْلِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الدِّينَ بِعُودً كَمَا بَداً فَطُولِي لِلْغُرَبَاءِ وَهُمُ الدِّينَ يُصْلِحُونَ مَا اَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ بَعْدِيْ مِنْ سُنَتِيْ وَوَاهُ الدِّيْرِ مِذِي لَيْ

১৬১. অনুবাদ: হযরত আমর ইবনে আউফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— দীন হিজাযের দিকে এভাবে ফিরে আসবে যেমনিভাবে সর্প [ঘুরে ফিরে অবশেষে] তার গর্তে ফিরে আসে। আর অবশ্যই দীন হিজাযেই আশ্রয় নেবে যেভাবে পার্বত্য মেষ পর্বত শিখরে আশ্রয় নিয়ে থাকে। নিশ্চয়ই দীন নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় যাত্রা শুরু করেছিল, আর অচিরেই তা সেরূপে ফিরে আসবে যেরূপে যাত্রা শুরু করেছিল। অতএব যারা নিঃসঙ্গ প্রবাসীর ন্যায় সমাজের সাধারণ প্রচলনের ব্যতিক্রম দীনের বিধি বিধানকে আঁকড়ে ধরে রাখে তাদের জন্য সুসংবাদ। তারা হলো সেসব লোক, যারা আমার [ওফাতের] পর লোকেরা যেসব সুনুতকে বিনষ্ট করে ফেলেছে তারা সেগুলোকে পুনরায় সংশোধন করে নেয়। —[তিরমিযী]

وَعَرِهِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِهِ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَاْتِينَ عَلَى أُمَّتِى كَمَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَّو النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتِّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيةً لكَانَ فِيْ أُمَّتِيْ مَنْ يَصْنَعُ ذَٰلِكَ وَانَّ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيثَنَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلْثٍ وَّ سَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّهُ وَاحِدَةٌ قَالُوا مَنْ هِيَ يًا رَسُولً اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَ أَصْحَابِي . رَوَاهُ التِّرْمِيذِيُّ - وَفِي رِوَايَسَةِ احْمَدَ وَأَبِيْ دَاوْدَ عَنْ مُعَاوِيكَة ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَ وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ وَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ فِي أُمَّتِي أَتَّوِي أَنَّوَامٌ تَتَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْآهْوَا ء كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ بِصَاحِبِهِ لا يَبْقِي مِنْهُ عِرْقٌ وَلا مَفْصَلُ إِلَّا دَخَلَهُ.

১৬২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚟 বর্ণনা করেছেন— বনী ইসরাঈলের যা হয়েছিল আমার উন্মতেরও তা-ই হবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সমান হয়। এমনকি যদি তাদের মধ্যে কেউ তার মায়ের সাথে প্রকাশ্যে জেনায় লিপ্ত হয়ে থাকে তবে আমার উমতের মধ্যে ও এরূপ কর্ম করার লোক হবে। এ ছাড়। বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত [বিশ্বাসগত দিক দিয়ে] তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। এ দলগুলোর মধ্যে শুধু একদল ছাড়া অন্য সকলেই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, সেটা কোন দলং রাসুলুল্লাহ 🚃 বললেন, যে আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবীগণ রয়েছে, তার উপর যারা থাকবে। ~[তিরমিযী] আহমদ ও আবৃ দাউদে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, বাহাত্তর দলই জাহানামে যাবে, আর একদল জানাতে, আর তা হলো আহলে সুনুত ওয়াল জামাত। অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে এমন সব লোকের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদের মধ্যে [বেদআতের] সেসব কু-প্রবৃত্তি প্রবেশ করবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ রোগীর সর্ব শরীরে অনুপ্রবেশ করে। তার শরীরে কোনো শিরা বা গ্রন্থি অবশিষ্ট থাকে না, যাতে এই রোগ সঞ্চারিত হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্বি প্রায়র জুতা জন্য পায়ের জুতার মতো হওয়ার জর্থ: এটি একটি আরবি প্রবাদ। যখন দু'টি জিনিস হবহ একরকম হয়, তখন বলা হয়ে থাকে حَذُرُ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ بِالْمُ بَعْلِ بَعْلِ بَعْلِ بَعْلِ بَعْلِ بَعْلِ بِيلِ بَعْلِ بِالْمُ بِعِلْ بِعِلْ بَعْلِ بِالْمُعْلِ بِالْمُعْلِ بِالْمُعْلِ بِالْمُعْلِ بِيلِ بِعِلْ بِعِلْ بِعِلْمِ بِعِ

- ১. কুর্বার্থিকা : এদের মতে, বান্দার কর্মের স্রষ্টা বান্দা নিজেই। কবীরা গুনাহকারীকে তারা কাফের ও মুসলমানদের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্তরের মনে করে। তারা আরো বলে যে, সং কাজের ছওয়াব ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এ দলের প্রবর্তক হলো اوصل بن عطاء যিনি হয়রত হাসান বসরী (র.)-এর ছাত্র ছিলেন। এ দলটি ২০টি শাখায় বিভক্ত।
- ২. শীয়া : তারা প্রথম দুই খলীফার খেলাফতকে অবৈধ মনে করে। হযরত আলী (রা.)-কে সবার উপর প্রাধান্য দান করে। ইমামের গুরুত্ব তাদের নিকট অত্যধিক। এরা ২২টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৩. خَارِجِيُّ খারিজী: হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীদের মধ্যে যে দলটি সন্ধির বিরুদ্ধাচারণ করেছিল তারাই খারেজী নামে পরিচিত। কবীরা গুনাহকারীকে তারা মুসলমান মনে করে না। তারাও ২০টি উপশাখায় বিভক্ত।
- 8. মুরজিয়া : তাদের মতে, বড় পাপও একত্বাদী মুসলমানকে জান্নাত হতে সরাতে পারে না। তারা ৫টি উপশাখায় বিভক্ত।
- ৫. نَجُّارِيَة नाष्क्रांतिय़ा : এরা আল্লাহর কোনো গুণকে আলাদাভাবে স্বীকার করে না । এ দলটি ৩টি উপশাখায় বিভক্ত ।
- ৬. জাবরিয়া : তাদের মতে, কর্মে বান্দার কোনো স্বাধীনতা নেই। বান্দা পাথরের ন্যায়। তাদের কোনো উপশাখা নেই।
- ৭. শুশাব্দিহা : তারা আকার ও অবস্থান গ্রহণের ক্ষেত্রে আল্লাহকে সৃষ্টির অনুরূপ মনে করে। এদেরও কোনো উপশাখা নেই।
- ৮. এটি হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বা হক পন্থী দল। এরা মুক্তিপ্রাপ্ত । সর্বমোট = ২০ + ২২ + ২০ + ৫ + ৩ + ১ + ১ + ১ = ৭৩ দল।

'আত-তা'লীকুসসাবীহ' নামক থছে ৭৩ টি দলের নিম্নন্ধপ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে : বাতিলপস্থি লোকগুলো মোট ৬টি দলে বিভক্ত। তারা আবার প্রত্যেকটি কয়েকটি দল আবার শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত। যথা— ১। খারেজী ১৫টি, ২। শীয়া ৩২টি, ৩। মু'তায়েলা ১২ টি, ৪। জাবারিয়া ৩টি, ৫। মুরজিয়া ৫টি, ৬। মুশাববিহা ৫টি। মোট ৭২টি। নাজিয়া বা সত্যপস্থী ১টি, সর্বমোট ৭৩টি।

وَعَرِيلَ الْسِولُ اللّهِ الْسَوْعُ مَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّةً مُ حَمَّدٍ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ ومَنْ شَذَّ شُذَّ أُمُذَّ فِي النَّارِ. رَوَاهُ التَّهْرُمِذِيُّ

১৬৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্ল্লাহ ক্রিট্রেইরশাদ করেছেন— নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মত অথবা তিনি বলেছেন উম্মতে মুহাম্মদীকে কখনো ভ্রষ্টতার উপর একত্রিত করবেন না। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যের হাত জামাতের উপরই রয়েছে, আর যে ব্যক্তি জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয় সে বিচ্ছিন্ন হয়ে জাহান্নামে যাবে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَدَرَدَ । বাস্লুল্লাহ —এর অর্থ : উক্ত হাদীলে "﴿ "শন্টি দয়া, অনুগ্রহ, রহমত, সাহায্য ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। রাস্লুল্লাহ — বলেছেন, আল্লাহর হাত জামাতের উপর রয়েছে, অর্থাৎ মুসলমানগণ যতক্ষণ পর্যন্ত একতাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহমত বা সাহায্য তাদের উপর থাকে। এ ঐক্য দীন সংক্রোন্ত ব্যাপারে হোক বা সমাজ ও রষ্ট্রীয় ব্যাপারে হোক। দীন কিংবা সমাজ ও রষ্ট্রীয় ব্যাপারে যখনই কেউ পরশ্রীকাতরতার আবর্তে পড়ে স্বীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেয় তখনই এ ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়, ফলে তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসে। অতীত ও বর্তমানের ইতিহাস এর বাস্তব দৃষ্টান্ত। অতএব মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই একতাবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করা উচিত। আর এটাই আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। মহান আল্লাহর ভাষায়

وَعَنَ اللّهِ مَالُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

১৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন — তোমরা বড় দলের অনুসরণ কর। কেননা, যে জামাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সে আলাদা হয়ে [অবশেষে] অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرُولَكُ اللَّهِ عَلَيْ النَّسِ (رض) قَالَ قَالَ لِئُ السُّولُ اللَّهِ عَلَيْ يَابُنَى إِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُصْبِحَ وَتُمْسِى وَلَيْسَ فِى قَلْبِكَ غِشَّ لِاَحَدٍ فَافْعَلْ ثُمَّ قَالَ يَابُنَى وَ ذَٰلِكَ مِنْ سُنَّتِى وَمَنْ اَحَبَنِى وَمَنْ اَحَبَنِى وَمَنْ اَحَبَنِى كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَمَنْ اَحَبَنِى كَانَ مَعِى فِى الْجَنَّةِ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي

১৬৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— হে বৎস
! তুমি যদি এরূপে সকাল-সন্ধ্যায় উপনীত হতে পার যে,
তোমার অন্তরে কারো জন্য হিংসা-বিদ্বেষ নেই, তবে তা
কর। এরপর বলেন, হে প্রিয় বৎস ! এটা হলো আমার
সুনুত, আর যে আমার সুনুতকে ভালোবাসে সে আমাকেই
ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার
সাথেই জানাতে থাকবে। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তার সুনুতের অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করেছেন। অবশ্য সুনুতের যথার্থ অনুসরণ তখনই হবে, যখন সে ব্যক্তি ফরজ, ওয়াজিবসমূহকে যথার্থভাবে পালন করে এবং হারাম, মাকরহ ও বিদ্যুআত হতে বেঁচে চলে। অতঃপর সুনুতের উপর আমল করতে তৎপর হয়।

আর مَعَىٰ فَي الْجَنَّة দারা উদ্দেশ্য হলো, সে ব্যক্তি রাসূল্ল্লাহ 🚈 -এর ন্যায় জান্নাত লাভের সৌভাগ্য লাভ করবে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, সুনুতের অনুসরণ করার কল্যাণে সে জান্নাতে রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর সমপর্যায়ের মর্যাদা লাভ করবে। وَعَنْ اللهِ عَلَى مُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِى عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِى فَلَهُ اَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ . رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

১৬৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি আমার উন্মতের ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনের সময় আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখে সে একশত শহীদের ছওয়াব পাবে। ইমাম বায়হাকী এ হাদীসটিকে তার কিতাবুয যুহদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ اللّهُ اللّهُ عَمْدُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

১৬৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ — এর নিকট আগমন করে বললেন । হে আল্লাহর রাসূল ! আমরা ইছদিদের নিকট থেকে কথা উপদেশ শুনে থাকি, তা আমাদের কাছে চমৎকার মনে হয়। তার কিছু লেখে রাখার জন্য আপনি আমাদেরকে অনুমতি দেবেন কিঃ তখন রাসূলুল্লাহ — বলেন, তোমরা কি [তোমাদের দীন সম্পর্কে] এরূপ দ্বিধাগ্রস্ত রয়েছ, যেভাবে ইহুদি নাসারাগণ দিধাগ্রস্ত রয়েছেং অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্ব ও স্বচ্ছ দীন নিয়ে এসেছি। ইহুদিদের নবী হযরত মূসা (আ.) যদি জীবিত থাকতেন তবে তাঁর পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া উপায় ছিল না। – [আহমদ] বায়হাকীও তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আদাসের ব্যাখ্যা: বস্তুত মহানবী আএর আগমনের ফলে পূর্বের সমস্ত ধর্ম রহিত হয়ে গেছে এমনকি তাদের ধর্ম প্রস্থের প্রয়োজনীয়তাও নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় মুসলমানদের অন্য কোনো ধর্মের কিছু অনুসরণ করার প্রয়োজন নেই। কেননা, ইসলামই হলো পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, তাতে সব কিছুর ফয়সালা রয়েছে। যেহেতু অন্য সকল ধর্ম রহিত হয়ে গেছে তাই যদি হযরত মূসা (আ.) ও জীবিত থাকতেন তবে তাঁর উপর আবশ্যক হতো মুহাম্মদ আনুসরণ করা।

وَعَرْ ١٨٠٠ الْهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى مَا الْكُوكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عَلَى مَا الْكَاسُ طُلِيّبًا وَعَلِيلَ فِي سُنَّةٍ وَ أَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰ خَلَ الْبَوْمَ لَكَشِيبًرُ فِي النَّاسِ اللهِ إِنَّ هٰ خَذَا الْبَوْمَ لَكَشِيبُرُ فِي النَّاسِ قَالَ وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ بَعْدِيْ . رَوَاهُ التِّرْمِذِي تُ

১৬৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তি পবিত্র ও হালাল বস্তু খেল আর সুনুতের উপর আমল করল আর যার ক্ষতি হতে মানুষ নিরাপদ থাকল সে জানাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল হাং বর্তমানে তো এরপ লোক অনেক আছে। তখন রাস্লুল্লাহ হাং বলেন, আমার পরেও এরপ লোক থাকবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ الْحَدَّ الرَضَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

১৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাফ্রা ইরশাদ করেছেন—তোমরা এমন এক যুগে আছ, যদি তোমাদের মধ্যে হতে কেউ আল্লাহ যা নির্দেশ দিয়েছেন তার একদশমাংশ ত্যাগ করে, তবে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর এমন যুগ আসবে যদি কেউ তখন শরিয়তের একদশমাংশের উপর আমল করে তবে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। –[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তথা নির্দেশিত বিষয় দ্বারা 'শরয়ী বিধানের' সকল বিষয় বুঝানো হয়নি; বরং এখানে آبُونِ (সৎ কাজের আদেশ) এবং عَن الْمُنْ عَنْ عَن الْمُنْ عَن الْمُنْ عَن الْمُنْ عَن الْمُنْ عَنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَلْ عَلْ عَنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلْ عَنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْ

وَعَنْ لِلهِ اللهِ عَلَى الْمَامَة (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا الْوَتُوا الْجَدَلَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَلَى هُذِهِ الأَينَة مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِنِذِي وَابْنُ مَاجَة رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِنِذِي وَابْنُ مَاجَة

১৭০. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন যে, কোনো জাতি হিদায়েত পেয়ে তার উপর স্থির থাকার পর পথভ্রম্ভ হয়ন। কিন্তু যখন তারা ধর্মীয় ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হলো [তখন গোমরাহ হয়েছে]। অতঃপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন— مَا ضَرَّا وَ لَكُ اللَّا جَدَلًا بَلُ مُمْ অর্থাৎ, তারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য ছাড়া আপনার নিকট তা উত্থাপন করে না। বস্তুত তারা হচ্ছে ঝগড়াটে লোক। [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৫৮] – আহমদ, তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعُرُلِكُ انْسَسْ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ النَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوْا عَلَى انْفُسِهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَصَلَى انْفُسِهِمْ فَصَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَتِلْكَ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

১৭১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ বলতেন, তোমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের উপর কঠোরতা আনয়ন করো না, তাহলে আল্লাহও তোমাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দেবেন। নিশ্চয় অতীতে একটি জাতি তাদের নিজেদের জন্য কঠোরতা গ্রহণ করেছিল, ফলে আল্লাহ তা'আলাও তাদের উপর কঠোর বিধান চাপিয়ে দিয়েছেন। গীর্জা ও পাদ্রীদের উপাসনালয়ে যে লোকগুলো আছে ওরাও তাদের উত্তরাধিকারী। পবিত্র কুরআনে রয়েছে যে, রুহবানিয়াত তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য সৃষ্টি করেছে, অথচ আমি আল্লাহ) তাদের জন্য এ বিধান করিন। সূরা হাদীদ, আয়াত: ২৭ী-আরু দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিজেদের উপর কঠোরতা করে। না-এর ব্যাখ্যা : নহালক করে না-এর ব্যাখ্যা : নহালক করে বিলেছেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি কঠোরতা করো না। এর অর্থ-ইবাদত পালনে শক্তি-সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত কোনো কাজ করাকে কঠোরতা বলা হয়। যেমন— صُومُ الدَّعْبِ সারা বছর রোজা রাখা, সারা জীবন বিবাহ না করা, এগুলো বাড়াবাড়িছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন— বনী ইসরাসলের লোকেরা গাভী জবাইয়ের ঘটনায় অযথা প্রশ্ন করে নিজেদের উপর কঠোরতা টেনে এনেছে। অথচ একটি গাভী জবাই করলেই চলত।

وَمُبَانِبَ -এর অর্থ ও তার হকুম : ইবাদতের জন্য সন্যাসব্রত বা বৈরাগ্যতা পালন করাকে 'রুহবানিয়াত' বলা হয়। যেমন— ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে বা মানুষের সংস্রব পরিহার করে বনে-জঙ্গলে গমন করা, বিবাহ-শাদী না করে বৈরাগ্য অবলম্বন করা বা পুরুষাঙ্গ কর্তন করে ফেলা, কাপড় ছেড়ে চট-বস্তা ইত্যাদি পরিধান করা ইত্যাদিকে রুহবানিয়াত বলা হয়। যেমন—অমুসলিম বৈরাগী সন্যাসীরা অবলম্বন করে থাকে। হযরত নবী করীম والإسْكرا علام ইসলামে রুহবানিয়াতের বিধান নেই। সুতরাং ইসলাম ধর্মে এই বৈরাগ্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

وَعُنْ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى خَمْ سَهِ اَوْجُهُ عِمَ لَالًا وَحَرَامُ وَمُ حُكّمُ وَمُ حَكّمُ وَمُ تَسَسَابِهُ وَامْ شَالًا فَاحِلُوا الْحَكَلَ الْحَرَامُ وَاعْمَلُوا بِالْمُحْكَمِ وَحَرِّمُ وَالْمَنْ اللّهِ اللّهُ مَكَالًا وَحُرِّمُ وَاعْمَدُوا بِالْاَمْ فَالِ وَاعْمَدُوا بِالْاَمْ فَالِ وَاعْمَدُوا بِالْاَمْ فَالِ وَاعْمَدُوا بِالْاَمْ فَالِ الْمُحَدَمِ وَاعْمَدُوا بِالْاَمْ فَالِ فَا الْمُحَدَمِ وَاعْمَدُوا بِالْعَمَالُوا فَى الْبَيْهَ قِيلًا فَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُحَدَمُ وَلَيْ فَاللّهُ فَا الْمُحَدَمُ وَاللّهِ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامُ وَاتَّبِعُوا الْمُحَكَمَ بِالْعَدَالُ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامُ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ بِالْعَدَالُ وَاجْتَنِبُوا الْحَرَامُ وَاتَّبِعُوا الْمُحْكَمَ

১৭২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— কুরআন [-এর আয়াতসমূহ] পাঁচ রকমে [পাঁচ হুকুমে] অবতীর্ণ হয়েছে— (১) হালাল, (২) হারাম, (৩) মূহকাম, (৪) মুতাশাবিহ এবং (৫) আমছাল [ঘটনা উপমা]। কাজেই তোমরা হালালকে হালাল মনে করবে, হারামকে হারাম মনে করবে, আয়াতে মুতাশাবিহ-এর উপর ঈমনে আনয়ন করবে। আর আমছাল তথা [উপমা উদাহরণ] দ্বারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

এটা মাসাবীহে বর্ণিত হাদীসের ভাষা। আর ইমাম বায়হাকী ও শু'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে উল্লিখিত হাদীসটির ভাষা এ রকম, তোমরা হালালের উপর আমল করবে, হারাম পরিত্যাগ করবে এবং মুহকামের অনুসরণ করবে।

وَعُرِيكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ ٱلْآمُرُ ثَلْثَةُ آمْرُ بَيِّنُ رَشُدُهُ فَاتَّبِعُهُ وَامْرُ بَيِّنَ عُبَّهُ فَاتَّبِعُهُ وَامْرُ النِّهِ فَكِلْهُ إلى فَاجْتَنِبْهُ وَامْرُ الْخَتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَوَاهُ احْمَدُ

১৭৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৄ ইরশাদ করেছেন— শরিয়তের বিষয় তিন প্রকার: (১) এমন বিষয় যার হিদায়েত সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তার অনুসরণ করবে। (২) এমন বিষয় যার ভ্রষ্টতা সম্পূর্ণ স্পষ্ট, কাজেই তা পরিহার করবে। (৩) এমন বিষয় যাতে মতভেদ রয়েছে, এ বিষয়টিকে আল্লাহ তা'আলার উপর সোপর্দ করবে। –আহমদ]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩৩

## ्रेंगें : ज़्ीश जनूत्रहर्ण : أَلْفُصْلُ الشَّالِثُ

عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهَ عَلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

১৭৪. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু ইরশাদ
করেছেন— নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের জন্য নেকড়ে স্বরূপ.
মেষপালের নেকড়ের ন্যায়। যে মেষপালের মধ্যে একটি
দল হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অথবা খাদ্যের সন্ধানে দূরে
চলে যায়, অথবা অলসতাবশত দলের এক প্রান্তে পড়ে
থাকে তাকে বাঘে নিয়ে যায়। সাবধান! সাবধান!
তোমরা কখনো পৃথক হয়ে দল ছেড়ে গিরিপথে যেয়ো না,
আর মুসলমান জামাত তথা সাধারণের সাথে থাকবে।
–আহমদ]

وَعَنْ ٢٠ اَيِى ذَرٍ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوْدَ

১৭৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ৄ ইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি
জামাত হতে [কিছু সময়ের জন্য হলেও] এক বিঘত
পরিমাণ দূরে সরে পড়ে, সে যেন ইসলামের রশি নিজের
ঘাড়ের উপর থেকে খুলে ফেলে। —[আহমদ ও আবৃ দাউদ]

وَعَنْ الْكُ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (رض) مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ مُرْسَلًا قَالَ مَالُولُ اللّٰهِ ﷺ تَرَكْتُ فِي الْمُؤَلَّالِ اللّٰهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ وَرُواهُ فِي الْمُؤَلَّالِ

১৭৬. অনুবাদ: হযরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)
হতে মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণিত। তিনি বলেন,
রাসূলুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— আমি তোমাদের
মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা
সেগুলোকে আঁকড়ে ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রম্ভ
হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাস্লের
সুনুত। –িমুওয়াতা]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কারীতে গমন করেন, এটা ছিল তাঁর জীবনের শেষ হজ। এ হজকে বিদায়ী হজ বলা হয় হজ উপলক্ষ্যে আগত লক্ষাধিক সাহাবীর উদ্দেশ্যে আরাফাতের ময়দানে তিনি এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন, এতে সাহাবীগণ বুঝতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ —এর অন্তিম সময় ঘনিয়ে আসছে , তাই তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন যে, রাসূলুল্লাহ এর ইন্তেকালের পর আমরা কাকে অনুসরণ করবং এবং কোন নীতির উপর চলব ং তারা এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ করে প্রশ্ন করলে তিনি ভিত্তরে আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেন।

১৭৭. অনুবাদ: হযরত গোযাইফ ইবনে হারিছ ছুমালী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রির্মাদ করেছেন— যখনই কোনো সম্প্রদায় একটি বিদআত সৃষ্টি করে, তখনই তার অনুরূপ একটি সুনুত উঠিয়ে নেওয়া হয়। কাজেই একটি সুনুতকে আঁকড়ে ধরা একটি বিদআত সৃষ্টি হতে উত্তম। [যদিও তা বিদআতে হাসানা হয় না কেন]। – [আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা : সুনুত হলো আলো স্বরূপ, আর বিদ্যাত হলো অন্ধকরে, কাজেই আলো ভ অন্ধকার যেমন এক স্থানে একত্র হতে পারে না, তেমনি সুনুত ও বিদ্যাতও একই সঙ্গে অবস্থান করতে পারে না: বরং কোথাও যখনই কোনো বিদ্যাত সুনুতের স্থান দখল করে তখনই সেখান থেকে সুনুত বিদায় নেয়।

وَعَنْ ١٧٠ حَسَّانٍ (رض) قَالَ مَا ابْتَدَعَ قَوْمٌ بِدْعَةً فِى دِيْنِهِمْ إِلَّا نَدَعَ اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا اللَّهُ مِنْ سُنَّتِهِمْ مِثْلَهَا ثُمَّ لَا يُعِيدُهَا إِلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيلُمَةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ الْتَيْمُةِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৭৮. অনুবাদ: হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখনই কোনো জাতি দীন সম্পর্কে কোনো বিদআত সৃষ্টি করে তখনই আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হতে সে পরিমাণ সুনত উঠিয়ে নেন। অতঃপর আর কিয়ামত পর্যন্ত সেই সুনুত আর তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেন না। –[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সুনুত ফিরিয়ে না দেওয়ার অর্থ হলো, সে উক্ত বিদআতকে দীন মনে করেই যথারীতি পালন করে থাকে। তাই তা হতে তওবা করার কোনো সুযোগ আসে না এবং তা পরিত্যাগও করে না। তাই কিয়ামত পর্যন্ত তাদের নিকট সে সুনুতও ফিরে আসে না। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে, কুফর-শিরক, কবীরা ও সগীরা যত গুনাহ আছে বিদআত তনুধ্যে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।

وَعَنُوكِ إِبْرَاهِبْهُمَ ابْنِ مَبْسَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مَنْ وَقَّرَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ فَقَدْ اعَانَ عَلَى هَدْمِ الْإِسْلَامِ - رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيِّ فِي شُعَبِ الْإِسْلَامِ - رَوَاهُ الْبَيْهَ قِيِّ فِي شُعَبِ

১৭৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] ইবরাহীম ইবনে মাইসারাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি কোনো বিদআতকারীর সম্মান করেছ, সে যেন অবশ্যই ইসলাম ধর্ম ধ্বংস সাধনে সহায়তা করল। ইিমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হাদীসরূপে এ হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

وَعَنِهِ اللّهِ عَبّاسِ (رض) قَالَ مَنْ تَعَلَّمَ كِتَابَ اللّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هِنَهُ اللّهِ ثُمَّ اتَّبَعَ مَا فِيهِ هِنَهُ اللّهِ مُنَ الضَّلَالَةِ فِي فِيهِ اللّهُ نَبَا وَ وَقَاهُ يَوْمَ الْقِيبَامَةِ سُوءَ اللّهُ نَبَا وَ وَقَاهُ يَوْمَ الْقِيبَامَةِ سُوءَ الْحَيْسَانِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدَى الْحَيْسَانِ وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ مَنِ اقْتَدَى اللّهُ نَبَا وَلا اللّهِ لا يَضِلُ فِي اللّهُ نَبَا وَلا يَضِلُ فِي اللّهُ نَبَا وَلا يَضِلُ فَي اللّهُ نَبَا وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِفُ وَلا يَضَفَى وَوَاهُ رَزِيْنَ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِلُ وَلا يَضِفُ وَلا يَضَفَى وَوَاهُ رَزِيْنَ وَلا يَضِفُ وَلا يَضِفُلُ وَلا يَضَفَى .

১৮০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাই ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জন করে, আর যা কিছু আল্লাহর কিতাবে আছে তার অনুসরণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়াতে পথভ্রস্টতা হতে রক্ষা করে হিদায়েতের পথে রাখেন। আর কিয়ামতের দিন তাকে হিসাবের কট্ট হতে রক্ষা করবেন। অপর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করে সে দুানয়াতে গোমরাহ হবে না এবং পরকালে হতভাগ্য হবে না। অতঃপর তিনি এর প্রমাণে এই আয়াত তিলাওয়াত করেন্দ্রার হিদায়াতের অনুসরণ করে সে দুিনয়াতে পথভ্রম্থ হবে না এবং আমার হোদায়াতের অনুসরণ করে সে দুিনয়াতে পথভ্রম্থ হবে না এবং আখেরাতে ভাগ্যাহত হবে না। তিসুরা তাহা, আয়াত: ১২৩ী—রায়ীন

وَعَنِهِ الْمِنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ضَرَبَ اللَّهُ مَـثَلًا صِرَاطًا مُنْستَقِيدًا وعَنْ جَنْبَتي الصِّرَاطِ سُوْرَانِ فِيهِمَا أَبُوَابٌ مُّفَتَّحَةً وَعَلَى الْاَبْوَابِ سُتُورٌ مُسْرِخَاةً وَعِسْدَ رَأْسِ الصِّرَاطِ دَاعٍ يَسَفُولُ إِسْتَعِيبُهُوا عَسَلَى البصِّراطِ وَلاَ تَعَبُّوجُوا وَفَوْقَ ذٰلِكَ دَاعٍ يَدْعُوْ كُلُّمَا هَمَّ عَبْدُ أَنْ يَتَفْتَحَ شَبِئًا مِنْ تِسلْسَكَ الْاَبْسُوابِ قَسَالَ وَيَسْحَسَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجُهُ ثُمَّ فَسَّرَهُ فَسَاخُ بَسَرَ أَنَّ البِصِّرَاطَ هُـوَ الْإِسْسَلَامُ وَانَّ الْابَسُوابَ الْمُفَتَّحَةَ مَحَارِمُ اللَّهِ وَانَّ السُّتُورَ الْمُرْخَاةَ حُدُودُ اللَّهِ وَإَنَّ الدَّاعِي

১৮১. অনুবাদ : হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা একটি উদাহরণ পেশ করেছেন, একটি সরল রাস্তা, আর রাস্তার দু'দিকে রয়েছে দু'টি দেয়াল। আর উক্ত দেয়ালে অনেক দরজা খোলা রয়েছে এবং সে সকল দরজায় পর্দা ঝুলানো রয়েছে। আর রাস্তার মাথায় একজন আহবায়ক দঁড়িয়ে আছে, যে ডেকে বলছে, সোজা রাস্তায় চলে যাও, এদিক সেদিক চলো না। আর এর আরেকটু পূর্বে আরেকজন আহবানকারী লোকদেরকে ডাকছে, যখন কোনো বান্দা এ দরজাগুলোর কোনোটি খোলার ইচ্ছা করে তখন দ্বিতীয় আহবায়ক ডেকে বলে সর্বনাশ। তা খোল না; যদি তা খুলো তবে তাতে ঢুকে পড়বে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর ব্যাখ্যা করলেন এবং খবর দিলেন যে, সরল রাস্তা হলো ইসলাম। আর খোলা দরজাসমূহ আল্লাহ কর্তৃক হারাম করা বিষয়সমূহ। আর ঝুলানো পর্দাসমূহ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ।

عَـلْسَ رأْسِ السِّسَراطِ هُسَوَ الْسُقَـرَانُ وَانَّ السَّهِ فِي السَّقَـرَانُ وَانَّ السَّهِ فِي السَّاعِسَ مِـنْ فَوْقِهِ هُسُو وَاعِيظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُوْمِنِ . رَوَاهُ رَزِينَ وَرَوَاهُ احْسَدُ وَالْبَبْهَ قِينُ فِي مُسْعَبِ الْإِيسَسَانِ عَـنِ وَالْبَبْهَ قِينُ فِي مُسْعَانَ وَكَـذَا السَّيْرُمِيذِينُ السَّيْرُمِيذِينُ عَـنِ الْإِيسَمَانِ عَـنِ الْإِيسَمَانِ عَـنِ النَّيْرُمِيذِينُ السَّيْرُمِيذِينُ عَـنْهُ إِلَّا السَّيْرُمِيذِينُ عَـنْهُ إِلَّا السَّيْرُمِيذِينُ عَـنْهُ إِلَّا السَّيْرُمِيذِينُ عَـنْهُ إِلَّا السَّيْرُمِيذِينَ

আর রাস্তার মাথায় আহবায়ক হচ্ছে— কুরআন। আর তার সম্মুখে আহবায়ক হচ্ছে— আল্লাহর সে উপদেশদাতা যা প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে রয়েছে।সে তাকে কুরআনের উপদেশ শোনার জন্য উপদেশ দেয়] [রাযীন] আহমদ তার মুসনাদে এবং ইমাম বায়হাকী তার ভ'আবুল ঈমানেনাওয়াস ইবনে সাম'আন এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযীও তারই সূত্রে হাদীসটি সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরস্থ আল্লাহর উপদেশ দাতার অর্থ : হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত যে, প্রত্যেক মানুষের অন্তরে দু'টি প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। একটি হলো— لَمَنَا الْمَالِي বা শয়তানের প্রভাব। ফেরেশতার প্রভাব মানুষকে ভাল কর্মে উদুদ্ধ করে এবং পাপ কাজে নিরুৎসাহিত করে। আর শয়তানের প্রভাব মানুষকে পাপ কর্মে উৎসাহিত করে এবং পূণ্য কর্মে নিরুৎসাহিত করে। আর শয়তানের প্রভাব মানুষকে পাপ কর্মে উৎসাহিত করে এবং পূণ্য কর্মে নিরুৎসাহিত করে। এখানে কুট্রা الْمُعَالُونِي قُلْبِ كُلِّ مُؤْمِن বা ফেরেশতার প্রভাবকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَرِيْكَ الْمُسْتَنَّا فَلْبَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ مَنْ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْبَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْمَاتَ فَإِنَّ الْحَتَى لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ فَإِنَّ الْحَتَى لَا تُوْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ فَانُواْ اَفْضَلَ الْمُنْ الْمُعَدِّ اللَّهِ كَانُواْ اَفْضَلَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ فَضَلَهُمْ وَالتَّبِعُوهُمْ عَلَى اَتَرِهِمْ لِللَّهُ وَلِاقَامَة دِيْنِهِ فَاعْرِفُوا لِمُنْ اللَّهُ الْمُنْ فَضَلَهُمْ وَالتَّبِعُوهُمْ عَلَى اَتَرِهِمْ لَكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ النَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْمُسْتَقِيْمِ . رَوَاهُ رَزِيْنَ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمُ . وَالْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُسْتَعِيْمِ . وَالْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُ الْمُسْتَقِيْمُ . وَالْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتِيْقِ الْمُسْتَقِيْمِ . وَالْمُسْتُونُ الْمُسْتَقِيْمِ مِنْ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمِ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَعْقِيْمِ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَعْمِ الْمِيْمُ الْمُسْتَقِيْمُ الْمُسْتَقِيْمِ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعْمُ الْمُسْتُ الْمُسْتِ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتِعْمِيْمِ الْمُسْتُولُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعِقْمِ الْمُسْتَعُومُ الْمُعْلِمُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْمُسْتَعُومُ الْمُسْتُ الْمُسْتُ الْ

১৮২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— যে ব্যক্তি কারো রীতি-নীতি অনুসরণ করতে চায়. সে যেন যারা দনিয়া হতে চলে গেছেন তাঁদেরই রীতি-নীতি অনুসরণ করে। কেননা, জীবিত ব্যক্তিরা ফেতনা হতে নিরাপদ নয়, এই মৃতরা হলেন হযরত মুহামদ ক্রি-এর সাহাবীগণ। তাঁরা ছিলেন এই উম্মতের সর্বোত্তম ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা ছিলেন পবিত্র অন্তরাত্মার অধিকারী, গভীর জ্ঞানী এবং কৃত্রিমতা ও বাহুল্য বর্জনকারী। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আপন নবীর সাহচর্য এবং আপন দীন প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছেন। অতএব তোমরা তাদের মর্যাদা অনুধাবন কর, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চল এবং সাধ্যমতো তাঁদের স্বভাব চরিত্র আঁকড়ে ধর। কেননা, তারা সরল সঠিক পথে ছিলেন। বার্যীনা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবী করীম ومَنْرُ الْحَدِيْثِ عَالَى الْحَدِيْثِ সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিত্ব । তাঁদের মর্যাদা সম্পর্কে মহান আল্লাহ পাক বলেন الْمِنْدُوا كَمَا الْمُنَا النَّالُ अनात এসেছে الْمِنْدُوا كَمَا الْمُنَا النَّالُ وَالْمَاكِمُ الْمُعَالِينِ الْمُنْ الْمُنْ الْكَارُ

ত্রা বলে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ করেছেন। অতএব কুরআন ও হাদীসের পর সাহাবীদের মতাদর্শই অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক : অন্য কারো নয়।

وَعُرِيكِ جَابِرِ ارضا أَنَّ عُسَرَ بِنَ الْبِخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱتَّلِي رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النُّسُخَةِ مِّنَ التُّورَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللُّهِ هَده نُسْخَةً مِّنَ التَّوْرَاةِ ثَكَلَتْكَ التَّهُوَاكِلُ مَا تَرَى مَا بِوَجِهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَنَظَرَ عُمُرُ إِلَى وَجُهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ اعَدُودُ بِاللَّهِ مِنْ غَـضَبِ اللَّهِ وَغَـضَبِ رَسُولِهِ رَضِيْتَ بالسُّهِ رَبُّا وَّسِالْاِسْلَامِ دِيْنِثًا وَبِسُحَسَّدٍ بِيًّا فَعَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْكَانَ ثَحْيَّا وَأَذْرَكَ نُبُوِّيعُ لاَتَّبَعَنِيْ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

১৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রাসূলুল্লাহ এর নিকট তাওরাতের একটি কপি এনে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এটি একটি তাওরাতের কপি। এতে রাসূল চুপ রইলেন, কিন্তু হযরত ভমর (রা.) তাওরাত পাঠ করতে ভরু করলেন। রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হতে লাগল। এটা দেখে হযরত আবৃ বকর (রা.) বললেন, ওমর তোমার সর্বনাশ হয়েছে, তুমি কি দেখছ না! রাসূলুল্লাহ এর চেহারা মুবারক কী রূপ ধারণ করেছে ? তখন হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ এর চেহারায় ক্রোধের ভাব দেখে বললেন— আমি আল্লাহর ক্রোধ এবং তার রাসূলের ক্রোধ হতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাই। আমরা আল্লাহকে প্রতিপালক, ইসলামকে দীন, মুহামদ

তখন রাসূলুল্লাহ ক্রিবলেন, সেই সন্তার কসম যার হাতে রয়েছে মুহাম্মদের প্রাণ। এই সময় যদি তোমাদের নিকট তািওরাত কিতাবের নবী স্বয়ং হযরত মূসা (রা.)-ও উপস্থিত থাকতেন, আর তােমরা আমাকে পরিত্যাণ করে তাঁর অনুসরণ করতে, তবে তােমরা অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে যেতে। এমন কি যদি তিনি এখনও জীবিত থাকতেন আর আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। –[দারিমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একদা হযরত প্রমর বিশ্বনবী ন্যুতপ্রাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে পূর্বেকার সকল ধর্ম মানসূথ বা বাতিল হয়ে গেছে। একদা হযরত ওমর (রা.) যখন তাওরাত পাঠ করছিলেন, তখন রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর চেহারা মোবারক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, অবশেষে তিনি বললেন, "এখন যদি স্বয়ং হয়রত মূসা (আ.)-ও জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়তের সময়কাল পেতেন, তবে তিনি অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন। তথু হয়রত মূসা (আ.) নয়; বরং য়ে কোনো নবীই রাস্লুল্লাহ ক্রি-এর অনুসরণ করতে বাধ্য হতেন, কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর দীনই বহাল থাকবে।

وَعَنْ كُلُكُ مُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ وَكَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ كَلَامُ اللّهِ يَنْسَخُ يَعْضُهُ بِعُضًا.

১৮৪. অনুবাদ: হয়রত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
 বলেছেন− আমার কালাম
আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। কিন্তু আল্লাহর
কালাম আমার কালামকে রহিত করে। আর আল্লাহর
কালাম এক অংশ অপর অংশকে রহিত করে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নসখের সংজ্ঞা ও তার প্রকারসমূহ :

। ﴿ اَلَّامُ اَلَّامُ اَلَّامُ الْكَابُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الل

: مُعْنَى النُّسْخِ إصطلاحًا !

- ک عَسْم الله عَلَى الله عَلَى
- ২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, শর্মী কোনো বিধান পরিবর্তন করাকে 💥 বলা হয়।
- النَّسْخُ هُوَ إِزَالَةُ حُكْمِ بِإِثْبَاتِ حُكْمِ أَخُر -अड तल वल النَّسْخُ هُو إِزَالَةُ حُكْمِ بِإِثْبَاتِ حُكْمِ اخْر
- ৪. কারো মতে-

هُ وَ إِذَاكَةُ الْأَيْدَ اَوْ حُكْمِ الشَّرِيْعَةِ مِنَ الْأَيْاتِ الْفُرَانِيَّةِ الَّتِى كَانَتْ مَعْمُولَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ تُنَوَّلُ أَيْكُ اخْرى -

। अर्थत थ्रकातराउ نَسْخ नमस्थत थ्रकातराउन : مَنْسُوْخ وَ نَاسِخ नमस्थत थ्रकातराउन اَقْسَامُ النَّسُخ

ك. وَالْمُوْانِ بِالْمُوْانِ بِالْمُوانِ بِالْمِوانِي بِالْمُوانِ بِالْمُوانِ بِالْمُوانِ بِي الْمُوانِ بِالْمُوانِ بِالْمُوانِ بِالْمِوانِي بِالْمُوانِ بِالْمِوانِي بِالْمُوانِي بِالْمُوانِي بِالْمُوانِي بِالْمُوانِي بِي الْمُوانِي بِالْمُوانِي بِالْمُوانِي الْمِوانِي الْمِيْمِ الْمِوانِي الْمِلْمِي الْمِوانِي الْمِوانِي الْمِوانِي الْمِوانِي الْمِي الْمِي الْمِي الْمِلْمِي الْمِلْ

নিকটাখীয়দের জন্য অসিয়তের আয়াত:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَإِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْآفَرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوفِ (الايسة) श्रीतारमत आग्राण :

لِلرِّجَالِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِينُكُ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِمَّا تَلَّ

- ২. نَسُخُ الْحَدِيْثِ بِالْحَدِيْثِ بِالْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِالْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِيثِ إِلْمِي الْحَدِيثِ بِعِيثِ إِلْمِي الْحَدِيثِ بِعِلْمِ الْحَدِيثِ بِعِيثِ إِلْمِي الْحَدِيثِ الْحَدِ
- ৩. الْحَدَيْثِ بِالْعَدَانِ ক্রআন দারা হাদীস রহিতকরণ : হিজরতের পর রাস্লুল্লাহ ক্রে বায়তুল মুকাদাসের দিকে ফিরে নামাজ পড়লে আল্লাহ তা আলা الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ দিকে ফিরে নামাজ পড়লে আল্লাহ তা আলা أَمْوُلُو وَجُهْكَ شُطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

- ك [তিলাওয়াত ও হকুম উভয়টি রহিত] نَسْتُخُ التِّلدُونَ وَالْحُكْمِ مُعًا . ١
- २. انتكم دُوْنَ البَاكرَة [िज्लाखग़ाज व्यविष्ठि, किलू स्कूम तिह्ज] المنتفع المنافعة المنافعة
- ত. الْخَكْمَ الْخَكْمَ (তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট)।

  [তিলাওয়াত রহিত, কিন্তু হুকুম অবশিষ্ট]।

  ইয়ালীস দ্বারা কুরআন রহিতকরণ বৈধ কিনা ? হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা
  বৈধ কিনা এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামদের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা বৈধ নয়।
   দলিল: তাঁদের দলিল হলো∸

١. قُولُهُ تَعَالَى "مَاننَسْخُ مِنْ أَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَبْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا

এখানে কুরআনের এক আয়াত দ্বারা অপর আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয়েছে, হাদীস দ্বারা আয়াতকে রহিত করার কথা বলা হয় নি ।

٢ . قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ "كَلاَمِيْ لاَ يَنْسَخُ كَلاَمَ اللَّهِ"

- ২. ইমাম আঘম ও ইমাম মালেক (র.) বলেন, হাদীস দ্বারা কুরআন রহিত করা জায়েজ।
  দলিল: নিজেদের মতের পক্ষে তাঁরা নিম্নোক্ত দলিল পেশ করেন–
- ক. আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন "مَا يَـنْـطِـنُ عَـنِ الْـهَـوَى إِنْ هُـوَ إِلاَّ وَحْتَى يَسُوحُـى وَ وَلاَ وَكَالَ عَلَى الْهُولُ اللهُ عَـنِ الْهُولُ اللهُ عَـنِ الْهُولُ اللهُولُ اللهُ وَمُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ
- খ. মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়দের ব্যাপারে অসিয়ত করার আয়াতটিকে মুর্ট্রিট্রিট্রিট্রিট্রিস দারা রহিত করা হয়েছে ৷
- গ. বিবাহিত ব্যভিচারীর উপর থেকে বেত্রাঘাত করার হুকুম হাদীস দ্বারা রহিত করা হয়েছে । হাদীস দ্বারা বিবাহিত কাভিচারীর শান্তি جُبُّم বা পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করার জন্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এর বাণী گُلَامِی لاَ بِنَسَعُ كُلَامُ اللّٰهِ । দারা বুঝা যায় এর কালাম আল্লাহর কালামকে রহিত করতে পারে না। অথচ হানাফী আলেমদের মতে, রাস্লুল্লাহ -এর কালাম দারা আল্লাহর কালাম রহিত করা জায়েজ আছে। সুতরাং যদি তাই হয়, তাহলে উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ কি ? এর উত্তরে বলা হয়-

- ১. এখানে "کَكُوبِيْ" বলে রাসূলুল্লাহ ভাঁর এমন কালাম নির্দেশ করেছেন, যা ওহী ভিত্তিক নয়। বরং তা তাঁর একান্তই নিজস্ব অভিমত। আর এরূপ অভিমত দ্বারা আল্লাহর কালাম রহিত করা যায় না।
- ২. অথবা, এ হাদীসটি হযরত ইবনে ওমর (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে- \* قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اَحَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بِعَضْهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرَانِ
- ৩. অথবা کَلَامِیْ لاَ یَـنْسَـعُ تِـلاَوَةَ کَلَامِ اللّٰهِ এর অর্থ হচ্ছে کَلَامِیْ لاَ یَـنْسَـعُ کَلاَمُ اللّٰهِ অর্থাৎ, আমার কালাম আল্লাহর কালামের তেলাওয়াতকে রহিত করে না।
  - غَاثِدَ । النَّامِ রহিতকরণের উপকারিতা : এর বিভিন্ন উপরকারিতার কথা হাদীসবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন। যেমন–১. রহিতকরণ দ্বারা শরিয়তের বিধান হালকা করা হয়। ২. রহিতকারী আয়াত বা হাদীসের উপর আমল করলে অধিক ছওয়াব অর্জিত হয়। ৩. নতুন হুকুমের প্রবর্তন হয়। ৪. অনেক সময় সহজ বিধান জারি হয়। ৫. সমস্যার সমাধান হয়। ৬. শরিয়তের ফ্যুসালা পাওয়া যায়।

وَعَرِفِكَ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ إِنَّ احَادِيْثَنَا يَنْسَخُ بِعَثْهَا بَعْضًا كَنَسْخِ الْقُرْانِ.

১৮৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু বলেছেন— আমার হাদীসের কিছু হাদীস অপর হাদীসকে মানসূখ করে কুরআনের নসখের ন্যায়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : উক্ত হাদীসের বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে-

كَنَسْخ بَعْضِ الْقُرْانِ بَعْضًا . ﴿ عَنَسْخ بَعْضِ الْقُرْانِ بَعْضًا . ﴿ عَنَسْخ بَعْضِ الْقُرْانِ بَعْضًا . ﴿ عَنَا الْقُرَانِ بَعْضًا . ﴿ عَنَا عِلْ عَامِهُ مَا تَعْمُ الْفُرْانِ بَعْضًا . ﴿ عَنَا عَلْ الْعُرَانِ بَعْضًا الْعُرَانِ بَعْضًا وَاللَّهُ الْعُرَانِ بَعْضًا وَاللَّهُ عَلَى الْعُرَانِ بَعْضًا وَاللَّهُ الْعُرَانِ بَعْضَا الْعُرَانِ بَعْضَاءُ وَالْعُرَانِ بَعْضَانِ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْعُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

ع. کنَسْخ الْقُرَانِ بِالْحَدِيْثِ : অর্থাৎ, আমার হাদীস যেমন ক্রআনকে রহিত করে, তদর্রপভাবে আমার হাদীস অন্য হাদীসকে রহিত করে। এই অর্থে نسخ القران -এর মধ্যে মাসদারের ইযাফত হয়েছে مَنْعُولُ -এর দিকে, উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফেয়ী (র.) প্রথমোক্ত অর্থ গ্রহণ করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ النّهُ اللّهُ ا

১৮৬. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ ছালাবা খুশানী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেলেরেশে বর্ণালাহ তা'আলা কতিপয় বিষয় ফরজরূপে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে নষ্ট করবে না তথা ত্যাগ করবে না। কতক জিনিস হারাম করেছেন, তার নিকটও যাবে না। আর কতক সীমা নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোকে লজ্মন করবে না। আর কয়েকটি বিষয়ে তিনি ভুল করে নায়; বরং ইচ্ছা করেই নীরব রয়েছেন। অতএব সে সমস্ত বিয়ষে বিতর্ক করবে না। —[দারাকুতনী উপরোক্ত তিনটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর পরিচয় : فَرَيْضَةُ শব্দটি فَرَائِض -এর বহুবচন, শাব্দিক অর্থ হলো– নির্ধারত, অবশ্যকায় বা অপারহায বিষয়। পরিভাষায় وَالْيَضِ বলা হয়–

ك. عَلَى عِبَادِهِ अर्था९, আল্লাহ তা আলা বান্দার উপর যে সব বিষয় আবশ্যকীয় করেছেন তাই হলো ফরজ।

২. কারো মতে, مِنَ الْعِبَادَاتِ অর্থাৎ, তা এমন وَعَلَى مَا يُتَرَبَّبُ عَلَى فِعْلِهِ الشَّوَابُ وَعَلَى تَرْكِهِ الْعِقَابُ مِنَ الْعِبَادَاتِ হিবাদত যা করলে ছওয়াব পাওয়া যায়, আর পরিত্যাগ করলে শান্তিরযোগ্য হতে হয়।

ত. আরেক দলের মতে, مُوَمَا يُمْدَحُ فَاعِلُهُ شُرْعًا وَيُذَمُّ تَارِكُهُ قَصْدًا مُطْلَقًا এমন কাজ যার সম্পাদনকারী সাধারণতঃ শরিয়তের দৃষ্টিতে প্রশংসাযোগ্য হয় এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগকারী তিরস্কারের পাত্র হয়।

`৪. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে∽ ফরজ ও ওয়াজিব শব্দ দু'টি সমার্থবোধক।

প্রি ৫. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে – যা ক্রিক্রিকা বা অকাট্য দলিল দারা প্রমাণিত, তা ফরজ। আর যা ক্রিক্রিকার দিলেল দারা প্রমাণিত তা ওয়াজিব। তবে ওয়াজিবও আমলের ক্ষেত্রে ফরজের তুল্য।

े षाता यावजीय تمرائيض वाता यावजीय و نكرائيض वाता यावजीय क्र अयोिकवरक वुयाता रायाह ।

# كِتَابُ الْعِلْمِ

### ইলম অধ্যায়

শব্দ আরবি। এর শাব্দিক অর্থ – (الْبَيْقِيْنُ وَالْاِدْرَاكُ وَ الْفَهُمُ ) অনুধাবন করা, জানা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। কোনো কিছুকে যাবতীয় তত্ত্ব ও তথ্যানুসারে জানার নাম ইলম। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদ ভিত্তিক জ্ঞানার্জনকে ইলম বলা হয়। এ অধ্যায়ে ইলমের ফজিলত, ইলম শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দান করা ইত্যাদি বিষয়ে হাদীস্ সংকলন করা হয়েছে।

قَلْ هَلْ يَسْتَوَى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ وَالَّذِيْنَ عَجَادِهِ وَالْمُلُمُونَ وَالَّذِيْنَ عَجَادِهِ الْعُلُمُونَ وَالَّذِيْنَ عَجَادِهِ الْعُلُمُونَ عَبَادِهِ الْعُلُمَا وَ عَبَادِهِ الْعُلُمَا وَ الْعُلُمَا وَ عَبَادِهِ الْعُلُمَا وَ الْعُلُمَا وَالْعُلُمَا وَالْعُلُمُ وَالْعَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰذِي اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ واللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

ताम्राल कतीम क्वि वरलरहन- طَلُبُ الْعِلْمِ فَرَيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ वरलरहन- طُلُبُ الْعِلْمِ فَرَيْضَةٌ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلِمِ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَمِ

■ ইলমের উপর সকল আমল নির্ভরশীল বিধায় গ্রন্থকার ইলমের অধ্যায় অন্যান্য আমলের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে, এখানে ইলম দ্বারা ইলমে দীন উদ্দেশ্য।

## थेथम जनूत्वित : विश्रम जनूत्वित

عَرْكِكَ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَنْ مَنْ وَ اللّٰهِ بُنِ عَنْ مَنْ وَ اللّٰهِ بُنِ عَنْ عَنْ وَ اللّٰهِ عَنْ بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ اللّٰهِ عَنْ بَنِى السّرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৮৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ ইরশাদ করেছেন— আমার পক্ষ হতে দীনের কথা লোকদের নিকট] পৌছাতে থাক, যদিও তা একটি মাত্র বাক্য হয়। আর বনী ইসরাঈল হতে শোনা কথা বর্ণনা করতে পার, তাতে কোনো দোষ নেই [অর্থাৎ তাদের ভালো কথা শোনাতে কোনো দোষ নেই ৷]; কিন্তু যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার উপর মিথ্যারোপ করে; সে যেন তার ঠিকানা জাহান্লামে প্রস্তুত করে নেয়। –িরখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হিসেবে তাদেরকে অন্ধনার হতে আলোর দিকে পথ দেখানোর জন্য আগমন করেছেন। তার অমীয় বাণী হতে কেউ যেন বঞ্জিত না হয়, এই জন্য তাঁর বাণীসমূহকে প্রচার করার তাকিদ দিয়েছেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। তাঁরপর আর কোনো নবী আগমন করেনে না। তাঁর প্রবর্তিত জীবন ব্যবস্থাই কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আর এই জীবন ব্যবস্থার অন্যতম উৎস হলো তাঁর অমর বাণীসমূহ। তাই এগুলো একে অপরের নিকট পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব নেওয়ার জন্যই রাস্ক্রের কারী নির্দেশ দিয়েছেন।

بَبُ وُرُوْدِ الْحَدِيْثِ হাদীসের পটভূমি : শায়খ ইবনে হামযা রচিত اَلْبَيَانُ وَالتَّعْرِيْثُ কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একদা এক ব্যক্তি রাসূল \_\_\_\_\_-এর অনুরূপ পোশার্ক পরিধান করে মদীনার কোনো এক পরিবারে গিয়ে

বলল, নবী করীম 🚟 আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তুমি যে কোনো পরিবারের দায়িতুশীল হতে পার। তখন উক্ত পরিবারের লোকজন তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করে দেয়। মহানবী 🏯 এ সংবাদ শোনা মাত্র হযরত আবু বকর (রা.) ও হয়রত ওমর (রা.)-কে নির্দেশ দিলেন, তোমরা তাকে জীবিত পেলে হত্যা করবে। আর যদি মৃত অবস্থায় পাও, তবে তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবহার করবে। এ সময় হুজুর 🊃 ভবিষ্যদ্বাণী করলেন যে, আমার বিশ্বাস তোমরা তাকে মৃত পাবে। অতঃপর তাঁরা তার নিকট এসে দেখলেন রাতে পেশাব করার জন্য ঘর থেকে বের হওয়ার পর তাকে এক বিষাক্ত সাপ দংশন করে মেরে ফেলেছে। তারা এ সংবাদ রাসুল 🚟 এর নিকট এসে জানালেন। তখন নবী করীম 🚎 আলোচ্য বক্তব্য প্রদান করেন।

خُدُنُ الْعَلْمُ وَ रेना अ उ जात अकात एक : عُدْرُ يُفُ الْعَلْمُ وَ الْعَلْمُ وَ الْعَلْمُ وَ الْعَلْمُ

वूका اَلْفَهُمُ (२) अनुधावन कता الْإِذْرَاكُ –अत मामनात । শाक्ति जर्थ اَلْعِلْمُ :َ مَعْنَى اَلْعِلْم لُفَةً (৩) হিন্দু হার্দ্ধ করা। এই শব্দটির ব্যবহার কুরআনেও রয়েছে যেমন-

فَالُواْ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْ تَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ .

ا عَلْم الْعِلْمِ اِصْطِلَاحًا : পরিভাষায় عِلْم الْعِلْم الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ لِلْعِلْ হওয়াকে علم বলা হয়।

- هُو قُوَّة ومَلَكَة فِي النَّفْسِ يَقْتَدِرُ بِهَا النَّاسُ عَلَى التَّمْيِنْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالنَّسِرِ विक कि वितन অর্থাৎ, ইলম হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, যার দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে তফাৎ নিরূপণ করতে পারে
- الْعِلْمُ هُوَ إِذْرَاكُ الشَّيْ بِحَقِيْقَتِهِ उत्ति वला श्राहि । الْعِلْمُ هُوَ إِذْرَاكُ الشَّيْ بِحَقِيْقَتِهِ अ. आञ्चामा जारेनी (त्.) वलन إِنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ النَّفْسِ تُوْجِبُ تَمْيِئْزًا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِي الْأُمُوْرِ الْمَعْنَوِيَّةِ वलन إِنَّهُ مِنْ صِفَاتِ النَّغْسِ تُوْجِبُ تَمْيِئْزًا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِي الْأُمُوْرِ الْمَعْنَوِيَّةِ वलन إِنَّهُ مِنْ صِفَاتِ النَّعْضِ تُوْجِبُ تَمْيِئْزًا لاَ يَحْتَمِلُ النَّقِيْضَ فِي الْأُمُوْرِ الْمَعْنَوِيَّةِ إِنَّهُ مِنْ صِفَاتِ النَّيْفِيةِ الْمُعْرِقِيَّةِ الْمَعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللل
- الْعِلْمُ صِنْكَ مُوْدَعَةً فِي الْقَلْبِ كَالْقُوَّرِ الْبَاصِرَةِ فِي الْعَيْنِ وَالْقُوِّةِ السَّامِعَةِ لِلْأَذُنِ तल क्ल क्ल व्यन
- الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ : ইল্ম দু'প্ৰকার। যথা– ১. عِلْمُ الدُنْيَا ﴿ مَا بِهِمَ الدَّنَا وَمَا بِهِ مَا بِهِمَا الْمَامُ الْعُلْمِ مَا يَعْلَمُ الدُنْيَا ﴾ ما الدُنْيَا ﴿ عَلْمُ الدُنْيَا ﴿ وَالْمُعَامِ الْعُلْمِ الدُنْيَا ﴾ وعلم الدُنْيَا ﴿ وَالْعِلْمِ الدُنْيَا وَالْمُعَامِّ الْعُلْمِ الدُنْيَا ﴾
- ২. عِنْمُ الدِّيْنِ বা দীনি জ্ঞান। যেমন- কুরআন, হাদীস ইত্যাদি। প্রয়োজনানুসারে দীনি ইলম অর্জন করা ওয়াজিব। এটা আবার দ'প্রকার। যথা-
- ك. دُي يَلْمُ الْمُهَادِي যার উপর ইলমে দীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি।
- २. عَلُوم شَرْعِيَّة अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ अरक عِلْمُ الْمُقَاصِدِ
- 🛮 রাস্ল 🚟 বলেছেন, عِنْمُ الدَيْنِ তিন প্রকার। যথা–
- عِلْمُ الْفَرِيْضَةِ الْعَادِلَةِ . ٥ عِلْمُ السُّنَّةِ الْقَائِمَةِ . ٤ عِلْمُ الْأَيَاتِ وَالْأَحْكَامِ . ٤
- 🛮 সৃফী সাধকদের মতে عِنْه দু' প্রকার। যথা-
- ك. علم الظّاهر ١٤ ركبة الظّاهر ١٤
- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ अका रहा। त्यमन- कूत्रवात अत्प्रत् عَلْمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة
- 🛮 দার্শনিকদের মতে 🔟 দু' প্রকার : যথা–
- ১. عِلْم ضَرُوْرِيْ या চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে অর্জিত হয়। ২. عِلْم ضَرُوْرِيْ या श्वाভাবিকভাবে অর্জিত হয়। আর জমুহুরের মতে عِنْم ضُرُورِي সাতভাগে বিভক্ত। যথা-
- الْكُلُّ اعْظُمُ مِنَ الْجُزْءِ যেমন اَلْبَدِيْهُ بَاتُ ١.
- النَّارُ حَارَّةٌ ﴿ اللَّذِي يَحْصُلُ بِالْحِسِّ) ٱلْحِسِّبَاتُ . ﴿ اللَّهِ سِبَّاتُ . ﴿

- إِنَّ لَنَا فَرْحًا وَغَمًّا -١٩٩٦ (اَلَّذِي يَحْصُلُ بِالْحَوَاسُ الْبَاطِنَةِ) ٱلْوِجْدَانِيَّاتُ
- الْأَرْبَعَةُ زَوْجٌ وَالْوَاسِطَةُ إِنْقِسَامُهَا بِمُتسَاوِيَبْنِ -সমন ٱلْفِطْرِيَّاتُ . 8
- السَّنَاءُ مَسْهَلُّ -त्यमन الْمُجَرَّباتُ . ७
- نُورُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادُ مِنْ نُوْدِ الشَّمْسِ -त्यमन (الَّذِيْ يَحْكُمُ بِهَا الْعَقْلُ بِالْحَدَسِ) الْحَدَسِبَاتُ . ७
- व. اَالَّذِي يُخَزُّم بِهَا لِكُثَرَةِ الْمُخْبِرِيْنَ بِهَا) الْمُتَوَاتِرَاتُ . ٩ الْمُتَوَاتِرَاتُ
- আর সৃফীদের নিকট عِلْم كَسْبِيْ ﴿ عَمَام عَلْم كَسْبِيْ ﴿ عَالَم عَلْم كَسْبِيْ ﴿ إِلَى اللَّهِ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلْم لَدُنَّى ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ عَلْم لَدُنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ
- ১. عنمُ الْمُعَامَلَة তথা শরিয়তের ব্যবহারিক জ্ঞান।
- ২. এটা শরিয়তের বিধান পরিপূর্ণভাবে পালনের পর খোদা প্রদত্ত একটি জ্যোতি। যার দ্বারা বিপদ-মুসিবত সহজ করার ক্ষমতা অর্জিত হয়।
- "بَلْغُوْا عَنِّى وَلُوْ أَيَةً" এর তাৎপর্য: রাস্ল عَنِّى وَلُوْ أَيَةً" তোমরা আমার পক্ষ থেকে পৌছে দাও, প্রচার কর-এর বিশ্লেষণে হাদীসবিশারদগণ দু'টি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন–
- ১. নবী করীম ্রাম্রা-এর হাদীসমূহ হুবহু সনদসহ প্রচার করা। প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত আদালত ও ছেকাহ-এর ভিত্তিতে অন্যের নিকট পৌছে দেওয়া। এ ব্যাপারে শাব্দিকভাবে কোনো পরিবর্তন করা যায় না।
- ২. হাদীস যেমনিভাবে অন্যের নিকট হতে শ্রবণ করা হয়েছে, তেমনিভাবেই উদ্দেশ্য অবিকৃত রেখে শব্দে শব্দে আদায় করে প্রচার করা।
- وَكُوْ أَكُوْ أَكُ পবিত্র কুরআনের হেফাজত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা وَإِنَّ لَدُ لَكَا فِظُونَ বলে তার হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন যুগে যুগে কুরআন বিকৃতকারীদের ধারাবাহিকতা চালু রয়েছে বিধার রাস্লের হাদীসসমূহ রক্ষণা-বেক্ষণও অতীব জরুরি। তাই রাস্লে কারীম والمائة المائة على المائة والمائة والمائة

দু'টি হাদীসের মধ্যে বিরোধ: উক্ত হাদীসে রাস্ল ক্রি বনী ইরাঈলীদের থেকে জ্ঞানের কথা বর্ণনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ অপর হাদীসে তাদের থেকে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন। এতে উভয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়।

#### বিরোধের সমাধান:

- ১. বনী ইসরাঈলের কথা দ্বারা এখানে উপদেশমূলক গল্প কাহিনী, যা ইসলামি শরিয়তের পরিপন্থি নয়, এমন সব ঘটনা বর্ণনা করার কথা বলা হয়েছে।
- ২. বনী ইসরাঈলদের থেকে পূর্ববর্তী নবীদের যেসব গল্প-কাহিনী কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, এমন সব বর্ণনা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আর যা কুরআন ও হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় তা বর্জন করতে বলা হয়েছে।
- ত. অথবা, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুলমানদের ঈমান দুর্বল থাকায় মহানবী করে বনী ইসরাঈলের বর্ণনার প্রতি কর্ণপাত
  করতে নিষেধ করেছেন। পরবর্তীতে মুসলমানদের ঈমানের প্রবৃদ্ধি ঘটায় বনী ইসরাঈলের বর্ণনাকৃত কিতাব ইত্যাদি
  অধ্যায়নের অনুমতি দিয়েছেন।
- ৪. বনী ইসরাঈলের অনেক পণ্ডিতের নিকট রাসূলের আগমনের সত্যতা এবং তাওহীদ, রিসালাত ও আথেরাত সম্বলিত অনেক বিধান রক্ষিত ছিল। এসব বিষয় কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশ্রেষণের জন্য বনী ইসরাঈলীদের বর্ণনা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে তাদের নিকট থেকে তাওরাত তথা অন্যান্য বিষয় বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ مُكُنَّ سَسُرَةَ بُنِ جُننُدُبٍ وَالْمُغِنْرَةِ بُنِ جُننُدُبٍ وَالْمُغِنْرَةِ بُنِ شُغْبَةَ (رض) قَالاً قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ حَدَّثَ عَنِى بِحَدِيثٍ يُرَى اَنَّهُ كَذِبُ فَهُوَ اَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمً

১৮৮. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব এবং হযরত মুগীরা ইবনে গুবা (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্র এরশাদ করেছেন যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনা করে অথচ সে মনে করে যে, তা মিথ্যা: তবে সে মিথ্যাবাদাদের অন্যতম ব্যক্তি।

—[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর অর্থ - أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ

- ১. আবূ নুআঈম اَلْكَاذِيْكُ শব্দটি দ্বিবচনের সীগাহ দ্বারা বর্ণনা করেছেন। ফলে তিনি এর দ্বারা বর্ণনাকারী ও যার কাছ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে তাকে বুঝিয়েছেন।
- ২. কারো মতে اَلْكَاوَبِيْنَ দ্বিচন দ্বারা পড়া হলে তবে তার অর্থ হলো, বর্ণনাকারী দু' মিথ্যাবাদীর একজন। আর তারা হলো নবুয়তের মিথ্যা দাবিদার "মুসাইলামাতুল কাযযাব" এবং "আসওয়াদ আনাসী"।
- ৩. কেউ কেউ اَلْكَاذِيْنُ अंसिंग বহুবচনের সীগা রূপে পড়েন। তখন এর অর্থ হবে, সে বর্ণনাকারী মিথ্যাবাদীদের একজন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهُ مَنْ يَدُودِ السّلَهُ بِهِ خَبْسَرًا يَّكُودِ السَّلَهُ بِهِ خَبْسَرًا يَّكُو قِلْهُ يَكُودِ السَّلَهُ بِهِ خَبْسَرًا يَّكُو قِلْهُ يَّكُو فِي الدِّينِ وَانِّكَ انَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِئ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৮৯. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন— আল্লাহ তা আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তিনি তাকে দীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দান করেন। [রাসূল ক্রি বলেন] নিশ্চয়ই আমি জ্ঞান বন্টনকারী, আর আল্লাহ তা দান করেন। –[বখারী, মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম এরশাদ করেন الكُنْ يُعْطِى -এর অর্থ হলো যাবতীয় জ্ঞান ও হিকমতের মালিক ও স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তা আলা। আল্লাহ তা আলা সে ইলম ও হিকমত ওহীর মাধ্যমে নবী করীম ক্রিমেকে শিক্ষা দেন। আর নবী করীম তা জগতবাসীকে শিক্ষা দেন। হজুর ক্রেজগতবাসীর জন্য এই ইলম ও হিকমত বিতরণ করাকেই

وَعَرْفِكَ آبِي هُرَيْرَةَ (رضَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْبَيْ هُرَيْرَةَ (رضَ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِظَةِ خِيسَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيسَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيسَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا . رَوَاهُ مُسْلِمَ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا . رَوَاهُ مُسْلِمَ

১৯০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেবলেছেন— সোনারূপার খনিরাজির ন্যায় মানবজাতিও [নানা গোত্রের] খনিরাজি যারা জাহেলী যুগে উত্তম ছিলেন, তারা ইসলামি যুগেও উত্তম, যখন তারা দীনের জ্ঞান লাভ করেন। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মানুষকে খনির সাথে তুলনার কারণ : আলোচ্য হাদীসে মহানবী আছু মানুষকে খনির সাথে তুলনা করেছেন। এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত যুক্তি তুলে ধরেছেন। যেমন–

- খনি যেমন বিভিন্ন জাতের এবং বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে, মানুষও তেমনি বংশ, শ্রেষ্ঠত্ব এবং গোত্রীয় মর্যাদায় বিভিন্ন মানের
  হয়ে থাকে।
- ২. নৈতিক, চারিত্রিক এবং সামাজিক সম্মান মর্যাদার দৃষ্টিকোণ থেকে রাসূল 🚃 মানব জাতিকে খনির সাথে তুলনা করেছেন।
- ৩. খনিজ সম্পদগুলো যেমন মাটির গর্ভে লুকায়িত থাকে, তদ্ধপ মানুষের উত্তম গুণাবলি এবং সুকুমারবৃত্তিগুলোও মাটির তৈরি দেহের মাঝে লুকায়িত থাকে।
- 8. খনির মধ্যে যেমন বিভিন্ন জাতের ধাতু পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষ্যের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষ্যের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও যোগ্যতা পাওয়া যায়। কর্মপভাবে মানুষ্যের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের গুণাবলি ও রেগালি বিদ্যালয় বিদ্যালয়
- ১. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন আগুনে পুড়িয়ে পাকা করা হয়, অনুরূপভাবে মানুষকেও কঠিন বিপদে ফেলে পরীক্ষা করা হয়।
- ২. স্বর্ণ ও রূপা নির্মিত অলংকারাদি যেমন মানুষের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করে, তেমনি সমস্ত সৃষ্টির মাঝে মানুষ অলঙ্কার স্বরূপ।
- ৩. স্বর্ণ ও রূপা যেমন তার খাঁটিত্ব বিচারে মূল্য নির্ধারিত হয়, তেমনি মানুষের ক্ষেত্রে জ্ঞান ও উত্তম গুণাবলির বিচারে তার সম্মান নির্ধারিত হয়।
- ৪. স্বর্ণ ও রূপা মূল্যবান ধাতু হওয়ায় এগুলোর ওপর যাকাত নির্ধারিত আছে। তেমনি মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ায় তার
  উপর ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে।
- ৫. স্বর্ণ ও রূপাকে যেমন খনিজ ধাতু হতে প্রক্রিয়াজাত করণের মাধ্যমে মাটি ও ময়লার মিশ্রণ হতে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়, তেমনি মানুয়কে অজ্ঞতা-বর্বয়তা থেকে সুন্দর পরিবেশ এবং সং গুণাবলির সংস্রব দিয়ে সভ্যতায় নিয়ে আসা য়য়।
- ৬. খনিজ পদার্থের মধ্যে স্বর্ণ ও রূপা সবচেয়ে সুন্দর, তেমনি আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। 
  যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন لَتَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي َ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ 
  উপরোক্ত কারণেই উপমা হিসেবে সোনা ও রূপাকে নির্বাচিত করা হয়েছে।
  - خِبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِبَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِبَارُهُمْ فِي الْاسْلَامِ -এর ব্যাখ্যা : রাস্ল جَبَارُهُمْ فِي الْاسْلَامِ -এর বাণী فِيَارُهُمْ فِي الْاسْلَامِ -এর অর্থ হচ্ছে "জাহেলি যুগে যারা সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম মানুষ ছিল, ইসলামি যুগে এসেও তারাই সৎ গুণাবলির অধিকারী ও সর্বোত্তম"-এর তাৎপর্য সম্পর্কে আলেমগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।
- ১. জাহেলিয়া যুগে বাস করেও যারা সাহসিকতা ও বীরত্বের মত গুণাবলিসম্পন্ন লোক ছিলেন, তারা ইসলামে প্রবেশ করার পরও তেমনি গুণাবলিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেদেরকে পরিচালিত করেছেন।
- ২. আবার যারা দানশীল, পরোপকারী, অতিথিপরায়ণ ছিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের পরেও তারা তাদের সে গুণাবলি অটুট রেখেছিলেন।
- ৩. কোনো কোনো মুহাদ্দিস বলেন– হযরত ওমর, আবৃ বকর, উসমান, খালিদ (রা.) প্রমূখ সাহাবী জাহেলিয়াতের তমসাচ্ছন্ন যুগেও যে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন ছিলেন, তেমনি ইসলাম গ্রহণের পরও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাদের প্রতি লক্ষ্য করেই রাসূল ক্রিড উক্তি করেছেন।

وَعَرِيكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا حَسَد اللهِ فِي اِثْنَيْنِ رَجُلُ أَتَاهُ اللهُ مَالَا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلُ أَتَاهُ اللهُ الْحَقِّ وَرَجُلُ أَتَاهُ اللهُ الْحِكْمَة فَهُو يَعْظِي مِهَا وَيُعَلِّمُهَا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

১৯১. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিরেলছেন— দু' ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে ঈর্ষা করা যায় না। প্রথমত এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা অর্থ—সম্পদ দান করেছেন এবং তা সংকার্যে ব্যয় করার জন্য তাকে মিনোবলা ক্ষমতা দান করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর জ্ঞান দান করেছেন। সে তা দ্বারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদেরকে শিক্ষা দেয়। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর অর্থ ও তার হুকুম : اَلْحَسَدُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– হিংসা, বিদ্বেষ, স্ব্রাপোষণ, পরশ্রীকাতরতা।

: व्यत शाति शिक नश्छा : مُعْنَى الْحُسَدِ إِصْطِلَاحًا

পরিভাষায় حسد বলা হয় অপরের সুখ সম্পদ দেখে রোষে জ্বলে মরা এবং ঐ সুখ-সম্পদের ধ্বংস কামনা করা। নিজের জন্য ঐ সুখ আসুক বা না আসুক।

- 🛮 কেউ কেউ বলেন, অপরের সম্পদ, যোগ্যতা-বিজ্ঞতা বিনষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার কামনা করাকে 🕮 বলা হয়।
- অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে-

নিন্দি के निर्मे के निर्

এর বিধান : ইসলামি শরিয়তে হাসাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। কেননা, হাসাদ বা ঈর্ষা মানুষের নেক আমল নষ্ট করে ফেলে।

"اَلْحُسَدُ تَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كُمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ" - रामील वालाख

তবে হাসাদ দ্বারা যদি ﴿ اللَّهُ ﴿ উদ্দেশ্য হয়, তবে তা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য হাদীস তারই প্রমাণ বহন করছে।

: रिकमएजत पर्थ - مُغنَى الْحَكْمَة

এর শাব্দিক অর্থ হলো : (১) জ্ঞান, (২) রহস্য (৩) নিপুণতা (৪) বিজ্ঞতা (৫) প্রজ্ঞা (৬) বৃদ্ধি (৭) বিচার وَلَقَدُ أَتَيْنَ لُقُمْنَ الْحَكْمَةُ ইত্যাদি। যেমন, কুরআনে এসেছে– وَلَقَدُ أَتَيْنَ لُقُمْنَ الْحَكْمَةُ

- 🛮 পরিভাষায় 🎞 শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
- হিক্মত হলো
   ইলমে ওহী।
- ২. কোনো বিষয়ের তাত্তিক জ্ঞান ও মীমাংসাকে হিকমত বলা হয়।
- ৩. মূলত দীনি জ্ঞানই হলো– প্রকৃত হিক্মত। কেননা, কুরআন মজিদের বিভিন্ন স্থানে এ শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে দীনি জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন।
- 8. প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য কলা-কৌশল শিক্ষা করাও হিকমত। কুরআন শরীফে এসেছে-

"أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ"

তথা দু' ব্যক্তি ব্যতীত কারো প্রতি হিংসাপোষণ বৈধ নয়, তাতে দু'শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি হিংসার বৈধতা প্রমাণিত হয়। অথচ ইসলামে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তাই হাদীসে বর্ণিত শিক্তা প্রমাণিত কারে। শুতি হাদীসে বর্ণিত শিক্তা প্রমাণিত বর্ণনা করা হয়।

ٱلْمُرَادُ هُهُنَا الْغِبْطَةُ وَهِيَ تَمَنِّي خُصُولِ مِثْلِهَا لَهُ مِنْ غَيْرِ زَوَالٍ مِنْهُ

অর্থাৎ, এখানে غَبْطَة দারা غِبْطَة উদ্দেশ্য। غِبْطَة বলা হয় অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার আশা পোষণ করা; তার থেকে রহিত হয়ে যাওয়ার কামনা ব্যতীত।

- অথবা এর মর্মার্থ হলো- হিংসা করা নাজায়েজ। যদি জায়েজ হতো তবে এ দুই ক্ষেত্রে জায়েজ হতো। য়য়য়ন- ময়য়য়ত
  প্রণোতা বলেন- مَعْنَاهُ لَوْ جَازَ الْحَسَدُ مَا جَازَ الْا فِي الصَّوْرَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ
- 🛮 কেউ বলেন যে, যেহেতু উল্লিখিত দু' প্রকারের 🚅 -এর মাধ্যমে কল্যাণ লাভ হয়, তাই তা বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

وَعَرْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

১৯২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যখন মানুষ মরে যায় তখন তার আমল [ও ছওয়াবের ধারা]
বন্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তিন ধরনের আমলের ছওয়াব সর্বদা
অব্যাহত থাকে। যথা— ১. সদকায়ে জারিয়া, ২. এমন
ইলম বা জ্ঞান, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়, ৩.
সুসন্তান, যে তার জন্য [তার মৃত্যুর পর] দোয়া করে।
—[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: अमकारा कातिया- مَعْنَى الصَّدَقَةِ الْجَارِيةِ

فَاعِلَة শন্তি صَدَقَة : مُعْنَى الصَّدَقَةِ الْجَارِيَةُ كُلُّةً عامِلَة শন্তি بَارِيَة عَنْى الصَّدَقَةُ الْجَارِيَةُ كُفَّةً -এর ওর্যনে جَوْيَ পুটি শন্তের সমন্তি রূপের অর্থ হচ্ছে—

প্রহমান দান, যে দানের ছওয়াব অব্যাহত থাকে।
আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে যে দান করা হয় তাকে সদকা বলা হয়। ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেস, মালিক ও আহমদ (র.) বলেন— هِمَ الْعَطِيدُ الَّتِيْ تُبْتَعَلَى بِهَا الْمَثُوبَدُ مِنَ اللّهِ تَعَالَى অর্থাৎ, এটি এমন দান, যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে পুণ্য কামনা করা হয়।

न्मका मू' थकात : انْسَامُ الصَّدَقَةِ

- ১. সাধারণ দান: যে দানের মূল ছওয়াব সংরক্ষিত থাকে বটে, কিন্তু ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে না, তাকেই সাধারণ দান বলা হয়। যেমন— অভুক্তকে এক বেলা খাবার দান করা।
- ২. জারিয়া: অর্থাৎ, যে দানের ছওয়াব অব্যাহতভাবে চলতে থাকে তাকে সদকায়ে জারিয়া সদকা বলা হয়। যেমন— রাস্তাঘাট, পুল, মসজিদ, মাদ্রাসা ইত্যাদি জনকল্যাণকর কাজ। এগুলো যতদিন স্থায়ী হবে ততদিন কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছওয়াব পেতে থাকবে।
  - चाता উদ্দেশ্য : মহানবী বেলছেন, মানুষ যখন মরে যায়, তখন তার আমলের প্রতিদানের ধারাসমূহ বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমলের প্রতিদান-ধারা কখনো বন্ধ হয় না। তনাধ্যে একটি হচ্ছে, "عِنْمُ يُنْتَنَعُ بِمِ" অর্থাৎ, এমন জ্ঞান, যার দ্বারা উপকার লাভ করা যায় তথা সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধিত হয়। যেমন–

কোনো দীনি কিতাব রচনা করা, যা পাঠ করলে মানুষ হিদায়েত লাভ করে উপকৃত হয়।

অথবা, কোনো দীনি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাধারণ মানুষ দীনের ইলম শিখে অঞ্জ্রতার অন্ধকার হতে মুক্তি লাভ করতে পারে।

অথবা. কেউ তার ছাত্রদের উত্তমভাবে ইলম শিক্ষা দেবে। তারা ইলম অর্জন করে অন্যদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে। এমনিভাবে তার মৃত্যুর পরও চলমান থাকবে।

- এর ছারা উদ্দেশ্য : নেককার সন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করে এ কথা দু'টি বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যথা—
- সুসন্তান তার পিতামাতার জন্য দোয়া করবে। এ উক্তি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে যে, পিতামাতা তাদের সন্তানকে সংকর্মশীল, খাঁটি দীনদার এবং শরিয়তের অনুসারী করে গড়ে তুলবে, যাতে তারা তাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করবে।
- ২. উক্ত উক্তি এ কথার প্রতিও নির্দেশ করে যে, পিতামাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায় না; বরং তাদের মৃত্যুর পর তাদের জন্য দোয়া করবে। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন– وَقُلُ رُبَّ ارْحَمَهُمَا كُمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا ـ

এ কর্তব্য পালন করে সে নিজেকে সুসন্তানরূপে প্রমাণ করতে পারে।

অন্ত্যারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) -

وَعَنْ ١٩٣ مُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنِ كُرْبَةً مِنْ كَرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَالْأَخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَنُونِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبَدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيبِهِ وَمَنْ سَلَكَ طُرِيْقًا يَّلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طُرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ نْ بِسُيْسُوتِ اللَّهِ يستسلُّمُونَ كِسَسَابُ اللَّهُ وَمَنْ بَطُّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ .

১৯৩. অনুবাদ: হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🚎 ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের পার্থিব একটি ক্ষুদ্র কষ্ট দূর করে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার একটি বিরাট কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো অভাবগ্রস্ত লোকের একটি অভাব [সাহায্যের দ্বারা] সহজ করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার যাবতীয় অভাব সহজ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন। আর বান্দা যে পর্যন্ত তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, সে পর্যন্ত আল্লাহ তা আলাও তার সাহায্য করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের জন্য কোনো পথে চলতে থাকে, আল্লাহ তা আলা তার জানাত লাভের পথ সুগম করে দেন এবং যখনই কোনো একটি সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো একটি ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব অধ্যয়ন করে এবং তার মর্ম উদঘাটনে পরম্পর আলোচনা করে, তখন তাদের উপর স্বস্তি ও প্রশান্তি অবতীর্ণ হতে থাকে। রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে রাখে, ফেরেশতাগণ রহমতের চাদর দিয়ে তাদেরকে ঘিরে রাখেন এবং আল্লাহ তা'আলা সে সমস্ত লোকদের প্রসঙ্গে তাঁর দরবারে উপস্থিত ফেরেশতাদের নিকট আলোচনা করেন। আর যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- ا كُنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي اللّٰنِيَا وَالْأَخِرَةِ" তর্বা মর্মার্প : রাস্ল ত্রা বলেছেন— "مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي اللّٰنْيَا وَالْأَخِرَةِ" অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি অপর মুসলমানের দোষ-ক্রটি গোপন রাখে, আল্লাহ তা আলা দুনিয়া ও আথিরাতে তার দোষ-ক্রটি গোপন রাখবেন। হাদীসবিশারদগণ উল্লিখিত উক্তিটির দু'টি অর্থ নির্ণয় করেছেন। যেমন—
- ১. শব্দটির অর্থ হচ্ছে– গোপন করা। সুতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন। তবে সমাজকে কলুষমুক্ত করার জন্য এবং বিচারের সঠিক রায় আসার জন্য কোনো অবস্থাতেই দোষকে গোপন রাখা যাবে না।
- ২. অথবা, হ্রি শব্দটির অর্থ হচ্ছে– ঢেকে দেওয়া। সূতরাং উক্তিটির অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের শরীর বিবস্ত্র অবস্থায় বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেয়, আল্লাহ তা আলা তাকে প্রতিদানস্বরূপ পরকালে বেহেশতী বস্ত্র দিয়ে ঢেকে দেবেন। অর্থাৎ, আল্লাহ তাকে পরকালে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।
- वत प्राविष्ठ عِلْم -এর মধ্যश्रिण عِلْم -এর মর্মার্থ : হাদীসে উল্লিখিত عِلْم -এর স্বানী ইলম উদ্দেশ্য।

চাই তা স্বল্প কিংবা অধিক পরিমাণ হোক, যখন তা আল্লাহ তা আলার নৈকট্য লাভ করা, নিজে উপকৃত হওয়া এবং অন্যের উপকার সাধন করার উদ্দেশ্যে অর্জিত হয়। যেহেতু এ শব্দটি এখানে ﴿﴿ ইিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটা ﴿ ﴿ ইিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ফলে এটা ﴿ ﴿ এই কায়দা দিয়েছে। আর এর মাধ্যমে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করাও মোস্তাহাব প্রমাণিত হয়েছে। যেমন— হয়রত মৃসা (আ.) হয়রত থিজির (আ.)-এর সাথে সাক্ষাং হওয়ার পর বলেছিলেন— আমি কি এই উদ্দেশ্যে আপনার সহযাত্রী হতে পারব যে, আপনি আমাকে সে সকল বিষয় শিক্ষা দান করবেন, যা আপনি হিদায়েত প্রসঙ্গে অবগত হয়েছেন ? আর যেমন ইবনে মালেক বর্ণনা করেছেন যে, হয়রত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য এক মাসের পথের দূরত্বে আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রা.)-এর নিকট সফর করেছেন।

প্রত্যক মুসলমানের উপর কোন ইলম অর্জন করা ফরজ: দীনের উপর আমল করতে গেলে ফরজ, ওয়াজিব, সূনত, মোস্তাহাব, ম্বাহ, হারাম, মাকরহ ইত্যাদি আহকাম সম্পর্কে পরিচিতি লাভের জন্য যে পরিমাণ ইলম অত্যাবশ্যকীয়, সে পরিমাণ ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মূলমান নর-নারীর উপর ফরজ তথা অপরিহার্য কর্তব্য।

শদের অর্থ – আত্মিক প্রশান্তি, সম্মান ও মর্যাদার চাদর ইত্যাদি।

নির্দ্ধি-এর পারিভাষিক অর্থ : ১. নির্দ্ধি-এর পারিভাষিক অর্থ হলো, অন্তরের মধ্যে জাগ্রত এমন এক খোদায়ী নূর বা জ্যোতি, যার ফলে কুরআন অধ্যয়নের দ্ধুরুন অন্তঃকরণ হতে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে সে স্থলে আল্লাহর নূর ও জ্যোতি উদ্ধাসিত হয়ে উঠে।

- ২. তাফসীরবিদ সুদীর মতে, যে অবস্থায় মানুষের অন্তর প্রশান্তি লাভ করে, সে অবস্থাকেই 🚅 বলা হয়।
- ৩. আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, অন্তর থেকে পাশবিক প্রবৃত্তি দূরীভূত হয়ে তা আল্লাহর নূরে আলোকিত হওয়াকে عَكِيْتُ বলে।
- 8. কিছু সংখ্যকের মতে হুলো এক ধরনের ফেরেশতা, যারা মু'মিন লোকের কলবকে শান্তি দান করে এবং তাদেরকে নিরাপদ রাখে।

খার উদ্দেশ্য: আল্লাহর ঘর বলতে মসজিদ, মাদ্রাসা বা এ জাতীয় কোনো দীনি প্রতিষ্ঠান হতে পারে, যেখানে বসে তারা পবিত্র কুরআন সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা বা অনুশীলন করে তার নিগুঢ় তত্ত্ব উদঘাটনের জন্য পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে থাকে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। উপরোক্ত বাক্যটি দ্বারা পবিত্র কুরআনের ফজিলত ও মাহাত্ম্য বুঝানো হয়েছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়নে আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি ও রহমত অবতীর্ণ হয়।

কেরেশতাদের বিবরণ ও তাঁদের কার্যাবলি : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে কিন্দিন্ত বিবরণ ও তাঁদের কার্যাবলি : উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে কিন্দিন্ত বিশ্বনিত অর্থাৎ, ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে। এর মধ্যে উল্লিখিত মিক্রের ঘারা হারা কর্মত ও বরকতের ফেরেশতাগণ উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহ তা আলার জিকির বা দীনি আলোচনায় লিপ্ত ব্যক্তিগণের চতুম্পার্শে পরিবেষ্টন করে থাকে, অথবা তাদের নিকট আনাগোনা করে এবং তাদের চতুম্পার্শে ঘুরাফেরা করে। পৃথিবী হতে আসমান পর্যন্ত রহমতের ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে থাকে। তাদের কুরআন তেলাওয়াত ও কুরআনের বিষয়ের আলোচনা শ্রবণ করে, তাদেরকে বালা-মিসবত হতে হেফাজত করে এবং অদৃশ্যভাবে তাদের সাথে করমর্দন করে এবং তাদের প্রার্থনায় শরিক হয়ে আমীন আমীন বলে।

وَعَنْ عَلْكُمْ مَا لَا تَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ إِنَّ أَوَّلُ النَّاسِ يُتَفْضَى عَكَيْدِ يَسْومَ الْقِيْمَةِ رَجُلُّ أُسْتُشْهِدَ فَاتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيها قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى أُسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُتُعَالَ جَرِئَ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِ حَتَّى ٱلْقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُّلُ تَعَلَّمُ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرأً الْقُرانَ فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرانَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيمُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْأَنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئُ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِم حَتّٰى النَّقِيَ فِي النَّارِ وَ رَجُلُ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَاتِّيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلِ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لِكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادُ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمُّ ٱلْقِي فِي النَّارِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 ইরশাদ করেছেন— কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ [ধর্ম যুদ্ধে প্রাণদানকারী]। তাকে আল্লাহ তা আলার দরবারে আনয়ন করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তা আলা তাকে প্রিথমে দুনিয়াতে প্রদত্তী নিয়ামতসমূহের কথা শ্বরণ করিয়ে দেবেন; আর সেও তা চিনতে পারবে ৷ তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এসব নিয়ামতের বিনিময়ে দুনিয়াতে কি আমল করেছ ? জবাবে সে বলবে, আমি তোমার সম্ভৃষ্টির জন্য [কাফিরদের সাথে] লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ; বরং তুমি লড়াই করেছ এজন্য যে, তোমাকে বীর বলা হবে। আর তোমাকে তা বলাও হয়েছে। এরপর তার ব্যাপারে [ফেরিশতাদেরকে] আদেশ করা হবে। অতঃপর তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর এমন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে যে নিজে দীনি ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে তা শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন শরীফ পড়েছে। আল্লাহ তা আলা তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহ শ্বরণ করিয়ে দেবেন, সেও তা শ্বরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে. এসব নিয়ামতের ওকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ ? উত্তরে সে বলবে, আমি ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকেও শিক্ষা দান করেছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছি। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি এ জন্য ইলম অর্জন করেছ যে, যাতে তোমাকে আলিম বলা হয় এবং এজন্য কুরআন অধ্যায়ন করেছ যাতে তোমাকে কারী বলা হয়। আর তা [তোমার ইচ্ছানুযায়ী আলেম বা কারী] তোমাকে বলাও হয়েছে। অতঃপর তার সম্পর্কে [ফেরেশতাদেরকে] আদেশ করা হবে ৷ ফলে তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন ব্যক্তির বিচার শুরু হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ প্রদান করে বিত্তবান বানিয়েছেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন প্রকারের সম্পদ প্রদান করেছেন। অতঃপর তাকে আনয়ন করা হবে। প্রথমে আল্লাহ তাকে তার প্রতি কৃত নিয়ামত শ্বরণ করিয়ে দেবেন। সেও তা স্বীকার করে নেবে। তখন আল্লাহ তা আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এ সমস্ত নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় তুমি কি আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যেসব ক্ষেত্রে ধন-সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর তার একটি পথও আমি হাতছাড়া করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য আমি সবটাতেই ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ; বরং তুমি এজন্য দান করেছিলে যে, তোমাকে দানবীর বলা হবে। আর দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর [তার সম্পর্কে] ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশানুযায়ী তাকে উপুড় করে টানা হবে, অবশেষে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। -[মুসলিম]

وَعَنْ فَكُ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ عَسْرِهِ ارضَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ إِنَّ اللّٰهَ اللهِ اللهُ اللهُ

১৯৫. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— [শেষ জমানায়] আল্লাহ তা আলা তাঁর বান্দাদের অন্তর হতে ইলম টেনে বের করে উঠিয়ে নেবেন না; বরং আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই ইলম উঠিয়ে নেবেন। এমনকি যখন দুনিয়ায় আর কোনো আলিম অবশিষ্ট থাকবে না; তখন লোকজন মূর্খলোকদেরকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে। অতঃপর তাদের নিকট বিভিন্ন মাসআলা জিজ্ঞাসা করা হলে তারা ইলম ব্যতীতই ফতোয়া প্রদান করবে। ফলে তারা নিজেরাও পথভ্রম্ভ হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রম্ভ করবে।—[বুখারী-মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রিদানের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে মহানবী কিয়ামতের পূর্বাবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আর এখানে 'ইল্ম' দ্বারা 'ইলমে ওহীকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা আলা কুরআন ও সুনাহ ভিত্তিক জ্ঞান দুনিয়া হতে ক্রমান্তরে ধীরে তুলে নেবেন। আর তার পদ্ধতি এরূপে হবে যে, তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাগণকে মৃত্যু দেবেন। এভাবে নিতে নিতে দীনি ইল্ম অভিজ্ঞ আলেমশূন্য এক গোম্রাহীর যুগ এসে পড়বে, তখন পাপাচারে গোটা পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। তখন চরিত্রহীন— নির্বোধ লোকেরা সমাজের নেৃতত্ব দেবে। পথল্রষ্ট তথাকথিত নেতাগণ জনগণকে গোম্রাহীর পথে পরিচলিত করবে। ওলামা সমাজ তখন তাদের দৃষ্টিতে পরগাছা বা নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হবে। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে করা হবে। সে সমস্ত চরিত্রহীন নেতাগণ পাপে লিপ্ত হওয়াকে বীরত্ব এবং অন্যায়-অবিচার করাকে প্রভৃত্ব মনে করবে। লোকেরা তাদের আত্মীক, সামাজিক ও ধর্মীয় মোটকথা সর্ব প্রকারের সমস্যার সমাধান তাদের নিকট হতে চাইতে থাকবে। সূতরাং এর পরিণতি যে কি হবে তা খুলে বলার অপেক্ষা রাখে না। বর্তমান সামাজিক অবস্থাও পরিবেশের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা-গবেষণা করলে অনুমিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিএর ভবিষ্যদাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হতে চলেছে।

وَعَرْدُكُ شَعِيْتِ (رح) قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودِ (رض) يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيْسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلَّ يِهَابَا عَبْدِ الرَّحْمُنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ الرَّحْمُنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ الرَّحْمُنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا فِي كُلِّ يَوْمِ قَالَ أَمَّا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنَّ قَالَ أَمَّا إِنَّيْ الْكَوْرُ أَنَّ اللهِ عَلَيْ يَعْمَوْلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كُانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَخَوَّلُكُمْ فِالْمَامِةِ عَلَيْهِ المَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْهَا مَخَافَةً السَّامَةِ عَلَيْهَا مَخَافَةً عَلَيْهِ

১৯৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত শাকীক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদেরকে উপদেশ প্রদান করতেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, হে আবৃ আব্দুর রহমান, আমি চাই যে, আপনি প্রত্যহ আমাদেরকে এরপ নসিহত করুন। তখন তিনি বললেন, আমাকে এরপ করতে এটাই বাধা প্রদান করে যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে পছন্দ করি না। তাই আমি তোমাদেরকে মাঝে মাঝে নসিহত করে থাকি। যেমনিভাবে রাস্লুল্লাহ আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহত করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শ্রেতি হয়েছে। বজা বা শিক্ষকদের কি আদর্শ হওয়া উচিত আলোচ্য হাদীসে তা-ই আলোচিত হয়েছে। শ্রোতাদের মানসিক প্রস্তুতির ব্যাপারে মহানবী কতটুকু সতর্ক ছিলেন, এ বিষয়ে তাঁর কি অভ্যাস ছিল, এ হাদীসে তা প্রস্কৃতিত হয়েছে। নবী করীম এব এর মুখের বাণী প্রাঞ্জল, হদয়ম্পর্শী ও আকর্ষণীয় ছিল এবং তা শ্রোতাগণ তন্ময় হয়ে ভনতে থাকতেন। তাঁর অমীয়বাণী শ্রোতাদেরকে ইন্দ্রজালের মতো বেষ্টন করত। তারা পার্থিব সবকিছু ভূলে তাঁর ওয়াজ-নসিহত ভনতে থাকতেন। তবু রাস্লুল্লাহ মজলিসে আগমনকারীদের মানসিক অবস্থার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, শ্রোতাদের বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে— তাঁর বক্তব্য এমন দীর্ঘায়িত করতেন না। এ আশংকায় য়ে, শ্রোতাগণ যদি অমনোযোগী হয়ে পড়ে, কিংবা ভক্তিভরে বক্তার কথা শ্রবণ না করে, আর এ কারণে তাঁর একটি কথাও বাদ পড়ে যায়, তাহলে বিশ্ববাসী তাঁর মুখনিঃসৃত একটি অমূল্য রত্ন হতে বঞ্চিত হয়ে যাবে। অনেক মূল্যবান জ্ঞান-গুছ বিফলে যাবে। হয়রত আব্লুলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূলে কারীম এব এর আদর্শ অনুযায়ী প্রতিদিন কিংবা একই দিন বারবার জনগণকে উপদেশ প্রদান করতেন না।

وَعَنْ الْكَ انْسِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِذَا تَكَلَّمَ بِكُلِمَةٍ اعَادَهَا ثَلْثًا حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ وَإِذَا آتَى عَلَى قَوْمٍ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلْثًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

১৯৭. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ——-এর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি কথা বলতেন, তা তিনবার পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে তাঁর কথা [ভালোরপে] বুঝে নেওয়া যায়। আর যখন কোনো সম্প্রদায়ের নিকট গমন করতেন তখন তাদের প্রতি তিনবার সালাম প্রদান করতেন। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দিয়ে মানুষ সাধারণত তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে। যথা ﴿ يَكُمُ لَكُ كُلُ [তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন], غَيَى [মধ্যম], غَيَى [বোকা] অর্থাৎ তীক্ষ্ণ মেধাবী, মধ্যম মেধাবী এবং নির্বোধ। রাস্লে কারীম কোনো গুরুত্বপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ব বক্তব্য রার্থলে তীক্ষ্ণ মেধা সম্পন্ন লোকেরা প্রথম বারেই বুঝে ফেলতেন। অতঃপর দ্বিতীয়বার বললে মধ্যম মেধা সম্পন্ন লোকেরা বুঝতেন। আর তৃতীয়বার বললে স্থলবৃদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা বুঝে নিতেন। সর্ব শ্রেণীর মানুষ যাতে তাঁর বাণীর মর্ম অনুধাবন করতে পারে, এজন্য তিনি তাঁর কথা বা বক্তব্য তিনবার বলতেন।

তিনবার সালামকে পুনরাবৃত্তি করার কারণ: অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীস দারা জানা যায় যে, নবী করীম সাধারণত একবারই সালাম প্রদান করতেন, আর কোনো সম্প্রদায় বা সমাবেশে একবার সালাম দেওয়াই যথেষ্ট। অথচ রাসূল ক্রি তিনবার সালাম করতেন। এ তিন বার সালাম করার হেকমতসমূহ নিম্নরপ—

- ক. রাসূলুল্লাহ হ্রান্থ যথন কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের নিকট যেতেন, প্রথমে সামনের দিকে সালাম দিতেন, দ্বিতীয়বার ডানদিকে এবং তৃতীয়বার বামদিকে সালাম দিতেন। লোকেরা নবী কারীমহ্রান্থের সালামকে খুব বরকতময় ও দোয়া মনে করত। কাজেই তাঁর সালাম শোনা হতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয় এবং সকলেই যেন শুনতে পায়, এজন্য তিনি তিনবার সালাম দিতেন।
- খ. অথবা, রাসূলুল্লাহ ক্রিক্র কখনও কোনো বাড়িতে গেলে প্রথমত একটি সালাম দিতেন, তাতে কোনো উত্তর না আসলে দিতীয় সালাম দিতেন, তাতেও কোনো উত্তর না আসলে তৃতীয় সালাম দিয়ে ফিরে আসতেন।
- গ. অথবা, প্রথম সালাম অনুমতি লাভের জন্য, দ্বিতীয় সালাম মজলিসে প্রবেশের সময় দিতেন এবং তৃতীয় সালাম বিদায়ের প্রাক্কালে দিতেন।
- ঘ. অথবা, মজলিস খুব বড় হলে প্রথমে মজলিসে পৌছে তিনি সালাম দিতেন, মাঝখানে পৌছে আবার সালাম দিতেন, অতঃপর মজলিসের সদর অঙ্গনে পৌছে জনতার উদ্দেশ্যে পুনরায় সালাম করতেন। ফলে তিনবার সালাম করা হতো।

ঙ. তবে ওলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, রাসূলে কারীম প্রথমবার সালাম দ্বারা অনুমতি নিতেন, দ্বিতীয় সালাম সাক্ষাতের সময় দিতেন, আর তৃতীয় সালাম বিদায়ের সময় দিতেন। এ পদ্ধতি সকলের জন্যই সুন্নত। কেননা, অনেক বর্ণনায় ও শব্দটি দ্বারা মহানবী ক্রি-এর চিরাচরিত নিয়মকে বুঝানো হয়।

وَعَرْهِ الْانْصَارِيِّ الرَّهُ مَسْعُودِ الْانْصَارِيِّ الرَضَا وَيُلُ النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ النَّهِ عَلَى فَقَالَ مَا عِنْدِيْ النَّهُ ابُدِعَ بِي فَاحْمِلْنِي فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ مَا عِنْدِيْ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انَا اَدُلَّهُ عَلَى مَنْ يَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَنَا اَدُلَّهُ عَلَى مَنْ يَعْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَلَّ عَلَى مَنْ يَعْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنْ دَلًا عَلَى مَنْ خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

১৯৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম এর খেদমতে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল । আমার বাহন অচল হয়ে পড়েছে, আমাকে একটি বাহনের ব্যবস্থা করে দিন। রাসূলুল্লাহ বললেন, আমার নিকট তো কোনো বাহন নেই। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে আল্লাহর রাসূল । আমি তাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারি, যে তাকে বাহনের ব্যবস্থা করে দেবে। এতে রাসূলুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো সং কর্মের পথ প্রদর্শন করে তার জন্য উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে। - নিমুসলিম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَبُبُ ذِكْرِ الْحَدِيْثِ فِيْ بَابِ الْعِلْمِ रामीप्रिक्टिक रेलम अधारा आनात कात्र । अन्य अपर्नन निकात अखर्ग । किन्नना, একজন ওস্তাদ তাঁর শিষ্যদেরকে যেসব কিছু শিক্ষা দান করেন, তা প্রকৃতপক্ষে পথ প্রদর্শনই করে থাকেন। এ কারণে উক্ত হাদীসকে 'ইলম' অধ্যায়ে আনয়ন করা হয়েছে।

وَعُرْدُ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَى صَدْدِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمَّاءُ قَدْمٌ عُرَاةً مُحْتَابِي النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِنْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجُهُ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُونِ عَامَّتُهُمْ مِنْ الْفَاقَةِ مَضَرَ لِللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْفَاقَةِ فَكَمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَكَمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَكَمْ مَنَ الْفَاقَةِ فَكَمْ مَنَ الْفَاقَةِ فَكَمْ مَنَ الْفَاقَةِ فَعَامَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى النَّاسُ فَصَلِّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا النَّاسُ فَصَلِّى فَي الْعَمْ مِنْ نَفْسٍ فَصَلِّى الْمَدِي اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْمَالُ اللَّهُ كَانَ عَلَيْكُمْ وَالْمُ اللَّهِ الْمَالُولِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْوِلِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْوِلِ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمَالُ اللَّهُ عَلَى الْمَعْولِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِقِ الْمَعْلِقِ اللَّهُ عَلَى الْمَعْلِي الْمَعْلِقِ الْمَعْلِقِ الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِي الْمَعْلِقِ الْمَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي الْمُعْلِقِ الْمَعْلِي الْمُعْلِقِ الللَّهُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعْ

১৯৯. অনুবাদ: হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ বাজালী (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা দুপুর বেলায় রাসুলুল্লাহ 🚐 -এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় গলায় তরবারি ঝুলিয়ে একদল লোক প্রায় নাঙ্গা শরীরে উপস্থিত হলো। একটি মাত্র কালো ঢোরা চাদর অথবা আবা দারা কোনো রকমে শরীর পেঁচানো ছিল। তাদের অধিকাংশই ছিল মুদার গোত্রের লোক; বরং তাদের সকলেই মুদার গোত্রের ছিল। তাদের মধ্যে দুর্ভিক্ষের চিহ্ন দেখে রাস্বুল্লাহ 🚐 -এর চেহারা মলিন হয়ে গেল। অতঃপর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন এবং বের হয়ে এসে হযরত বেলাল (রা.)-কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। তিনি আযান ও ইকামত দিলেন। আর রাসূল 🚐 [সবাইকে নিয়ে] নামাজ পড়লেন। অতঃপর এক মর্মস্পশী খুতবা لِيَايَهُمَا النَّاسُ ,फिल्नन এवং এ আয়াত পাঠ করলেন যে , অর্থাৎ اتَّقُوْلَ رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ البخ হে মানব সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাদের উভয় হতে বহু পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। আর ভয় কর

الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍ . تَصَدَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ تَوْمِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِيِّ تَمْرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كُوْمَــيْنِ مِنْ طَعَامِ وَثِيبَابٍ حَتَّى رَأَيْتُ وجَسْهُ رسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَهَلَّلُ كَانَّهُ مُذَهَّبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِم مِنْ غَيْرِ أَنْ يَّنْقُصَ مِنْ الْجُنُورِهِمْ شَنْيَ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّـةً سَيِّنـَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزْرُ مَنْ عَجِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَبْسِ أَنْ يَّنْ قُصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءً لَوَاهُ مُسْلِم

সে আল্লাহকে; যার দোহাই দিয়ে একে অপরের নিকট অধিকার দাবি করে থাক এবং ভয় করো আত্মীয়তার বন্ধনকে [ছিন্ন করা হতে]। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। -[সূরা নিসা আয়াত : ১] অতঃপর রাসূল 🚉 সূরা হাশরের এই আয়াতটি পাঠ করেন। اِتَّغَوا اللّٰهَ अर्थ-एजामता आल्लाहरक ७३ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا تَدَّمُتْ لِغَدَّ কর। আর প্রত্যেকের লক্ষ্য করা উচিত যে, আগামী কাল তথা রোজ কিয়ামতের জন্য সে কি প্রেরণ করেছে। [সূরা হাশর, আয়াত : ১৮] কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেরই তার দীনার [স্বর্ণমুদ্রা], দিরহাম [রৌপ্যমুদ্রা], কাপড়, গমের ভাণ্ড ও খেজুরের ভাণ্ড হতে দান করা উচিত। অতঃপর তিনি বললেন, যদিও তা খেজুরের এক টুকরাও হয়। বর্ণনাকারী জারীর (রা.) বলেন, এ কথা শুনে আনসারদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি পরিপূর্ণ থলে নিয়ে উপস্থিত হলেন, যা নিয়ে আসতে তার হাত প্রায় অসমর্থ হয়ে পড়েছিল, বরং অসমর্থই হয়ে পড়েছিল। অতঃপর লোকেরা একে অপরের অনুসরণ করতে লাগল। এমনকি কি অবশেষে আমি দেখলাম যে, খাদ্য সামগ্রীও বস্ত্রের দু'টি স্থূপ জমে গেছে। এমনকি দেখতে পেলাম যে, রাস্লুল্লাহ 🕮 এর মুখমওল আনন্দে: যেন তা স্বর্ণমণ্ডিত। অতঃপর রাস্লুল্লাহ বললেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো উত্তম পদ্ধতি চালু করবে, তার জন্য তার বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এই কাজ করে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। এতে আমলকারীদের ছওয়াব বিন্দুমাত্রও কমানো হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো মন্দ প্রথা চালু করে. তাদের পাপের অংশও সে পাবে: এতে তাদের গুনাহের কিছুই হ্রাস করা হবে না।

وَعَنِ اللهِ عَلَى مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الدَّلَ اللهُ عَلَى اللهُ الدَّلُ مِنْ دَمِهَا لِانَّ الْمَا الْآوَلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِانَّ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ الْمَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَذُكُرُ حَدِيثَ مُعَاوِيكَ لاَ يَزَالُ مِنْ اُمَّتِى فَى اللهُ تَعَالَى فِي بَابِ ثَوَابِ لهٰذِهِ الْأُمَّةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى

২০০. অনুবাদ: হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রুত্র ইরশাদ করেছেন— যে কোনো মানুষকেই অন্যায়ভাবে খুন করা হোক না কেন, তার হত্যার [পাপের] একাংশ হ্যরত আদম (আ.)-এর প্রথম সন্তানের উপর বর্তাবে [তথা অন্যায়ভাবে খুনের পাপের একটা অংশ কাবিলের আমল নামায় জমা হবে]। কেননা, সেই সর্বপ্রথম অন্যায়ভাবে হত্যা করার রীতি প্রবর্তন করেছে।—[বুখারী ও মুসলিম] হ্যরত মু'আবিয়া (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত كَرَابُ هَذِهِ الْأُكْمَةِ अধ্যায়ে উল্লেখ করব, ইনশাআল্লাহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ا کُورِیْتُ হাদীদের ব্যাখ্যা: এই পৃথিবীর সর্বপ্রথম মানব হলেন হ্যরত আদম (আ.)। তাঁর অনেক সন্তানের মধ্যে বড় হলো কাবিল আর তার ছোট ছিল হাবিল। বৈবাহিক ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘটে। কাবিল শরিয়তের বিধান অমান্য করে তার সাথে জন্ম নেওয়া কন্যাকে বিয়ে করতে উঠেপড়ে লাগে। অবশেষে কাবিল পথের কাঁটা দূর করতে গিয়ে তার ভ্রাতা হাবিলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে। আর এটাই হলো পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যা; যা অন্যায়ভাবে হয়েছিল। কাবিলই সর্বপ্রথম এই অন্যায় হত্যার রীতি প্রবর্তন করে। ফলে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যায়ভাবে সংঘটিত সকল হত্যাকাণ্ডের পাপের একাংশ কাবিলের আমল নামায় লিপিবদ্ধ হবে।

## विठीय जनुत्क्षत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْهُ اللِّي كَثِيْرِ بْنِ قَيْسٍ (رض) قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدُّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَ م رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا الدُّرْدَاءِ إِنِّي جِنْتُكَ مِنْ مَدِيْنَةِ الرَّسُولِ ﷺ لِحَدِيْثٍ بَكَغَينَى أنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَاجِئْتُ لِحَاجَةٍ تَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَظُلُبُ فِيْهِ عِلْمًا سَلَكَ اللهُ بِم طَرِيْقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلْئِكَةَ لَتَضَعُ اجْنِحَتَهَا رِضًّا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَالُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كفَضْلِ الْقَهَرِ لَيْلَةَ الْبَدْدِ عَلَى سَسائِر الْكُوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْاَنْبِياءِ وَإِنَّ الْاَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَّثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ اخَذَهُ اخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. رَوَاهُ احْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةً وَالدَّارِمِيُّ وسَمَّاهُ اليِّرْمِذِيُّ قَيْسَ بْنَ كَثِيرِ .

২০১. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত কাছীর ইবনে কায়েস (র.) বলেন, আমি একদা দামেস্কের মসজিদে সাহাবী হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সাথে উপবিষ্ট ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবুদ দারদা! আমি সুদুর মদীনাতুর রাসুল 🚟 হতে আপনার নিকট একটি হাদীস শোনার জন্যই এসেছি. এছাড়া আমি আর কোনো উদ্দেশ্যে আসিনি। আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি রাস্লুল্লাহ 🚐 হতে তা তনে বর্ণনা করেন। হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করছে, আল্লাহ তা আলা তার জন্য জান্নাতের পথসমূহ হতে একটি পথের অবলম্বন পৌছিয়ে দেন এবং ফেরেশতাগণ ইলম অনেষণকারীর সন্তুষ্টির জন্য তাদের পাখাসমূহ বিছিয়ে দেন। আর জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আসমান ও জমিনে যা কিছ আছে সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এমনকি পানির মধ্যস্থ মৎসকুলও। আর নিশ্চয়ই আলিমের মর্যাদা ইলমবিহীন ইবাদতকারীর উপর এমনি, যেমন পূর্ণ চন্দ্রের ফজিলত অন্যান্য তারকারাজির উপর। নিশ্চয়ই আলিমগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দিনার বা দিরহাম ওয়ারিশ হিসেবে রেখে যাননি: বরং তারা ইলম-ই মিরাস হিসেবে রেখে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল সে অঢেল সম্পদ অর্জন করল। -[আহমদ, তিরমিয়ী, আব দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারিমী। কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী वर्गनाकातीत नाम काराम इवतन काष्टीत वरल উरल्लय করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

बामीरमत व्याच्या: জনৈক ব্যক্তি রাসূল এর একটি হাদীস সরাসরি শ্রবণ করার জন্য সুদূর মদীনা হতে দামেকে আগমন করেছেন। মদীনা শরীফ হতে দামেকের দূরত্ব ছিল ১৩০৩ কি: মি:। প্রায় এক হাজার মাইল। তৎকালে বর্তমান যুগের মতো এরূপ কোনো যানবাহন ছিল না। এতে বুঝা যায় যে, দীনের কথা জানার জন্য তখনকার মানুষ কত কট্ট স্বীকার করতেন।

কেরেশতাগণ কর্ত্ক পাখা বিছিয়ে দেওয়ার অর্থ : ফেরেশতাদের তানা বিছিয়ে দেওয়ার তন রকম অর্থ হতে পারে। যেমন-

- ১. ইলম অনেষণকারীদের প্রতি ফেরেশতাদের দয়াপরবশ হওয়া।
- ২. ফেরেশতাগণ তাদের চলাচল এবং উড্ডয়ন বন্ধ করে দিয়ে আলোচনা শোনা।
- ৩. অথবা ইলম অন্বেষণকারীদের সম্মানার্থে প্রকৃতই ডানা বিস্তার করে দেওয়া।

শ্রেণীর বালা। পার্থিব জগতের অন্তঃসারশ্ন্য সম্পদ তাদের কাম্য হতে পারে না। তাই এ সমস্ত ভোগ-বিলাসের সামগ্রীকে তাঁরা জীবনের লক্ষ্য মনে করেননি। একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও তাঁর একত্ববাদের প্রচারই ছিল তাঁদের মহান ব্রত। আর তা অর্জনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও উৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে ইলমে ওহী। কাজেই তাঁরা জীবনভর ইলমে ওহীর পৃষ্ঠপোষকতার সাধনা ও অবিরাম সংগ্রাম করে গেছেন। তাই উপরিউক্ত হাদীসে বলা হয়েছে নবীগণ পার্থিব সম্পদ পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রেখে যাননি; বরং 'ইলমে ওহী' রেখে গেছেন। সূতরাং যারা তা অর্জন করে তারা উৎকর্ষ সাধন করবে এবং তাঁরাই হবেন সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ।

এর অর্থ : উপরিউক্ত বাক্যের অর্থ হলো– আল্লাহ এর দ্বারা জান্নাতের একটি পথে প্রেছ দেন। এখানে به শব্দের "،" যমীরের প্রত্যাবর্তন স্থলের ভিত্তিতে এর একাধিক অর্থ হতে পারে।

وا عنيثر به -এর প্রত্যাবর্তনস্থল হলো به -এর সাথে যুক্ত با و হরফে জরটি مَنْ -এর অর্থে হবে এবং الْعَيْدِ به করে অর্থে হবে। তখন আর্থ হবে। তখন আর্থ হবে; আল্লাহ তা আলা ইলমের কারণে তার জন্য জানাতের পথসমূহ থেকে কোনো একটি পথ সহজ করে দেন।

অথবা بـ এর যমীর "مَـنْ"-এর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। তখন "بَـاء" হরফে জারটি عَـنْدِيَد -এর জন্য হবে। তখন অর্থ হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতের পথের পথিক বানান এবং তাকে জান্নাতের পথে চলার তৌফীক দেন।

আন্ওয়ারুল শ্লিকাড (১ম খণ্ড) - ৩

كَفَضِلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هَٰذِهِ الْآيَةَ إِنَّمَا الحَدِيثَ إِلَى الْجِرِهِ .

আমার শ্রেষ্ঠত্ব তোমাদের সাধারণ ব্যক্তির উপর। অতঃপর إنَّكَ يَخْشَى اللَّهُ مِنْ -जिन व आग्नाजि शिष्ठ करतन वर्शार, এकमाव व्यालिमशनर व्यालार व्यालार व्यालार व्यालार व्याचार वर्गार তা আলাকে ভয় করে। এছাড়া তিনি হাদীসের বাকি অংশ ইমাম তিরমিয়ীর নাায়ই বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

- قَطْلُ عَلْي أَذْنَاكُمُ এর মমার্থ : আলিমের মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়েই মহানবী 🚐 উল্লিখিত উক্তিটি করেছেন। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ-
- ১. মহানবী 🚃 আলিমদের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য তাদেরকে নবীর মর্যাদার সাথে তুলনা করেছেন। কেননা, নবীগণের মর্যাদা হলো অপরিসীম। একজন সাহাবী যেমন মর্যাদার দিক হতে নবীর সমান হতে পারে না, তেমনি ভ্রধমাত্র একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি একজন আলিমের সমান মর্যাদার অধিকারী হতে পারে না।
- ২. একজন আলিম ও একজন ইবাদতগুজারের মর্যাদার পার্থক্য অতি সহজে স্পষ্ট করে বোধগুমা করে তোলার জন্য মহান্বী - عني اَدْنَاكُمْ عَلَى الْفَاعُمُ عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلِيلِ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِ عِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي
- ৩. মিরকাত প্রণেতা বলেন, ইলম অর্জন ও ইলম শিক্ষা দেওয়ার দিকে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূল আলোচ্য উদাহরণ পেশ করেছেন।
- 8. এ উক্তির মাধ্যমে ইলমের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে।
- ৫. এখানে আলিমগণের মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন- অন্য হাদীসে রাসূল 🚐 বলেছেন-نُومُ الْعَالِم خَبْرُ مِنْ عِبَادَةِ الْجَاهِلِ .
- ৬, অথবা "মোবালাগাহ"-এর জন্য কথাটি বলা হয়েছে। لَيْصَلُونَ -এর অর্থ : রাসূল আলিমের শ্রেষ্ঠত্বের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন - صَلُونَ वर्था९, সৃष्टिकूल मानव जांिवत निक्कत्वत जना कलाां कता कता का करा वारा عَلَى مُعَلَّم النَّاس بِالْخَيْر আলোচ্য হাদীসাংশে بيصلين এর মধ্যস্থিত শব্দটি পরিভাষায় কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন–
- শব্দের নিসবত আল্লাহর দিকে হলে, অর্থ দাঁড়াবে রহমত বর্ষণ করা ।
- ২. শব্দটি রাসল এর দিকে নিসবত হলে এর অর্থ হবে- দোয়া করা।
- শব্দটির নিসবত যদি ফেরেশতাদের দিকে হয়়, তবে এর অর্থ হবে
   ক্রমা প্রার্থনা করা।
- 8. আবার مَكُ अपि । আলোচ্য হাদীসে و المُعَلَّدُنَ अपि । আলোচ্য হাদীসে عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ अपि । আলোচ্য হাদীসে المُعَلَّدُنَ এর মধ্যস্তিত 🎞 শব্দটি রহমত বর্ষণ, ক্ষমা প্রার্থনা ও দোয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ, মানুষকে উত্তম বিষয় শিক্ষাদানকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। আর মাখলুকাত তার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করেন।

মিশকাত কিতাবের পার্শ্বটীকায় বলা হয়েছে যে, আলোচ্য হাদীসে ﴿ كُمُكُنُّ শব্দটি দোয়া তথা আলিম ব্যক্তির কল্যাণ কামনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَعُرَابٌ হতে পারে। وَعُرَابٌ এর মধ্যে তিন ধরনের الْخُرْتُ ও النَّمَلَةُ وَالْحُرْبِ

। পরা হলে مَعَلَّامُرْفُرُع পরা হলে إِبْتِدَائِبَة क حَتَّى . ১

২. حَتَّىٰ कि عَاطِفَة कि مَعْطُوْل عَلَيْه عِده । যেহেতু مَعْطُوْل عَالَمْهُ कि مَعْطُوْل عَالَمْهُ عَالَمُ ه عَالَمُ مَعْدُوْرِ عَالَمُ مَعْدُوْر عَالَمُ هَا عَرْف جَارٌ هَا عَرْف جَارٌ هَا حَتَّى عَالَمُ مَعْدُوْرِ عِد

بِالنَّصْبِ عَلَى أَنَّ حَتَّى عَاطِغَةً وَبِالْجَرِّ عَلَى أَنَّهَا جَازَّةً وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهَا إِبْتِدَائِيَّةً وَالْأَوْلُ أَصَّحٌ . উল্লেখ্য যে, 🚣 -এর ই'রাব একটু জঠিল, তাইতো প্রখ্যাত নাহুবিদ ১১১ ও ইন্তেকালের পূর্বে বলে গিয়েছে-"أَمُونُ وَفِي قَلْبِي مِنْ حَتَّى لِانَّهَا تَرْفَعُ وَتَنْصِبُ وَتَجُرُّ"

উক্ত উক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বলব "ٱلنُحُونُ" ও "ٱلنُحُونُ" -এর মধ্যে তিন ধরনের إِعْرَابِ ই হতে পারে।

وَعُرْتِ لَكُ اللهِ عَدِ الْخُذِرِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ النَّاسَ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقُطَارِ لَكُمْ تَبْعُ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُمْ مِنْ أَقُطَارِ الْاَرْضِ يَتَغَقَّهُونَ فِي الدِّيْنِ فَالِذَا أَتُوكُمْ فَاسْتَوْصُوا بِهِمْ خَبْرًا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

২০৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রুইরশাদ করেছেন। [আমার ইন্তিকালের পর] লোকেরা তোমাদের অনুসারী হবে। বিভিন্ন দিক হতে লোকেরা তোমাদের নিকট দীনী জ্ঞান লাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করবে। অতএব যখন তারা তোমাদের নিকট আসবে তখন তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ [দীনের শিক্ষা] দেবে। –[তিরমিয়ী]

وَعُرْخُكُ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ اَلْكَلِمَةُ الْحِكْمَةُ ضَالّةُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ الْحَكِيْمِ فَحَيْثُ وَجَدَهَا فَهُو اَحَقُّ بِهَا . رَوَاهُ البّتِرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وقَالَ البّترْمِذِيُّ هٰذَا البّترْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ . وقَالَ البّترْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثُ عَرِيْثُ وَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْفَضْلِ الرّاوِيْ يَضَعَفُ فِي الْحَدِيْثِ .

২০৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানী লোকের হারানো সম্পদ। কাজেই সে যেখানে বা যার নিকট এই জ্ঞান পাবে, সে তার অধিক [উত্তরাধিকারী] অধিকারী। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। এর অপর বর্ণনাকারী ইবরাহীম ইবনুল ফ্যলকে য'ঈফ বলা হয়ে থাকে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

سَعْنَى الْكَلِمَةِ الْحِكْمَةِ "জ্ঞানের কথা"-এর অর্থ : মহানবী এর মুখ নিঃসৃত বাণী أَلْكِلْمَةُ الْحِكْمَةِ الْحِكْمَةِ অর্থ হতে পারে । নিমে হাদীস বিশারদদের মতামত পেশ করা হচ্ছে ।

- ১. কিছু সংখ্যকের মতে কুরআনের আহকাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করার নাম হিকমত।
- ২. কেউ কেউ বলেন কুরুআনের জ্ঞানকে হিকমত বলে।
- ৩. কারো মতে কথায় ও কাজে সঠিক অবস্থায় পৌছার নাম হিকমত।
- ৪, আরেক দলের মতে আল্লাহর ভয়কে হিকমত বলে।
- ে, কেউ কেউ বলেন, দীনি জ্ঞানার্জনকে হিকমত বলে।
- ৬. কিছু সংখ্যক বলেন, সত্যের অনুরূপ কথাকে হিকমত বলে।
- ৭. কারো মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উপকারী ইলম যা আমল করা পর্যন্ত পৌছায়।

  ভিন্ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো ধন। সুতরাং তা যে

  যেখানে পাবে সে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যাপারে অধিক হকদার। এর দ্বারা রাস্ল এ কথা বুঝাতে চাইছেন যে,
- ় ১. হারিয়ে যাওয়া বস্তু যেভাবে তার মালিক তালাশ করে এবং তা পাওয়াই মালিকের লক্ষ্য হয়, অনুরূপভাবে জ্ঞানপূর্ণ কথা অনুসন্ধান করা জ্ঞানী ব্যক্তির একমাত্র লক্ষ্য।
  - হারিয়ে যাওয়া জিনিসের প্রাপ্তি ঘটলে মানুষ যেভাবে তার প্রচার করে তেমনি কারো কাছে জ্ঞানের কথা থাকলে তাকেও গোপন করার অধিকার কারো নেই।

وَعَرِفِ لَ الْبِنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدِ ـ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

২০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্র ইরশাদ করেছেন— একজন ফকীহ [আলিম] শয়তানের বিপক্ষে এক হাজার আবেদ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী [কঠোর]। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক হাজার আবেদকে, তারা দীনি জ্ঞান না রাখার কারলে পথন্রষ্ট বা গোমরাহ্ করতে শয়তানকে যতটা বেগ পেতে হয়, তার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করেও একজন বিজ্ঞ হক্কানী আলেমকে গোম্রাহ করতে পারে না। কেননা, আলেম ব্যক্তি তার ইলমের কল্যাণে সর্বদা শয়তানের কারসাজি হতে সতর্ক থাকেন। কোনো কোনো সময় শয়তান হিতাকাঙ্ক্ষী সেজে নামাজির অন্তরে এই প্রশ্ন জাগায়: 'শত চেষ্টা করেও যখন مُنَوْنَ قَلْبُ সহকারে ইবাদত করা গেল না, তবে এই অন্তঃসার শূন্য ইবাদত করে লাভ কি । এটা তো প্রাণহীন লাশ ছাড়া কিছুই নয়। স্তরাং এটি ত্যাগ করাই উচিত।' বে-ইল্ম আবেদ শয়তানের এ ধরনের চালবাজি সহজে ধরতে পারে না। কিন্তু একজন আলেম মনকে এই বলে প্রবাধ দিবে যে, কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করাটা অনেক ভালো। আমার সাধ্য যা আছে তা করছি। কবুল করা না করার কাজতো আল্লাহর। হয়তো বা ধীরে ধীরে একদিন হাসিল হয়ে যাবে। এ কারণেই শয়তান আলেমকে ভয় করে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে مَنَا وَالْجَامِلُ وَالْجَامُ وَالْحَامِ وَالْحَامِ وَالْمَامِلُ وَالْجَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ

وَعُرْتِ اللهِ عَلَى الْهِ الْمِدْ اللهِ عَلَى كُلِّ مَسْلِم وَ اللهِ عَلَى كُلِّ مَسْلِم وَ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ وَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ غَيْرِ اَهْلِهِ كَمُقَلِّدِ الْخَنَازِيْرِ الْجَوَاهِرَ وَاللَّوْلُو وَالذَّهَبُ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الْبَيْهَ قِي فَي شُعِبِ الْإِيْمَانِ إلى قَوْلِهِ مَسْلِمٍ وَقَالَ هُذَا حَدِيْثُ مَتْنَهُ مَشْهُورٌ وَاسْنَادُهُ مَسْلِمٍ وَقَالَ هُذَا حَدِيْثُ مَتْنَهُ مَشْهُورٌ وَاسْنَادُهُ صَعِيْفً وَقَدْ رُوى مِنْ اَوْجُهِ كُلُها ضَعِيْفً .

২০৬. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রিশাদ করেছেন- ইলম
অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর অবশ্য কর্তব্য।
আর অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শৃকরের গলায় জহরত,
মুক্তা ও স্বর্ণ স্থাপনকারী। —হিবনে মাজাহ্য

আর ইমাম বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে "ইলম তলব করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ" শুধু এতটুকু বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, আলোচ্য হাদীসের মতন [ভাষ্য] মাশহুর, তবে সনদ দুর্বল। এ হদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু সব কয়টি সূত্রই দুর্বল।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

قِلْمُ الْمُرَادُ بِالْعِلْمِ इनस बाता উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লেখিত عِلْمٌ । দুনিয়াবী ইলম টিন ও ইলমে শরীয়াহ উদ্দেশ্য । দুনিয়াবী ইলম উদ্দেশ্য নয় । আর এখানে كُلُّ مُسْلِمِ बाता छधू মুসলিম পুরুষই উদ্দেশ্য নয় । বরং তার অনুগামী হিসেবে নারীও এর অন্তর্ভুক্ত । অবশ্য নারীর তুলনায় পুরুষের দায়িত্ব অত্যধিক । এ কারণেই তথু كُلُّ مُسْلِمٍ दे वला হয়েছে ।

বিভক্ত করেছেন। ১. ফরজে আইন ২. ফরজে কেফায়া। নিম্নে তার বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত হলো—

দৈনন্দিন জীবনে স্বাভাবিকভাবে একজন মানুষের পক্ষে ইবাদত ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যতটুকু দীনি জ্ঞান অর্জন না করলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, ততটুকু ইলম শিক্ষা করাই ফরজে আইন। এর চেয়ে অতিরিক্ত ইল্ম হাসিল করা ফরজে কেফায়া। কেননা, তা না হলে দীনি ইলমের গভীরতা হারিয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেন— ফরজ, ওয়াজিব, সুনতে মৃওয়াক্কাদাহ, হালাল, হারাম, মুবাহ, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদি সম্পর্কে এজমালীভাবে ইল্ম হাসিল করা প্রত্যেক মুসলমান পুরুষ ও নারীর জন্য ফরজে আইন। এগুলো ব্যতীত ইলমে ফিকহ, তাফসীর, ইলমে হাদীস, তাসাউফ ইত্যাদি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ করা ফরজে কেফায়া। সমাজের কিছু সংখ্যক লোক এগুলো অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে ফরজিয়াত আদায় হবে। নতুবা সকলেই গুনাহগার হবে।

ভানের মর্মার্থ : মহানবী হযরত মুহাম্বদ ত্রাক্তবর বাণী "অপাত্রে ইলম স্থাপনকারী যেন শৃকরের গলায় জহরত, মুকা ও স্বর্গ স্থাপনকারী।" এর মর্মার্থ হলো এই যে, অপাত্রে ইলম স্থাপন করলে তার অপব্যবহার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যে ব্যক্তিকে সৃক্ষ জ্ঞানের উপযুক্ত নয় তাকে সৃক্ষ জ্ঞান দান করা শৃকরের গলায় জহরত, মুক্তা ও স্বর্গ স্থাপনকারীর সমতৃল্য। কারণ, এগুলো মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উপকরণ। শৃকরের গলায় ওগুলো পরালে শৃকরের সৌন্দর্য তো বাড়েই না ; বরং প্রকারান্তরে মণি-মুক্তারই অবমাননা করা হয়। তদ্ধপভাবে অপাত্রে ইলম রাখলে তার অমর্যাদাই করা হয়। কারণ, যে ব্যক্তি যে জিনিসের মর্যাদা বুঝে না; তার নিকট সে জিনিস রাখলে তাতে হিতে বিপরীতই হবে। কাজেই ইলম শিক্ষা করার সময় যেমন শিক্ষকের নীতি ও আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি যিনি শিক্ষা দেন তাঁকেও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ইলমে ওহী কার নিকট আমানত রাখছেন।

وَعَرْكِ لِكَ اللهِ عَلَى خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ رُسُولُ اللهِ عَلَى خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِيْ مُنَافِقٍ حُسْنُ سِمْتٍ وَلَافِنَّةَ فِي الدِّيْنِ - رَوَاهُ التَرْمِذِيُّ

২০৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেনদু'টি স্বভাব মুনাফিকের মধ্যে একত্রিত হতে পারে না।
নৈতিকতা উত্তম স্বভাবা ও দীনের সঠিক জ্ঞান।-[তিরমিয়ী]

وَعَرْ اللهِ عَلَى اَنَسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ خَرَجَ فِى ظَلَبِ الْعِلْمِ فَهُ وَفِى سَبِيْلِ اللهِ حَتْى يَرْجِعَ. رَوَاهُ التَيْرُمِ فِى وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارِمِيُّ

২০৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাইরশাদ করেছেন — যে ব্যক্তি ঘর হতে ইলম অর্জনের জন্য বের হয়, যে পর্যন্ত সেপ্রত্যাবর্তন না করে, সে পর্যন্ত আল্লাহর রাস্তায় থাকে। –[তিরমিয়ী ও দারেমী]

وَعَرْ اللهِ عَلَى سَخُهُ بَرَةَ الْأَزْدِيِّ (رض) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىمَ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ كَانَ كَفَّارَةً لِمَا مَضَى . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّدَارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ وَالتَّدَارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هُذَا حَدِيْثُ ضَعِبْ فَ الْإِسْنَادِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هُذَا حَدِيْثُ ضَعِبْ فَ الْإِسْنَادِ وَابُوْدَاوَدَ الرَّاوِيْ يُضَعَفُ .

২০৯. অনুবাদ: হযরত সাখবুরা আযদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — বলেছেন— যে ব্যক্তি দীনী ইলম অনেষণ করে তা তার জন্য পূর্বকৃত [সগীরাহ] তনাহসমূহের জন্য কাফ্ফারা হয়ে যায়। —[তিরমিযী ও দারেমী] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এই হাদীসটির সনদ দুর্বল, কেননা এর বর্ণনাকারী আবৃ দাউদ নকী ইবনে হারিসকে দুর্বল বলা হয়ে থাকে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَحُونِتُ शमीत्मत त्याच्या : এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নেক কাজের কারণে সগীরাহ গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। যেমন—আল্লাহ তা'আলা বলেন, الَّ الْعُسَنَاتِ يُذُهِبُنَ السَّيَاتِ مَا إِنَّ الْعُرِيثَ وَالْعَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَعَرْضِكَ أَبِى سَعِيْدِ الْحُدْدِيِّ (رضَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَنْ يَشْبَعَ الْمُوْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِرْمِذِيُّ

২১০. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ত্রু এরশাদ করেছেন—
মু'মিন ব্যক্তি কখনও উত্তম কথা [ইলম] শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না; যে পর্যন্ত না তার শেষ পরিণামে জান্নাত হয়। –[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने रांमीत्मत त्राचा : মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর দীনকে নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক ভালবাসে। আর আল্লাহর দীন ব্ঝার মাধ্যমই হলো 'দীনি ইল্ম'। তাই মু'মিন ব্যক্তি যতই দীনি ইল্ম অর্জন করে, ততই তার ইলম শেখার আকাজকা বৃদ্ধি পেতে থাকে, ক্রমেই সে আল্লাহ প্রেমে মত্ত হতে থাকে। মূলত দীনি ইল্ম হলো আল্লাহর সাথে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা স্থাপনের একটা শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম। তাই মু'মিন ব্যক্তি তার প্রেমিকের আলোচনা যতই শুনে ততই তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। ফলে তার এই আগ্রহ মৃত্যু অবধি শেষ হয় না; বরং সে আমরণ ইল্ম তলব করতে থাকে। অবশেষে এটি তাকে বেহেশতে নিয়ে পৌছায়। অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই সে জান্নাতে পৌছে যায়। তাই বলা হয়েছে যে, ইলমে ওহীর কথা শ্রবণ করে মু'মিন ব্যক্তির তৃপ্তি মিটে না। জান্নাতেই তার তৃপ্তি মিটবে।

وَعَرْكُ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ عَلَى عِلْمِم عَلَيْم عَلْم عَلْم اللهِ عَلْم عَلْم اللهِ عَلْم عَلْم اللهِ عَلْم عَلْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلَيْم اللهِ عَلْم اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْم اللهِ ال

২১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিরশাদ করেছেন—যে ব্যক্তিকে এমন ইলমের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা সে জানে, অতঃপর সে তা গোপন করে রাখে। কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।
–[আহমদ, আবৃ দাউদ, তিরমিযী] কিন্তু ইমাম ইবনে মাজাহ্ (রা.) হাদীসটি হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेंद्रामीत्मत्र व्याच्या: উল্লিখিত হাদীস দ্বারা সুম্পষ্টভাবে বুঝায় যে, একান্ত শরয়ী কারণ ছাড়া ইলম গোপন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। বরং ইলম শিক্ষা করার পর তা অন্যের নিকট পৌছে দেওয়াই হলো একান্ত কর্তব্য। কেননা, কোনো বিষয় জানা সত্ত্বেও সে যদি তা অন্যের নিকট পৌছে না দিয়ে মৃত্যুবরণ করে তবে অন্যেরা তা হতে বঞ্চিত হবে। যদি এভাবে প্রত্যেক জ্ঞানীই তার ইলম গোপন করতে থাকে তবে একদিন ইলম নিঃশেষ হয়ে যাবে। এ জন্যই রাস্ল ক্রিউ গোপনকারীর শান্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

وَعَرْدِكِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيهُجَارِى قَالَ بِسِهِ الْعُلْمَ اللهِ عَلَى مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيهُجَارِى بِسِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ لِيهُمَارِى بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ اللهِ اَذْخَلَهُ اللهُ النَّارَ . يَصْرِفَ بِه وُجُوْهَ النَّاسِ اللهِ الدُّخَلَهُ اللهُ النَّارَ . رَوَاهُ النَّهُ مَرَدًا اللهُ النَّارَ عَمَرَ رَوَاهُ النَّهُ مَاجَةً عَنْ ابْنِ عُمَرَ

২১২. অনুবাদ: হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করেছনেল যে ব্যক্তি আলিমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মুর্খদের সাথে বাক-বিতত্তা করার জন্য কিংবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ইলম অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহানামে নিক্ষেপ করবেন। —[তিরমিয়ী] ইমাম ইবনে মাজাহ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: ইলম অর্জনের উদ্দেশ্য একমাত্র আল্লাহ তা আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং আল্লাহর দীনকে সম্নত করা। এই উদ্দেশ্য থাকলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। অন্যথা ইলম অন্বেষণকননারী ইলমের কোনো ফজিলত তো লাভ করতে পারবেই না; উপরন্থ তাকে জাহান্নামের কঠিন শান্তি ভোগ করতে হবে। এ জন্য সকলের উচিত নিয়তকে পরিশুদ্ধ করে নেওয়া।

وَعُنْ اللهِ عَلَى اللهِ المِلْمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

২১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি এমন ইলম অর্জন করে, যার দারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়; কিন্তু সে ব্যক্তি দুনিয়ার কোনো সামগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করে তবে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন জান্লাতের গন্ধও পাবে না। — আহমদ, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহা

وَعُرْكِكُ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِيْ فَحَفِظَهَا وَ وَعَسَاهاً وَ ٱذَّاهَا فَرُبُّ حَامِلِ فِقْدٍ غَيْرٌ فَقِيبُهِ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْدٍ إِلَى مَسْنُ هُسَو اَفْسَقَسَهُ مِسْنُسَهُ. ثَسَلَاثُ لَايَسَخُسلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمِ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ نَسِإِنَّ دَعْدَتَهُمْ تُحِيْدُطُ مِنْ وَدَائِيهِمْ ـ دَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالبُّينَهُ قِي إِلْمَ دُخِل وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالسِّيرُمِبِذِيُّ وَابُودُ اَوْدَ وَابْنُ مَساجَةً وَالسَّدَارِمِسُّ عَنْ زَيسُدِ بْنِن ثُسَابِسِتِ إِلَّا أَنَّ التِّسْرمِبِذِي وَابَادَاوَد كَمْ يَسَذُكُرا ثَلَثُ لَا يَغُلُّ عَلَيْهِ نَ إِلَى الْخِرِهِ .

২১৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚃 এরশাদ করেছেন- আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্ব করুন যে আমার কথা শুনেছে, তারপর তাকে যথাযথভাবে শ্বরণ রেখেছে ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। আবার তা অন্যের নিকট সঠিকভাবে পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক জ্ঞানের বাহক নিজেই জ্ঞানী নয়। [সুতরাং জ্ঞানের বাণী জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট পৌছে দেওয়া উচিত] আর এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা [নিজেরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও] নিজেদের তুলনায় উচ্চতর জ্ঞানীর নিকট জ্ঞানের বার্তা বহন করে নিয়ে যায়। অতঃপর নবী করীম == বলেন, তিনটি জিনিস এমন রয়েছে যে, সেগুলো সম্পর্কে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাস ঘাতকতা করতে পারে না। যথা–১। একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কাজ করা। ২। মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা, ৩। মুসলমানের জামাতকে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকা। কেননা, তাদের দোয়া তাদের পরবর্তী মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। – শাফেঈ বায়হাকী ও তাঁর "মাদখাল" নামক গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ ও দারেমী এ হাদীসটি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম তিরমিধী ও আবু দাউদ ثُلاَثُ لَا يَغِلُ عَلَيْهُنَّ 📜 অর্থাৎ, তিনটি বিষয়ে কোনো মুসলমানের অন্তর বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।] হতে হাদীসের শেষ পর্যন্ত অংশটি বর্ণনা করেননি।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غُرُّ । أَحَدِيثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত হাদীসের বর্ণনা বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাদীসটির শেষের অংশের ভূমিকা হলো প্রথমাংশ। ফলে এর অর্থ হবে এই তিনটি কথা যে অন্যকে পৌছে দেয় তার জন্য হযরত রাস্লে কারীম করেছেন যে, আল্লাহ তার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন। অর্থাৎ, যে রাস্লুল্লাহ — এর কথা আমল করার নিয়েতে ওনে এবং আমল করে, অতঃপর মুখস্থ করে তা অন্যের নিকট হুবহু পৌছে দেয়, তার মুখমণ্ডল আল্লাহ উজ্জ্বল করুন।

- كَامُ وَيْنَ . এ এর সকল ধারক-বাহকই ফকীহ নন। যারা কুরআন হাদীস হতে নিজের গবেষণা দ্বারা সরাসরি মাসআলা বের করেন, তারাই প্রকৃতপক্ষে ফকীহ। প্রত্যেকেই যে প্রত্যেক বিষয়ে পারদর্শী হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রয়োজনের তাগিদে ছাত্র হতেও অনেক নাজানা বিষয় জেনে নেওয়া যায়। ইমাম বুখারী (রা.)-এর উস্তাদ এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্ট উদাহরণ।
- ২. অথবা, এর অর্থ হচ্ছে— কিছু সংখ্যক মুবাল্লিগ এমনও রয়েছেন, যিনি ঐ ব্যক্তি থেকে ফিক্হ শাস্ত্রে অধিক জ্ঞান রাখেন যাঁর কাছে তা পৌছানো হয়।
- ৩. এ হাদীসাংশ দারা এ কথাও বুঝা যায় যে, হাদীস বিশেষজ্ঞদের উচিত তার থেকে নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি হতেও জ্ঞানের কথা শ্রবণ করা এবং প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা।

্রিএর অর্থ : اَلْغَلُولُ শব্দটি اَلْغُلُولُ মাসদার থেকে উৎকলিত। এর অর্থ সম্পর্কে দু'টি অভিমত রয়েছে। যথা

- ১. "غِيلْ " শব্দের غَيْن مَالِ الْفُلُوْلِ الْمُكُوْلِ تَعَيْن अत नित्ठ যের হলে এর অর্থ হবে– খেয়ানত, বিদেষ, ছুরি ইত্যাদি। যেমন হাদীসে এসেছে– لَا تُقْبُلُ صَدَقَةً مِنْ مَالِ الْفُلُوْلِ
- ২. আর غَلْ "শন্দের غَلْث والمَّرَفَةُ أُورَ النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أُو غَيْرِهِ वाल عَمَلَ السَّرَفَةُ أُورَ النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أُو غَيْرِهِ वाल والمَّرَفَةُ أُورَ النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أَوْ غَيْرِهِ والسَّرَفَةُ أُورَ النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أَوْ غَيْرِهِ والسَّرَفَةُ أُورَ النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أَوْ غَيْرِهِ والسَّرَفَةُ أَور النَّويَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أَوْ غَيْرِهِ والسَّرَفَةُ أَور النَّفِيَاتَةُ لِلْمُغْتَمِ أَوْ عَلَيْهِنَّ عَلَيْهُ وَالسَّرَفَةُ وَالسَّرَقِيقِيقِ وَالسَّرَفَةُ وَالسَّرَفِيقِيقِ وَالسَّرَفِيقِيقِ وَالسَّرَفِيقِيقِ وَالسَّرَةُ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَ وَالسَّرَانِ وَالْسَرَانِ وَالْسَرَانِ وَالسَّرَةُ وَالْمَالِقِيقِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالْسَالِقِيقِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالْسَالِقِيقِ وَالسَّرَانِ وَالْسَالِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَّرَانِ وَالسَلَّالِ وَالسَلَّالِ وَالسَالِيَّالِ وَالسَّرَانِ وَالْسَالِ وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِ وَالْمَالِقِ وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِي وَالْمَالِقِيقِ وَالْمَالِي وَالْمَ
- كُ وَالْعُمَا الْعُمَا لِلَّهِ . ﴿ প্রতিটি কাজ তথু মাত্র আল্লাহর সভৃষ্টির জন্য করা।
- التُصِيْحَةُ لِلْمُسْلِمِينَا अ्त्रलभानत्मत्र अन्तर्गाण कामना कता।
- ৩. بَرْمُ الْجَمَّاعَةِ بِكُومُ الْجَمَّاعَةِ بِكُومُ الْجَمَّاعَةِ بِكُومُ الْجَمَّاعَةِ بِكُومُ الْجَمَّاعَة ভাষা উদ্দেশ্য : মহানবী إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَا الْعَمَلِ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَمَلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِ الْعَمَلِ لِللَّهِ وَالْمَالِ الْعَمَلِ لِللَّهِ وَالْمَالِ الْعَمَلِ لِللَّهِ وَالْمَالِ اللَّهُ مَا الْعَمَلِ اللَّهُ وَالْمُوا اللهِ اللَّهُ مَعْلِي اللَّهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

- अत शांकिक अर्थ रांना اَلنَّصِيْحَةُ - अत अर्थ : اَلنَّصِيْحَةُ असिं विक्विक, वहवर्षन रांना اَلنَّصِيْحَةُ

- ১. آلْمُوْعظَةُ (উপদেশ,)
- २. تَمَنَّى الْغَيْرُ [कल्गांग कामना कता,]
- ৩. آنْسَاعَدَةُ [সহযোগিতা করা।]

- পরিভাষায় এর পরিচয় হলো مَعْنَى النَّصِبْحَةِ إصْطَلَاحًا

- ا अर्था९, भार्थित जीवतन अभत जाहराव कन्यान कामनाह निम्हण وهَى تَمَنَّى الْخَبْر لِأَخِبْدِ فِي الْحَبُوةِ النُّنْبَويَّةِ ١
- هِيَ قَوْلٌ فِينُهِ دُعًا ، وَنَهَيْ عَنْ فَسَادٍ ، كَا عَرْلُ فِينهِ دُعًا ، وَنَهَيْ عَنْ فَسَادٍ ،
- ৩. জমহুর ওলামায়ে কেরাঁমের মতে, مَوَ أَدَاءُ الْحَقِّ الْمُ صَاحِبِهِ অর্থাৎ যার যে হক, তাকে তা দিয়ে দেওয়াই নসিহত।
  আর্থান মর্মার্থ : মুসলিম নেতৃবৃন্দের নসিহতের ব্যাখ্যায় আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, নেতৃবৃন্দের পেছনে নামাজ পড়া, তাদের আদেশ মান্য করা এবং তাদের সহযোগিতা করা। কেননা, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাস্লের পরে মুসলিম নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা ফরজ। যেমন ইরশাদ হচ্ছে:

بَايَهُمَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا الطِيعُوا اللَّهُ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوْلِي الْآمِرْ مِنْكُمْ

हिमाम नवरी वरलर्शन - إِنْ وَطَاعَتُهُمْ فِيْهِ وَأَمْرُهُمْ بِهِ

অর্থাৎ, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা মানে সংপথে তাদের সাহায্য করা, তাদের অনুসরণ করা ও আদেশ-আদর্শ পালন করা।
-এর ব্যাখ্যা: এর অর্থ হচ্ছে, মুসলমানদের দলকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকা। কারণ, ঐক্যবদ্ধ থাকলে কোনো প্রকার বিদ্রাট-বিশৃংখলা ঈমানকে দুর্বল করতে পারে না। আল্লাহ তা আলাও নির্দেশ দিয়েছেন–

ন কিন্তু দল পরিত্যাগ করলে সমূহ বিপদের আশঙ্কাসহ ইসলাম থেকে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে । হাদীসেও বলা হয়েছে–

(١) قَالَ النَّبِيُّ عَلَى "مَنْ تَرَكَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ.

(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ "مَنْ شَدَّدُ شُدٌّ فِي النَّارِ"

وَعَرِهِ اللهِ عَلَى مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ سَمِعُ تَا رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ نَضَرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَا شَبْنًا فَبَلَّعَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرُبَّ مَبَيعًا فَرُبَّ مَبَلَعْ أَوْعُى لَهُ مِنْ سَامِعٍ - رَوَاهُ التِّوْمِيذِيُّ وَابْنُ مَاجَةً وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ إِبِي الدَّرْدَاءِ -

২১৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রিক্রেকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা আলা সে ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার নিকট থেকে কোনো কথা [হাদীস] শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে তা যথাযথভাবে অপরের নিকট পৌছে দিয়েছে। কেননা, অনেক সময় যার নিকট পৌছানো হয়, সে ব্যক্তি শ্রোতা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষাকারী বা জ্ঞানী হয়। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] ইমাম দারেমী এ হাদীস হযরত আবুদ দারদা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

وَعُرْكِكُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالُ قَالُ وَالَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالُ قَالُ مَا عَلِمْتُمْ فَمَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْبَتَبُواْ مَعْمَدُهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ فَمِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ وَرَوَاهُ ابْنُ مَا عَلِمْتُمْ وَلَمْ يَذْكُرُ الْتَعْوِدِ وَجَابِرٍ وَلَمْ يَذْكُرُ التَّقُوا الْحَدِيْثُ عَبِيْ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ

২১৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = ইরশাদ করেছেন— তোমরা আমার পক্ষ হতে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করে। তবে যা সঠিকভাবে আমার কথা বলে জান [ওধু তাই বর্ণনা কর]। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা কথা আরোপ করে, সে যেন তার আবাসস্থল জাহান্লামে বানিয়ে নেয়।—[তিরমিযী]

ইমাম ইবনে মাজাহ এ হাদীসটি হযরত ইবনে মাসউদ ও জাবির (রা.) প্রম্খ-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি وَتُعُوا الْعَدِيْثُ عَنِيْ إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ الْعَدِيْثُ عَنِيْ إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ الْعَدِيْثُ وَيَتُ وَالْعَالَ الْعَدِيْثُ عَنِيْ إِلَّا مَا عَلِمُتُمْ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللل

আন্তয়ারন্দ মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৩

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : মহানবী —এর উক্ত বাণী দারা ক্রআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান অথবা মিথ্যা হাদীস রচনা দু'ই হতে পারে। কেননা, যে ব্যক্তি ক্রআনের মনগড়া ব্যাখ্যা দান করে; সে যেন রাস্ল —এর উপর মিথ্যা আরোপ করে। যেহেতু অনেক সময় এই ব্যাখ্যাকে রাস্লের দিকে নিসবত করা হয়।

আর মিথ্যা হাদীস রচনা এটা তো স্পষ্টভাবে রাস্ল্ক্রি-এর উপর মিথ্যারোপ করা । কেননা, রাস্ল্ক্রিয়া বলেননি মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকননারী ব্যক্তি রাস্লের নামে তা-ই রচনা করে।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى الْقُرْانِ بِرَأْيِهِ فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ قَالَ فِي الْقُرْانِ بِرَأْيِهِ فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَفِي رِوَايَةٍ مَنْ قَالَ فِي الْقُرْانِ بِعَنْدِ عِلْمٍ فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. بِعَنْدِ عِلْمٍ فَلْبَتَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ التِعْرِمِذِيُ

২১৭. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ করেশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কোনো কথা বলে, সে যেন নিজের ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। অপর বর্ণনায় এসেছে— যে ব্যক্তি কুরআনের মর্ম উদঘাটনের ব্যাপারে নিশ্চিত জ্ঞান ব্যতীত মনগড়া কোনো কথা বলে; সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। —িতিরমিয়ী

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: এর মধ্যকার পার্থকা: تأويْل 🛭 تَغْبِسرُ

كَ . (عَشَيْرُ . ﴿ শব্দের আভিধানিক অর্থ – উন্মুক্ত করা, বর্গনা করা । اَلْقَالُ بِالرَّالُ اِعَالَا عَالَى الْم প্রকাশ করা ।

২. পরিভাষায় تَغْسِيْر বলা হয়–আল্লাহ তা'আলার কালামের মর্মার্থ স্পষ্ট করা ও বর্ণনা করাকে। আলোচ্য হাদীসে اَلْتُولُ بَالْرُانُي মানে কুর্আনের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করা।

७. اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ، ७ كَفْسِيْر بِالرَّانَى कात्सक वुवर إِللَّهِ का विके اَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

8. كَغْسِيْرُ হুলোঁ সর্বজন গ্রহণীয় কুরআনের ব্যাখ্যা । الْغَوَّلُ بِالرَّابَى হুলোঁ শরয়ী কায়দা ভিত্তিক ব্যাখ্যা দান করার প্রতি ক্রক্ষেপ না করে নিজের আকল বা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা দান করা।

৫. তাফসীরকারক হলেন ইসলামের এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, যার মর্যাদা সাধারণের উধ্বে الْنَغُولُ بِالرَّايُ এর পরিণাম সরাসরি জাহানাম।

وَ وَمَنْ فَالَ فِي الْفَرْانِ بَرَأَبِهِ -এর ব্যাখ্যা : আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, কুরআনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাফসীরকারের মনগড়া কোনো মতবাদ প্রকাশ করা জায়েজ নয়। তাকে কতিপয় সার্থক পস্থা অবলম্বন করেই কুরআনের ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রথমত: দেখতে হবে এ ব্যাপারে রাসূল হতে কিছু বর্ণিত আছে কি-না। কেননা, হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে وَكَانَ خُلُقَةُ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرْانُ عَالَمَ الْفُرَانُ عَلَيْهُ الْفُرْانُ وَلَا الْمُرْانُ عَلَيْهُ الْمُرْانُ وَلَا الْمُعْمِينُ الْمُرْانُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنُ وَلَا الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّافِي اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

**দিতীয়ত:** নবী করীম হতে কুরআনের কোনো অংশের সঠিক ব্যাখ্যা না পাওয়া গেলে; সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে কোনো বর্ণনা এসেছে কি-না? তার অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাঁদের মাতৃভাষা আরবি। নবী করীম তাঁদেরকে নিয়েই কুরআনের বিধান বাস্তবায়িত করেছেন।

ভৃতীয়ত: সর্বশেষে তাকে তাবেয়ীনের পক্ষ হতে এর কোনো সমাধান আছে কি-না? তা অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা, তাদের যুগ পর্যন্ত আরবীয় প্রাচীন ধারা প্রচলিত ছিল। সূতরাং পরবর্তী লোকদের পক্ষে শুধু ভাষার উপর নির্ভর করে কুরআনের মর্ম উদঘাটন করা কঠিন ব্যাপার ছিল।

সর্বোপরি তাকে হতে হবে দীনি ইলমে একজন পণ্ডিত এবং হাদীসের উপর গভীর জ্ঞানের অধিকারী। নতুবা কুরআনের ব্যাখ্যা করতে যাওয়াই হবে তার দোজখে স্থায়ী ঠিকানা হওয়ার কারণ। وَعَرْكِكَ ثُمِنْدُبِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَاللهِ وَمَالَ قَالَ وَاللهِ وَمَالَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ قَالًا فِي الْقُرْانِ بِرَأْبِهِ فَاصَابَ فَقَدْ اَخْطَأَ ـ رَواَهُ اليَّرْمِذِيُّ وَ اَبُودُاوُدَ

২১৮. অনুবাদ: হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রিশাদ করেছেন –যে ব্যক্তি
কুরআনের ব্যাখ্যায় নিজের মনগড়া কথা বলে। আর যদি
তাতে সে সত্যেও উপনীত হয়, তবু তার কর্ম পদক্ষেপটি
ভুল হয়েছে। –[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

وَعَرْدُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

২১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেছেন– পবিত্র কুরআনের কোনো বিষয় নিয়ে তর্ক- বিতর্ক করা কুফরি। – আহমদ ও আবৃ দাউদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمِرَاءُ अयात व्यवश्व হয়েছে। এ বাবে উভয় দিক হতে ক্রিয়া পদের অর্থের ব্যবহার হয়। এ হিসেবে الْمِرَاءُ -এর অর্থ হবে পরস্পরে তর্ক-বিতর্ক করা, ঝগড়াঝাটি করা ইত্যাদি। এখানে : কুরআনের আয়াতের পারস্পরিক বিরোধ দেখানোর হীন উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্ক করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কারো মতে المُرَبِّ শন্দের অর্থ – মন্দের সন্দেহে কুরআনের হুকুমকে বাতিল করার চেষ্টা করা। এরূপ করা কুফরি। তবে

কুরআনের অর্থ প্রকাশের সদুদ্দেশ্যে পারস্পরিক দলিল প্রমাণ পেশ করা জায়েজ আছে।

وَعَرْ بِلِي عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّنِيُ اللَّهِ قَوْماً المِيْدِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّنِي اللَّهِ عَنْ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّنِي اللَّهِ عَنْ مَدْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللَّهُ

২২০. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনে ত'আইব তাঁর পিতা হতে, তাঁর পিতা তার পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার নবী করীম একদল মুনাফিকা লোককে কুরআনের বিষয় নিয়ে বাদানুবাদ করতে তনলেন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর কিতাবের একাংশকে অপর অংশের বিরুদ্ধে দাঁড় করাত। অথচ আল্লাহর কিতাবের একাংশ অপরাংশের সমর্থক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সূতরাং তোমরা তার একাংশ দ্বারা অপর অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না, অতএব তোমরা এর যে অংশ ভালোরপে অবগত আছ তথু তাই বলো। আর যা তোমরা অবগত নও, তা যে অবগত আছে তার প্রতি সোপর্দ করো। তার মুহ্বিন মাজাহা

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিলের ব্যাখ্যা: মুনাফিকেরা স্বভাবতই ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শক্রতা পোষণ করত। সুতরাং বাদানুবাদের মাধ্যমে এর কোনো আয়াতের অর্থ ও তত্ত্বের মধ্যে কোনো প্রকারের সামঞ্জস্যহীনতা প্রকাশ করতে পারলে তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ হবে। এ সমস্ত কপট উদ্দেশ্যে অহেতৃক কুরআনের মধ্যে বিতর্কের অবতারণা করত। পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণসমূহের মধ্যে এটাও ছিল অন্যতম। তাই মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য ইজতেহাদ দ্বারা পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময় করে সত্য ও সঠিক অর্থ উদঘাটনের জন্য তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া দৃষণীয় নয়। কেননা, তাহলে সত্য উদঘাটন হবে।

وَعَرِيلِكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّوْلَ الْقُرْانُ عَلَى سَبْعَةِ احْرُفٍ لِكُلِّ الْهَرُ وَ بَطْنُ وَ لِكُلِّ حَدٍ مُطَلَعً . رَوَاهُ فِي شَرْجِ السُّنَةِ

২২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন- পবিত্র কুরআন সাতটি পঠন রীতিতে অবতীর্ণ হয়েছে। তার প্রতিটি আয়াতের একটি বাহ্যিক অর্থ ও একটি তাত্ত্বিক অর্থ রয়েছে। [আর প্রত্যেক অর্থেরই একটি সীমা রয়েছে] এবং প্রত্যেক সীমার একটি অবগতিস্থান রয়েছে।-[ইমাম বাগাবী শরহুস সুন্নায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বাদীসের পটভূমি : الْكَوْيَثُ নামক কিতাবে আলোচ্য হাদীসের পটভূমি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হয়রত ওমর (রা.) বলেন, আমি হিশাম বিন হাকিমকে سَرَرَةُ الْفُرْوَانُ আমার পড়ার ব্যতিক্রম পড়তে শুনলাম। তার এরপ পড়া শুনে আমি তাকে নিয়ে মহানবী এবং ভ্যূর সমীপে আরজ করলাম, এ ব্যক্তি আপনি আমাকে যেরপ কুরআন পড়িয়েছেন তার বিপরীত কুরআন পড়ে। এ কথা শুনে নবী করীম হিশাম বিন হাকিমকে কুরআন পড়তে বললেন এবং সে পড়ল। নবী করীম তার কুরআন পাঠ শুনে বললেন, এরপ পঠন পদ্ধতিতে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর মহানবী কুরআন বিভিন্ন পঠন পদ্ধতিতে অবতীর্ণ হওয়ার বর্ণনা দিতে গিয়ে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

সাত হরফ ধারা উদ্দেশ্য : সাত হরফ সম্পর্কে মুহাদিসীনে কেরামের মতামত নিম্নরপ :

১. মিরকাত প্রণেতা বলেন-

كَانَّهُ قَالَ عَلَىٰ سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِى قُرَيشْ ، ظَىْ ، هَوَاذِنْ ، اَهَلُ يُمَنْ ، تُقِيْف ، هُذَيَّل ، يَنِى تَمِيْم . صَالَا عَلَىٰ سَبْعِ لُغَةٍ مِنْ لُغَاتِ الْعَرَبِ وَهِى قُرَيشْ ، ظَىْ ، هَوَاذِنْ ، اَهَلُ يُمَنْ ، تُقِيْف ، هُذَيَّل ، يَنِى تَمِيْم وَهِالْا بِهِ عَالَا بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ২. আল্লামা ইবনে হিব্বানের মতে, سَبْعَتُ ٱخْرُنِ দারা সাত ধরনের বিধান তথা ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব, হালাল, হারাম, মাকরুহ ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে।
- ৩. কারো কারো মতে, سَبْعَةُ اُخُرُنِ षाता সাত কারীর নামে প্রচলিত সাত কেরাতকে বুঝানো হয়েছে।
- কারো কারো মতে, কুরআনের সাত প্রকার বিষয় বুঝানো হয়েছে। যেমন
   আদেশ, নিষেধ, উপমা, উপদেশ, ঘটনাবলি,
   অঙ্গীকার ও ভীতি প্রদর্শন।
- ৫. কারো কারো মতে, সাত اَفَالِيمٌ বা মহাদেশ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, কুরআন গোটা বিশ্বের সাতটি মহাদেশের লোকদের জন্য নাজিল হয়েছে।
- ৬. অথবা, এখানে সাত অর্থ নির্দিষ্ট সংখ্যা নয়। কেননা, তৎকালীন আরবে 'সাত' সংখ্যাকে 'অনেক বেশি' অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতো।
- অথবা এর দারা সাতিটি के के के विकास ।
- ৮. অথবা এর দ্বারা কুরআনের সকল শব্দ উদ্দেশ্য নয়; বরং اِخْتَلَاتْ যুক্ত শব্দই উদ্দেশ্য। যেমন– وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَنِّ لَا اللهُ اللهُ
- ৯. অথবা সাতি বিষয় উদ্দেশ্য, যেগুলো কুরআন শরীফে রয়েছে। যথা وَعُدْ وَعِدْ وَعِدْ وَعِدْ اللهِ اللهِ الم ১০. কারো মতে অর্থ হলো – عَقَائِدْ - اَحْكَامْ - اَخْلاَقْ - قِصَصْ - اَمْثَالْ - وَعَدْ - وَعِيدُ -
  - لِكُلِّ اَيَةٍ مِنْهَا ظَهْرٌ و بَطْنَ ﴿ وَبَطْنَ ﴿ وَبَطْنَ ﴿ وَبَطْنَ ﴿ وَبَطْنَ اللَّهُ عَلَى فَوْلِهِ لِكُلِّ اللَّهِ وَبَطْنَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالِمُواللَّالْ

- ১. 🔟 দ্বারা কুরআনে কারীমের সাধারণ অর্থ এবং 此 দ্বারা তাফসীরকারদের বর্ণনাকৃত তত্ত্বের কথা বুঝানো হয়েছে।
- ২. অথবা, বাহ্যিক রূপ হলো তাফসীর এবং তাত্ত্বিক রূপ হলো যা মানুষ গবেষণার মাধ্যমেও উদঘাটন করতে অক্ষম, যার ক্ষেত্রে তাফসীরকারগণ وَاللَّهُ ٱعْلَمُ بِمُرَادِهِ বলেছেন।
- ৩. কতিপয় তাফসীরকারের মতে, 🎉 এবং ৣ৳ ্ ঘারা এর অর্থকে বোঝানো হয়েছে।
- 8. সাধারণ তাফসীরের দ্বারা যা উদঘাটন করা হয় তাই বাহ্যিক জ্ঞান, আর গভীর গবেষণার মাধ্যমে যা উদঘাটন করা হয়, তাই তাত্তিক জ্ঞান।
- ৫. কেউ কেউ বলেন, যাহ্র দারা ফিকহ শাস্ত্রীয় পরিভাষায় যে বিধান পাওয়া যায়, তা বুঝানো হয়েছে। আর বাতেন দারা তাসাউফের পরিভাষায় যে তত্ত্ব লাভ করা যায়, তার কথা বুঝানো হয়েছে।

শ্রিত্যক সীমার জন্য অবগতির উৎস রয়েছে" এর অর্থ : পবিত্র কুরআন মাজীদের প্রতিটি আয়াতের যেরপ একটি বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রপ রয়েছে, তদ্রুপ প্রত্যেক বাহ্যিক ও অন্তর্নিহিত রপের জন্য একটি সীমা রয়েছে। আর প্রতিটি সীমার জন্য একটি অবগতির স্থল রয়েছে। সূতরাং এখানে বাহ্যিক সীমার অবগতির স্থল বলতে নাহু, সরফ, বালাগাত, শানে নুযূল, নাসেখ-মানস্থ ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান বুঝানো হয়েছে। আর ঐ সকল হাদীসের জ্ঞান বুঝানো হয়েছে যা পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

আর গোপনীয় বা অন্তর্নিহিত সীমার অবগতির স্থল বলতে আত্মিক চর্চা, মুজাহাদা, মুশাহাদা, বাহ্যিক আমল ও পাক-পবিত্র থাকা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে, যার দ্বারা অন্তর্নিহিত সীমা বুঝা যাবে।

وَعَرْ ٢٢٢ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رضه) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ الْعَلْمُ اللهِ بْنِ عَمْرِهِ (رضه) اَوْ سُنَةٌ قَالِمَ اللهِ عَلَىهُ الْعِلْمُ اللهِ عَلَىهُ اللهِ عَلَىهُ اللهِ عَلَىهُ اللهِ عَلَىهُ اللهِ عَادِلَةٌ وَمَا كَانَ سِوٰى ذَلْكَ فَهُو فَضْلُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةً ذَلِكَ فَهُو فَضْلُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُد وَابْنُ مَاجَةً

২২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— ইলম তিন প্রকার— ১. আয়াতে মুহকামার ইলম, ২. সুন্নতে কায়েমা এবং ৩. ফরীযায়ে আদেলা। এর বাইরে যা রয়েছে তা অতিরিক্ত। — আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আনুন্ত হাদীদের ব্যাখ্যা: "আয়াতে মুহকামার ইলম" অর্থ – দ্বর্থতাবিহীন স্পষ্টতর আল্লাহর আয়াতসমূহ, যেগুলো মানসূথ হয়নি এবং অর্থও সুস্পষ্ট। আর সুনুতে কায়েমা বলতে প্রতিষ্ঠিত সুনুত, যা রাস্ল ত্রু এর কথাবার্তা, কাজকর্ম ও সমর্থন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ইন্টেই বলতে যা সকল মুসলমান মিলে বা মুজতাহিদগণ ইজতিহাদের মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন, তা অর্থাৎ ইজমা ও কিয়াসকে বুঝানো হয়েছে। এ তিনটি প্রকৃত ইলম। এগুলোর বহির্ভূত শাস্ত্রগুলো হলো বাড়তি ইলম।

وَعَرِيلًا عَوْفِ بِنْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ (رضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَفْتُ اللّهِ الله عَلَيْ لَا يَفْتُ اللّهِ عَلَيْ لَا يَفْتُ اللّهِ الله عَلَيْ لَا يَفْتُ اللّهِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ دَوَاهُ الله وَ دَاوَد . وَ رَوَاهُ اللّهَ الرّمِيّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبْبٍ عَنْ رَوَاهُ اللّه الله عَنْ جَدِّهِ وَفِي رَوَا يَتِهِ اوْ مُرَاءٍ بَدُلُ اوَ اللّه عَنْ جَدِّهُ وَفِي رَوَا يَتِهِ اوْ مُرَاءٍ بَدُلُ اوَ مُخْتَال .

২২৩. অনুবাদ: হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন — আমীর অথবা আমীরের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি অথবা অহংকারী ব্যতীত কেউ ওয়াজ-নসিহত করতে পারে না। —[আবু দাউদ]

আর ইমাম দারেমী এ হাদীসটি আমর ইবনে শু'আইব হতে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেছেন, অপর এক বর্ণনায় অহংকারীর স্থলে 'রিয়াকার' শব্দ রয়েছে।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चिनेत्व ব্যাখ্যা: উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানদের আমীর দেশের শাসক হিসেবে জনগণের সমুখে বক্তৃতা প্রদান করতে পারেন। জনগণের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেওয়ার অধিকার তারই আছে। তিনি যদি অপারগ হন, তখন প্রতিনিধি প্রেরণ করবেন। এ ক্ষেত্রে প্রতিনিধির ভাষণ আমীরের ভাষণ বলে গণ্য হবে। আমীরের উচিত মানুষের দীন-দুনিয়ার কল্যাণের জন্য সদুপদেশ দেওয়া কিংবা এ জন্য তাঁর প্রতিনিধি প্রেরণ করা। আমীরের অনুমতি ছাড়া যে ব্যক্তি বক্তৃতা করবেন তিনি অহংকারী বা রিয়াকারী বলে গণ্য হবেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে তাওহীদ ও রিসালাতের প্রবর্তিত গুরু-দায়িত্ব সরকারের পক্ষ হতে পালন করা হতো। কিছু তাঁদের পরের আমীরগণ সেই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না। সুতরাং এই যুগে লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ইকামতে দীন ও আল্লাহর কালিমা উচ্চ করার জন্য যদি কেউ স্বেছাপ্রণোদিত হয়ে ওয়াজ—নসিহত করেন, তবে তিনি এই নিন্দার অন্তর্ভুক্ত হবেন না; বরং দীনের খেদমত করেছেন বলে ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

وَعَرْضَكَ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْمِ مَنْ اَفْتَىٰی بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ اِثْمَهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى كَانَ اِثْمَهُ عَلَى مَنْ اَفْتَاهُ وَمَنْ اَشَارَ عَلَى اَخْيهِ بِاَمْرٍ يَعْلَمُ اَنَّ الرُّشَدَ فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَهُ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ

২২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যাকে না জেনে না জনে ফতোয়া দেওয়া হয়েছে [আর সে তদনুযায়ী আমল করেছে এর ফলে] তার শুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে অর্থাৎ, অপরকে কাজের এমন পরামর্শ দিয়েছে যে সম্পর্কে সে জানে যে, প্রকৃত কল্যাণ তার অপর দিকেই রয়েছে, তবে সে নিশ্চয়ই তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। –[আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें दानीत्मत्र व्याच्या : ফতোয়া দান করা একটি অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ দীনি কাজ। এর সাথে ফতোয়াপ্রার্থী ও অন্যান্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট। তাই ফতোয়া দানকারীকে কোনো বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই ফতোয়া দিতে হবে; এবং নির্ভূল ও সঠিক ফতোয়া প্রদান করতে হবে। অন্যথা ভূল ফতোয়ার কারণে ফতোয়া দানকারী শুনাহগার হবে। আর কাউকে পরামর্শদানের ক্ষেত্রেও আন্তরিক হতে হবে। যে বিষয়ে তার মঙ্গল নিহিত তাকে তাই পরামর্শ দিতে হবে। জেনে-শুনে কোনো ভূল পরামর্শ দান করা তার প্রতি খেয়ানত করারই নামান্তর।

وَعَرْ ٢٢٥ مُ عَاوِيَةَ (رض) قَسَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهِي عَنِ الْاُغْلُوْطَاتِ ـ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ

২২৫. অনুবাদ: হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ = বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বা বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াতে বিষেধ করেছেন। – [আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَا اَغَارُوْاَتُ - এর আর্থ : اَغَارُوْاَتُ শব্দটি বহুবচন; একবচনে اَغَارُوْاَتُ - এর শান্দিক অর্থ – বিদ্রান্তিকর কথাবার্তা। অনেক সময় দেখা যায় যে, মুফতিকে বিদ্রান্তিতে ফেলার জন্য কেউ কেউ আলতু-ফালতু প্রশ্নের অবতারণা করে। একেই اَغْلُوْاَتُ বলা হয়। এর দ্বারা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে বেকায়দায় ফেলে প্রশ্নকারী নিজের প্রাধান্য বিস্তার করার চেষ্টা করে। এগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

وَعَرْ اللّهِ عَلَى اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَاكُ وَسُولُ اللّهِ عَلَى تَعَلَّمُوا الْفَرائِضَ وَالْقُرْانَ وَعَلَمُوا النّاسَ فَإِنّى مَقْبُوضٌ . رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ

২২৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—তোমরা ইলমে ফারায়েয ও কুরআন শিক্ষা করে নাও এবং অপরকে শিক্ষা দিতে থাকো। কেননা [অচিরেই] আমাকে উঠিয়ে নেওয়া হবে। –[তিরমিয়ী]

وَعَرْكِكِ الدِّرَدَاءِ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الدِّهِ عَلَى الدَّرَدَاءِ (رض) قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الدِّهِ عَلَى فَشَخَصَ بِبَصَرِهِ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ هُذَا أَوَانَ بُخْتَكُسُ فِيْهِ الْسَاءِ ثُمَّ قَالَ هُذَا أَوَانَ بُخْتَكُسُ فِيْهِ الْسَاسَاءِ ثُمَّ قَالَ هُذَا أَوَانَ بُخْتَكُسُ فِيْهِ الْسَالِي مَتَى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعِلْمُ مِنَ النَّاسِ حَتَى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعَلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتَى لَا يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى الْعَلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتَى الْعَلْمُ مِنْ النَّاسِ حَتَى الْعَلْمُ مِنْ النَّاسِ مَا اللَّهُ الْعَلْمُ مِنْ النَّاسِ مَا اللَّهُ الْعَلْمُ مُنْ النَّاسُ فَيْهِ الْعَلْمُ مِنْ النَّاسُ فَيْهُ الْعَلْمُ مُنْ النَّاسُ فَيْهُ الْعَلْمُ مُنْ اللَّهُ الْعَلْمُ مُنْ النَّاسُ فَيْهُ الْعَلْمُ مُنْ النَّاسُ فَيْهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ مُنْ النَّاسُ فِي الْعُلْمُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّاسُ فَيْعُولُوا اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ لُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَالُولُولُ الْمُنْ الْمُنْ عُلْمُ الْمُنْ عُلْمُ الْمُنْ عُلْمُ الْمُنْ عُلْمُ الْمُنْ ال

২২৭. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাস্লুল্লাহ — এর সাথে ছিলাম। অতঃপর তিনি আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠালেন, তারপর বললেন—এটা এমন একটি সময়, যে সময় ইলমকে মানুষের মধ্য হতে ছোঁ মেরে উঠিয়ে নেওয়া হবে। এমনকি তারা তার কিছুই রাখতে সক্ষম হবে না। — তিরমিয়া

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা : উপরিউক্ত হাদীসে ইলম দ্বারা ওহীকে বুঝানো হয়েছে, রাস্লুল্লাহ ত্রাই যার ধারক বাহক ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে রিসালাত ও নবুয়তের ক্রমধারা সমাপ্তি লাভ করেছে বিধায় তাঁর ইন্তেকালের পর পৃথিবীতে আর ওহী আগমন করবে না। এই হাদীসে রাসূল ত্রাই-এর ইন্তেকাল অত্যাসনু হওয়ার প্রতি ইন্ধিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٢٢٨ إِنَى هُرَيْرَةَ (رضا رِوايَةً يُسُوشِكُ أَنْ يَسَضِّرِبَ النَّبَاسُ اكْبَادَ الْإِبِلِ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ فَلَا يَجِدُونَ اَحَدًا أَعْلَمُ مِنْ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِي جَامِعِهِ عَالِمِ الْمَدِيْنَةِ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيِّ وَفِي جَامِعِهِ قَالَ الْبُنَ عُيَيْنَةَ إِنَّهُ مَالِكُ بَنُ انَسٍ وَمِثْلُهُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ إِسْحُقُ بْنُ مُوسَى وَسَعِعْتُ إِبْنَ عُبَيْنَةَ أَنَّهُ قَالَ هُو الْعُمَرِيُ وَسَعِيعِهِ الرَّزَاقِ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ وَسَعِيمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْعُرَيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ .

২২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাস্লুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, এমন এক সময় সমাগত প্রায়, যখন জ্ঞানের অন্বেষণে উটের কলিজা বিদীর্ণ করে ফেলবে। অর্থাৎ উটের পিঠে বসে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবে। কিন্তু কোথাও মদীনার আলিম অপেক্ষা বিজ্ঞ আলিম খুঁজে পাবে না। ইমাম তিরমিয়ী (র.) তাঁর জামে তিরমিয়ীতে বর্ণনা করেন ইমাম মালেকের শিষ্য] সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা বলেছেন—মদীনার সে আলিম হযরত ইমাম মালেক ইবনে আনাস (র.) এরূপ অভিমত প্রসিদ্ধ ইমামুল হাদীস আব্দুর রায্যাক (র.) হতেও বর্ণিত আছে। তিবে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার শিষ্য] ইসহাক ইবনে মৃসা বলেছেন, আমি হযরত সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাকে বলতে গুনেছি যে, তিনি বলেন, তিনি হলেন উমরী আয-যাহেদ তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল আয়িয ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ — শেষ জমানার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যখন ইসলাম মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, সে যুগে নির্ভরযোগ্য ও অভিজ্ঞ আলিমগণ মদীনাতে অবস্থান করবেন। وَعَنْ اللّهِ عَلَى قَالَ فِيسَا اَعْلَمُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ فِيسَا اَعْلَمُ عَنْ رَجَلًا رَسُولِ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ اللّه

২২৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—আমি রাসূলুল্লাহ হতে যা অবগত হয়েছি তা হলো, রাসূলুল্লাহ বলেছেন, মহান আল্লাহ এই উন্মতের জন্য প্রত্যেক শতান্দী শেষে এমন এক ব্যক্তিকে পাঠান, যিনি তাদের দীনকে সংকার করেন।
—[আর দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ عَالَى : হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ عَلَى وَالْحَدِيْثِ عَالَمَ عَالَمُ وَالْحَدِيْثِ عَلَاهِ عَلَى الْحَدِيْثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى الْحَدِيْثِ عَلَى الْحَدِيثِ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ

উল্লেখ্য যে, عَجَائِبٌ নামক গ্রন্থে ১ম শতাব্দী হতে ১৪তম শতাব্দি পর্যন্ত مُجَائِبٌ -দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন– ১ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.)।

২য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শাফেয়ী (র.)।

৩য় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে গুরাইহ (র.)।

8র্থ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবু বকর খতীব বাকিল্লানী (র.)।

৫ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হুজ্জাতুল ইসলাম আবৃ হামেদ গাযালী (র.)।

৬ ষ্ঠ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- হযরত আবু আব্দুল্লাহ ফখরুন্দীন রাযী (র.)।

৭ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম ইবনু দাকীকিলঈদ (র.)।

৮ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম বুলকিনী ও হাফেয যাইনুদ্দীন (র.)।

৯ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ৃতী (র.)।

১০ম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- ইমাম শামসুদ্দীন ইবনে শিহাব (র.)।

১১তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– মুজাদ্দিদে আলফেছানী (র.) এবং ইবরাহীম ইবনে হাসান আল কারদী (র.)।

১২তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন– শায়থ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী ও সাইয়েদ মুরতাযা হাসান কারদী (র.)।

১৩তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরেলবী ও কাসেম নান্তবী (র.)।

১৪তম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হলেন- শায়খ রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র.) ও আশরাফ আলী থানবী (র.)।

وَعُرْفِ الْرَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ الرَّحْمُنِ الْمُعُذِرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ عَدُولُهُ يَحْمِلُ هٰذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عَدُولُهُ يَخْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَاوُيْلَ الْجَاهِلِيْنَ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَاوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْمُبْطِلِيْنَ وَيَافِي الْمُدْخَلِ مُرْسَلًا (مِنْ حَدِيْثِ بَقِيبَةِ بَنِي الْمُلْعِينَ الْمُولِيْدِ عَنْ مَعَانِ بْنِي رِفَاعَةَ عَنْ الْمُدْرِيِّ ) بنن الْمُلْعِينَ الْمُعَدِّرِي السَّوْلُ الْمُعَدِّرِي السَّوْلُ فَي اللَّهُ الْمُعَلِي السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي السَّوْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَى السَّوْالُ فِي بَابِ الْتَقْيَعُمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ تَعَالَى السَّوْالُ فِي بَابِ الْتَقَيْمُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْم

২৩০. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক পরবর্তী দলের ভালো লোকেরাই এই [কুরআন ও সুন্নাহর] ইলম অর্জন করবেন। যারা এটা হতে সীমালজ্ঞ্মনকারীদের রদ-বদল, বাতিল পন্থীদের মিথ্যারোপ এবং মূর্য লোকদের ভুল ব্যাখ্যাকে বিদূরিত করবেন।

বায়হাকী তাঁর মাদখাল নামক গ্রন্থে মুরসাল হিসেবে বাকিয়া। ইবনুল ওয়ালীদ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি মুআন ইবনে রিফা'আ হতে, তিনি ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান উযরী হতে বর্ণনা করেছেন। আর হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস وَالْتُمَا السُّوَالُ" আমি তায়ামুম সম্পর্কিত অধ্যায়ে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তা আলা।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرْحُ الْحُدِيثُ (তাহরীফ' অর্থ – বিকৃত করা, রদবদল করা, আকৃতি পরিবর্তন করা, আর্ক غُلُوُ অর্থ – সীমালজ্ঞন করা। এখানে শরিয়তের সীমা হতে বের হয়ে যাওয়া এবং শরিয়তের সীমা লজ্ঞন করা উদ্দেশ্য, যা স্পষ্ট হারাম।

ইনতেহাল' এর আভিধানিক অর্থ– অন্যের কথা বিশেষত কোনো কবির কবিতার চরণকে নিজের বলে প্রচার করা। এখানে বাতিল পন্থীদের মিথ্যা আরোপ তথা সহীহ জ্ঞানকে হেয় প্রতিপন্ন করে ভ্রান্ত ও বাতিল জ্ঞানকে নিজের দিকে সংযোজন বা নিস্বত করা উদ্দেশ্য। এটাও অবৈধ কাজ।

নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তিরা মাঝে মধ্যে কোনো কোনো কথা বলে বেড়ায় এবং এ সব জালিমেরা তা কুরআন ও হার্দীসে উল্লেখ আছে বলে প্রচারও করে থাকে। এখানে কুরআন ও হাদীসের অপ্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করাকে 'তাবীলুল জাহেলীন' বলা হয়েছে। এমনভাবে না জেনে না শুনে মনগড়াভাবে কুরআন হাদীসের অর্থ ও ব্যাখ্যা করা স্পষ্ট ভাবে হারাম এবং তা শক্ত শুনাহের কাজ। এইগুলোকে সংস্কার করার জন্য আল্লাহ যুগে যুগে সংস্কারক প্রেরণ করেন।

# ं ए शेय चनु ( اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : ए शेय चनु (एक प

عَرِيْكَ الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ قَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْحَسَنِ مُرْسَلاً قَالَ قَالَ اللَّهُ وَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَالْعَلْمُ لَا الْمَدْنَ وَهُوَ يَطْلُبُ الْعِلْمَ لِيهُ عَبِيهِ الْإِسْلَامَ فَبَيْنَ هُ وَبَيْنَ النَّيْبِينَ وَرَجَةً وَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُ الْجَنَّةِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৩১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.)
মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ করেশাদ
করেছেন— যে ব্যক্তির মৃত্যু এসে পৌছেছে এমন অবস্থায়,
যখন সে ইসলামকে জিন্দা করার উদ্দেশ্যে ইলম অন্বেষণে
ব্যস্ত রয়েছে, জান্নাতে তার ও নবীগণের মধ্যে মাত্র একটি
স্তরের পার্থক্য থাকবে [অর্থাৎ জান্নাতে সে নবীগণের
মর্যাদার কাছাকাছি মর্যাদায় অবস্থান করবে।] –[দারেমী]

আন্তয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَعَنْ رَجُكَ بِنِ كَانَا فِي بَنِي كَانَا فِي بَنِي اللّٰهِ عَنْ رَجُكَ بِنِ كَانَا فِي بَنِي بَيْ السّرائِيلَ احَدُهُ مَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجُلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ الْخَيْرَ وَالْأَخُر يَصُولُ النَّهِ عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ يَعْلَى الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ لَيْ يَصُوبُهُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَالِدِ لَيْ يَصُوبُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْكَالِدِ لَيْ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْكَالِدِ لَيْ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْكَالِدِ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِدِ لَيْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

২৩২. অনুবাদ: [উক্ত] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ -কে বনী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। তাঁদের একজন ছিলেন আলিম, তিনি কেবল ফরজ নামাজ আদায় করতেন, অতঃপর বসে যেতেন এবং লোকদের কণল্যাণের কথা (অর্থাৎ, দীনি ইলম শিক্ষা দিতেন। আর অপর ব্যক্তি ছিলেন [ইবাদতগুজার] যিনি দিনে রোজা রাখতেন এবং রাতে নামাজ পড়ে কাটাতেন- তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে? রাসলুল্লাহ জবাবে বললেন- এই আলিম যিনি শুধু ফরজ নামাজ আদায় করেন অতঃপর বসে যান এবং লোকদেরকে কল্যাণের কথা [দীনি ইলম] শিক্ষা দেন, তাঁর মর্যাদা ঐ ইবাদতগুজার ব্যক্তির উপর যিনি দিন্ভর রোজা রাখেন এবং রাতভর নামাজ পড়েন, তার মর্যাদা তত্টুকু যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ লোকের উপর। –[দারেমী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আলাচ্য হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে মহানবী একজন ইলমবিহীন ইবাদতগুজার ব্যক্তির তুলনায় একজন আলিমের মর্যাদা ও কদর কত বেশি তাই বর্ণনা করেছেন। রাসূল এর মর্যাদা একজন সাধারণ মানুষের সাথে কোনোক্রমেই হতে পারে না। উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এমনিভাবে একজন ইবাদতগুজার ব্যক্তি ও আলিমের মর্যাদার ব্যবধানও অনেক বেশি।

وَعَنِيْكَ عَلِيٍّ (رض) قَسَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِعْمَ الرَّجُلُ الْفَقِينَهُ فِى الدِّينِ إِنِ احْتِينَجَ إِلَيْسِهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغَنِيَ الدِّينِ إِنِ احْتِينَجَ إِلَيْسِهِ نَفَعَ وَإِنِ اسْتُغَنِيَ عَنْهُ اغْنَى نَفْسَهُ - رَوَاهُ رَزِيْنُ

২৩৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, দীন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ লোক কতই না উত্তম ব্যক্তি। যদি তার প্রতি কোনো লোক মুখাপেক্ষী হয়। তবে তিনি তাদের উপকার করেন। আর যদি তার প্রতি অমুখাপেক্ষিতা দেখানো হয় তবে তিনি নিজেকে অমুখাপেক্ষী করে রাখেন। –[রাযীন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আলিমের দু'টি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত মানুষের প্রয়োজনে নিজের জ্ঞান-বৃদ্ধি দ্বারা মানুষের উপকার করা। এতে কার্পণ্য না করা। দ্বিতীয়ত কেউ তার দ্বারস্থ না হলে ক্ষোভে ফেটে না পড়া বা কেউ তার পরামর্শ নিল না বলে তার সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ না করা। অথচ আজকাল এর বিপরীতই দেখা যায়। এরপ করা কখনো উচিত নয়; বরং হাদীসানুযায়ীই আলেমের চরিত্র হওয়া উচিত।

وَعُرْكِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاصْحَابُهُ وَالْ اللّهِ وَالْ اللّهِ وَالْ اللّهِ وَالْ اللّهِ وَالْ اللّهِ وَالْ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَالْ اللّهُ وَالْكُونُ وَاللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْكُونُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

২৩৪. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত ইকরিমা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) [আমাকে] বললেন. [হে ইকরিমা!] প্রত্যেক জুমাবারে [সপ্তাহে] মাত্র একবার লোকদেরকে [ওয়াজ-নসিহত] হাদীস বর্ণনা করবে। যদি সিপ্তাহে মাত্র একবার নসিহতকে অপর্যাপ্ত মনে কর তবে দু'বার: আর যদি এর চেয়েও বেশি করতে চাও, তবে তিনবার করবে। এই কুরআনকে তুমি মানুষের নিকট বিরক্তিকর করে তুলবে না। আর আমি যেন তোমাকে এমন অবস্থায় না পাই যে, তুমি কোনো সম্প্রদায়ের কাছে পৌছবে: অথচ তারা নিজেদের কোনো আলোচনায় ব্যস্ত থাকবে, আর তাদের আলোচনাকে ভঙ্গ করে দিয়ে তুমি তাদের নিকট ওয়াজ আরম্ভ করে দেবে এবং তাদের মাঝে বিরক্তি উৎপাদন করবে : বরং এই সময় তুমি চুপ করে থাকবে। আর যখন তারা তোমাকে অনুরোধ করবে তখন ওয়াজ করবে, যতক্ষণ তারা তার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে। আর দোয়ায় মন্দ্রোপম বাক্যে দোয়া করা থেকে বিরত থাকার প্রতি সদা সর্তক দৃষ্টি রাখবে এবং তা হতে দূরে থাকবে। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 ও তাঁর সাহাবীদের সম্পর্কে জানি, তারা এরপ করতেন না। -[বখারী]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

चें रामीत्मत्र ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নসিহতের নিয়ম-নীতি কিরূপ হওয়া উচিত, তা অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এতে মোট পাঁচটি শিক্ষণীয় নিয়ম-নীতি বেরিয়ে আসে, তা হলো—

- ১. সপ্তাহে মাত্র একবার ওয়াজ করাই উত্তম। প্রয়োজন হলে দু'বার বা তিনবার। রোজ ওয়াজ করা উচিত নয়।
- ২. কুরআন-হাদীসকে লোকের সমুখে এমনভাবে উপস্থাপন করা উচিত নয়; যাতে লোকজন বিরক্তি বোধ করে।
- ৩, কোনো জনসমাগমে তাদের আলোচনার মধ্যে কিছু বলা ঠিক নয়, তখন ভালো কথা বললেও মানুষ বিরক্তি বোধ করতে পারে।
- ৪. মানুষের আগ্রহ ও অনুরোধেই ওয়াজ-নসিহত করা উচিত এবং শ্রোতার ধৈর্যচ্যুতির পূর্বেই বক্তৃতা বন্ধ করা উচিত। সূতরাং শ্রোতার মন-মানসিকতার দিকে বক্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।
- ৫. ভাবাবেগে কথা বলা, মন্ত্রের মতো গদ আওড়িয়ে দোয়া করা, একই কথা পুনরুক্তি করা, কথায় কথায় ছড়া কাটা, দুর্বোধ্য ভাষা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত উপমা অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, এতে বক্তৃতার ভাবমূর্তি ও গাঞ্জীর্য নষ্ট হয়ে যায়।

  ভাষা ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত উপমা অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়। কেননা, এতে বক্তৃতার ভাবমূর্তি ও গাঞ্জীর্য নন্ত বায় ।

  শ্বী আমি করার কারণ: উপরে উক্ত হাদীসে শায়ক গা গদ আওড়িয়ে দোয়া করা; এটা ইসলামের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত অনুপ্রাসময় বাক্য দারা দোয়া করা দৃষ্ণীয় নয়।

وَعَرْ 12 فِي أَوْلَكَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَاذْ رَكَهُ كَانَ لَهُ كِفْلَانِ مِنَ الْاَجْرِ فَإِنْ لَّمْ يُدْرِخُهُ كَانَ لَهُ كِفْلًا مِّنَ الْاَجْرِ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৩৫. অনুবাদ: হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইলম অনেষণ করে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়; তার জন্য দিগুণ ছওয়াব রয়েছে। আর যদি তা অর্জন করতে না পারে তবে তার জন্য একগুণ ছওয়াব রয়েছে। —[দারেমী]

وَعُولَاكَ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِهِ الْمُؤْمِنُ مِنْ عَمَلِه وَحَسَنَاتِه بَعْدَ مَوْتِه عِلْمًا عَلِمَه وَنَشَرَهُ وَ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ اوْ مُصْحَفًا وَرَثَهُ أوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أوْ بَيْتًا لِإِبْنِ السّبِيْلِ بَنَاهُ أوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أوْ صَدَقَةً اخْرَجَهَا مِنْ مَالِه فِي صِحَتِه وَحَبُوتِه الْبَيْهَ قِنُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِه . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَالْبَيْهَ قِنْ فَعْ الْإِيْمَانِ .

২৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন—
মু'মিন ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার আমল ও নেক কাজসমূহের
মধ্যে যেগুলোর ছওয়াব তার নিকট সর্বদা পৌছতে থাকবে
সেগুলো হলো— ১. ইলম, যা সে শিক্ষা করেছে এবং
বিস্তার করেছে; ২. সৎ সন্তান, যাকে রেখে গেছে; ৩.
অথবা কুরআন শরীফ, যা মিরাস স্বরূপ রেখে গেছে; ৪.
অথবা মসজিদ, যা সে নির্মাণ করে গেছে; ৫. অথবা
সরাইখানা, যা সে পথিক বা মুসাফিরদের জন্য রেখে
গেছে, ৬. অথবা খাল-নালা, যা সে মানুষের পানির কষ্ট
লাঘবের জন্য] খনন করে গেছে, ৭. অথবা সদকা, যা সে
সুস্থ ও জীবিত থাকাকালে তার ধন-সম্পদ হতে দান করে
গেছে। এই সবগুলোর ছওয়াব তার মৃত্যুর পর তার নিকট
পৌছতে থাকবে।—[ইবনে মাজাহ; আরও বায়হাকী
হাদীসটি শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে সংকলন করেছেন।]

وَعَنْ اللّهِ عَائِشَة (رض) أنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَقُولُ إِنَّ اللّهَ عَذَّ وَجَلَّ اَوْحَى إِلَى انَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِى طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبَتُ كَرِيْمَ تَبْهِ اللّهِ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبَتْ كَرِيْمَ تَبْهِ اللّهِ الْجَنَّة وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيْمَ تَبْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللل

২৩৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে বলতে শুনেছি,
আমার নিকট মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বুল আলামীন
ওহী পাঠিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের কোনো
পথ অবলম্বন করে আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ
করে দেই। আর আমি যে ব্যক্তির দু'চক্ষু ছিনিয়ে নেই,
তাকে তার বিনিময়ে আমি জান্নাত দান করব। বস্তুত
ইবাদত অধিক হওয়ার চেয়ে দীনি ইলম অধিক হওয়া
শ্রেয়। আর দীনের মূল হচ্ছে সন্দেহ-সংশয় হতে বেঁচে
থাকা। –িবায়হাকী শুপাবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَدْسِيّ وَالْحَدِيْثِ الْغَدْسِيّ হাদীসে নববী ও হাদীসে কুদসীর মধ্যে পার্থক্য : হাদীসে কুদ্সী এবং হাদীসে নববীর মধ্যে পার্থক্যের দিকগুলো হচ্ছে যথাক্রমে—

كَ -এর মাধ্যমে রাসূল এর পবিত্র মুখে তাঁরই নিজস্ব ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে আল্লাহ তা আল্লার বাণী হিসাবে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে কুদ্সী।

পক্ষান্তরে যে সকল বাণী وَخَي غَيْر مَتْ لُو -এর মাধ্যমে রাসূল এর নিজস্ব ভাষায় রাসূল — -এর বাণী হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী।

- ২. যে হাদীসের মর্ম আল্লাহর, কিন্তু ভাষা রাসূল এর, তাকে হাদীসে কুদসী বলে। আর যে হাদীসের মর্ম ও ভাষা উভয়ই রাসূল এর, তাকে হাদীসে নববী বলে।
- ৩. হাদীসে কুদসীর সূচনা হয় تَالُ اللَّهُ تَعَالَى वা এ জাতীয় বাক্য দ্বারা। আর হাদীসে নববীর সূচনা হয় عَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَالَى مَالَى वा এ জাতীয় বাক্য দ্বারা।
- হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে বর্ণিত বলে সুস্পষ্ট ঘোষণা থাকে, কিন্তু হাদীসে নববী রাস্ল এর বাণী
  হিসাবে বর্ণিত হয়।

مَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُ وَهِمْ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

এছাড়া শরিয়তের বিধি-বিধান জানা থাকলে ইবাদতের মধ্যে ক্রটি-বিচ্যুতি হওয়ার সম্ভাবনা কম এবং অধিক ছওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। তাই মহানবী تعقب من فَضُلُ فِي عِلْمٍ خَبْرٌ مِنْ فَضُلٍ فِي عِبْدَة و বলেছেন مِنْ فَضُلٍ فِي عِبْدَة وَ

وَ مِلْكُ الدِّبِانِ الْوَرْعُ وَ مِلْكُ वत प्रमार्थ : रामीरम উन्निथिত वानी विद्यार्थात পূर्दि مُلِكُ الدِّبِانِ الوَرْعُ कर्जा वर्णा—

- 📱 🕉 এর অর্থ : مِكْرَكُ এর মীম যের, যবর উভয় হরকত সহকারে পড়া যায়। এর অর্থ হলো—
- স্থায়িত্বের অবলম্বন, মৌল উৎস।
- ২. মিরকাত প্রণেতার মতে, এর অর্থ এমন বিষয়, যার উপর কোনো কিছু স্থাপিত হয়।
- ৩. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, যার দ্বারা আহকামের দৃঢ়তা অবলম্বিত হয়, তা-ই ঠিছে
- এর অর্থ : اَلْوَرُعُ শব্দের অর্থ আল্লাহভীতি, পরহেজগারি অথবা এর অর্থ হারাম বা সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকা। সুতরাং এর পুরো অর্থ দাঁড়াবে, "ইসলামের মৌল উৎস হলো– আল্লাহ ভীতি"।

উদ্ধৃত বাণীটির তাৎপর্য হলো, গুনাহ তো দূরের কথা, যে কাজে সামান্যতম গুনাহের সন্দেহ আছে, তা হতেও আমাদের বেঁচে থাকতে হবে।

অথবা, وَمِلَاكُ الدَّبِيْنِ الْوَرْعُ -এর অর্থ সত্যিকারের তাকওয়া বা খোদাভীতিই দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, তার মধ্যে দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া তার মধ্যে দীনের মূল বিষয়। যার মধ্যে তাকওয়া অর্জন করতে হবে। তাই কুরআন মজীদে তাকওয়া অর্জনকারীকে মর্যাদাবান ও সফলকাম বলা হয়েছে। যেমন— এক আয়াতে বলা হয়েছে, الله اَتْفَاكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْفَاكُمْ وَاللّٰهِ اَلْفَاكُمْ وَاللّٰهِ اَلْفَاكُمْ وَاللّٰهِ اَلْفَاكُمْ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰه

وَعَرِبِهِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَبْرُ مِّنْ إِحْيَائِهَا . رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ

২৩৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতে কিছু সময় [দীনি] ইলম সম্পর্কে আলোচনা করা সারা রাত জেগে ও ইবাদত বন্দেগী করা হতে উত্তম। –[দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্রন্ন ইবাদতের উপর ইলমের তরুত্বের কারণ : ইলমে দীন শিক্ষা করার ফজিলত ইবাদতের তুলনায় অধিক ও তরুত্বপূর্ণ হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন্–

- ১. ইবাদতের উপকারিতা একান্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট, আর ইলমের উপকারিতা সার্বজনীন।
- ২. আমলের জন্য ইলম পূর্বশর্ত, তাই স্বাভাবিকভাবে ইলম আমলের উপর অ্রথগণ্য। কেননা, ইলম ব্যতীত আমল বিশুদ্ধ হতে পারে না।
- ৩. ইলমের প্রভাব ও কার্যকারিতা দীর্ঘস্থায়ী, পক্ষান্তরে আমলের প্রভাব ক্ষণস্থায়ী।
- ৪. ইলম ব্যতীত শয়তানের কু-মন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা কঠিন। ইলমবিহীন আবেদ সহজেই শয়তানের খপ্পরে পড়ে যেতে পারে।

وَعَنْ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْدٍ و (رض) أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى مَرْ بِمَجْلِسَيْنِ فِي مَسْجِدِم فَقَالَ كِلاَهُمَا عَلَى خَبْرٍ وَ احَدُهُمَا اَفَنْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ اَمَّا هُؤُلَاء فَيَدْعُونَ اللّهَ وَيَرْغَبُونَ اللّهِ فَيانْ شَاء اعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنْعَهُمْ وَامَّا هُؤُلاء فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقَهَ أَوِ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِفْتُ مُعَلِّمًا وَيُعَلِّمُونَ مُعَلِّمًا وَيُعَلِّمُونَ اللّهِ عَهْ اَوْ الْعِلْمَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ وَيُعَلِّمُونَ الْجَاهِلَ فَهُمْ اَفْضَلُ وَإِنَّمَا بُعِفْتُ مُعَلِّمًا وَيُعَلِّمُ اللّهُ الْمِثْنَ اللّهُ الْمَا المُعْفِقُ مُعَلِّمًا

২৩৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল একবার মসজিদে নববীর দু'টি মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তখন তিনি বললেন, উভয় মজলিসই ভালো কাজে নিয়োজিত আছে। তবে একটি অপরটি অপেক্ষা উত্তম। এ মজলিসের লোকগুলো আল্লাহ তা'আলাকে ডাকছে এবং তাঁর নিকট ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করছে। আল্লাহ ইছা করলে তাদেরকে দানও করতে পারেন, আর ইছা করলে বিশ্বতও করতে পারেন। আর এ মজলিসের লোকগুলো ফিক্হ ও ইলম শিক্ষা করছে এবং মূর্খদেরকে ইলম শিক্ষা দিছে। এরাই হচ্ছে সর্বোত্তম। আমিও একজন শিক্ষক হিসেবেই প্রেরিত হয়েছি। এ বলে তিনি এ দলের মধ্যেই বসে পডলেন। —িদারেমী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এক অর্থ : দীনী ইল্ম শিক্ষা করা সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ। এ কাজে আত্মোৎসর্গিত ছিলেন স্বয়ং নবী-রাসূলগণ। রাসূল বলেছেন— اِنَّمَا بِعَثْتُ مُعَلِّمًا অর্থাৎ, আমি একজন শিক্ষকরূপে প্রেরিত হয়েছি।
মূলত নবী করীম বিশ্ববাসীর জন্য শিক্ষকরূপেই যাবতীয় অনাচার, ব্যভিচার, পাপাচার, অশ্লীলতা ও অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সকলের মাঝে দীনী অনুভূতি সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর আগমনের মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ তা আলা বলেন—

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِبَيْنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ أَيَاتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يَعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ হযরত আন্ধকার যুগের মানুষদেরকে সত্য সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। রাস্ল এর শিক্ষক হওয়া তথু তাঁর যুগের জন্য নয়; বরং কেয়ামত পর্যন্ত তিনি শিক্ষকরূপেই চির স্মরণীয় থাকবেন। তাই তিনি বলেছেন إنَّمَا بُعُيْتُ مُعَلِّمًا وَعُرْفُكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَالْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَاحَدُ الْعِلْمِ الّذِى إِذَا اللّهِ اللّهُ عَلَى امْتِى ارْبَعِيْنَ حَدِيْثًا فِي امْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لِي امْرِ دِيْنِهَا بَعَثَهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ اللّهُ فَقِيْهًا وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلَمةِ شَافِعًا وَشَهِيْدًا رَوَاهُ الْبَيْهَ قِينٌ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْبَيْهَ قِينٌ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْبَيْهَ الْمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللل

২৪০. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ — কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, হে আল্লাহর রাসূল — ! ইলমের কোন সীমায় পৌছলে কোনো ব্যক্তি ফকীহ [বিজ্ঞ আলিম] হিসেবে পরিগণিত হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন, যে ব্যক্তি আমার উন্মতের উপকারার্থে তাদের দীনের ব্যাপারে চল্লিশটি হাদীস ধারণ বা সংরক্ষণ করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা আলা তাকে ফকীহরপে উঠাবেন এবং কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হব। ইমাম বায়হাকী তার তআবুল ঈমান এছে হাদীসটি বর্ণনা করছেন এবং তিনি বলেছেন যে, ইমাম আহমদ এ হাদীস সম্পর্কে বলেছেন, এ হাদীসটির বক্তব্য মানুষের কাছে প্রসিদ্ধ, কিন্তু এর কোনো সহীহ সনদ নেই। । উল্লেখ্য যে, ইমাম নববী বলেন, হাদীসটি যঈফ বটে, তবে তার বিভিন্ন সনদ থাকায় অনেকটা শক্তি অর্জন করেছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ये ব্যক্তি ধারণ করে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। مَنْ حَفِظَ "যে ব্যক্তি ধারণ করে শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এটা ঘারা অরণ রাখা বা মুখস্থ করা বুঝানো হয়নি, বরং এর অর্থ হলো উমতের উপকার পৌছানোর জন্য চল্লিশটি হাদীসকে সংরক্ষণ করে, উমতের নিকট তা পৌছে দেয়। উক্ত হাদীসসমূহ মুখস্থ থাকুক বা লেখা থাকুক বা ছাপানো থাকুক।

وَعَرُكِ أَنسِ بُنِ مَالِكِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُهُ اللّهِ عَلَى هَذُوْنَ مَنْ اَجُودُ جُودًا قَالُوا اللّه وَ رَسُولُهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ اللّهُ تَعَالَى اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ اللّهُ تَعَالَى اَجْوَدُ جُودًا ثُمَّ اَنَا اَجْوَدُ بَنِيْ الدّهَ وَ اَجْوَدُهُمْ مِنْ بَعْدِى رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ يَا تِنْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ آمِيْرًا وَحُدَهُ اَوْ قَالَ المَّا وَحُدَهُ اَوْ قَالَ المَّةَ وَاحِدَةً .

২৪১. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— তোমরা কি বলতে পার দানের দিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা বড় দাতা কে? সাহাবীগণ জবাব দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রাস্লই অধিক জানেন। তখন রাস্লুল্লাহ কলেনে, দানের দিক দিয়ে আল্লাহই সব চেয়ে বড় দাতা। এরপর আদম সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বড় দাতা। আর আমার পরে বড় দাতা সেই ব্যক্তি, যে ইলম শিক্ষা করে এবং তা বিস্তার করে। কিয়ামতের দিন সে একাই একজন আমীর হিসাবে উত্থিত হবে। অথবা রাবী এরপ বলেছেন যে, সে একাই একটি উন্মত হয়ে [অতি মর্যাদার সাথে] উঠবে। –[বায়হাকী, শুআবুল ঈমান]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর মর্মার্থ : আল্লাহ তা'আলা সবচেয়ে বড় দাতা। তাঁর দান অসীম। তিনি মহা অনুগ্রহে আমাদেরকে মানবরূপে সৃষ্টি করে সৃষ্টির সেরা জাতিতে অধিষ্ঠিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আলো-বাতাস, খাবার-পানীয় সব কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। তাঁর সীমাহীন দয়ায়ই আমরা বেঁচে আছি। তাঁর দানের কথা কেউই লেখে বা বলে শেষ করতে পারবে না। কিছুর ব্যবস্থা তিনি করেন। এটা তাঁর আলোচ্য হাদীসে মহানবী ক্রিনিজেকে আল্লাহ তা'আলার পর সবচেয়ে বড় দাতা হিসেবে পরিচয় প্রদান করেছেন। এটা তাঁর অহংকার নয়; বরং বাস্তবতা এবং বিশ্ববাসীর জন্য গৌরবের ব্যাপার। কেননা, যাকে সৃষ্টি করা না হলে আসমান-জমিন কিছুই সৃষ্টি করা হতো না। তাঁকে কেন্দ্র করেই দুনিয়ার সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির স্চনাতেই যাঁর অপার অনুগ্রহ রয়েছে তিনিই বনী আদমের মধ্যে স্বাপেক্ষা দানশীল ব্যক্তি।

وَعَنْ آئِلُ مَنْهُ وَمُ النَّبِيَ النَّا فَالَ مَنْهُ وَمَنْهُ وَمَا لَكُنْبَا لَا يَشْبَعُ مِنْهَا . رَوَى الْبَيْبَهِ قِيّ فِي الْأَخَادِيْثَ النَّلْقَةَ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ الْحَادِيْثُ التَّلْقَةَ فِي شُعْبِ الْإِيْمَانِ وَقَالَ قَالَ الْإِمَامُ الْحَمَدُ فِي حَدِيْثِ آبِي الدَّرْدَاءِ هَذَا مَتْنُ مَشْهُ وَرَّ النَّاسِ وَلَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ.

২৪২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেবলেছেন—
দুই লোভী [পিপাসু] ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্তি লাভ
করে না। ইলমের পিপাসু কখনো ইলম থেকে সে
পরিতৃপ্তি লাভ করে না। দুনিয়া লোভী,
দুনিয়াদারীতে তার কখনো পেট ভরে না [তৃপ্ত হয়
না]। –[বায়হাকী—ভআবুল ঈমান]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

والْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ -এর মর্মার্থ : জ্ঞান পিপাসা উত্তম চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ। জ্ঞান সমুদ্রের কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। জ্ঞান যতই লাভ করা হয় ততই জ্ঞান লাভের ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পার্থিব জগতে সংকীর্ণ হায়াতে বিশ্ব প্রকৃতি ও আল্লাহ সম্পর্কে এত অল্প সময়ে কিছুই জানা যায় না। ফলে জ্ঞানের সাধক অতৃপ্ত থেকে পৃথিবী হতে বিদায় নেয়। এ কারণেই ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেছেন— كُلُمَا زَادُنِي عِلْمًا زَادُنِي عِلْمًا زَادُنِي عِلْمًا وَادُنِي عِلْمًا وَادُنِي عِلْمًا وَادُنِي عِلْمًا وَادُنِي عِلْمًا وَادُنِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَدُونِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَادْنِي عِلْمًا وَادْنِي وَادْنِي عِلْمًا وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامِ اللَّهِ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامِ وَالْعَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَالَمُ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامِ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَلَا وَالْعُلَامُ وَلَا وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلِمُ وَالْعُلَامِ وَالْعُلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ

وَعَن اللّهِ بِن مَسعُودٍ (رح) قَالُ قَالُ عَب لَا اللّهِ بِن مَسعُودٍ (رض) مَنهُ ومَانِ لاَ يَشبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ اللّهُ نَبَا وَلَا يَشبَعَانِ صَاحِبُ الْعِلْمِ وَصَاحِبُ اللّهُ نَبَا وَلاَ يَستَوينانِ امّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ وَلاَ يَستَوينانِ امّا صَاحِبُ الْعِلْمِ فَيَزْدَادُ رِضًى لِللّهُ صَاحِبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُ اللّهِ فَيَتَمَادُى فِي الطُّغْيَانِ ثُمّ قَرأً عَبْدُ اللّهِ فَيَتَمَادُى فِي الطُّغْيَانِ ثُمّ قَرأً عَبْدُ اللّهِ كَلَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغُنَى اَنْ رَأَهُ اسْتَغُنى كَلَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطُغْنَى اَنْ رَأَهُ اسْتَغُنى قَالَ وَقَالَ لِللْخَوِ إِنَّ مَا يَخْشَى اللّهُ مِن عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ . رَوَاهُ الدَّارِمِي عَالِمُ وَقَالَ لِللّهَ مِن

২৪৩. অনুবাদ : তাবেয়ী হযরত আওন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) ইরশাদ করেন — দুই লোভী ব্যক্তি কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। ইলমের সাধক ও দুনিয়াদার। কিন্তু তারা উভয়ই সমান নয়। ইলমের সাধক আল্লাহর সন্তুষ্টিকে [উত্তরোত্তর] বৃদ্ধি করেন, আর দুনিয়াদার [উত্তরোত্তর] আল্লাহর অবাধ্যতার পথে অগ্রসর হতে থাকে। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ' كَالَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْفَى , এ আয়াত পাঠ করলেন যে "أَوْ اسْتَعْفْنِي अर्थार, किमनकाटन ना। मानुष निर्ाक [धरन-जरन] निर्ाकरक স্বয়ংসম্পূর্ণ দেখে বলে অবাধ্যতা করতে থাকে। [সূরা আলাক, আয়াত: ৬] রাবী হ্যরত আওন বলেন, হ্যরত ইবনে মাস্উদ (রা.) অপর اِنَّمَا يَخْشَى সম্পর্কে এ আয়াত পাঠ করলেন, إِنَّمَا يَخْشَى অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আল্লাহর اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই আল্লাহকে ভয় করেন।-[সূরা ফাতির, আয়াত : ২৮] –[দারেমী]

وَعَرِيْكِ النِّهِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ وَاللَّهِ عَلَى النَّاسًا مِنْ المَّتِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الدِّينِ وَيَقْرَءُ وَنَ الْقُراٰنَ يَقُولُونَ نَاتِى الْاُمَراءَ فَنُصِيبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَوْلُهُمْ بِدِيْنِنَا وَلاَ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنْ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوكُ كَمَا لاَ يَجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا الشَّوكُ كَنَا لَهُ مَا كَانَهُ يَعْنِى قَالَ مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَاحِ كَانَهُ يَعْنِى الْخَطَايَا . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

২৪৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অচিরেই আমার উন্মতের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে এবং কুরআন পাঠ করবে, আর বলবে আমরা শাসকদের নিকট যাব এবং তাদের দুনিয়াদারী হতে নিজের অংশ গ্রহণ করব এবং আমাদের দীনদারী নিয়ে সরে পড়ব। কিছু প্রকৃতপক্ষে তা হওয়ার নয়। যেমন— কাঁটাযুক্ত গাছ হতে কাঁটা ছাড়া অন্য কোনো ফল লাভ করা যায় না, তেমনিভাবে তাদের নিকট থেকেও কোনো ফল লাভ করা যায় না; কিছু ......।

[অধঃস্তন রাবী] মুহাম্মদ ইবনে সাব্বাহ (র.) বলেন, মনে হয় রাসূলুল্লাহ ক্রি 'কিন্তু' শব্দ দ্বারা গুনাহের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। [অর্থাৎ আমীরদের নৈকট্য হতে পাপ ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাবে না।] –[ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলিমগণের দীনি ইলম অর্জন করে দুনিয়াদার আমীর-ওমারার নিকট গমন করা অনুচিত। কেননা, তারা ঘোর দুনিয়াদার। তাদের কাছে যাওয়ার পর নিজের দীনকে সহীহ সালামতে নিয়ে আসার কল্পনা করা তেমন বাতুলতা, যেমন কামারের ঘরে বসে ধোঁয়ার আঁচ না লাগার কল্পনা করা। উপরস্তু তাদের নিকট হতে দুনিয়ার পার্থিব স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে গমন করলে নিজের দীনদারীতে অবশ্যই বিঘ্ন ঘটবে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, সে আলিম মন্দ, যে শাসকের কাছে গমন করে, পক্ষান্তরে সে শাসক উত্তম, যে আলেমের কাছে আসে। দুনিয়াদার আমির উমারাকে মহা নবী

وَعَنْ كُنْ مَسْعُودٍ مَسْعُودٍ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَوْ أَنَّ اَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوا الْعِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ وَوَضَعُوهُ عِنْدَ اَهْلِهِ لَسَادُوا بِهِ اَهْلَ زَمَانِهِمْ وَلٰ كِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْيَا وَمَانِهِمْ وَلٰكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِآهْلِ الدُّنْيَا لَا لَكُنْ بَاللهُ مَا نُوا عَلَيْهِمْ لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ لِيَنَالُوا بِهِ مِنْ دُنْيَاهُمْ فَهَانُوا عَلَيْهِمْ سَعِعْتُ نَبِيّكُمْ عَلَيْ يَتُمُولُ مَنْ جَعَلَ اللّٰهُ هَمَّ الْعُرْتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ أَخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ اللّٰهُ هَمَّ أَخِرَتِهِ كَفَاهُ اللّٰهُ هَمَّ

২৪৫. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— যদি [ইহুদি] আলিমগণ ইলমের হেফাজত করত এবং উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিকট তা সমর্পণ করত তবে নিশ্চয়ই তারা ইলমের বদৌলতে নিজেদের জমানায় লোকদের নেতৃত্ব দান করত। কিন্তু তারা তো দুনিয়াদারদেরকে এই ইলম বিলিয়েছে, যাতে তারা তাদের কাছ থেকে দুনিয়ার কিছু ধন-দৌলত লাভ করতে পারে, ফলে তারা দুনিয়াদারদের নিকট মর্যাদাহীন হয়ে পড়েছে। আমি তোমাদের নবীকে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি তার সকল উদ্দেশ্যকে একটি মাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করে তথা পরকালকেই একমাত্র উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য তা আলা তার দুনিয়ার যাবতীয় উদ্দেশ্যের [চিন্তার] জন্য

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৩

دُنْسَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُ مُومُ اَحْوَالُ الدُّنْسَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِيْ أَيِّ اَوْدِيَتِهَا هَلَكَ مَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عُمَر مِنْ قَوْلِهِ مَنْ جَعَلَ الْهُمُوْمَ إِلَى أَخِرِهِ. যথেষ্ট হন। আর যাকে দুনিয়ার বিভিন্ন [চিন্তা] উদ্দেশ্য তাকে নানা দিকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে, তার জন্য আল্লাহ তা আলার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই যে, সে দুনিয়ার কোন ময়দানে ধ্বংস গেল। – ইবনে মাজাহ

ইমাম বায়হাকী হাদীসটি তাঁর শু আবুল ঈমানে হয়রত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে ইবনে মাসউদের কথাটি বাদ দিয়ে কেবল শেষের দিকে রাসূলুল্লাহ —এর কথাটি "مَنْ جَعَلَ الْهُنُومُ " হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

যায় যে, ইহুদিদের আলিম সমাজ কর্তৃক ইলমের হেফাজত না করার কারণেই তাদের হাত হতে নেতৃত্ব চলে গেছে। তারা যদি উপযুক্ত স্থানে ইলম স্থাপন করত এবং নিঃস্বার্থভাবে ইলম বিতরণ করত, তবে তারাই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের অধিকারী হতো। বর্তমানেও ঠিক এমন অবস্থা যে, আলিম সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দূরে থাক, সমাজে তাদের সামান্য মর্যাদাও নেই। বস্তুত আলিম সমাজ রাসূল ত্রি এব আদর্শ বিচ্যুত হয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ার কারণেই এ অবস্থায় পতিত হয়েছে। তাদেরকে নতুনভাবে জাপ্রত হয়ে অতীতকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হবে। সকল প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে এক আল্লাহর উপর ভরসা করে রাসূলের আদর্শ আঁকড়ে ধরতে হবে, তবেই বিজয় তাদের পদচুম্বন করবে।

وَعَرِيْكِ الْاعْمَشِ (رح) قَالَ وَالْهُ وَالْهُ الْعِلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهُ الْعِلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهَ الْعَلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهُ الْعَلْمِ النِّسْبَانُ وَالْهُ النَّارِمِيُّ مُرْسَلًا

২৪৬. অনুবাদ: তাবেয়ী হযরত আমাশ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
ভূলে যাওয়া ইলমের জন্য আপদ স্বরূপ। আর অনুপযুক্ত
লোকের ইলমের কথা বলা তা নষ্ট করার নামান্তর।
–[দারেমী মুরসাল হিসেবে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ইলম মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। একে যথাযথভাবে হেফাজত করতে হয়, নতুবা মানুষ তা ভুলে যায়। নিজে শিখে অন্যকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তাহলে পারম্পরিক আলোচনার কারণে তা আর বিশৃত হয় না। অন্যদিকে ইলমের শিক্ষার্থী পাপকাজে লিপ্ত হলেও শ্বরণ শক্তি দুর্বল হয়ে ইলম ভুলে যায়। সুতরাং পাপকার্য যথাযথভাবে এড়িয়ে চলতে হবে। সুতরাং প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রসিদ্ধ বাণী প্রণিধানযোগ্য।

অর্থাৎ আমি [আমার ওস্তাদ] ইমাম ওয়াকী '(র.)-এর নিকট স্কৃতির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে পাপকর্ম ছেড়ে দেওয়ার উপদেশ দিলেন। কেননা, দীনি ইলম হচ্ছে– আল্লাহর নূর। আর আল্লাহর নূর পাপীকে প্রদান করা হয় না। وَعَرْبُكِ سُفْبَانَ (رح) أَنَّ عُمَرُ بْنَ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ لِكَعْبِ مَنْ أَرْبَابُ الْعِلْمِ قَالَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ قَالَ فَمَا اَخْرَجَ الْعِلْمَ مِنْ قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمَعُ - رَوَاهُ الدَّارِمِيُ ২৪৭. অনুবাদ: হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব [তাবেয়ী] হযরত কা'বুল আহবারকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তোমার মতে ইলমের পৃষ্ঠপোষক কারা ? তিনি জবাব দিলেন তারাই ইলমের পৃষ্ঠপোষক, যারা ইলম অনুযায়ী আমল করেন। হযরত ওমর (রা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আলিমদের অন্তর থেকে ইলমকে বের করে দেয় কিসে? জবাবে তিনি বললেন, [সম্পদ ও প্রতিপত্তির] লালসা। —[দারিমী]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

شَوْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : ইলম পবিত্র বস্তু। পবিত্র বস্তু রাখার জন্য পবিত্র পাত্রের প্রয়োজন। আর তা হলো মানুষের অন্তর। এটি একটি পাত্র। আর অর্থ-সম্পদের লালসা একটি অপবিত্র বিষয়। তাই এর লালসা যখন অন্তরে স্থাপিত হয় তখন ইলম তা হতে বেরিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, হযরত ওমর (রা.) যে বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন তা যে তিনি জানতেন না, তা নয়; বরং জনগণকে বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করার জন্যই এই কথাটি তিনি হযরত কা'বের মুখ দিয়ে গুনালেন। কা'ব ছিলেন তাওরাত কিতাবের একজন বড় আলিম। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি কা'বুল আহবার নামে পরিচিত।

وَعَرِيْكِ الْاَحْدُوسِ بْنِ حَكِيْسٍ عَنْ السَّيِّ عَنِ السَّيِّ الْمَعْدِ قَالَ سَأَلَ رَجُّلُ النَّبِتَ السَّيِّ عَنِ السَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ السَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ السَّيِّ وَسَلُونِي عَنِ الشَّرِ وَسَلُونِي عَنِ الشَّرِ الْخَيْرِ يَقُولُهَا ثَلْقًا ثُمَّ قَالَ اللَّ إِنَّ شَرَّ السَّرِ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ. وَإِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ خِيَارُ الْعُلَمَاءِ.

২৪৮. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আহওয়াস ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তাঁর পিতা বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ কি কি [সর্বাপেক্ষা] খারাপ বা মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন রাস্লুল্লাহ কি বললেন আমাকে খারাপ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। এ কথাটি রাস্লুল্লাহ কিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, জেনে রাখ, আলিমদের মধ্যে যারা মন্দ, তারা সবচেয়ে খারাপ মানুষ। আর আলেমদের মধ্যে যারা ভালো, তারা সবচেয়ে ভালো মানুষ। বিদারেমী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মন্দ লোক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হতে নিষেধ করার কারণ: এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, মন্দ লোকের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। আর রাস্লুল্লাহ — এর মুখে একবার তার কথা ঘোষিত হয়ে গেলে তা অবশ্যাম্ভাবী হয়ে পড়বে, অথচ আল্লাহ তা আলা ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন। এ জন্য রাস্ল — মন্দলোক ও তার পরিণতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে নিষেধ করেছেন। মহান আল্লাহও অযথা প্রশ্ন করা হতে নিষেধ করে বলেন—

الْعَالِمَ زَلَّةُ الْعَالَمِ वर्था९ 'একজন আলিমের পদশ্বলন মূলত গোটা সমাজ তথা দেশের পদশ্বলনের সমতুল্য।' কাজেই একজন দীনি আলিমকে খুব সতর্কতা ও সাবধানতার সাথে বলতে হবে। এ কারণেই অন্য আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, بُبُّةُ 'জুব্বুল হুয্ন' নামক জাহান্নাম হবে পরকালে মন্দ আলিমের বাসস্থান।

وَعَرْكِكِ آبِى النَّدْدَاءِ (رض) قَالَ إِنَّ مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيمَةِ عَالِمٌ لَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ. رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৪৯. অনুবাদ: হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই আলিমই কিয়ামতের দিন সবচেয়ে মন্দ বদলে বিবেচিত হবে, যে নিজ ইলম দ্বারা উপকৃত হয়নি।
–[দারেমী]

وَعَنْ فَكَ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرِ قَالَ قَالَ لِي عُمْرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلاَمَ قَالَ قَالَ قُلتُ لاَ قَالَ يَهْدِمُهُ زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْاَئِمَةِ الْمُضِلِّيْنَ . رَوَاهُ الدَّارِمِيُ

২৫০. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, তুমি কি জান, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করে? আমি বললাম জি-না। তিনি বললেন, আলিমদের পদস্থলন, আল্লাহর কিতাব নিয়ে মুনাফিকদের ঝগড়া এবং পথভ্রম্ভ শাসকদের শাসন ইসলামকে ধ্বংস করে। -[দারেমী]

وَعُولِكِ الْحَسِنِ قَالَ اَلْعِلْمُ وَعِلْمُ الْعِلْمُ عِلْمَانِ فَعِلْمُ فِى الْقَلْبِ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ وَعِلْمُ عَلَى اللَّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ النَّافِعُ وَعِلْمٌ عَلَى اللِّسَانِ فَذَاكَ حُجَّةُ اللَّهِ عَزَ وَجَلَّ عَلَى إِبْنِ أَدَمَ. رَوَاهُ الدَّارِمِيِّ

২৫১. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হাসান বসরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইলম দুই প্রকার— এক প্রকার ইলম হচ্ছে অন্তরে; এটা হলো উপকারী ইলম। আর দ্বিতীয় প্রকার ইলম হচ্ছে— মুখে। এটা বনী আদমের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল। —[দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে ইলমে দীনকে ব্যবহারিক দিক থেকে দু' শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা— অন্তরের ইলম এবং মৌখিক ইলম। অন্তরের ইলমকে ইলমে বাতিন ; আর মৌখিক ইলমকে ইলমে জাহির বলা হয়। এ দু'টি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপ্রক। ইলমে জাহিরের মাধ্যমেই ইলমে বাতিন লাভ করা যায়। পরিশুদ্ধ ইলমে জাহির ব্যতীত ইলমে বাতিন লাভ করা যায় না। এমনিভাবে ইলমে জাহিরও পরিশুদ্ধ عِلْمُ بَالْمُ عَلَى بَالْمُ وَالْمُ كَالِّمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْ

ক্তি দুর্নি ক্রিয়তের জ্ঞান অর্জন করল, অথচ তাসাওউফ অর্জন করল না, সে যেন ফাসেকী করল। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিখল, কিন্তু শরিয়তের ইলম শিখল না, সে যেন কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি তাসাওউফ শিখল, কিন্তু শরিয়তের ইলম শিখল না, সে যেন কুফরি করল। আর যে ব্যক্তি উভয় ধরনের ইলম অর্জন করল সেই সঠিক কাজ করল।

সেই সঠিক কাজ করল।
কিন্তু কাজ করল।
করিবর্ন, পরিবর্নের, সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করেনি, পরকালে এ ইল্ম তার বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষে দলিল হয়ে দাঁড়াবে। সে যে বিপুল জ্ঞান ভাগারের অধিকারী হয়েছিল, তা মানুষকে দান করলেও নিজ জীবনে তার বাস্তব প্রতিফলন বিন্দুমাত্র ঘটেনি। সে ইল্ম তার স্বপক্ষে না গিয়ে বিপক্ষেই যাবে। তাই আল্লাহ তা'আলা শুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে ইরশাদ করেন—
করিবন্টু অর্থাৎ, তোমরা যা কর না; তা কেন বলঃ

وَعَرْبُونَ (رض) قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ وَعَائَمْنِ فَامَّا الْحُدُهُمَا فَبَعَثْتُهُ فِيْكُمْ وَامَّا الْاخَرُ فَلَوْ بَعَثْتُهُ قُطِعَ هٰذَا الْبُلْعُومُ يَعْنِيْ مَجْرَى الطَّعَامِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

২৫২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাস্লুল্লাহ ত্রু এর নিকট হতে দুই পাত্র [তথা দুই রকম] ইলম আয়ত্ত করেছি। তন্যধ্যে এক পাত্র ইলম তোমাদের মধ্যে প্রচার করেছি। আর অপর পাত্রের ইলম যদি প্রচার করি তবে এই কণ্ঠনালী, অর্থাৎ প্রচার কাটা যাবে। -[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَا مُعْنَى الْوِعَانَيْنِ कू'ि পাত্তের অর্থ : وِعَا مُعْنَى الْوِعَانَيْنِ - এর দ্বিচন, শাব্দিক অর্থ – পেয়ালা, পাত্র বা ভাও ইত্যাদি। আলোচ্য হাদীসে দুই পাত্র দ্বারা দু' ধরনের ইলমের কথা বুঝানো হয়েছে।

এক প্রকারের ইলম বাহ্যিক, এটা সাধারণ মানুষের নিকট তিনি নির্ভয়ে প্রচার করেছেন। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, আধ্যাত্মিক এটা সুফীগণের জন্য নির্দিষ্ট। এটা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করেননি। কেননা, তাতে দীনের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

আবার কেউ বলেন, দ্বিতীয় পাত্র ইল্ম দ্বারা ভবিষ্যতের ফেতনা-ফ্যাসাদ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। প্রকাশ করলে তা আরো বিরাট আকারের ফেতনায় পরিণত হতে পারে, এই আশস্কায় তিনি গোপন করেছেন। তবে এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ অভিমত এই যে, হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) মহানবী হতে অবগত হয়েছিলেন যে, পরবর্তীকালে কুরাইশ গোত্র হতে এক ভয়াবহ ফেতনার সৃষ্টি হবে। তারা অনেক বিদআত প্রবর্তন করবে, এমন কি নব্য়তের শিক্ষা-দীক্ষাকে পরিবর্তন করে ফেলবে। মহানবী তাদের নাম ঠিকানাও প্রকাশ করেছিলেন। হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) তা ভালোভাবে জানতেন; কিন্তু নিজের জীবনের ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। তাই অধিকাংশ সময় এ দোয়া পড়তেন— প্রতিটি ত্রান্তিন দিকে তা দারা তিনি সম্ভবত ইয়াজিদের শাসনামলের প্রতি ইঙ্গিত করতেন কেননা, ইয়াজিদের শাসন ক্ষমতা ঘাটসনের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এটা প্রকাশ করলে লোকেরা ক্রোধানিত হয়ে তাকে হত্যা করত, এ জন্য তিনি এটা প্রকাশ করতেন না।

وَعَن اللهِ (رض) قَالَ يَا اللهِ (رض) قَالَ يَا اللهِ النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْنًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللّٰهُ اَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ اللّٰهُ اَعْلَمُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيّبِهِ قُلْ مَّا اَسْنَلُكُمْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيّبِهِ قُلْ مَّا اَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْوٍ وَمَا آنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ مَا مُتَعَلِّفِيْنَ مَا اللّٰهُ تَعَالٰى لِنَبِيّبِهِ قُلْ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمَتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُ تَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمَتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمَ تَعَالٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُ اللّٰمِيْنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ مَا اللّٰمُ اللّٰمَا عَلَيْهِ اللّٰمَا لَيْ اللّٰمِيْنَ اللّٰمِيْنَ اللّٰمُ اللّٰمَا عَلَيْهِ اللّٰمَا لَيْلُولُهُ اللّٰمِيْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمُ اللّٰمِيْمِ اللّٰمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ اللّٰمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللْمُعْلِمُ ا

২৫৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [জনগণকে সম্বোধন করে] বলেন, হে লোক সকল! [তোমাদের মধ্যে] যে কোনো কিছু জানে সে যেন তা-ই বলে। আর যে জানে না সে যেন বলে আমি এ সম্পর্কে জানিনা, এ বিষয়ে আল্লাহই ভালো জানেন। কেননা, যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে "আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।" এ কথা বলাই তোমার জন্য এক প্রকার ইলম। আল্লাহ তা'আলা [পবিত্র কুরআনে] তাঁর নবীকে বলেছেন— 'হে নবী আপনি বলুন, আমি দীন প্রচারের বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোনো পারিশ্রমিক চাই না। আর যারা [বানিয়ে] অনুমান করে কথা বলে, আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই।'—[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرِيْنَ قَالَ إِنَّ سِيْرِيْنَ قَالَ إِنَّ هُذَا الْعِلْمَ دِيْنَ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَ كُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

২৫৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নিশ্চয়ই এ [কিতাব ও সুনুতের] ইলম হচ্ছে দীন। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের এ দীন কার নিকট থেকে গ্রহণ করে। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বলার কারণ: মুহামদ ইবনে সীরীন (র.)-এর এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হাদীস বর্ণনাকারীর অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ আমানত, দিয়ানত, তাকওয়া, সাধুতা, সত্যবাদিতা ও মরণশক্তি ইত্যাদিনর্ভরযোগ্য কি না, তা সঠিকভাবে না জেনে হাদীস গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ রাবীদের চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'আসমাউর রিজাল' নামে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রই সৃষ্টি করেছেন। এতে হাজার হাজার রাবীর চরিত্র বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপ নজির দুনিয়ার আর কোনো জাতির কাছে নেই।

হাদীস বিশারদগণ সাহাবী ব্যাতিরেকে সর্বমোট [৮০,৫০০] আশি হাজার পাঁচশতজন বর্ণনাকারী খুঁজে পেয়েছেন। তনুধ্যে ৪ হাজার ৪ শত ৪ জনকে নির্ভরযোগ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে। ইমাম বুখারী এর মধ্য হতেও ৬২০ জনকে বাদ দিয়েছেন। পৃথিবীর অন্য কোনো জাতি তাদের নবী তো দূরের কথা, স্বয়ং আল্লাহর কথার সনদ সম্পর্কেও এরূপ সাবধানতা ও কঠোরতা অবলম্বন করেনি।

وَعَنِ ٢٥٠٠ حُذَيْ فَهَ (رض) قَالَ يَا مَعْشَرَ الْقُرَّاءِ إِسْتَقِيْمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيْدًا وَإِنْ اَخَذْتُمْ يَمِيْنًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

২৫৫. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [তার সমকালীন শিক্ষিতজনদের উদ্দেশ্যে] বলেন যে, হে আলিমগণ! তোমরা সোজা পথে চল। কেননা, [প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পরবর্তীদের তুলনায়] তোমরা অনেক পথ অগ্রসর হয়ে গিয়েছ। আর যদি তোমরা ডান বা বামের পথ অবলম্বন কর তবে পথ-ভ্রষ্টতায় অনেক দূর অগ্রসর হয়ে যাবে। –[বুখারী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

षोता সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا مُعْشَرُ الْغُرَّاءِ षाता সম্বোধিত ব্যক্তিবর্গ : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, يَا مُعْشَرُ الْغُرَّاءِ षाता কুরআন মুখস্থকারীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

- 📱 আল্লামা আবহারী তার শায়খের অভিমত উল্লেখ করেন যে, এর দ্বারা কুরআন ও হাদীসে পারদর্শী বিজ্ঞদেরকে বুঝানো হয়েছে।
- 📱 অথবা তদানীন্তন সময়ের কারীগণকে বুঝানো হয়েছে যারা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।
- ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, এর দারা তথু কুরআনের হাফেজগণকে বুঝানো হয়েছে।

كُوْنِ الصَّحَابِةِ سَابِقِيْنَ فِي الْعَلَمِ সাহাবীগণ ইলমে অগ্রগামী হওয়ার কারণ : সাহাবীগণ رَجُهُ كُوْنِ الصَّحَابِةِ سَابِقِيْنَ فِي الْعَلَمِ الْعَلَمُ وَفَا عَالَمُ عَلَيْهُ الْقَالِمُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْقَالِمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ الْقَلْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَالْعَلَمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

তাদের গোমরাহী ও অর্থগামী হওয়ার কারণ: পরবর্তী যুগের লোকেরা কিয়ামত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ এর সাহাবীগণ ও তাবেয়ীগণের তরীকা অনুসরণ করবে, পরবর্তী যুগের লোকদের এটাই হবে দিক নির্দেশিকা ও দলিল। অতএব সাহাবীদের বা তাবেয়ীদের পথভ্রষ্টতা শরিয়তের উপরে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করবে। তাঁরা ভুল পথে চললে তাঁদের অনুসরণ করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মানুষ ভুল পথে চালিত হবে। এ জন্যই তাঁরা গোমরাহীতেও অনেক দূর অগ্রসর হবে বলে বলা হয়েছে। কারণ পরবর্তী লোকদের গোমরাহীর পাপও তাঁদের দিকে বর্তিবে।

وَعَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهِ وَمَنْ يَدُومُ الْرَبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ قِيْلَ يَارَسُولَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدُخُلُهَا قَالَ اللّٰهُ وَمَنْ يَدُخُلُها قَالَ اللّٰهُ وَمَنْ يَدُومُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَمَنْ يَدُخُلُها قَالَ اللّٰهُ وَكَذَا ابْنُ مَاجَة وَزَادَ فِيهِ وَانَّ مِن اَبْغَضِ الْقُرّاءِ إلَى اللّٰهِ وَزَادَ فِيهِ وَانَّ مِنْ اَبْغَضِ الْقُرّاءِ إلَى اللّٰهِ تَعَالَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللللللّٰ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّل

২৫৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—তোমরা 'জুব্বুল হুযন' হতে বাঁচার জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ বললেন—হে আল্লাহর রাসূল আছা জুব্বুল হুয়ন কি জিনিসং তিনি বললেন, এটা জাহান্লামের একটি কৃপ বা গর্ত, যা হতে বাঁচার জন্য স্বয়ং জাহান্লামও রোজ চারশতবার আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে। পুনরায় রাসূল করে জজ্ঞাসা করা হলো—হে আল্লাহর রাসূল। তাতে কারা প্রবেশ করবেং রাসূলুল্লাহ কললেন, 'সে সকল কুরআন অধ্যয়নকারীগণ যারা অপরকে দেখানোর জন্য আমল করে থাকে। —[তিরমিয়ী]

ইবনে মাজাহ্ও এরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন,তবে তিনি আরো কিছু বর্ধিত অংশ উল্লেখা করেছেন যে, রাস্লুল্লাহ বলেছেন, কুরআন অধ্যায়নকারীদের মধ্যে তারাই আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত যারা [এর বিনিময়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য] আমীর-উমারার সাথে সাক্ষাত করে। পরবর্তী বর্ণনাকারী মুহারেবী [(র.) মৃত ১৯৫ হি:] বলেন, আমীর-উমারা বলতে অত্যাচারী ও অবিচারী শাসকদেরকে বুঝানো হয়েছে।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرُّحُ الْحَدِيْثِ হাদীদের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, কুরআন শিক্ষা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। অন্য কোনো উদ্দেশ্য হলে তার জন্য ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। লোক দেখানো ইবাদত এবং আমীর-উমারাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের থেকে কিছু অর্জনের নিমিত্ত আলেমদের তাদের দরবারে গমন করা অত্যন্ত ঘূণিত। এরপ ব্যক্তিগণ 'জুব্বুল হুযন' নামক জাহান্নামে জুলবে।

وَعَرْ ٢٥٠ عَلِي (رض) قَالَ قَسَالًا رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لاَ يَبْقَى مِنَ الْإسْلَامِ إلَّا إسْمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْإسْلَامِ إلَّا إسْمُهُ وَلاَ يَبْقَى مِنَ الْهُدَى عَلَمَاءُهُمْ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةً وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَاءُهُمْ شَرُ عَامِرَةً وَهِي خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى عَلَمَاءُهُمْ شَرُ مَنْ تَحْتَ اَدِيْمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخُرُجُ مَنْ الْهُدَى عَنْدِهِمْ تَخُرُجُ الْفِينَةُ وَفِينِهِمْ تَعُودُ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي فَى شَعْدِ الْإِيْمَان .

২৫৭. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিই ইরশাদ করেছেন— অচিরেই মানুষের নিকট এমন যুগ আসবে যখন নাম ব্যতীত ইসলামের আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। আর অক্ষর ব্যতীত কুরআনের আর কিছুই বাকি থাকবে না। তাদের মসজিদসমূহ [বাহ্যিক দিক দিয়ে] জাঁকজমকপূর্ণ হবে, কিছু প্রকৃতপক্ষে তা হিদায়েতশূন্য হবে। তাদের আলিমগণ আসমানের নিচে [যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে] সবচেয়ে খারাপ। আর তাদের তরফ থেকেই [দীন সংক্রান্ত] ফিতনা প্রকাশ পাবে; অতঃপর তাদের দিকেই তা প্রত্যাবর্তন করবে। —[বায়হাকী তার শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে এটি স্বকীয় মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে গৌরবের সাথে তার মৌলিকত্ব নিয়ে দেদীপ্যমান ছিল। কিছু কালের বিবর্তনে রাসূল এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তা শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, প্রভৃতি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঠিকই থাকবে; কিছু তা লোক দেখানো হয়ে যাবে। ইসলামের মূল প্রেরণা তাতে থাকবে না। বর্তমানে যুগেও মনে হয় রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী ধীরে ধীরে কার্যকর হতে চলছে।

প্রতিত্র ব্যাখ্যা : পবিত্র ক্রআন হলো মানুষের জীবন বিধান। তাতে সব ধরনের জ্ঞানের সমাহার রয়েছে। কুরআনী জীবনই মানুষকে সকল অশান্তি ও অন্থিরতা হতে মুক্তি দিতে পারে। রাসূল এবং সাহাবীগণের সমাজ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁরা যেমন কুরআনকে বাহ্যত তিলাওয়াত করতেন তেমনি তার মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন করে নিজেদের জীবন আল্লাহর পথে পরিচালনা করতেন। কুরআনী শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে পদস্থলন অবশ্যম্ভাবী। তাই রাসূল এমন এক যুগের ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, যে যুগে কুরআনের অক্ষর ছাড়া আর কিছুই বাকি থাকবে না। অর্থাৎ তার অর্থ, মর্ম, তাৎপর্য মানুষ বুঝতে চেষ্টা করবে না এবং তা নিয়ে আদৌ চিন্তা-গবেষণা করবে না। তথু মানুষের অক্ষর জ্ঞান অবশিষ্ট থাকবে। সে যুগেই মনে হয় আমরা পদার্পণ করেছি। কেননা, কুরআনের শিক্ষা আমাদের সমাজে তো নেই; বরং তা নিয়ে গবেষণারও তেমন প্রচেষ্টা ও অনুরাগ দেখা যাচ্ছে না। উল্টো কুরআন শিক্ষার্থীদেরকে মৌলবাদী, ফতোয়াবাজ ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করা হচ্ছে।

এর ব্যাখ্যা : বাহ্যিক কারুকার্য এবং সৃউচ্চ ইমারতে মসজিদসমূহ জাঁকজমকপূর্ণ থাকবে; কিন্তু মসজিদসমূহ প্রকৃত ঈমানদারদের অভাবে রহশূন্য হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে, মসজিদ ভাঙ্গা হলেও তাতে প্রকৃত ঈমানদারদের অমল দারা আবাদ থাকত। বর্তমানে রাসূলের ভবিষ্যদাণীই প্রতিপালিত হচ্ছে।

وَعَنْ الْنَبِيُ عَلَى الْمَادِينِ لَبِيدٍ (رض) قَالَ وَكُرُ النَّبِيُ عَلَى الْمَادِ الْمَادِ الْعِلْمِ الْمُعَلَّمِ الْمَالَّةُ الْمَالُولُ اللَّهِ وَكَيْفَ فَهَالِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ وَلَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْانَ وَنُقْرِئُهُ الْمَانَانَا اللَّهُ وَالَى يَوْمِ الْفَيْرَانَ الْمُعَلِّمُ اللَّي يَوْمِ الْفَيْرَانَ الْمَانَانَا الْمَانَانَا اللَّهُ الْمُعُلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

২৫৮. অনুবাদ: হযরত যিয়াদ ইবনে লাবীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚐 [ফেত্না-ফ্যাসাদ সম্পর্কে] একটা বিষয় উল্লেখ করলেন এবং বললেন, এটা তখনই ঘটবে যখন ইলম উঠে যেতে থাকবে। এটা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 । ইলম কেমন করে উঠে যাবে। অথচ আমরা কুরআন শিক্ষা করছি এবং আমাদের সম্ভানদেরকে শিক্ষা দিচ্ছি। আর আমাদের সন্তানগণ কিয়ামত পর্যন্ত [পুরুষানুক্রমে] তাদের সন্তানদেরকে [এভাবে] শিক্ষা দিতে থাকবে। রাসুলুল্লাহ = বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমাকে হারাক। এতদিন তো আমি তোমাকে मनीनात मर्था এकजन छानी व्यक्ति वर्ला मर्न করতাম। [দেখ] এ সমস্ত ইহুদি-নাসারাগণ কি তাওরাত ও ইঞ্জীল পাঠ করছে নাঃ কিন্তু তারা তাতে যা আছে তার কোনো একটি জিনিসের উপরও আমল করছে না। -[ইবনে মাজাহ ও আহমদ]

ইমাম তিরমিযীও এরপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু দারেমী এ হাদীস আবৃ উমামা (রা.)-এর পুত্রে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আন্সোচনা

شُرُّ ) الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা: পবিত্র কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্যই অবতীর্ণ হয়নি। বরং তার নীতিমালা বাস্তবায়ন করার জন্যই নাজিল হয়েছে। মুসলমানরাও যদি ইহুদি ও নাসারাদের মতো শুধু কুরআন পাক পাঠ করে যায়, তার উপর আমল না করে তবে এটা কুরআনের চলে যাওয়ারই নামান্তর। বর্তমান যুগে এরূপ অবস্থাই যেন ক্রমাণত আসছে।

وَعَرِيْكَ ابْنِ مَسْعُود (رض) قَالَ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلِيْمُ وَعَلِيمُ وَالْعِلْمُ النَّاسِ فَعِلْمُ الْفِتَى وَعَلِيمُ وَالْعِلْمُ الْفِتَى وَعَلَيمُ وَالْعِلْمُ الْفِتَى وَعَلَيمُ وَالْعَلْمُ الْفِتَى وَعَلَيمُ وَالْعَلْمُ الْفِتَى وَعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ الْفِتَى وَعَلَيمُ وَالْعَلْمُ الْفِتَى وَعِلْمَ الْفِيتَى وَعَلَيمُ وَالْعَلْمُ الْفِيتَى وَعَلَيمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَالُ وَعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَى وَعَلَيْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلِمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلُمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ الْمُعْلِمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَال

২৫৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাকে বললেন, তোমরা ইলম শিক্ষা কর এবং লোকদেরকে শিক্ষা দান করো। তোমরা ফারায়েজ শিক্ষা করো এবং জনগণকে তা শিক্ষা দান করো। আর কুরআন শিক্ষা করো এবং লোকদেরকেও তা শিক্ষা দান করো। কেননা আমি এমন এক ব্যক্তি যাকে তুলে নেওয়া হবে। ইলমকেও শ্রীঘ্রই উঠিয়ে নেওয়া হবে। আর ফেতনা দেখা দিবে। এমনকি একটি ফরজ নিয়ে দু' ব্যক্তি মতভেদ করবে। অথচ এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে ব্যক্তি উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পারে।—[দারেমী ও দারে কুতনী]

وَعَمْنِكَ آبِی هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَثَلُ عِلْمٍ لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لاَ يُنْفَقَ مِنْهُ فِي سَيِبْيلِ السَّلَهِ . رَوَاهُ احْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ

২৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যে ইলম দ্বারা কোনোরূপ উপকার সাধিত হয় না, তা ঐ ধন ভাণ্ডারের ন্যায়, যা হতে আল্লাহর রাস্তায় কিছুই খরচ করা হয়নি।—[আহমদ ও দারেমী]

# كِتَابُ الطَّهَارُةِ পবিত্ৰতা পৰ্ব

ইবাদত মহান আল্লাহর নিকট গৃহীত হওয়ার পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। এ পবিত্রতা প্রথমত দু' প্রকার। যথা-

- ১. শারীরিক পবিত্রতা : এটা হলো মলমূত্র, শুক্র-রক্ত, পুঁজ, বমি ইত্যাদি তথা تَجَاسَدُ عَيْنِيْ হতে পবিত্র হওয়া নামাজি
- ২. আত্মিক পবিত্রতা : অর্থাৎ আন্তরিক চিন্তা, চেতনা তথা কৃষ্ণর, নেফাক, হিংসা– বিদ্বেষ ইত্যাদি হতে নিষ্কলুষ হওয়া। এ উভয় প্রকার পবিত্রতার সমন্বয়ে যে ইবাদত করা হয় কেবল মাত্র তা-ই আল্লাহর নিকট গ্রহণীয় হয়। শারীরিক অপবিত্রতা আবার দু' রকম। যেমন–
- كَ. ﴿ বা বড় নাপাক : এটা শরীর থেকে বীর্য, হায়েয বা নেফাসের রক্ত বের হওয়ার দরুন সৃষ্টি হয়। এই ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য গোসল অপরিহার্য।
- خَدَثَ اَصَغَرُ वा ছোট নাপাক: এটা শরীর হতে রক্ত, পুঁজ, পানি, পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের জন্য শুধুমাত্র অজুর প্রয়োজন। বস্তুত এই উভয় ধরনের নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জনের নামই হলো তাহারাত। فَهَارَةُ এব পরে مُلْهَارَةُ কে আনয়নের কারণ: মিশকাত প্রণেতা মিশকাত শরীফের বিষয়স্চিকে বিন্যাস করতে গিয়ে প্রথমে عِنْم এরপর عِنْم এরপর عِنْم এরপর اِنْمَانَ এরপর اِنْمَانَ ।
- كَابُ الْإِيْمَانَ अात वाहामा আইনী (त.) বলেন, ইলম এবং আমলের জন্য ছওয়াব প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হলো المناقبة আর এ জন্যই كَابُ الْإِيْمَانَ কে সর্বপ্রথমে স্থান দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইবনু আবেদীন বলেন স্কমান গ্রহণের পর ঈমানী জীবনের পরিধি আদব, ইবাদত, মু'আমালাত প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এগুলোর জন্য এটা বা জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সেজন্য অন্যান্য কিন্তান্ত এর উপর মর্যাদা ও প্রাধান্য দেওয়ার লক্ষ্যে المناقبة والمناقبة والمناق

# र्थें الفَصْلُ الْآوَلُ : প্रथम जनूत्र्हिन

عَرِيلِكِ الْكَشْعِرِيِّ الْكِهِ الْكَشْعِرِيِّ الرضا) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيُّ التَّطُهُورُ السّلَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

২৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালিক আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করশাদ করেছেন— পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ, আলহামদূলিল্লাহ মানুষের আমলের পাল্লাকে পূর্ণ করে দেয়। সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদূলিল্লাহি বাক্য দু'টি বা উভয় বাক্যের সমষ্টি [অর্থাৎ, তার ছওয়াব] আসমান ও জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তাকে পূর্ণ করে দেয়। নামাজ আলোকস্বরূপ, দান হলো [দাতার পক্ষে] দলিল। ধৈর্য হলো জ্যোতি। আর ক্রআন হলো তোমার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ। প্রত্যেক মানুষ সকালে উঠে আপন আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে। হয় তাকে মুক্ত করে না হয় ধ্বংস করে। —[মুসলিম]

وَفِى رِوَايَةٍ لا إله إلا الله وَالله وَالله اكْبَرُ تَمْكُأْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ. لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الرِّوَايَةَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلاَ فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِي وَلاَ فِى الْجَامِعِ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا التَّارِمِيُّ بَدْلَ سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِللهِ.

অপর এক বর্ণনায় [সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাছি
-এর স্থলে] রয়েছে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাছ ওয়াল্লাছ আকবার
আসমান জমিনের মধ্যে যা কিছু আছে তা পূর্ণ করে
দেয়। এ বর্ণনাটি আমি বুখারী-মুসলিম, হুমাইদীর
কিতাব, এমনকি জামেউল উস্লেও পাইনি। কিছু
দারেমী একে সুবহানাল্লাহি ওয়াল হামদুলিল্লাহ-এর স্থলে
বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

্র্ব্র্র্টা -এর শান্দিক ও পারিভাষিক অর্থ :

তথা النَّظَانَةُ - अत मामनात । এत আভিধানিক অর্থ طُهُوْرٍ ७ طُهَارَة : مَعْنَى الطَّهُوْرِ لُغُةٌ प्राटिश वादव النَّظَانَةُ प्राटिश النَّظَانَةُ अंख्यािर वादव النَّظَانَةُ - अतिकात-পतिक्हम २७ऱा. পবিত্রতা অর্জন করা ।

উল্লেখ্য যে, الطُهُرُو ও الطُهُرَةُ শব্দের ل অক্ষরে বিভিন্ন হরকতের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থ হয়ে থাকে। যেমন—

- ك. (اَلَّطْهَارَة) الْطُهَارَة) -এর অর্থ হচ্ছে النَّطْهَارَة) বা পবিত্রতা অর্জন করা। যেমন– অর্জু, গোসল ইত্যাদি। তখন এটি মাসদার হবে।
- २. إلطُّهَارَةُ) الطُّهُورُ: بِكَسِّرِ الطُّاءِ. ٩. (اَلِطَّهَارَةٌ) الطُّهُورُ: بِكَسِّرِ الطُّاءِ.
- قَايِم الطَّهَارَة ) الطَّهَارَة ) -এর অর্থ হচ্ছে مَايِم الطَّهَارَة ) مَايِم الطَّهَارَة ) الطَّهَورُ: بِعَنْتُح الطَّاء . و रायन मांगि, পানি ইত্যাদি।

- এর সংজ্ঞা - طَهَارُة विज्ञाराण्य পরিভাষায় مُعَنْنَي الطُّهَارُة اصطلاحًا

- كُمِى ْ এवर حَقِيْقِيْ अर्था هُوَ النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيَّةِ وَالْحُكُمِيَّةِ —अर्था هُوَ النَّظَافَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيْقِيِّةِ وَالْحُكُمِيَّةِ —अर्था क्षिवा एथरक अविवा कर्जन कर्तारक طَهَارَةُ क्वा रहा।
- عن عَن عَلَي عَلَي عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى السَّلَورَ وَمَا فِي مَعْنَاهِا مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ أَوْ رَفْعُ مَا يَمْنَعُ الصَّلُورَ وَمَا فِي مُعْنَاهِا مِنْ حَدَثٍ أَوْ نَجَاسَةٍ بِالْمَاءِ أَوْ رَفْعُ حُكْمِهِ كَالسَّرَابِ
- ৩. ফতহুল মুলহিম গ্রন্থে বলা হয়েছে— مُو نَظَافَة ٱلبُدَنِ وَالشَّوْبِ وَالْمَكَانِ مِنَ الْحَدَثِ وَالْحُبُثِ
   ৪. মু'জামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন— الطَّهُوْرُ مَن كُلِّ مَا يُشِبُنُ
- ৫. কেউ বলেন— রিন্ট্রিন্টর নির্দ্রেটিন এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শান্তবিদগণ থেকে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়— এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শান্তবিদগণ থেকে নিম্নোক্ত মতামত পাওয়া যায়— আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.)-এর মতে, তাহারাত দু'প্রকার। যেমন—
- ১. ﴿ طَهَارَةُ ظَاهِرَةُ : অর্থাৎ বাহ্যিক পবিত্রতা, যেমন— মলমূত্র ইত্যাদি নাপাকী থেকে শরীর, পরিধেয় বস্ত্র, স্থানকে অজু, গোসল বা ধৌত করার মাধ্যমে পবিত্রতা করা।

শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন— তাহারাত তিন প্রকার। যথা—

- اَلظَّهَارُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ الْمُتَعَكِقَةِ بِالْبَدَنِ أَوِ الثَّوْبِ أَوِ الْمَكَانِ . 3
- أَلطُّهَارَةُ مِنَ الْأَوْسَاجِ النَّنَايِئَةِ مِنَ الْبَدَنِ كَشَعُّر الْعَانَةِ عِ
- ٱلطُّهَارَةُ مِنَ الْعَدَثِ كَبِيرةً كَانَتْ أَوْصَغِيرةً . ٥

ইমাম গাথালী (র.) কিন্দু-কে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—

- ১. خَلَهُارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ اللَّهِ صَلَّهَارَةٌ مِنَ النَّجَاسَةِ وَالْوَسَخِ ال
- २. طَهَارَة الْأَعْضَاء عَن العُصْيَان صح على العُصْيَاء عن العُصْيَان على العُصْيَان على العُصْيَان على العُصْيَان
- ৩. ﴿ مَلَهُ الْعَلَبُ عَنْ سُوْءِ الْفِكْرِ ٥ مَلَهَارَةُ الْعَلَبُ عَنْ سُوْءِ الْفِكْرِ ٥٠
- المَارَةُ الْقَلْبِ عَن البَّسْرِكِ . 8 طَهَارَةُ الْقَلْبِ عَن البَّسْرِكِ . 8

طَهَارَةٌ مِنَ النَّجَسِ ٤ طَهَارَةٌ مِنَ الْحَدَثِ ٤. अञ्चातित भए०, أَمُونُ الْفِقْهِ

طَهَارَةٌ حُكُمَى ٤٠ طُهَارَةٌ عَيْنِي ٤٠ م كُلُهارَةً عَيْنِي ٤٠ (١٥٥ عَدِينِي عَلَيْنِي ٤٠ عَلَيْنِ

طَهَارَةً كُبُرُى . ٤ طَهَارَةً صُغْرَى . ٤ عَلَهَارَةً صُغْرَى . ٤ عَلَهَارَةً كُبُرُى . ٤ عَلَهَا

اَلطَّهُوْرُ شَطْرُ الْكِيْمَانِ পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ বলার কারণ : রাস্ল وَالطَّهُوْرُ شَطْرَ الْعِيْمَانِ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَا وَالْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَامُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الْع وَالْعَلَامُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَامُ اللّهُ وَالْع

১. ইমাম নববী (র.) বলেন—

مَعْنَاهُ أَنُّ الْإِيْمَانَ يُكَنِّرُمَا تَبْلَهَ مِنَ الْخَطَايَا وَكَذُٰلِكَ الْوُضُوْءُ لِأَنَّ الْوُضُوْءَ لاَ يَصِيُّحُ إِلَّا مَعَ الْإِيْمَانِ فَصَارَ لِتَوَقُّيُهِ عَلَى الْإِيْمَانَ فَي مَعْنَى الشَّطْرِ .

- لِتَوَقَّنُهِ عَلَى الْإِبْسَانِ فِيْ مَعْنَى الشَّطْرِ . إِنَّ الْإِبْسَانَ يُطَهِّرُ الْبَاطِنَ وَالطَّهُورُ يُطَيِّهُ الظَّاهِرَ لِذَٰلِكَ قَالَ النَّطُهُورُ شَطْرُ الَّإِبْسَانِ — अर्थार, अभान जखतरक वर পरिवा वाशिक भंतीतरक भरिवा करत, जारे तामृन عن منظرُ الْإِيْسَانَ عَنْفَةً अर्थार, अभान जखतरक वर পरिवा वाशिक भंतीतरक भरिवा करत, जारे तामृन
- े. " طَهَارَة त्क अभात्मत अर्थाश्म वला হয়েছে مُبَالَغَة शिट्टात । किनना, সकल طَهَارَة وَالدَّاتِ से विज्ञाल مُبَالَغَة रेवामण مُبَالَغَة से विज्ञाल المَهَارَة وَاللَّهُ وَاللَّ
- 8. কোনো আলিম হাদীসে বর্ণিত ঈমানকে সালাতের অর্থে ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পবিত্রতা সালাতের অর্ধাংশ। যেমন, কুরআনে এসেছে وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُفِيْتُعَ النَّانُكُمُ أَى صَلَاتَكُمُ أَى صَلَاتَكُمُ وَاللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُفِيْتُعَ النَّانُكُمُ أَى صَلَاتَكُمُ وَاللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُفِيْتُعَ النَّانُكُمُ أَى صَلَاتَكُمُ وَاللّهِ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُفِيْتُعَ النّالُةُ لَيْفِيْتُمَ اللّهُ وَلَيْفِيْتُمَ اللّهُ وَلَيْفِيْتُمَ اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ اللّ
- ৫. আল্লামা তূরপুশতী (র.)-এর মতে, হাদীসে পবিত্রতাকে ঈমানের অর্ধাংশ বলার কারণ হচ্ছে-
  - الْإِيْمَانُ طَهَارَةٌ عَنِ الشِّرْكِ كَمَا اَنَّ الطُّهُوْرَ طَهَارَةٌ مِنَ الْاَحْدَاثِ . الْأَحْدَاثِ ﴿ وَال السُّهُورَ طَهَا الْأَحْدَاثِ ﴿ وَالْمَارَةُ عَنِ الشِّرْكِ كَمَا النَّحَمَّدُ لِلَّهِ تَمْلاً الْعَبْرَانَ وَمَعَ عَامِهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَمْلاً الْعَبْرَانَ وَمَعَ عَامِهُ وَمَعَ اللّهِ عَمْلاً الْعَبْرَانَ وَلَا اللّهُ عَمْلاً اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللل
- ১. বর্তমান বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের যুগে এর সমাধান অতি সহজ। কেননা, বায়ু, আর্দ্রতা, উষ্ণতা ইত্যাদি মাপার জন্য বর্তমানে 'ব্যারোমিটার', 'হাইড্রোমিটার' যন্ত্রসমূহ ব্যবহৃত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে মানব কর্মকাণ্ড ভালো-মন্দ ইত্যাদি মাপা আল্লাহর পক্ষে কত যে সহজ্ঞসাধ্য ব্যাপার হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।
- ২. আমল যদিও কায়াহীন ও বিমূর্ত, তথাপি আল্লাহ পাক তার নিজ কুদরতে এটাকে দৃশ্যমান ও পরিমাপযোগ্য বস্তুতে পরিণত করতে পারেন।
- ৩. অথবা, এর দ্বারা আমলনামার কথা বুঝানো হয়েছে, অর্থাৎ الْحَمْدُ لِلَّهِ বললে এত বেশি ছওয়াব হয় যে, তা আমলনামায় লেখা হলে এবং পাল্লায় রাখা হলে পাল্লা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।
- 8. অথবা, নবী করীম (পাল্লা পরিপূর্ণ করে' কথাটির মূল বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, অর্থাৎ আমলের ছওয়াব দ্বারা পাল্লা পরিপূর্ণ হয়। আর যদি আমলকে স্থুল বিষয় ধরা হয় তবে তার অর্থ হবে, আলহামদুলিল্লাহ বলায় এত বিপুল পরিমাণে ছওয়াব হয় যে, তাতে আমল পরিমাণ যন্ত্র ভরে যায়।

آلُمُرَادُ بِعَوْلِهِ ﷺ الْصَّلُوةُ نُورٌ वा নামাজ নূর বা জ্যোতি বলার তাৎপর্য : রাস্লের বাণী – الْصَلُوةُ نُورٌ नाমাজ আলোস্বরূপ। এর মর্ম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত নিম্নরূপ—

- ১. প্রকৃতই নামাজ দ্বারা অন্ধকার কবর আলোকিত হয়, কেয়ামতের ঘোর অন্ধকার দূরীভূত হয়।
- এছাড়া কুরআনের বাণী إِنَّ الصَّلُوا تَنْهُى عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكُر अर्थाৎ, नामांक ব্যক্তিকে অন্যায় ও অয়ৣৗল কাজ হতে
  দূরে রাখে ও বাধা প্রদান করে এবং সৎ কাজের দিকে পথ দেখায়, য়েমনি আলো দ্বারা ব্যক্তি পথের দিশা পায়।
- ৩. এমনিভাবে নামাজ মানুষকে হিদায়েতের পথ নির্দেশনায় কল্যাণকামী ভূমিকা পালন করে।
- 8. তা ছাড়া হাশরের ময়দানে নামাজি ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অজু ও সিজদার কারণে ঝলমল করবে, ফলে তাদেরকে খুব সহজেই চেনা যাবে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে- سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثْرِ السَّبَجُودِ
- ৫. অথবা, কিয়ামতের ময়দানে মানুষ যখন চতুর্দিকে অন্ধকারে পথ খুঁজতে থাকবে, তখন মু'মিনের নামাজ তাকে আলোর সন্ধান দেবে। যেমন, ক্রআন মাজীদে আল্লাহ তা আলা এ প্রসঙ্গেই ইরশাদ করেছেন— يَسْعَى نُورُهُمُ بْيَنْ اَيْدْيْهُمْ وَ "মু'মিনগণের নূর তাদের সমুখে ও ডানে আন্দোলিত হতে থাকবে", তৎপ্রতি ইন্ধিত করে নামাজকে নূর বলা হয়েছে।
- ৬. অর্থবা, জার্গতিক ক্ষেত্রে যেমন অন্ধকারে পথ হলোার বাহক আলো, আলো সঙ্গে থাকাবস্থায় অন্ধকার রাস্তায় পথহারা হওয়ার আশঙ্কা থাকে না, তেমনি নামাজের দ্বারাও মানুষের আধ্যাত্মিক পথ হলোার ক্ষেত্রে বিপথগামী হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। অন্যায়-অনাচার ও পাপাচার হতে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সহজসাধ্য হয়। যেহেতু আল্লাহ তা আলা ইরশাদ করেছেন—

  দ্বিশিক্ষাই নামাজ অপ্লীলতা ও পাপাচার হতে বিরত রাখে।" এ জন্যই নামাজকে রপকার্থে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে।
- খারা উদ্দেশ্য: সদকাকে দলিলরপে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য এই যে— ১. ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর রাহে খরচ করার দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, সে একজন মু'মিন ব্যক্তি। যদি তার ঈমান না থাকত, তবে সে আল্লাহর রাহে সম্পদ ব্যয় করত না; বরং সম্পদের মায়া-মোহে কৃপণতা প্রদর্শন করত। সূতরাং সদকা তার ঈমানের পক্ষে দলিল বা প্রমাণ স্বরূপ। এ জন্যই সাদকাকে দলিল বলা হয়েছে। ২. কিংবা এর অর্থ সদকা দান করা আল্লাহ তা'আলার প্রতি তার ভালোবাসার দলিল। কারণ যদি তার অন্তরে আল্লাহর প্রেম-ভালোবাসা না থাকত, তবে সে স্বীয় কষ্টার্জিত সম্পদ তাঁর আদেশে তাঁর সম্ভৃষ্টি অর্জনের নিমিত্ত ব্যয় করত না। ৩. অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, বান্দা কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর প্রশ্নের উত্তরে তার সম্পদ সে যে সংপথে ব্যয় করেছে, এ দাবির সমর্থনে সদকাকে পেশ করবে এবং বলবে আমি আমার সম্পদকে সংপথে ব্যয় করেছি, সদকা করেছি। অর্থাৎ সদকাকারী সদকাকে তার সম্পদ সংপথে ব্যয়িত হওয়ার পক্ষে দলিলরূপে পেশ করবে। সে হিসেবে সদকাকে দলিল বলা হয়েছে।

وَعَلَيْكُ اَنْ عُلَيْكُ الْ عَلَيْكُ - এর অর্থ ক্রআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলিল বা প্রমাণ। আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় মেশকাতের হাশিয়ায় বলা হয়েছে— عَلَى خَبَدُ اللهُ عَبَدُ اللهُ عَلَى হলে তা দ্বারা বিপক্ষের অর্থ ব্ঝায়। সে হিসেবে عَلَى হলে তা দ্বারা বিপক্ষের অর্থ ব্ঝায়। সে হিসেবে عَلَى - এর অর্থ হবে, যদি তুমি তোমার ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ক্রআনের অনুশাসন মেনে হলো, তবে তা তোমার পরকালীন নাজাতের পক্ষে দলিল হবে। আর اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ وَاللهُ وَال

# : এत मध्यत अध्वत अध्वत अध्वत अध्वत : فُورٌ

- ১. অনেক ইমামের মতে, وَشِيَا ﴿ এবং وَشِيَا ﴿ উভয়ই مُرَاوِنْ শব্দ। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
- ২. ইমাম তীবী (র.)-এর মতে, غَامٌ হলো الله যা সব রকম আলোকে শামিল করে। আর فِنِيَا ইলো খাস যা প্রখর ও শক্তিশালী আলোকে বুঝায়।

এখন প্রশ্ন হলো যে, সকল ইবাদতের মূল নামাজের ব্যাপারে أَنُورُ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর بَنُورُ -এর জন্য كُورُ হতে তেজ আলোর শব্দ وَضِبَاءُ ব্যবহার হলো কি করে । এর জবাবে বলা যায় যে, এখানে خَبُرُ শব্দটির অর্থ হলো, ইসলামি শরিয়তের যাবতীয় বিধি-বিধান পালনের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করা। আর তারই একটি মাত্র অন্ধ হলো নামাজ। এ জন্য সকল বিধি-বিধানের জন্য ব্যাপক مُنْبُو এর প্রয়োজন তাই এর বেলায় وَضِبَاءُ শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তারই অংশ নামাজের জন্য ﴿ وَمِنَا عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ وَالْمَا الْمَالِيَةِ وَالْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ ا

অথবা, এখানে مَبْر -এর অর্থ – রোজা। রোজার মধ্যেও নামাজের তুলনায় সময়ও বেশি এবং কষ্টও বেশি। তাই তুলনামূলক অধিক সময় ও কষ্টের কাজের ব্যাপারে অধিক প্রখর نِمْيًا व্যবহার করা হয়েছে।

ত্রতে উঠে, তখন সে নতুন জীবন লাভ করে এবং সে নিজেকে মুক্ত করে বা ধ্বংস করে। মহানবী আনু অন্য হাদীসে বর্ণনা করেছেন, 'যদি বান্দা ভোরে ঘুম হতে উঠে মসজিদের দিকে যায়, তখন সে সারাদিন আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে থাকে। কিন্তু যদি সে বাজারের দিকে যায়, তখন সে শারাদিন আল্লাহর রহমতের বেষ্টনিতে থাকে। কিন্তু যদি সে বাজারের দিকে যায়, তখন সে শায়তানের পতাকা তলে আশ্রয় নেয়'। এরই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে 'আত্মাকে ক্রয়-বিক্রয় করে'। বস্তুত যদি তার দুনিয়ার যাবতীয় কাজকে আখেরাতমুখী করে তাহলে আত্মাকে জাহান্নাম হতে মুক্তি দিল। আর যদি তা আখেরাত লাভের পরিপত্তি হয়, তবে সে নিজেকে জাহান্নামে ঠেলে দিল। এটাই হলো মুক্ত করা কিংবা ধ্বংস করা। তাই প্রত্যেকেরই নিজ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিত যে, সে নিজেকে কোন দিকে ঠেলে দিছে।

এবাক্যটি দ্বারা মিশকাতের সংকলক মাসাবীহ গ্রন্থ প্র তাল্পর্য : غَرْ أَجِدُ هُذِهِ الرِّرَايَةُ এ বাক্যটি দ্বারা মিশকাতের সংকলক মাসাবীহ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা বাগাবী (র.)-এর উপর একটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। অভিযোগটি হলো হযরত আবৃ মালেক আশ আরী হতে বর্ণিত এ হাদীসটি বুখারী, মুসলিম এমনকি হাদীসের বিখ্যাত ৬ টি গ্রন্থের কোনোটির মধ্যেই নেই, বরং এরিওয়ায়াতটি দারিমীর মধ্যে রয়েছে। এতদসত্ত্বেও আল্লামা বাগাবী (র.) কি করে উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিছেদে স্থান দিয়েছেন ? এর উত্তরে কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেন, সহীহাইনের মধ্যে হাদীসটির পূর্ণ অংশের উল্লেখ না থাকলেও কিছু কিছু অংশের উল্লেখ রয়েছে। এর উপর ভিত্তি করেই ইমাম বাগাবী (র.) উক্ত হাদীসটিকে প্রথম পরিছেদে স্থান দিয়েছেন।

وَعُرْبُلُا لَيْهِ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا يَمْحُو اللّهُ بِهِ الْخُطَايا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ يَمْحُو اللّهُ بِهِ الْخُطَايا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلْي يَا رَسُولُ اللّهِ قَالُ اِسْبَاعُ الْمُصُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثَرَةُ الخُطْي اللّي الْمَكَارِةِ وَكَثَرَةُ الْخُطْي اللّي الْمَكَارِةِ وَكَثَرَةُ الخُطْي اللّي الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ فَا لَلْكُمُ الرّبَاطُ مَرَّتَبُنِ انسَ فَذَٰ لِكُمُ الرّبَاطُ مَرَّتَبُنِ انسَ انسَ فَذَٰ لِكُمُ الرّبَاطُ مَرَّتَبُنِ . وَالْهَ التَّرْمِذَيُ ثَلُثًا .

২৬২. অনুবাদ : হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করশাদ করেছেন—আমি কি তোমাদেরকে সে বিষয় সম্পর্কে অবহিত করব না, যার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা অপরাধসমূহ মিটিয়ে দেন এবং পদমর্যাদা উন্নত করেন। উপস্থিত সাহাবীগণ বললেন, হাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! রাসূল করেবললেন, কষ্ট সত্ত্বেও ভালোভাবে অজু করা, মসজিদের পানে অধিক গমন করা এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের জন্য অপেক্ষা করা। এটাই হলো তোমাদের জন্য 'রিবাত' বা প্রস্তুতি। তবে হ্যরত মালেক ইবনে আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় টিলেখ করা হয়েছে। –[মুসলিম] তবে তিরমিয়ীর বর্ণনায় তিনবার উল্লেখ রয়েছে।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এ সকল আমল দ্বারা পাপসমূহ মাফ হয়ে যায় কি-না? উত্তমরূপে অজু করা, মসজিদে অধিক গমনাগমন এবং এক নামাজের পর অন্য নামাজের জন্য প্রতীক্ষায় থাকার দ্বারা সকল শুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না । এই বিষয়ে আলিমদের মতামত-

عَدْهَبُ الْجَمْهُونِ : জমহুর ওলামার মতে, এ সকল আমল দারা শুধুমাত্র সগীরা শুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়। হাফেয ইবনে আবুল বার বলেন, এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা সৃংঘটিত হয়েছে। তাঁদের দলিল—

١. قُولُهُ تَعَالَىٰ : "إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاَئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكِفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّأْتِكُمْ" .
 ٢. قَوْلُهُ عَلَيْ : "اَلصَّلَوَاتُ النَّخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ رَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.
 الْكَبَائِرُ.

অপর একদল ইমাম বলেন, অজু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে কবীরা গুনাহও মাফ হয়। তাঁরা দলিল হিসেবে প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীস পেশ করেন—

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى "أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ قَالُوا بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَكَارِهِ" . الشَّبَاعُ الوّضُوء عَلَى الْمَكَارِهِ" .

তবে গ্রহণযোগ্য মত প্রথমটিই। দ্বিতীয় পক্ষের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, আলোচ্য হাদীস ও এরপ অন্যান্য خَامُ الْمَ عَالَمُ مَا الْجَمُنَ الْكَبَائِرُ রিওয়ায়াতকে مَا الْجَمُنَ الْجَمُنَ الْجَمُنَ الْكَبَائِرُ সংযুক্ত রিওয়ায়াত দ্বারা খাস করা হয়েছে, অর্থাৎ কবীরা শুনাহ হতে বিরত থাকলে তার দ্বারা সগীরা শুনাহ মাফ হয়ে যাবে।

إِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ -এর বাণী وصَابَعُ الْوُضُوْءِ عَلَى السُكَارِهِ অর্থাৎ, "কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে অজু করা" অজুর উপর শুরুত্ব দেওয়ার জন্য মহানবী এ কথাটি বলেছেন।

এখানে إنْهَا ﴿ শব্দটি বাবে انْهَا ﴿ এর মাসদার। এর শাব্দিক অর্থ- পরিপূর্ণ করা, যথাযথভাবে পালন করা। এর মর্মার্থ নিম্নরূপ-

- ১. اسْبَاعُ الْرُصَٰتُوءِ হচ্ছে অজুর সমস্ত ফরজ, ওয়াজিব, সুনুত, মোস্তাহাব কাজগুলোকে যথাযথভাবে আদায় করা। অর্থাৎ অজুর সময় প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ ও সুন্দরভাবে তিন তিনবার ধৌত করা।
- ১. নামাজ কিংবা অন্য কোনো ইবাদতের জন্য বেশি বেশি মসজিদে গমন করা।
- ২. পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া।
- ৩. মসজিদ ঘরের নিকটে হলে ধীরপদে মসজিদে যাওয়া। কারণ, এতে প্রতি কদম হিসেবে ছওয়াব লাভ করা যায়।
- 8. মসজিদের নিকট সংশ্রিষ্ট কাজে আত্মনিয়োগ করা।
- ৫. দূর থেকে মসজিদে আসা। কারণ এতে কদম বেশি পড়ে।
   এ ব্যাপারে মিরকাত প্রণেতা বলেন—

كَثْرَةُ الْخُطْى إِلَى الْمَسَاجِدِ إِمَّا لِبُعْدِ الدَّارِ اَوْ عَلَىٰ سَبِيْلِ التَّكْرَارِ وَلاَ ذَلَالَةَ فِي الْحَدِيْثِ عَلَىٰ فَضْلِ الدَّارِ الْعَيْدَةِ عَنِ الْغَرِيْبَةِ مِنْهُ كَمَا ذَكَرَا إِبَّنُ حَجَرَ فَإِنَّهُ لاَ فَضِيلَةَ لِلْبُعْدِ فِي ذَاتِه بَل ْفِي تَحَمَّلِ الْمُشَعَّةِ . 

অথিৎ, দূর হতে মসজিদের দিকে গমন করা অথবা পুনঃ পুনঃ মসজিদে যাওয়া। তবে ঘর-বাড়ি মসজিদ হতে দূরে হলেই যে ছওয়াব বেশি পাওয়া যাবে এমনটি নয়। ইবনে হাজার আসকালানীও এরপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মূলত ঘর হতে মসজিদের পথ দূরের কারণে অধিক পথ অতিক্রম করলে যেরপ অধিক ছওয়াব হবে, তদ্রপ ঘর-বাড়ি মসজিদের কাছে হলেও আল্লাহকে অধিক শ্বরণ করার লক্ষ্যে ধীরে মন্থরগতিতে পথ অতিক্রম করলে অনুরূপ ছওয়াব পাওয়া যাবে।

উদ্দেশ্য : রাস্লে করীম فَهُ وَالْمُ الْهُ الْصَلَّوْ بَعْدَ الصَّلَوْ بِعَدَ الصَّلَوْ بِعَدَ الصَّلَوْ بَعْدَ الصَّلُووْ بَعْدَ الصَالَوْ الْعَلَوْ الْعَلَالَ الْعَلَاوْ الْعَلُووْ بَعْدَ الْصَلَوْ الْعَلَاوْ الْعَلُووْ بَعْدَ الْعَلُوا الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلُوا الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْلُوا الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاوْ الْعَلَاقُ الْعَلَاوْ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَالُوا الْعَلَاقُ الْعَلَالْعَلَالْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَاقُ الْعَلَال

: अबंदे । विस्तेष भातिषायिक वर्ष : مَعْنَى الرَّبَاطِ إِصْطَلَاحًا

الرّبَاطِ مْهُنَا बालाठा रामीत्म वर्षिण الرّبَاطِ مُهُنَا -এর মর্মার্প : আলোচ্য रामीत्म النّبَاطُ مُهُنَا अालाठा रामीत्म مُهُنَا الرّبَاطِ مُهُنَا الرّبَاطِ مُهُنَا عَلَى الرّبَاطِ مُهُنَا الرّبَاطِ مُهُنَا عَلَى الرّبَاطِ مُهُنَا اللّبَاطِ مُهُنَا الرّبَاطِ مُهُنَا عَلَى الرّبَاطِ مُهُنَا اللّبَاطِ مُهُنَا اللّبَاطِ مُهُنَا عَلَى اللّبَاطِ مُهُنَا اللّبَاطِ مُهُنَا

অথবা, কষ্টের সময় পূর্ণভাবে অজু করা, মসজিদের দিকে বেশি যাওয়া এবং এক নামাজের পর অপর নামাজের প্রতীক্ষায় থাকা, এ তিনটি কাজ করার ক্ষেত্রে শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনার বিরুদ্ধে জিহাদ করার অর্থকেই رَبُاطُ বলা হয়েছে। অথবা, শুধুমাত্র নামাজের প্রতীক্ষায় থাকাকে বুঝানো হয়েছে।

वर्थता, जिनिएकरे त्याता रायाह, यात उपत जिलि करतरे فَذَٰلِكُمُ ٱلرَّبَاطُ वानयन कता रायाह।

وَعَرْكِكِ عُشْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالَّ اللّهِ وَلَيْ مَنْ تَوضَّا فَاحْسَنَ الْعُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتّٰى تَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفَارِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৬৩. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যে
ব্যক্তি অজু করে, আর সে অজু উত্তমরূপে করে, তার
পাপসমূহ তার শরীর হতে বের [দ্রীভূত] হয়ে যায়।
এমনকি তার নখের নিচ হতেও পাপ দূর হয়ে যায়।
–[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'الْأَثَامُ ذُو اَجْسَادٍ اَمْ لا' क<mark>नार দেহ বিশিষ্ট</mark> कि-ना? আলোচ্য হাদীসে مَلِ الْاَثَامُ ذُو اَجْسَادٍ اَمْ لا' যে, ভনাহেরও শরীর আছে। কেননা, বের হওয়ার জন্য শরীর আবশ্যক। এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরূপ—

- ইবনুল আরাবী (র.)-এর মতে, এখানে রূপকার্থে গুনাহ বের হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা দ্বারা গুনাহ মাফের কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, প্রকৃতপক্ষে গুনাহের কোনো শরীর নেই।
- ২. ইমাম সুয়ৃতী (র.) এটাকে প্রকৃত অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে গুনাহেরও অঙ্গিক রূপ আছে। আর তা হলো গুনাহের ফলে অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। এটা হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। তা ছাড়া হজরে আসওয়াদ মূলত সাদা ছিল বান্দার পাপরাশি টেনে নেওয়ার কারণে তা কালো হয়ে গেছে।

ইমাম আবৃ হানীফা ও আবৃ ইউসুফ (রা.) অন্তর চক্ষু দ্বারা অজু গোসলে ব্যবহৃত পানিতে গুনাহ দেখতে পেতেন। এ জন্য তারা ব্যবহৃত পানিকে নাপাক বলেছেন।

আন্ওয়ারুল ফিপকাত (১ম খণ্ড) – ৪

وَعَرِيْكِ الْمُ الْكُهِ عَلَيْهُ إِذَا تَوَضَا الْعَبُدُ وَالْهُ الْمُسْلِمُ اوِ الْمُوْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ الْمُسْلِمُ اوِ الْمُوْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ النَّهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ النَّمَاءِ فَاذَا عَسَلَ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْجِرِ قَطْرِ الْمَاءِ مَنَ النَّذَنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنَ النَّذَنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنَ النَّذَنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنَ النَّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنَ النَّذُنُوبِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ حَتَى يَخْرُجَ نَقِينًا مِنَ النَّذُنُوبِ . وَوَاهُ مُسْلِمُ

২৬৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
যখন কোনো মুসলমান কিংবা মু'মিন বালা অজু করে এবং
মুখমণ্ডল ধৌত করে, তখন অজুর পানির সাথে অথবা
পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার মুখমণ্ডল হতে ঐ সকল পাপ
দূর হয়ে যায়, যেগুলোর প্রতি সে দু'চোখ দিয়ে
তাকিয়েছিল। আর যখন সে হাত ধৌত করে, তখন অজুর
পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে তার হাত
হতে ঐ সকল পাপ মুছে যায়, যেগুলো সে দু'হাতে
করেছিল। আর যখন সে পা দু'টো ধৌত করে, তখন
অজুর পানির সাথে অথবা পানির শেষ বিন্দুর সাথে ঐ
সকল পাপ দূর হয়ে যায়, যেগুলোর দিকে সে হেঁটেছিল।
এমনকি শেষ পর্যন্ত সে পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। —িমুসলিম

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভিত্তি করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ১. মুখমওল ধৌত করা, ২. দু'হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা, ৩. মাথা মাসাহ করা, ৪. দু'পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করা।

অজুর ফরজসম্বের দিলল : অজুর ফরজের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন— يَالْتَهُا النَّذِيْنَ الْمَنْوَا إِذَا قُمْتُمْ اللَّي الْمَرَافِق وَامْسَعُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّي الْمُرَافِق وَامْسَعُوا بِرُعُوسِكُمْ وَارْجُلُكُمْ اللَّهُ اللَّهُ

وَعَرُولِكُ عُثْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ إمْرِءٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلْوَةً مَكْتُوبَةً فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَ رُكُوعَهَا إلاَّ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ التُّذُنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتَ كَبِيْبَرَةً وَ ذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ \_ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا الدَّهْرَ كُلَّهُ \_ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلَا الدَّهْرَ كُلَّهُ \_ رَوَاهُ مُسْلِمٌ اللهُ

২৬৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম হারশাদ করেছেন— যখন
কোনো মুসলমানের নিকট ফরজ নামাজের সময় উপস্থিত
হয়, আর সে উত্তমরূপে তার অজু, তার বিনয় ও তার রুকু
সিজদা করে, তখন সে নামাজ তার পূর্বেকার সমস্ত
খনাহের জন্য কাফফারা হয়ে যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে
কবীরা খনাহ না করে। আর এটা সর্বদাই [সর্ব্যুগে] হয়ে
থাকে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْإُخْتِـلَاثُ فِيْ كُوْنِ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اَرَّهُ لِللْذُنُوبِ (مَا كَفُّ اَرَّهُ لِللْذُنُوبِ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اَرَّهُ لِللْذُنُوبِ (مَا الْحَسَنَاتِ كُفُّ اَرَهُ لِللْذُنُوبِ (مَا الْحَسَنَاتِ كُفُّ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنَاتِ كُفُّ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللللْلِي الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّه

আল্লামা নববী (র.) বলেন, মানুষের নেক আমল দ্বারা শুধুমাত্র তার সগীরা গুনাহ মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। আর তার সগীরা গুনাহ না থাকলে কবীরা গুনাহের শাস্তিতে কিছুটা লঘু হওয়ার আশা করা যায়। যদি তার কবীরা গুনাহ না থাকে. তবে তার মর্যাদা বুলন্দ হয়।

মু'তাযিলীগণ বলেন, কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ করা হয় না। তবে নেক আমলের কারণে ব্যক্তির সগীরা গুনাহ আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই মাফ করে দেন। তবে শর্ত হচ্ছে, কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দিলল : আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَالِّرَ مَا تُنَهَّوْنَ عَنْهُ نُكَيِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمُ ﴿ وَالْعَالَ اللَّهُ عَنْهُ لَكَيِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمُ ﴿ وَالْعَالَ اللَّهُ عَنْهُ لَكَيِّرُ عَنْكُمْ سَيِّنَاتِكُمُ ﴿ وَالْعَلَالِينَ اللَّهُ عَنْهُ لَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا كَا عَنْهُ وَلَا كَا عَلَى اللَّهُ عَنْهُ وَلَا كَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا كَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ أَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ বেঁচে না থাকে।

দিলিল : তাঁদের দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তা আলার বাণী – اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِبُنَ السَّبِثَاتِ আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, নেক আমল দ্বারা সগীরা গুনাহ মাফ হরে যায়। আর কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত। তবে তা আল্লাহর উপর বাধ্যতামলক নয়।

দিলল : তাঁদের দলিল হচ্ছে আল্লাহর তা'আলার বাণী—

١. وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً أَوَ يَظُلُمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِبْمًا ٢. إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفُرُ أَن يُشُرِكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآا ءُ رُ

٣. يَهَايَهُمَا الَّذِيْنَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْمَةً نَصُوحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَنَ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ يَدّ

٤. هُوَ الَّذِي يَغْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عبَادهِ الخ .

এখানে উল্লেখ্য যে, শিরক ব্যতীত গুনাহসমূহ মাফ হওয়া, তা কবীরাই হোক বা সগীরাই হোক, আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন তবে কবীরা গুনাহও তওবা ব্যতীত মাফ করতে পারেন এবং স্গীরা গুনাহের জন্যও শাস্তি দিতে পারেন।

وَعَنْ ٢٢٦ مُ انَّهُ تُوضًّا فَانْرَغَ عَلَى يكَيْهِ ثَلْثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَر ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمٌّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِصْرُفَقِ ثَكُثًا ثُكَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُكَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْبُهُني ثَلْثًا ثُمَّ الْبُسْرى ثَلْثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَوضَّأَ نَحْوَ وُضُوبِنِي لَهٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوضَّأَ وُضُوْنَى هٰذَا ثُمَّ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا بِشَيْعُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِلْبُخَارِيِّ .

২৬৬. অনুবাদ: হ্যরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার অজু করলেন তখন তিনি দুই হাতের কজির উপর পর্যন্ত তিনবার পানি ঢাললেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকের ভিতর পানি দিলেন। এরপর নিজের মুখমওল তিনবার ধুইলেন। পরে ডান হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন এবং বাম হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন, অতঃপর নিজের মাথা মাসাহ করলেন। এরপর ডান পা তিনবার ধুইলেন এবং বাম পাও তিনবার ধুইলেন। এরপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে আমার এ অজুর মতো অজু করতে দেখেছি এবং আরও বললেন- যে ব্যক্তি আমার এ অজুর মতো অজু করে অতঃপর দু' রাকাত নামাজ পড়ে যাতে সে আপন মনে এ দু' রাকাতের ধ্যান ছাড়া অন্য কোনো বিষয় না ভাবে, তাহলে তার বিগত জীবনের সগীরাহ গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেওয়া হয়। -[বুখারী ও মুসলিম] তবে উল্লিখিত ভাষ্য বুখারী শরীফের।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত দারা উদ্দেশ্য: অজু করার পর যে দু' রাকাত নামাজ পড়ার কথা বলা হয়েছে তা হলো তাহিয়্যাতুল অজু। এ দু' রাকাত নামাজ যে কোনো অজুর পরই পড়া যায়। এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ওয়াক্ত নেই। কেউ কেউ একে জুমার নামাজের অন্তর্ভুক্ত করেন। এটি একেবারেই ভুল ধারণা। যে কোনো সময় অজুর পরে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল অজু এবং যে কোনো সময় মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকাত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামাজ মোস্তাহাব হিসেবে পড়া যায়। এর জন্য অসংখ্য ছওয়াব রয়েছে।

وَ يُحْدِثُ نَفْسَه فِيهُمَا إِشَيْ اللهِ এর ব্যাখ্যা : মানুষ নামাজে দণ্ডায়মান হলে শয়তান অসংখ্য কুমন্ত্রণা নামাজির মনে সৃষ্টি করে। এটা প্রায় মানুষেরই হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি এটা পরিহার করে একাগ্রচিত্তে নামাজ পড়তে পারে তার নামাজ দ্বারাই বিগত জীবনের সগীরা গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।

এখানে بِشَيْ দারা কি উদ্দেশ্য নেওয়া হয়েছে, এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, क्ष्में मात्रा এমন পার্থিব কাজ বা চিন্তাকে বুঝানো হয়েছে, যা নামাজের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তিনি আরও বলেন, অবশ্য এ ধরনের চিন্তা জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে তা পরিহার করত পুনরায় মনকে নামাজের দিকে নিয়ে যাওয়া উচিত, তবেই তার জন্য হাদীসে বর্ণিত ফজিলত লাভ হবে। কেননা, এ ধরনের কল্পনার জন্য আল্লাহ কোনো শাস্তি দেবেন না।
- ২. আবার কেউ কেউ বলেন, بَشَيْ দ্বারা এমন জল্পনা-কল্পনা বুঝানো হয়েছে, নামাজের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও তা আখিরাত বা পরকাল সম্পর্কিত হোক না কেন।
- ৩. কেউ কেউ বলেন, হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একাগ্রচিত্তে নামাজ আদায় করা, লোক দেখানো, লোক শুনানো বা আত্মন্তরিতা সৃষ্টি এ রকম যেন না হয়।

وَعَنْ ٢٦٧ عُقْبَةَ بُنِ عَامِدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَسَتَوَضَّا أَ فَدَبُحْ سِنُ وُضُوءَ ثَا ثُرَمَ يَعُومُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلًا عَلَيْهِ مَا بِقَلْبِهِ وَيَجْهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَوَجْهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৬৭. অনুবাদ: হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে মুসলমান অজু করে আর তার অজু সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে। অতঃপর উঠে দুই রাকাত নামাজ পড়ে নিজের অন্তর ও বাহিরকে সম্পূর্ণরূপে [আল্লাহর দিকে] নিবদ্ধ রাখে, তার জন্য জান্নাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। –[মুসলিম]

وَعَرْبُ (رض) فَكُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحْدِ مَا مَنْكُمْ مِنْ اَحَدِ مَا مَنْكُمْ مِنْ اَحَدِ يَتَوَضَّا أُفَكُ بَلِغُ اَوْ فَيُسْبِعُ الْمُوضُوءَ ثُمَّ يَتَوَضَّا فَكُ اللّهُ وَانَّ مُحَتَّمَدًا يَقُولُ اَصَّهُدُ اَنْ لاَ اللّهُ وَانَّ مُحَتَّمَدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ وَفِي رِوايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ اِلاَ اللهُ الله وَقَى رَوايَةٍ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اللهُ الله وَلَمُ مَصَّدًا اللّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاصَتْهَدُ اَنْ مُحَتَّمَدًا

২৬৮. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কলেছেন—তোমাদের মধ্যে যে কেউ অজু করে এবং অজুকে [সকল নিয়ম-কানুনসহ] পরিপূর্ণভাবে সুসম্পন্ন করে, অতঃপর বলে—أَنْهَا أَنْ لاَ اللّهُ وَأَنْ مُحَدَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ (অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ নেই, আর মুহামদ তার বানা ও রাসূল] অপর বর্ণনায় আছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ কেনিটি কৈনিটি কিনিটি বৈ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বৃদ

عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ الشَّمَانِيةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِسَهَا شَاءَ هٰكَذَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيْحِهِ وَالْحُميْدِيِّ فِي الْفَرَادِ مَسْلِمٍ وَ كَذَا إِبْنُ الْآثِيْرِ فِي جَامِعِ الْفُرُودِيُ الْأَصُولِ وَذَكرَ التَّشْيخُ مُحْى الدِّيْنِ النَّوَدِيُ النَّوَدِيُ النَّورِي النَّهُ اللَّي النَّورِي النَّورِي النَّورِي النَّهُ اللَّي النَّورِي النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ ال

নেই, তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ 🌉 তাঁর বান্দা ও রাসুল।] তার জন্য আটটি বেহেশতের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সে ওগুলোর যে কোনো এক দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে। ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে এরূপই বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম হুমাইদী এককভাবে ইমাম মুসলিম বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে এবং ইবনুল আছীর জামে'উল উস্লেও এরপই বর্ণনা করেছেন, শায়খ মুহিউদ্দীন নববী (র.) মুসলিম শরীফের হাদীসটি [তাঁর রিয়াযুল সালেহীন গ্রন্থে সামরা যেরূপ বর্ণনা করেছি ঠিক সেরূপই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু শেষে একথাটুকু উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম তিরমিয়ী (র.) এ অশটুকু বেশি উল্লেখ করেছেন– اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّتَوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّتَوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ المُتَطَيِّهِرِيْنَ কবুলকারীদের অন্তর্ভুক্ত করো এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের দলভুক্ত করুন। আর মহিউস সুনাহ কর্তৃক সহীহ হাদীসসমূহের মধ্যে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা ছিল নিম্নরপ- যে অজু করে এবং উত্তমরূপে অজু করে ....। শেষ পর্যন্ত। ইমাম তিরমিয়ী তাঁর জামে গ্রন্থে সেই হাদীসটি অবিকল নকল করেছেন। তবে তিনি। শব্দের পূর্বে عُنْهُمُ শব্দটির উল্লেখ করেননি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كَا اللّٰهُ وَانَ اللَّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ वात शत اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ वात शत اللّٰهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَا

- ১. ইমাম নববী (র.) বলেন, ইমামদের সর্বসমত মত হলো অজু করার পর শাহাদাতাইন পাঠ করা মোস্তাহাব।
- ২. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজু সমাপনান্তে শাহাদাতাইন পাঠ করার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, অজুর মাধ্যমে শারীরিক অপবিত্রতা দূরীভূত করার পর একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে ইবাদত করার পরিশুদ্ধ মানসিকতা সৃষ্টি এবং অন্তর হতে সব ধরনের শিরক ও হিংসা বিদূরীত করে দেওয়ার মন-মানসিকতা তৈরি করা। অর্থাৎ শাহাদাতাইন পাঠের দ্বারা অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয়।
  অন্তরের পবিত্রতা অর্জন হয়।
   এর ব্যাখ্যা: সর্বদাই মানুষের পিছনে শয়তান লাগা রয়েছে। তাই পাপাচারে লিপ্ত
  - এর ব্যাখ্যা : সর্বদাই মানুষের পিছনে শয়তান লাগা রয়েছে। তাই পাপাচারে লিগু হওয়াই তার সহজাত প্রবৃত্তি। ফলে সর্বদা পাপ হতে মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা প্রত্যেকেরই উচিত। এ জন্যই আলোচ্য হাদীসে অজু সমাপনান্তে আল্লাহর নিকট তওবা করার জন্য বলা হয়েছে। অন্য হাদীসেও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে— کُلُکُمْ خَطَّامُونَ وَخَيْسُرُ الْخَطَّانِيْسَ التَّوَّابُونَ طَامِيْنَ وَالْمَامُ وَالْمَامُونَ وَخَيْسُرُ الْخَطَّانِيْسَ التَّوَّابُونَ اللَّهَ يَحُبُ التَّوَّابِيْنَ –বলেছেন التَّوَّابِيْنَ –িশ্বাই আল্লাহ তওবাকারীদেরকে ভালোবাসেন।
  - ্রতিন ব্যাখ্যা : অজ্র মাধ্যমে তো মানুষের শারীরিক পবিত্রতা অর্জিত হয়। এতদসত্ত্বেও অর্জুর শেষে উপরোক্ত দোয়া পাঠ করার কারণ কি ? হাদীসবিশারগণ এর কয়েকটি জওয়াব দিয়েছেন—
- ১. বান্দা অজু করে অর্থাৎ পবিত্র হয়ে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা জানাবে যে, আমি গুনাহে লিপ্ত হয়ে অতীতে যে নাপাক হয়েছিলাম, এখন অজু করে তা থেকে পবিত্র হয়েছি। সুতরাং ভবিষ্যতে যেন অনুরূপভাবে পবিত্র থাকতে পারি, সে ফরিয়াদ তোমার কাছে রইল।

- ২. অথবা, অজুর দ্বারা বাহ্যিক বা দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করেছি বটে, তবে আমাকে চারিত্রিক ও নৈতিক অবক্ষয় হতে পবিত্র করে চরিত্রবান লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও।
- ৩. অথবা, বাহ্যিক ও দৈহিক পবিত্রতা অবলম্বন করাটা আমার সাধ্যের মধ্যে ছিল, তা আমি অবলম্বন করেছি। কিন্তু আত্মিক পবিত্রতা হাসিল করাটা তোমার কুদরত ও অনুগ্রহের অধীনে। সুতরাং তুমি তোমার বিশেষ মেহেরবানীতে আমার অন্তরকেও পবিত্র করে দাও।
- 8. অথবা, এটা দ্বারা অজুকারী আল্লাহর শাহী দরবারে এই প্রার্থনা করে যে, হে আল্লাহ! আমি অজু দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করেছি সেই পবিত্রতার উপর যেন মৃত্যু পর্যন্ত থাকতে পারি।

আটিট জান্নাতের নাম : মহান স্রষ্টা তার অনুগত বান্দাদের পুরস্কৃত করার জন্য যে আটিটি চির শান্তির স্থান তৈরি করেছেন সেগুলোর নামসমূহ নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

كَ، [पाक़ल नानाम], २. اَرُ الْعَرَارِ عَلَيْهُ السَّكَمِ (पाक़ल नानाम) وَارُ السَّكَمِ (पाक़ल नानाम) وَارُ السَّكَمِ . (पाक़ल नानाम) جَنَّةُ النَّعَيْمِ (जानापून स्वन), ७. وَارُ السَّكَمِ السَّمَارِ السَّكَمِ (जानापून स्वन), ७. وَمَنَّةُ الْمُحَلَّدِ (जानापून माउग्रा), १ جَنَّةُ الْمُحَلَّدِ (जानापून स्वनाप्त), ७. وَمَنَّةُ الْمُحَلَّدِ السَّمَارِةِ السَّمَالِةِ السَّمَارِةِ السَّمَارِةِ السَّمَارِةِ السَّمَارِةِ السَّمَالِةِ السَّمَارِةِ السَّمَارِةُ السَّمَارِةِ السَ

وَعَرْدُلِكُ إِلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّ أُمَّتِى يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيْمَةِ غُرَّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ أَثَارِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُّطِيْلُ غُرَّتَهُ فَلَيْهِ فَلَيْهِ فَلَيْهِ مَنْ فَالْهُ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—
আমার উন্মতকে কিয়ামতের দিন জানাতের দিকে
উজ্জ্বল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট অবস্থায় ডাকা হবে তাদের
অজুর চিহ্নের কারণে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি
তার উজ্জ্বলতা দীর্ঘ করতে চায়, সে যেন তা করে।
–বিখারী ও মুসলিমা

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে ﴿ হাত, দু' পা ও কপাল শুন্ত বা সাদা বর্ণ হওয়াকে 'গোর্রে মুহাজ্জাল' বলে। বিশেষ করে যে ঘোড়া এ ধরনের হয় তাকে ﴿ الله عَلَى الله

এর ব্যাখ্যা : মহানবী ক্রেট বলেছেন, যে ব্যক্তি এই নিদর্শনকে বৃদ্ধি فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيْلَ غُرْتَهُ فَلْبَغْمَلُ وَالْمُعَالَى الْمُتَعَالَى عُرْتَهُ فَلْبُغُمَلُ مُرَاتِهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

- মানে ও পরিমাণে বর্ধিত করবে, এভাবে যে অজু করার সময় অজুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ ফরজের সীমা হতে যৎকিঞ্চিৎ অধিক ধৌত করবে, যাতে ফরজের পূর্ণতায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ না থাকে। তবে খুব বেশি স্থান ধৌত করা মাকরহ।
- ২. অথবা, তার সংখ্যা বেশি করা। যেমন- প্রত্যেক ফরজ ও নফল নামাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অজু করা এবং অজুর অঙ্গুলোকে ভালোভাবে ধৌত করা, যাতে অজুর অঙ্গসমূহ শুত্রতা ও উজ্জ্বলতায় ঝলমলে হয়ে উঠে। যেমনি অন্য হাদীসে এসেছে যে, অজুর উপর অজু করলে তার আমলনামায় দশ নেকী লেখা হয়। নেকী যখন বাড়ে তখন শুত্রতা বাড়বে। তবে সে অজুর পরে ইবাদত না করলে পুনঃ অজু করা ঠিক নয়।

وَعَنْ بَكِيمُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى تَبْلُغُ الْحِلْدِ عَنْ الْمُوْمِنِ حَبْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوْءُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

২৭০. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি ইরশাদ করেছেন-মু'মিনের অলঙ্কার [তথা অজুর চিহ্ন] সে পর্যন্ত পৌছবে, যে পর্যন্ত তার অজুর পানি পৌছবে। [মুসলিম]

# विठीय़ वनुत्व्हत : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْ ٢٧٠ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ وَالَّ وَالَّ قَالَ قَالَ وَالَّ وَسُوْلُ اللّهِ عَلَى السَّتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحُصُوْا وَاعْلَمُ الصَّلُوةُ وَاعْلَمُ الصَّلُوةُ وَلَا يَحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَلاَ يَحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنَ . وَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُ

২৭১. অনুবাদ: হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেন— [হে
ঈমানদারগণ!] তোমরা নিজ নিজ কর্মে অটল থাকবে।
অবশ্য তোমরা [সকল কর্মে] অটল থাকতে পারবে না।
তবে জেনে রাখ যে, তোমাদের সকল কর্মের মধ্যে
নামাজই সর্বোত্তম। কিন্তু ঈমানদার ব্যতীত আর কেউই
অজুর [যাবতীয় নিয়মের] প্রতি যতুবান হয় না। –[মালিক,
আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

্ৰের ব্যাখ্যা : اِسْتِقَامَةُ শব্দটি اِسْتِقَامَةُ থেকে নিগত। এর শাব্দিক অর্থ– প্রতিষ্ঠিত থাকা বা স্থির থাকা। পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কার্জি ইয়ায (র.) বলেন–

অর্থাৎ, সত্যের অনুসরণ, ন্যায়পরায়ণতার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং সঠিকপথ অবলম্বন করা। রাস্ল উজ হাদীসের মাধ্যমে ন্যায়ের উপর অট্ট থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। আল্লাহ তা আলাও রাস্ল করেছেন করে বলেছেন যে, আরাহ তা আলাও রাস্ল مَنْ تَابَ مَعَكُ তবে রাস্ল আঠি থাকার দিরেছেন যে, এটার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা তোমাদের জন্য সহজ্যাধ্য নয়। তবে সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে সত্য ও ন্যায়ের উপর অবিচল থাকার জন্য। অবশ্য এর

দ্বারা রাসূল 🚟 নিজ কর্তব্য পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

এর ব্যাখ্যা : রাসূল এব আলোচ্য বাণীটির ব্যাখ্যা হলো, ন্যায়-পরায়ণতা অবলম্বন করা এবং আমল আখ্লাকে ইন্সাফের মানদণ্ডের উপর বহাল থাকা খুব একটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ তা আলা কারো প্রতি অনুগ্রহ করেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আর সমস্ত আমলের মধ্যে নামাজকে উত্তম আমল বুলা হয়েছে, অথচ তাতে অবিচল, অট্ট থাকাও সবচেয়ে বেশি কষ্টসাধ্য। আল্লাহ্র কালামের ঘোষণা وَانْكُمُ الْفُوْمِيُ وَالْاَلْمُ الْمُعْالِيَ الْمُعْالِي الْمُعْلِي الْمُعْالِي الْمُعْلِي الْمُعْلِ

কেউ কেউ اَنْ تُحْصُوا এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন তোমরা যথাযথভাবে নিজ কর্তব্য পালনে সক্ষম হবে না বটে, তবে তোমরা আল্লাহর আনুগত্যের ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনায় সামান্যতম ক্রটি করবে না; বরং শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

يُحَافِظُ عَلَى الْرُضُوْءِ إِلَّا مُؤْمِنَ : অজু হলো পবিত্রতার অন্যতম মাধ্যম। এটা অতি সহজ বিষয় হলেও সব সময় এই অবস্থায় থাকা সহজসাধ্য কাজ নয়। এমনকি অজুর সকল নিয়ম-কানুন, সুনুত— মোস্তাহাব সবগুলোসহ অজু করা সবার জন্য সহজ নয়। তবে একমাত্র মু'মিন ব্যক্তিই অজুর সকল নিয়ম-কানুন মেনে অজু করতে পারবে এবং সর্বদা অজুর উপর থাকতে সক্ষম হবে। বস্তুত আল্লাহর ভয় থাদের অন্তরে রয়েছে তারাই সর্বদা অজুর উপর থাকতে পারে।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عُمْرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَّ وَالْ التِرْمِذِيُّ وَالْ التِرْمِذِيُّ وَالْ التِرْمِذِيُّ

২৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি এক অজু থাকতে উপর পুনঃ অজু করে তার জন্য দশটি নেকী লেখা হয়। –[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُّ । الْعَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : এক অজু থাকা অবস্থায় আরেক অজু করা, তথা সর্বদা অজুর সাথে থাকা অত্যন্ত ছওয়াবের কার্জ। তবে একবার অজু করে তা দ্বারা যদি নামাজ পড়া, কুরআন তিলাওয়াত করা বা এ জাতীয় কোনো ইবাদত না করা হয় তব দ্বিতীয়বার অজু করা ঠিক নয়। কেউ কেউ একে মাকরহ বলেছেন। আর এরপ ইবাদত করার পর অজু থাকা অবস্থায় যদি দ্বিতীয়বার অজু করে তব উল্লিখিত ১০টি নেকী লাভ করবে।

# ्र्ठीय़ जनूत्रहम : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عُرِيكِ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ مِفْتَاحُ النّجَنّة الصَّلُوةُ مِفْتَاحُ النَّحَلُوةُ الصَّلُوةِ الطُّهُورُ . رَوَاهُ اَحْمَدُ

২৭৩. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন— জান্নাতের
চাবি কাঠি নামাজ আর নামাজের চাবিকাঠি পবিত্রতা।
— আহমদা

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তেই হাদীসের ব্যাখ্যা: তালাবদ্ধ কোনো গৃহে প্রবেশ করতে হলে সে গৃহের চাবি হস্তগত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা সে গৃহে প্রবেশ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনিভাবে জানাতে প্রবেশ করতে হলে ও চাবির দরকার হবে। আর বেহেশতের চাবি হচ্ছে নামাজ। এটা ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা নামাজ এমন এক ইবাদত যার মাধ্যমে আল্লাহর নিকট বান্দার দীনতা ও হীনতা প্রকাশ পায়। আনুগত্যের সর্বোত্তম নিদর্শন এর মধ্যেই পাওয়া যায়। আবার এনামাজের চাবি হলো পবিত্রতা তথা অজ্-গোসল। পবিত্রতা ছাড়া নামাজ হবেই না। কাজেই বুঝা গেল যে, পবিত্রতা নামাজের চাবি। আর নামাজ বেহেশতের চাবি অর্থাৎ এগুলো একটি আরেকটির উপর নির্ভরশীল।

وَعَرْفِكِ مِنْ اَصْعَابِ رَسُوْلِ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُوْلَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ ﷺ اَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ صَلَّى صَلَوْةَ الصَّبْعِ فَقَراً الرَّوْمَ فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ مَابِالُ اُقُوامِ يُصَلُّونَ اللّهُ هُورَ وَإِنَّمَا يُكُ يُحْسِئُونَ النَّطُهُ وَرَ وَإِنَّمَا يُكُ يَحُسِئُونَ النَّطُهُ وَرَ وَإِنَّمَا يُكُمِّ مَعَنَا لَا يُحْسِئُونَ النَّطُهُ وَرَ وَإِنَّمَا يَكُمْ يُكِبِّسُ عَلَيْنَا الْقَرْانَ اُولَئِكَ . رَوَاهُ النَّنَسَانِيُ

২৭৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শাবীব ইবনে আবৃ রাওহ (র.) রাস্লুল্লাহ —এর সাহাবীগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, একদা রাস্লুল্লাহ কজরের নামাজ পড়লেন এবং [নামাজ] সূরায়ে রূম পড়লেন, কিন্তু পড়ায় কিছুটা এলোমেলো হয়ে গেল। অতঃপর তিনি নামাজ শেষ করে বললেন, এ লোকগুলোর কি হয়েছে যে, তারা আমাদের সাথে নামাজ পড়ে, অথচ ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। এরাই আমাদের কুরআন পাঠে বিঘ্ন [এলোমেলো] সৃষ্টি করে। –িনাসাঈ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْفُرْانُ ٱرْلِبْكُ الْفُرْانُ ٱرْلِبْكُ - এর ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, মুকতাদির প্রভাব ইমামের উপর প্রতিফলিত হয়। কেননা, দেখা গেল যে, মুকতাদির অজু ঠিকমত না হওয়ায় রাস্ল على -এর কেরাত এলোমেলো হয়ে

গেল, ফলে তিনি নামাজ শেষে এর কারণ ব্যাখ্যা করেন। আর এ কারণে রাসূলে করীম হাত্র বহু হাদীসে উত্তমরূপে অজু করার তাকিদ প্রদান করেছেন। আর ভালোভাবে অজু করার অর্থ হলো– অজুর সকল ফরজ, সুনুত, মোস্তাহাব ও দোয়া দর্রদ যথাযথভাবে পালন করা।

وَعَرْ وَكِلِّ رَجُولٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ عَدَّهُ فَى يَدِهِ عَدَّهُ فَى يَدِهِ عَدَّهُ وَلَى يَدِهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

২৭৫. অনুবাদ: বনী সুলাইম গোত্রের জনৈক [সাহাবী] ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ আমার অথবা তাঁর নিজের হাতে [পরবর্তী বর্ণনাকারীর সন্দেহ] গুণে গুণে [পাঁচটি কথা] বললেন যে, 'সুবহানাল্লাহ' বলা পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদুলিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে দেয় এবং 'আল্লাছ আকবার' আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেয়। রোজা ধৈর্যের অর্ধাংশ। আর পবিত্রতা ঈমানের নামাজের] অর্ধাংশ। —[তিরমিয়ী এবং তিনি বলেন এ হাদীসটি হাসান।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : রাস্ল হ্রা বলেন, 'আল্লান্থ আকবার' পাঠ করলে আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করে দেওঁয়া হয়। এর মর্মার্থ হলো– 'আল্লান্থ আকবার' বললে যে ছওয়াব হয় তা আসমান ও জমিনের মাঝখানের স্থানকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

■ আল্লামা তীবী (র.) বলেন, 'আল্লাহু আকবার' পাঠের মাধ্যমে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য ও অসীম মর্যাদা ঘোষণা করা হয়। অতএব যখন আল্লাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করে তাকবীর পাঠ করা হয় তখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে এত ছওয়াব প্রদান করেন যে, তা দ্বারা আসমান ও জমিনের মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ হয়ে যায়।

- الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبَّرِ - এর অর্থ : ধৈর্য একটি মানবীয় মহৎগুণ। আল্লাহর কালামে ধৈর্য ও সবরের প্রতি বিশেষ তাকিদ দেওয়া হয়েছে। পূর্বের এক হাদীসে ধৈর্যকে জ্যোতি বলা হয়েছে। আর রোজার মাধ্যমেই ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে। কেননা, রিপুর মুখে রোযার দ্বারাই লাগাম লাগানো হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, একজন রোজাদারই নফসের বিরুদ্ধে সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ফলে সে ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়।

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) এটার ব্যাখ্যায় বলেন, ধৈর্য (مَبْرُ) সাধারণত দু'প্রকার ১. অভ্যন্তরীণ ধৈর্য এবং ২. বাহ্যিক ধৈর্য। এ দু'য়ের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ ধৈর্যধারণ হয়ে থাকে। রোজার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ধৈর্যের বাস্তব প্রতিফলন ঘটে থাকে। এ জন্যই রোজাকে ধৈর্যের অর্ধেক বলা হয়েছে।

وَعُرْكِكِ عَبْدِ اللهِ السُّنَابِحِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبْدُ اللهِ الصَّنَابِحِيّ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتْ الْخَطَايَا مِنْ إِنْهِ وَإِذَا السَّنَنْ شَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ اَنْ فِهِ وَإِذَا غَسَلَ اسْتَنْ شَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَ وَهُمَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِه حَتَى تَخُرُجَ مِنْ تَحْدِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ تَحْدِ اَشْفَارِ عَيْنَيْهِ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ

২৭৬. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ সুনাবিহী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেশাদ
করেছেন— যখন কোনো ঈমানদার বান্দা অজু করতে
আরম্ভ করে কুলি করে, তখন তার মুখ হতে যাবতীয়
পাপ বের হয়ে যায় এবং যখন মুখমণ্ডল ধৌত করে,
তখন মুখমণ্ডল হতে যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়—
এমনকি চক্ষুদ্বরের পাতার নিচ হতেও গুনাহসমূহ বের
হয়ে যায়। আর যখন সে তার হস্তদ্বয় ধৌত করে,
তখন তার হস্তদ্বয় হতে গুনাহসমূহ বের হয়ে

الْخَطَايا مِنْ يَدَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ اَظْفارِ يَسَدَيْدِ فَإِذَا مَسَعَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اُذُنَيْدِ فَإِذَا غَسَلَ رَجْلَيْدِ خَرَجَتِ الْخَطايا مِنْ رِجلَيْدِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ اَظْفَارِ رِجْلَيْدِ ثُمَّ كَانَ مَشْبُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلُوتُهُ نَافِلَةً . رَوَاهُ مَالِكُ وَ النَّسَائِيُ

যায়— এমনকি তার হস্তদ্বয়ের নখের নিচ হতেও।

যখন সে মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথা হতে

যাবতীয় গুনাহ দূর হয়ে যায়— এমনকি তার কর্ণদ্বয়

হতেও। আর যখন তার পদদ্বয় ধৌত করে, তখন

তার পদদ্বয় হতে গুনাহসমূহ দূরীভূত হয়ে যায়—

এমনকি তার পদদ্বয়ের নখসমূহ হতেও। অতঃপর

তার মসজিদের প্রতি গমন এবং নামাজ পড়া তার

জন্য অতিরিক্ত কাজ তথা অধিক ছওয়াবের কাজ।

—্বালিক ও নাসাঈ

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

কান মাসাহ সম্পর্কে মতভেদ: কান মাসাহ করার জন্য নতুন করে পানি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না ؛ এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ নিম্নরপ—

(رحا) تَذْهَبُ الْأَحْنَافِ : ইমাম আবৃ হানীফা ও তাঁর অনুসারীদের মতে কান মাসাহ করার জন্য নতুন পানির আবশ্যকতা নেই। সাহাবীর্গণ ও তাবেয়ীনে কেরাম এ রকমই অভিমত দিয়েছেন। তাঁরা দলিল হিসেবে বলেন—

১. কান মাথারই অংশ বিশেষ, পৃথক কোনো অঙ্গ নয়। সুতরাং মাথা মাসহের পানি দ্বারাই কান মাসাহ করা যাবে।

২. এ ছাড়া উপরে উপস্থাপিত হাদীস দারাও বুঝা যায় যে, কান মাথারই অংশ, যেমন-

فَرَجَتِ الخَطَّايَا مِنْ رَاسِهِ حَتَّى تَخْرَجَ خَطَايَا مِنْ أَذُنَيْهِ .

७. এমনিভাবে অন্য হাদীসে এসেছে— الْأَذْنَانِ مِنَ الرَّاسِ
الْمُعَبِّ الصَّلَامِ
السَّلَامِ اللَّهُ عَلَيْهُ السَّلَامِ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهِ اللَّهُ السَّلَامِ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهِ السَّلَامِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ الللل

اَلْجُوَابُ عَنْ دُلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : হানাফীদের পক্ষ হতে তাঁদের দলিলের জবাব হলো—
كل যেখানে হাদীস দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, কান মাথারই অংশ, সেখানে কিয়াস করে কানকে পৃথক অঙ্গ সাব্যস্ত করা ঠিক নয় ؛

২. আর তারা যে মাথা মাসাহের সময় নেওয়া পানিকে কিন্দুন কিবলছেন তাও ঠিক নয়। কেননা, হানাফী মাযহাব মতে কান মাসাহের জন্য দু'টি আঙ্গলকে পৃথক রাখার বিধান রয়েছে। সূতরাং কিন্দুন কান মাসাহ করা হয়নি। এ ছাড়া একটি অঙ্গ পরিপূর্ণ মাসাহের পরই পানি কিন্দুন তথা ব্যবহৃত হবে। আর কানতো মাথারই অংশ হিসেবে তাল মাসাহ করার পূর্বে পানিকে মুসতা মাল বলা ঠিক নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, সৃষ্টিগতভাবে কান মাথার অংশ এটা বুঝানো উদ্দেশ্য নয় ; বরং রাস্ল ক্রায় করার জন্য উন্মতের সহজতার জন্য কানকে মাসাহের ব্যাপারে মাথার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এর অর্থ : হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, অজুর দ্বারা শুনাই মাফ হয়ে যায়। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার সাথে সাথে পাপও ঝরে যায়। এরপর মসজিদে যাওয়া ও নামাজ পড়া অতিরিক্ত। বাহ্যত এর দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের কোনো শুরুত্বই নেই। মূলত ব্যাপারটি এমন নয়; বরং অজুর দ্বারা পাপসমূহ মোচন হয়ে যাওয়ার পর নামাজ হবে এমন ইবাদত, যার দ্বারা পাপ মোচনের দরকারই নেই। এটা নামাজিকে উঁচু মর্যাদায় আসীন করবে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অজুর অঙ্গসমূহ হতে যে সমস্ত গুনাহ হয়েছিল, তা অজু ঘারাই কাফ্ফারা হয়ে যায়। তবে পরে যদি অন্য কোনো গুনাহে সগীরা প্রকাশ পায়, মসজিদে গমন এবং নামাজ পড়া ঘারা তা অতিরিক্ত কাফ্ফারা হয়ে যাবে। আর যদি কোনো সগীরা গুনাহই না থাকে, তবে কবীরার মধ্যে কিছুটা হ্রাস পাবে। অতঃপর তার মর্যাদা বর্ধিত হবে। তবে এই দ্রান্ত ধারণায় পড়লে হবে না যে, পরে আর নামাজই পড়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাতো অতিরিক্ত জিনিস সাব্যস্ত হলো। প্রকৃতপক্ষে নামাজ তো গুনাহের কাফ্ফারার জন্য পড়া হয় না; বরং সেটা হলো স্বতন্ত্র বিধান যা সমস্ত মানুষের উপর সমানভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। দৃষ্টান্তম্বরূপ আম্বিয়ায়ে কেরামগণ। তাঁদের তো কোনো গুনাহ নেই, তবু তাঁরা নামাজ হতে অব্যাহতি পাননি।

وَعَنْ ٢٧٧ إَبِى هُسَرَيْسَرَةَ (رض) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ السُّلُهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَدِدْتُ انَا قَدْ رَأَينَا إِخْوَانَنَا قَالُوْا اَوَ لَسْنَا إِخْسُوانُكَ يَا رَسُولَ اللُّهِ عَلَى قَالَ اَنْتُمُ اَصْحَابِي وَإِخْوَانُنَا الَّذِيْنَ لَمْ يَأْتُوا بِكَعْدُ فَعَالُوا كَيْفَ تَعْبِرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ اُمَّتِكَ بِيَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلُ غُرُّ مُحَجَّلَة بَيْنَ ظُهْرَى خَيْلِ دُهْمِ بُهُمِ أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلَهُ قَالُواْ بَلَىٰ يَمَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَإِنَّهُمْ يَاثُونَ غُرًّا مُّحَجَّلِينَ مِنَ الْوَضُوءِ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৭৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 একদা [জান্লাতুল বাকী' নামক] কবরস্থানে উপস্থিত হলেন এবং কবরবাসীদেরকে (লক্ষ্য করে) বললেন, "তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, হে মু'মিন সম্প্রদায়ের আসল নিবাসের অধিবাসীগণ! ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হব।" আমার আকাজ্ফা আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 ৷ আমরা কি আপনার ভাই নইঃ রাসূলুল্লাহ 🚑 উত্তরে বললেন, তোমরা আমার সাহাবী বা সহচর। আমার ভাইগণ হলো তারাই, যারা এখনও এ পৃথিবীতে আগমন করেনি। তখন সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল 🚐 আপনি আপনার সে উন্মতদের কিভাবে চিনবেন, যারা এখনও পৃথিবীতে আসেনি ? রাসূলুল্লাহ 🚍 উত্তরে বললেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিছক কালো একরঙা ঘোড়ার পালের মধ্যে একদল ধবধবে সাদা ললাট ও সাদা পা বিশিষ্ট ঘোড়া থাকে, তবে সে কি তার ঘোড়াসমূহ চিনতে পারে না ? তারা বললেন, হাাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ। নিশ্চয়ই চিনতে পারে। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আমার উন্মতও অজুর কারণে ধবধবে সাদা কপাদা ও সাদা হস্তপদ হবে এবং আমি [তখন তাদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য] হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দ্বারা বুঝা যায়, নবী করীম করবের করান ত্রি কভাবে নবী করীম মৃতদেরকে সালাম করলেন : উপরোক্ত হাদীস দারা বুঝা যায়, নবী করীম কবরস্থানে এসে মৃতদেরকে সালাম দিয়েছেন। অথচ তারা মৃত এবং কিছুই শুনতে পায় না। কুরআন মজীদেও বলা হয়েছে যে, وَاَنْكُ لاَ تُسْمِعُ الْمُورِّيُّ অত্রএব হাদীস ও কুরআনের মধ্যে বিরোধ দেখা যাছে। এর সমাধানকল্পে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- কুরআন মাজীদের ভাষাটি কাফিরদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ কাফিরগণকে আপনি দীনের কথা গুনাতে পারবেন না। কারণ, তারা মৃতদের ন্যায়।
- ২. অথবা, আয়াতের মর্ম হলো– আপনি সে মৃতদেরকে কথা গুনাতে পারবেন না। যখন তারা মৃত হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ পাক নবীর কথা গুনার জন্য তাদের জীবিত করেছেন।
- ৩. অপর এক হাদীসে পাওয়া যায়, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল = ! তারা (মৃতগণ) কি তনতে পায়? হজুর = বললেন, তোমাদের ন্যায় তারাও তনতে পায়, কিন্তু জবাব দিতে পারে না।
- ৪. অথবা, আয়াতে মৃত বলে জীবিত কাফিরগণকে বুঝানো হয়েছে। তাদের চেতনা ও অনুভৃতি ঠিকই রয়েছে; কিন্তু উপকার গ্রহণ না করার এবং কল্যাণের পথ অনুসরণ না করার জন্য তাদেরকে মৃত ও কবরের লোকের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

- ৫. অথবা, আলোচ্য হাদীসটি নবী করীম 🚐 -এর জন্য খাস।
- ৬. আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেছেন– فَانَكُ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى -এর অর্থ হলো– তারা আপনার কথা দ্বারা উপকৃত হবে না । কেননা, মৃতদের শ্রবণ করার বিষয়টি বিপুল সংখ্যক হাদীস দ্বারা সাবেত হয়েছে।

সর্বোপরি কথা হলো, মৃতেরা জীবিতদের কথা শুনতে পায় এবং তাদের আমল দেখতে পায় তবে জীবিতদের কথায় তারা আমল করতে পারে না। সৃতরাং আলোচ্য হাদীস ও পবিত্র কুরআনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই এবং রাসূল ক্রিএর মৃতদের সালাম দেওয়া অসঙ্গত নয়।

عَلَيْنَ عَالَ إِنْشَا ، اللّهُ पूज़ अनिवार्य তথাপি মহানবী হেনশাআল্লাহ বলদেন কেন? : প্রত্যেক প্রাণী যা আল্লাহ তা'আলা এ জগতে সৃষ্টি করেছেন সবই মরণশীল। মানুষ এবং সকল প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং এটা সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তা'আলাও বলেছেন– كُلُّ نَفْسٍ ذَائِفَةُ الْمَوْتِ - रेटेनगांआल्लाह কেন বললেন ? এর উত্তরে বলা যায়—

- মৃত্যু নিশ্চিত হলেও কেউ জানে না তা কখন হবে ? স্তরাং যখনই আল্লাহ ইচ্ছা করবেন তখনই তোমাদের সাথে মিলিত হব, তাই ইনশাআল্লাহ বলেছেন।
- ২. সন্দেহের জন্য রাসূল হ্রান্ট ইনশাআল্লাহ বলেননি ; বরং বরকত লাভের জন্য বলেছেন। অতএব এতে কোনো সন্দেহ প্রকাশ উদ্দেশ্য নয়।
- ৩. অথবা, প্রত্যেক কাজে 'ইনশাআল্লাহ' বলার মধ্যে বরকত ও আল্লাহর অনুগ্রহ নিহিত থাকে এ জন্য বলেছেন।

আমরা যেন আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পাই'-এর ব্যাখ্যা : মহানবী —এর উক্ত বাণীর অর্থ হলো ﴿ أَيْنَا اِخْرَانَنَا اِخْرَانَا اَ كُذْ رَايَنَا اِخْرَانَا اَ كُذَرَانَا اِخْرَانَا اَ كُذَرَانَا اِخْرَانَا الْكُرَانَا اِخْرَانَا الْكُلْمَا الْكُلْمَالَ الْكُلْمَا الْكُلْمَا الْكُلْمَا الْكُلْمَا الْكُلْمَا الْكُلْمَالَ الْكُلْمَا الْكُلْمَالَى الْكُلْمَا الْكُلْمَالِمَا الْكُم

এ সম্পর্কে ফাতহুল মুলহিম এন্থে বলা হয়েছে, এর দ্বারা সাহাবীদের ভ্রাতৃত্ব অস্বীকার করা হয়নি। যেমন, আল্লাহ তা আলা বলেন করিন করা হয়নি। বরং সাহাবীদের জন্য অতিরিক্ত আরো একটি মর্যাদা যে রয়েছে তা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। ইমাম নববী ও কাজি ইয়ায (র.)-এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বলেন, সাহাবীদের জন্য ভ্রাতৃত্ব এবং সূহবত এ দু'টি গুণ রয়েছে। আর পরবর্তী ঈমানদারদের জন্য শুধু ভ্রাতৃত্ব গুণটি থাকবে।

ক্রিক অর্থ : فَرُطْ : করি অর্থ عَلَى الْحَوْضِ (ফারতুন) অর্থ – অর্থগামী, যিনি দলের অর্গ্রে থেকে তাদের সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করেন। তদ্রপ মহানবী হোশরের ময়দানে উত্মতকে হাউক্তেশ্কাউছারের পানি পান করানোর জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। আর সেদিন কাউছারের মালিকও হবেন তিনি। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের বাণী –

সেদিন মহানবী ত্রি উন্মতের জন্য হাউয়ে কাউছারের তীরে অবস্থান করবেন, আর মু'মিনগণ পিপাসায় কাতর হয়ে মহানবী ত্রি-কে খুঁজতে থাকবে। তখন নবী করীম ত্রিআল্লাহর অশেষ অনুগ্রহে তাঁর উন্মতদেরকে হাউজে কাউছারের পানি পান করাবেন।

অথবা, এ কথাটির মর্মার্থ হলো, আমি দুনিয়া হতে অগ্রে বিদায় গ্রহণ করে হাশরের দিকে হাওযে কাওছারের নিকট উপস্থিত থাকব। وَعُولُ اللهِ عَلَى الدَّودُاءِ (رض) قَالَ وَالْ مَن يُوذَنُ لَهُ عِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا بَهْنَ يَدَى اللهُ اللهُ اللهُ مَا بَهْنَ يَدَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا بَهْنَ يَدَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

২৭৮. অনুবাদ: হ্যরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী 🚐 বলেছেন- আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে কিয়ামতের দিন [আল্লাহর দরবারে] সিজদা করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি যাকে সিজদা হতে মাথা উঠাবার জন্য অনুমতি দেওয়া হবে। অতঃপর আমি আমার সম্মুখে দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং সমস্ত নবীর উন্মতের মধ্য হতে আমার উন্মতকে চিনে নেব। অতঃপর আমার পিছন দিকে, ডান দিকে ও বাম দিকে এরূপ দৃষ্টি প্রসারিত করব এবং আমার উন্মতকে চিনে নেব। এ উক্তি শুনে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল. – ইয়া রাসলাল্লাহ 🔤 আপনি কিভাবে হযরত নহ (আ.) হতে আপনার উন্মত পর্যন্ত এত উন্মতের মধ্য হতে আপনার উম্মতকে চিনে নিবেনা উত্তরে রাসলুল্লাহ 🚐 বললেন. তারা অজুর কারণে ধবঅজু চকচকে ললাট ও সাদা হাত-পা বিশিষ্ট হবে, অন্যরা কেউ এরপ হবে না। এতদ্ব্যতীত আমি তাদেরকে এরপে চিনব যে, তাদের আমলনামা তাদের ডান হাতে প্রদান করা হবে এবং এভাবেও তাদেরকে চিনব যে. তাদের সম্ভানগণ তাদের সম্মুখে দৌডাদৌডি করবে। - আহমদী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হু হৈ ্ৰি । এর অর্থ ও তার প্রকারভেদ :

শব্দিট বাবে خَتْمَ -এর মাসদার। আভিধানিক অর্থ-

১. তথা মিলানো।

شَفَعْتُ الرَّكْعَةَ أَىْ جَعَلْتُهَا رَكْعَتَيْنَ - उथा काता वस्नुक का । यमन, वला र्य جَعْلُ الشَّيْ زَوْجًا

৩. الْمَعُونَة । তথা সাহায্য করা।

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِنْهَا -एयम कता। एयम التَّوسُّلُ بِرَسِيْلَةٍ .8

- अतिश्राण्य श्री शांको वें कें कें वें कें वें कें वें कें वें कें कें वें कें कें वें कें कें कें वें कें कें

১. هِيَ السُّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ النُّنَوْبِ مِنَ النَّذِيْ وَقَعَ الْجَنَايَةُ فِي َحَقِّهِ . هُمَ السُّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ النُّنَوْبِ مِنَ الَّذِيْ وَقَعَ الْجَنَايَةُ فِي حَقِّهِ . هُمَ مَدَ هُمَ مَدَ هُمَا مَنَاعَلَةً وَمُي حَقِّمُ مَدَ هُمَا مَنَاعَلَةً عَلَى مَا السُّوَالُ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ النَّانُوبِ مِنَ النَّذِيْ وَقَعَ الْجَنَايَةُ فِي حَقِّمُ . هُمَ مَدَ مَا مَنَاعَلَةً عَلَى مَا مَنَاعَلَةً عَلَيْهِ . هُمَ السُّوَالُ فِي التَّبَعَامُ وَمُنَاعَلِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ . هُمَ السُّوَالُ فِي التَّبَعَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ . هُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

هِيَ سُوَّالُ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ -বেউ কেউ বলেন

৩. কারো কারো মতে - هِيَ دَفْعُ الْعَقْرِيَةِ وَطَلَبُ التَّجَاوِزُ عَنِ النَّنُوبِ مَا الْمَارِيَّةِ وَطَلَبُ التَّجَاوِزُ عَنِ النَّوْرِيَّةِ وَالسَّهَدَاءُ تَخْلِيْصُ الْمُومِنِيْنَ العَّامِيْنَ العَّامِيْنَ وَالشَّهَدَاءُ تَخْلِيْصُ الْمُومِنِيْنَ العَّامِيْنَ وَالسَّهَدَاءُ تَخْلِيْصُ المُومِيْنَ اللهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ .
 هُو اَنْ يَطْلُبُ الْاتِبْ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ .
 هُو اللهِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ .
 وهم عضد الله مِنْ نَارِ جَهَنَمَ .

🕨 عَنْسَامُ الشَّنَاءَ : ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, عَنْاعَة মোট পাঁচ প্রকার। যেমন–

ك. أَنْشَفَاعَدُ الْكُبْرُى لِتَعَجِّبُلِ الْجِسَابِ يَوْمُ الْفَيَامَةِ: এ শাফায়াত হাশরের ভীতিজনক অবস্থা ও হিসাব-নিকাশ তাড়াতাড়ি হওয়ার জন্য। এটা আমাদের নবীর জন্য খাস।

- २. الشَّفَاعَةُ لِادْخَالِ قَوْمٍ فِي الْجَنَّةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ : এক সম্প্রদায়কে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য সুপারিশ করা। এটাও আমাদের নবী عَنَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ الْمَاتَةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ الْمَاتَةِ
- ৩. اَلشَّهْاَعَةُ لِقَوْمٍ وَجَبَتْ عَلَيْهُمْ جَهَنَّمُ : এমন লোকদের জন্য স্পারিশ করা, যাদের জন্য জাহান্লাম অবধারিত হয়ে গেছে। এটাও হয়রত মুহামদ ত্র্বাত্ত এর জন্য খাস।
- الشَّفَاعَةُ لِإِخْرَاجِ الْمُوَجِّدِيْنَ مِنَ النَّارِ . अ সকল অপরাধী মু'মিনদের জন্য দোজখ থেকে নিঙ্কৃতির সুপারিশ করা, যারা জাহান্নামে প্রবৈশ করেছে। এ ধরনের শাফায়াত সকল নবী, ফেরেশতা ও পুণ্যবান লোকেরা করতে পারবেন।
- ৫. الشَّفَاعَةُ لِزِبَادَةِ اللَّرَجَةِ فِي الْجَنَّةِ : বেহেশতীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

মূলকথা হলো, বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন রকমে সুপারিশের অধিকার মহানবী হা লাভ করবেন। আর এই সব সুপারিশই কবুল করা হবে। আর যখন সুপারিশকারীদের সুপারিশ শেষ হয়ে যাবে, তখন দয়াময় আল্লাহ তা আলা সামান্যতম উপলক্ষ্য ছারাও অনেক মানুষকে নিজের রহমতের ছারা জান্লাতে প্রবেশ করাবেন। যেমন, একদল সম্পর্কে বলা হবেন الْمُؤَلِّاء অর্থাৎ, এ সকল লোক আল্লাহ তা আলার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্ত। তার্দেরকে আল্লাহ তা আলা কোনো আমর্ল ছাড়াই জান্লাতে প্রবেশ করিয়েছেন।

يَّا خُتِيلَانُ فِيْ جَوَازِ الشَّفَاعَةِ لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ क्वीता छनादकात्तीत छना मुभातित्मत व्याभातत मछएछम : আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে কবীরা छनारह लिश्च सू प्रिनत्मत जना नवी-तामूलगंग আল্লাহর নিকট সুপারিশ করবেন। তাদের দিশৰ : ﴿ قَوْلُهُ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ لِاَتَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمُنُ وَرَضَى لَهُ قَوْلاً . ١

٢ ـ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَيْشًا "وَلاَيْتُ نَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ازَّتَهَٰى " .

٣ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسُغُعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَلَثَةً : الْاَنْسِيَا مُ ثُمَّ الْعُلْمَاءُ ثُمَّ الشُّهَدَاءُ .

٤ . عَنْ أَنَيِن (رضه) قَالَ قَالَ النَّبِينُ عَلَيْ صَفَاعَينى لِآهُ لِي الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِنى

মু'তাযিলা ও থারেজীদের মতে, কিয়ামতের দিনে এরপ মু'মিনদের শাফায়াত স্বীকৃত নয়। কেননা তারা চির জাহান্নামী হবে। তাঁদের দিশি :

٢ . مَا لِلظَّالِيئِنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلاَ شَيْبِعٍ يُطَاعُ .

٣ . وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِيْ نَفَشُّ عَنْ نَفْسٍ شَيْنَا ۚ وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَة ۖ

জবাব: আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত খারেজী ও মু'তাযিলাদের উপরোক্ত বক্তব্য ও দলিলের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, তাঁদের উপস্থাপিত উপরোক্ত আয়াতগুলো মূলত কাফিরদের ব্যাপারে নাজিল হয়েছে, مُوْمِنْ عَامِيْ عَامِيْ. এর শানে নাজিল হয়নি। সুতরাং তাঁদের এ দলিল এ মাসআলার ব্যাপারে সঠিক নয়।

ভথা সমস্ত নবীর উন্মতের মধ্যে সমানদারদেরকে ডান হাতে এমনকি ফাসিক মু মিনদেরকেও ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সুতরাং এ নিদর্শন দারা উন্মতে মুহান্মাদীকে চেনার উপায় কিরপে হবে ? এর উত্তরে বলা হয় যে, সম্বত উন্মতে মুহান্মাদীকে সমস্ত উন্মতের পূর্বে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া হবে, ফলে এটা দারা নবী করীম স্বাম্পাদীকে চিনে ফেলবেন। অথবা প্রথম নিদর্শন হবে উত্তরে বিদর্শন হবে ডান হাতে আমলনামা দেওয়া ।

বেমন এ উন্মতের একটি বৈশিষ্ট্য, আমলনামা ডান হাতে প্রদান করা এবং তাদের শিশু-সন্তানগণ তাদের সন্মুখে দৌড়াদৌড়ি করাটাও তাদের অন্যতম দু'টি নির্দশন। হাদীসের ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয়। এ বাক্য হতে এ কথাও প্রতিভাত হয় যে, মু'মিনদের শিশুগণ জান্লাতী হবে।

তবে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কেবলমাত্র 💃 ইর্ একমাত্র একটি পৃথকীকরণ চিহ্ন। আর শেষোক্ত দু'টি পৃথকীকরণ চিহ্ন নয় ; বরং এ উত্মতের প্রশংসা করা ও আনন্দ দানের জন্য বলা হয়েছে।

# بَابُ مَايُـوْجِبُ الْـُوضُـُوءَ পরিচ্ছেদ: যেসব কারণে অজু করা আবশ্যক হয়

যেসব কারণে অজু করতে হয় তাকে "مُوْجِبَاتْ وُضُوْء" বলে । আর যে সব কারণে অজু ভঙ্গ হয় সেগুলোকে "تُوَاقِضْ وُضُوْء" বলা হয় । মূলত উভয়টি এক । শরিয়তের বিধানান্যায়ী অজু ওয়াজিব হওয়ার জন্য তিনটি স্তরের বস্তু রয়েছে । যথা–

প্রথমতঃ শরীর হতে এমন বস্তু বের হওয়া, যার ফলে সকল ওলামার মতে অজু ওয়াজিব হয়। যেমন– পেশাব, পায়খানা, বায়ু ইত্যাদি বের হওয়া।

**দ্বিতীয়তঃ** এমন কর্ম যার ফলে অজু ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহাদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন– পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা।

তৃতীয়তঃ এমন কাজ, যার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের শব্দ দ্বারা কিছুটা সংশয়ের সৃষ্টি হয় ; কিন্তু ফুকাহাদের সর্বসম্বতিক্রমে তা পরিত্যাজ্য। যেমন– আগুনে পাকানো কোনো বস্তু ভক্ষণ করা।

## थथम जनुष्हम : اَلْفَصْلُ الْأُوَّلُ

عَرْثِ إِنِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ لَا تُقْبَلُ صَلُوةً مَنْ اَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৭৯. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রা ইরশাদ করেছেনযার অজু ভঙ্গ হয়েছে, তার নামাজ কবুল হয় না; যতক্ষণ
পর্যন্ত না সে অজু করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

كَوْرُفْنُ الْحَدَثِ বলা হয়। জনৈক ব্যক্তি হয়রত আঁব্ হরায়রা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 'হদস' কিঃ তিনি উত্তরে বলেন, মলদার দিয়ে সশদে বা বিনা শব্দে কোনো কিছু [বায়ু] বের হওয়াকে হদস বলে। এখানে ওধু একটি বিষয়কে كَنَتْ বলা হলেও যেসব কারণে অজু গোসল আবশ্যক তাকেই كَنَتْ বলা হয়।

আর এ عَدَثُ দু' প্রকার।

- ১. ﴿ ﴿ كُنُ ٱصْغَرَ : यात कल তথু অজু ওয়াজিব হয়। যেমন– মল, মূত্র, বায়ু, মযী ইত্যাদি বের হওয়া।
- २. حَدَثُ ٱكْبَرُ: यात कल्ल शामल ७ग्राजित २ग्र । यमन- शाग्रय ७ त्नकारमत तक वरः नीर्य तत २७ग्रा । حَدَثُ ٱكْبَرُ

وَعَرْضِكُ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَالَّ وَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لَا تُعْبَرُ طُهُوْدٍ وَ لَاصَدَقَتْ مِنْ غُلُولٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮০. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন- পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ আর হারাম মালের সদকা কবুল হয় না। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রু ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসের এ অংশ দারা বুঝা যায় যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না। অথচ সকল ইমাম এ ব্যাপারে একমত যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ শুদ্ধই হয় না। যখন নামাজ বিশুদ্ধই হয় না, তখন তা কবুল হওয়ার তো প্রশ্নই উঠতে পারে না। সূতরা এখানে পবিত্রতা ব্যতীত নামাজ কবুল হয় না বলার কি কারণঃ

এর জবাবে বলা যায় যে, كَيْنُ দু' রকম। যথা-

- ২. غَبُولٌ إِضَابَتُ : যার উপর ছওয়াব নির্ভর করে। এটাকে تَبُولُ إِضَابَتُ ও বলা হয়। এটা না হলে নামাজ হয়ে যাবে তবে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। যেমন অন্যান্য হাদীসে এসেছে–

(۱) لَا تُعْبَلُ صَلُوا ۗ الْأَبِقِ حَتَى يَرْجِعَ (۲) مَنْ اَتَى عَرَّافًا لَا تُغْبَلُ صَلُوتُـهُ اَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا . উक्ত হাদीসদ্বয়ে عُبُول اللهِ माता ছख्याव ना পाख्यात कथा व्याता হয়েছে।

বে ব্যক্তি পানি বা মাটি কিছুই পায় না তার মাসআলা : যদি কেউ অজু বা তায়ামুম করার জন্য পানি বা মাটি কিছুই না পায়, [যেমন- কেউ চাঁদে গেল] তখন সে কিভাবে নামাজ পড়বে এই বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে।

- ইমাম নববী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী হতে চারটি অভিমত পাওয়া যায়, যথা-
- ك. ﴿ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَصُلِّى عَلَىٰ حَالِهِ وَيَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَ لِاتَّهُ عُنْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا مَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ حَالِهِ وَيَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَ لِاتَّهُ عُنْرٌ نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَىٰ عَالَمُ عَلَىٰ عَالِهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيْدَ لِاتَّهُ عُنْرً نَادِرٌ فَلَمْ تَسْقُطُ الْإِعَادَةُ ﴿ كَا اللَّهُ عَلَىٰ عَالَمُ عَلَىٰ عَالِهُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْعَادَةُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ
- ২. ﴿ يُصَلِّى بَلْ يَعْرُمُ عَلَيْهِ إَنْ يُصَلِّى وَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ । अर्था९, সে অবস্থায় নামাজ পড়া তার জন্য হারাম, তার উপর কাযা করা ওয়াজিব।
- ৩. নিজ্বা তুল্ন নামাজ পড়া মোস্তাহাব, তবে পরে কায়া করা ওয়াজিব।
- قَوْل يَجِبُ الْعَضَاءُ . अर्था९, সে অবস্থায় নামাজ পড়া ওয়াজিব এবং কায়া পড়া আবশ্যক নয়।
   এটা ইয়য় আহয়দের য়াশহর বর্ণনা। তবে শাফেয়ীদের বিশুদ্ধ قَوْل হলো প্রথমটি।
- ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, তখন সে নামাজ পড়বে না ; বরং সে পরে فَضَاء করবে وَصَابِبُ عَلَيْهِ مَعَالِيهِ مَعَلِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِي مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهِ مَعَالِيهُ مَعَالِيهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلِيهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَعْلِيهِ مَعْلِيهِ مَا عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلِيهِ مَا عَلَيْ مَعْلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلِيهِ مَعْلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مَا عَ مَعْلَمُ مُعْلِيهُ مَعْلِيهُ مَا عَلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلَيْهِ مَعْلِيهِ مَعْلَمِي مَعْلِيهِ مَعْلِيهِ مَعْلَي
- ▶ ইমাম আবৃ ইউস্ফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, তখন সে ক্রিন্ট্রিন্ট্রিন্ট্রিক তথা নামাজের মতো করবে, যেমন রমজানে ক্রিকে পবিত্র হয়ে বাকি সময় রোজাদারের মতো উপবাস থাকতে হয়, তেমনি এরপ ব্যক্তি নামাজির মতো রুক্-সিজদা করবে, তবে নামাজের নিয়ত করবে না এবং পড়ে কাযা করে নেবে। এ মতের উপরই ফতোয়া। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) পরে এ অভিমত গ্রহণ করেছেন বলে জানা যায়।

اَلْخَبَانَةُ فِى مَالِ –শব্দের الْعُلُولُ : مَعْنَى الْعُلُولُ : مَعْنَى الْعُلُولُ : مَعْنَى الْعُلُولُ الْخَبَانَةُ وَى مَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُلُّ – অৰ্থাৎ, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা। যেমন কুরআনে এসেছে الْغُنِيْنَةَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُلُّ – অৰ্থাৎ, গনিমতের মাল আত্মসাৎ করা। যেমন কুরআনে এসেছে الْغُنِيْنَةَ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ مَرَامٍ – हाता উদ্দেশ্য হলো الْغُنِيْنَةُ مَصَلَ بِسَبَبِ مَرَامٍ – वाता উদ্দেশ্য হলো اللهُ اللَّذِيْ حَصَلَ بِسَبَبِ مَرَامٍ –

'দ্বরে মুখতার' কিতাবে লেখা আছে— مَنْ تَصَدَّقَ مِنْ مَالِ حَرَاعٍ وَنَوَى الْقَرْبَةَ يَخْشَى اَنْ يَكَفُو অর্থাৎ, 'পুণ্য লাভের ইচ্ছায় যে ব্যক্তি অবৈধ মাল সাদ্কা করল। আশঙ্কা আছে যে, সে কাফির হঁয়ে যাবে'। 'হিদায়া' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে লেখা আছে, যদি কারো কাছে অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, অথচ তার মালিকের পরিচয় জানা না যায়, তাহলে সে মাল অন্য কোনো দৃস্থকে দিয়ে দেবে, এতে ছওয়াবের আশা করবে না। যদিও এ দানে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। তবে শরিয়তের এ নির্দেশ পালনের ছওয়াব অবশ্যই পাবে। আল্লামা ইবনে কায়েয়ম তাঁর 'বাদায়েউল ফাওয়ায়েদ'-এ বলেছেন— যার নিকট অবৈধ মাল সঞ্চিত হয়, যদি সে তা সদকা করে দেয়, তবে সে ছওয়াব পাবে। এ ছওয়াব সদকার কারণে নয়; বরং শরিয়তের নির্দেশ পালনের কারণে।

وَعُنْكَ مَلَا مَذَاءً فَكُنْتُ اَسْتَغَي اَنْ كُنْتُ اَسْتَغَي اَنْ كُنْتُ اَسْتَغَي اَنْ اَسْتَغَي اَنْ اَسْتَغَي اَنْ اَسْتَغِي اَنْ اَسْتَغِي اَنْ اَسْتَنِه فَامَرْتُ اَسْتَنِه فَامَرْتُ الْسِنْدَادَ فَسَالَهُ فَقَالَ بِمَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَظَّأُ. مُتَّفَقَ عَلَيْه

২৮১. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার অত্যধিক ময়ী নির্গত হতো, কিন্তু রাসূলুল্লাহ — এর কন্যা [বিবি ফাতেমা] আমার পত্মীরূপে থাকার কারণে নবী করীম — কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করতাম, তাই আমি [এ সম্পর্কে শরিয়তের বিধান কি? তা জেনে নিতে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট জিজ্ঞেস করার জন্য] মিকদাদকে বলনাম, তখন সে রাসূল্লাহ — কে জিজ্ঞেস করল, উত্তরে রাসূলুল্লাহ — বললেন, সে ব্যক্তি প্রথমে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, অতঃপর অজু করবে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরঙ্গ পদার্থ ওপীর মধ্যকার পার্থক্য : এ তিনটি বস্তুর পার্থক্য নিম্নরপ ন্যৌন উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থায় পুরুষাঙ্গ হতে যে গাড় বা তরঙ্গ পদার্থ নির্গত হয় এবং যা দ্বারা স্ত্রীর গর্ভের সন্তান জন্ম লাভ করে, তাকে কা বীর্য বঙ্গা হয়। স্ত্রী সঙ্গম, স্বপুদোষ, কল্পনা প্রসূত কামোত্তেজনা যে কোনো কারণেই এটা নির্গত হোক না কেন, তার জন্য গোসঙ্গ করা ওয়াজিব হবে। মিনী বের হওয়ার পর কিছুটা দুর্বলতা অনুভূত হয়।

- সাধারণ কামতাব উদ্রেক হওয়ার ফলে চরম কামোত্তেজনা ব্যতীত খানিকটা আঠা জাতীয় যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে
   কিল । এটা বের হওয়ার পর শরীরে দুর্বলতা আসে না; কামস্পৃহা বৃদ্ধি পায় ।
- 🕨 আর مَنْيُ রয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রীর জড়া জড়ি, সঙ্গমের স্বরণ বা ইচ্ছার সময় যা বের হয় তাই (مَنْيُ) মযী।
- ইবনে হাজার একে ﴿الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى
- 🕨 এটা বের হলে পুরুষাঙ্গ এবং কাপড়ে বা শরীরের অন্যকোনো স্থানে লাগলে তা ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যায়।
- আর কোনোরূপ উত্তেজনা ছাড়াই পেশাবের আগে বা পরে কিংবা কোথ দিলে বা বোঝা বহন করলে অথবা রোগের কারণে যে সাদা ও গাঢ় পদার্থ বিনা বেগে বের হয় তাকে رَدِيْ [ওদী] বলে। এটা বের হওয়ার ফলেও গোসল ওয়াজিব হয় না, ওধুমাত্র অজু ভঙ্গ হয়। পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ ধৌত করে অজু করে নিলেই পবিত্রতা অর্জিত হয়।

وَعَرِ ٢٨٢ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَسَالَ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ تَوَضَّوُوا مِسَّا مَسَسَّتِ النَّارُ - رَوَاهُ مُسْلِمُ قَالَ الشَّبْعُ الْاَمَامُ الْاَجَلُّ مُحْى السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ السَّنَّةِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَلْدِةِ الْمِنْ عَبَّالِسِ عَبَّالِسِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الْكُلْ كَتِفَ شَاوِ ثُمَّ مَلَّى وَلَمْ يَتَوضَأَ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ مَلْى وَلَمْ يَتَوضًا . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ — কে বলতে তনেছি যে, আগুনে পাকানো খাদ্য গ্রহণের পর তোমরা অজু করে। –[মুসলিম]

শায়খ মুহীউস সুনাহ আল্লামা বাগাবী (র.) বলেন, এ হাদীসের নির্দেশ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) -এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ক্রিব উরুর গোশত খেলেন, অতঃপর নামাজ পড়লেন অথচ অজু করেননি। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

খাবার খেলে অজু করতে হবে কি-না, এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা দূরীভূত হয়ে যায়। তাই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আবৃ হুরায়রা, যায়েদ ইবনে সাবিত প্রমুখ মনে করতেন যে, আগুনে পাকানো খাবার খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব।

١. حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرةَ أَرض أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ تَوَضَّوُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ · ٢. عَنْ زَينُد بِّن ثَابَتِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبَيِّي ﷺ يَقُولُ ٱلْوَضُوهُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ٠

পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কয়েকজন সাবাহাবায়ে কেরাম ব্যতীত অন্যান্য সাহাবীগণ এবং ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইবনুল মুবারক (র.)-এর মতে, আগুনে পাকানো খাদ্য খাওয়ার পর অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল-

١. حَدِيثُ ابْن عَبَّاس (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ أكلَ كَتِفَ شَاةِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَفَّأ . ٢. عَنْ جَابِرِ (رض) قَالُ أَكِلْتُ مَعَ ٱلنَّبِينِ ﷺ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُشَمَانَ خُبُوزًا وَلَحْمًا فِيَصِلُوا وَلَمْ يَسْتَوضَا ٣. وَعَنْ جَابِسُر (رضه) قَالَ كَانَ أَخِرُ الْآمَرَيْنَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَّى تَسُوكُ الْـوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ﴿

#### প্রথম পক্ষে উল্লিখিত হাদীসসমূহের জবাব:

- ১. যে সকল হাদীসে অজু না করার কথা বর্ণিত হয়েছে ঐ সকল হাদীস দ্বারা অজু ওয়াজিব হওয়ার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- २. अथवा, अब् कतात आरम मन्निक रानीममृरर अब् बाता وُضُوء صَرْعي উদ্দেশ্য नग्न ; বরং তা बाता وُضُوء كَفُوك كَفُوك وَضُوء مَشْرَعي المارة عن المارة الما হাতমুখ ধৌত করা উদ্দেশ্য।
- ৩. অথবা, তা দ্বারা পানিভেজা হাতে অজুর স্থানসমূহ মাসাহ করে নেওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে।
- ৪. শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলোবী (র.) বলেন, এখানে বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য অজু করা মোস্তাহাব, সবার জন্য নয়।

وَعَرْكِكِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) أنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنتَوضًا أُمِنْ لُحُوْم الْعَنَم؟ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّا وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَتَكُوضًا قَالَ انْتَكُوضًا مِنْ لُحُوم الْإِسِلِ؟ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُوم الْإِسِل قَـالَ اُصَلِّمْ فِي مَسَرابِيضِ الْسُغَنَيمِ؟ قَـالَ نَعَمْ قَالَ أُصَلِّى فِي مَبَادِكِ ٱلْإِسِلِ؟ قَالَ لا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮৩. অনুবাদ: হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ 🚐 -কে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা কি বকরির গোশত খেয়ে অজ করবঃ রাসুলুল্লাহ 🚐 জবাবে বললেন, তোমার ইচ্ছা হলে করতে পার। আর যদি ইচ্ছা হয় তবে নাও করতে পার। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আমরা কি উটের গোশত খেয়ে অজু করবং রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, হাা উটের গোশত খেয়ে অজু কর। সে পুনঃ বলল, আমরা কি ছাগল ভেড়ার খোয়ারে নামাজ পড়তে পারবং রাস্লুল্লাহ 🚐 বললেন, হাা পড়তে পার। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাস্লুলাহ! আমরা কি উটের আস্তাবলে নামাজ পড়তে পারি? রাসুলুল্লাহ 🚟 বললেন, না। [কেননা, উট আক্রমণ করতে পারে কিংবা উটের পেশাবের ছিটা পড়তে পারে।] -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

উটের গোশত খাওয়ার পর অজু করা আবশ্যক কি নাঃ এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরূপ—

🕨 ইমাম আহমদ, ইসহাক, আবৃ বকর, ইবনে খুয়াইমাসহ কিছু সংখ্যকের মতে উটের গোশত খাওয়ার পর অজু ভেঙ্গে যায়. তাই অজু করা আবশ্যক।

(١) عَنْ جَابِرِ (رض) أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبِلِ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعَمْ : जारनत मिन ररना فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُوْمِ الْإِسِلِ . (رَوَّاهُ مُسْلِمُ)

(٢) عَيِنِ الْبَسَرَاءِ بِنْيَ عَا زِبِ (رض) قَالَ سُئِسلَ النَّنبِينُ عَلَيْ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْإِبلِ فَقَالَ عَلَىنِهِ السَّلَامُ تَوَشَّوُواْ مِنْهَا . (رَوَاهُ أَبُوداود)

- ▶ ইমাম আবৃ হানীফা, শাফেয়ী, মালেক (র.) সহ জমহুর ওলামার মতে, উটের গোশত খাওয়ার ফলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই অজু করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—
- ১. কেননা, উটের গোশত বুঁটা بِمَا مَسَّبِ এর অন্তর্ভুক্ত। আর তাতে যখন অজু বিনষ্ট হয় না, তখন উটের গোশত খাওয়ার ফলেও অজু বিনষ্ট হবে না।
- ২. হযরত শায়খুল আদব (র.) বলেন, কোনো হারাম বস্তু খেলেও অজু বিনষ্ট হয় না, তবে সে গুনাহগার হয়, আর উটের গোশত তো হলাল। কাজেই এখানে তো অজু ওয়াজিব হওয়ার প্রশুই আসে না।

### ं छोरमत मिलनभ्ररदत कवाव : الْجُورَابُ عَنْ دَلِيل الْمُخَالِفَيْنَ

- ك. (حد) عَمَدُ مُحَمَّدِيَّةُ वालन, উটের গোশত বনী ইসরাঈলদের জন্য হারাম ছিল, আর شَاهُ وَلِيُ اللَّهِ (رحد) السَّع واللَّه عَلَيْ وَاللَّهِ (رحد) عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَهُمُوا عَنْ وَاللَّهُ وَالللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلِمُ وَاللَّهُ وَلَا اللللللِّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلَالْمُواللَّهُ وَلَا اللللللِّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَاللل
- ২. অথবা, এখানে وَضُوه لَغُويُ वाता وَضُوه لَغُويُ তথা হাত মুখ ধোয়া উদ্দেশ্য।

: छिएँत आखावत्म नामाक आमारतत वााभात्त मणारनका إلا خست الصَّلرُة في مَبَارك ألابل

উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া জায়েজ কি নাঃ এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়—

(حد) مُذْهَبُ اَحْمَدُ بُنْ حَنْبُلِ (حد) : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক এবং আহলে যাহেরের মতে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া সম্পূর্ণরূপে হারাম, কোনো অবস্থাতেই সেখানে নামাজ পড়া বৈধ নয়। কেউ যদি পড়ে ফেলে তবে তা পুনরায় আদায় করতে হবে। তাঁরা দলিল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসমূহ উপস্থাপন করেন–

١. عَنْ جَابِرِ (رض) قَالَ أُصَلِّنَيْ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ قَالَ عَلَيْدِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامُ لاَ ـ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

٢. عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ (رض) سُيثِلَ النَّبِيُّ عَلَبْهِ السَّلَامُ عَنِ الصَّلُوةِ فِىْ مَبَارِكِ اْلإبِيلِ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ لَاتُصَلُّواْ فِنْ مَبَارِكِ الْإبِيلِ ـ رَوَاهُ اَبُودَاوْدَ

نَّمُبُ اَنِتُمَةِ الثَّلَاثَةِ الثَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ وَرَسُ التَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ وَلَا اللَّالَةِ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا . رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ جُعِلَتِ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا . رَوَاهُ ابَوْدَاوُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُولِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولَ ا

٢. عَنْ آيِنْ سَيِّعِيْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ الْآ ٱلْحَمَّامُ وَالْمَقْبَرَةُ

٣ عَنِ ابْنِ عُمُرَ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُصَيِّلَى إلى بَعِيْرِهُ .

### : ठाँतित मिलन्स्यूट्व ज्वाव الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِغِيْنَ

- ১. তাহাবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, কোনো ইমামের মতেই উট এবং বকরির পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, হুকুমের ব্যাপারে উভয়ই সমান। যেসব হাদীসে উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেসব বর্ণনায় আবার বকরি বা ভেড়ার খোয়াড়ে নামাজের বৈধতার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং উটের আস্তাবলে নামাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ নাপাকী নয়; বরং প্রকৃত কারণ সম্পর্কে শুরাইক ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, উটের মালিকদের অভ্যাস ছিল উটের আস্তাবলের আশপাশে পেশাব পায়খানা করত; ফলে তা সর্বদা নাপাক থাকত। আর এ জন্যই উটের আস্তাবলে নামাজ পড়া নিষিদ্ধ হয়েছে, উটের পেশাব পায়খানার জন্য নয়। অপর দিকে বকরির মালিকদের এরপ অভ্যাস ছিল না বিধায় বকরি ও ভেড়ার খোয়ারে নামাজ আদায়কে বৈধ বলা হয়েছে।
- ২. অথবা, বলা যেতে পারে যে, উটের আস্তাবলে নামাজ পড়লে নামাজি তার দ্বারা আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এতে নামাজের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এই কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে।
- ৩. অথবা, উট দাঁড়িয়ে লেজ উঁচু করে পেশাব করে এতে নামাজির নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই উটের খোয়ারে নামাজ পডতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعُرْفُكُ اللّهِ عَلَيْهُ الْأَرْسُولَ ارض اللّهِ عَلَيْهُ الْأَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ الْأَرْسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأُشْكِلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئًا مَا لُشَكِلَ عَلَيْهِ اَخَرَجَ مِنْهُ شَيْئًا مَا لَا يَخْرُجُنَّ مِنَ الْسَنْجِدِ حَتّٰى يَسْمَعُ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ يَسْمَعُ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ رَوَاهُ مُسْلِمُ

২৮৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হুরশাদ করেন—
যখন তোমাদের কেউ নিজের পেটের মধ্যে কিছু [বায়ু]
উপলব্ধি করে আর সন্দেহ করে যে, তার পেট হতে কিছু
বের হলো কি না ? এতে সে যেন মসজিদ হতে অজু ভঙ্গ
হয়েছে সন্দেহে বের হয়ে না যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে
কোনো শব্দ ভনে বা গন্ধ পায়। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عبد رَبُعًا اَرْ يَجِدَ رِبُعًا -এর অর্থ : হাদীসের উক্ত অংশ দ্বারা বুঝা যায় যে, অজু ভঙ্গ হতে হলে আওয়াজ শুনতে হবে কিংবা দুর্গন্ধ পেতে হবে ; অথচ শুধু বায়ু বের হলেই অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, এতে বা দুর্গন্ধ অনুভব হোক বা না হোক। বায়ু বের হওয়া নিশ্চিত হওয়াই যথেষ্ট। অবশ্য শুধু সন্দেহের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়। এ কারণেই হানাফীগণ বলেন— اِنَّ مَا اللَّهُ اللَّهُ

وَعَرُهُ كُلُ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَهُ دَسَمًا. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

২৮৫. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ক্রি দুধ পান করলেন, অতঃপর কুলি করলেন এবং বললেন, এতে চর্বি রয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দারা এটা প্রমাণিত হয় যে, চর্বি জাতীয় কোনো বস্তু খেলে অজু ভঙ্গ হয় না, তাই গুধু কুলি করে নিলেই যথেষ্ট আর এ কুলির দারা মুখ পরিষ্কার হয়ে যায় এবং মুখ দুর্গন্ধ হওয়া থেকে মুক্ত হয়।

وَعُرْ الْكُلُّ بُرَدْدَةَ (رض) أَنَّ النَّنِبِيَّ وَصَلَّى الصَّلُواتِ يَهُمُ الْفَتْحِ بِهُوضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْدٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدُ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ فَقَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ . رَوَاهُ مُسُلِمُ فَقَالَ عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ . رَوَاهُ مُسُلِمُ

২৮৬. অনুবাদ: হযরত ব্রাইদা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেমকা বিজয়ের দিন একই অজু
দ্বারা কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়েছিলেন এবং [পা ধোয়ার
পরিবর্তে] নিজের মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করেছিলেন।
এতে হযরত ওমর (রা.) বললেন, [হে আল্লাহর রাসূল
আপনি আজ এমন কিছু কাজ করেছেন, যা ইতঃপূর্বে
আর কখনও করেননি। তখন রাসূল্লাহ ক্রেমনিন, হে
ওমর! এরপ আমি ইচ্ছা করেই করেছি। —[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একই অজু দ্বারা কায়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না : একই অজু দ্বারা কায়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না : একই অজু দ্বারা পর পর কয়েক ওয়াক্ত নামাজ আদায় করা বৈধ কি না । এ ব্যাপারে কিছুটা মতান্তর রয়েছে—

ক্রিন্তির্বিত্ত লাহেরী ও শীয়াদের মতে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুকীমের জন্য অজু করা ওয়াজিব—
মুসাফিরের জন্য নয় । ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক আলিমের মতে পবিত্র অবস্থায়ও প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন অজু করা ওয়াজিব।

তাঁদের দলিল-

١. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوْدَ فَاغْسِلُوا وُجُوْهَكُمْ ١ (الاية)

٧. عَنْ أَنَسٍ (رضا) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوضَّا كُكُلِّ صِلْوةٍ طُاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ ٠

٣. وَعَنْ ثُمَرِيْدَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّلَ صَلْوةٍ ـ آبُوْ وَاوَّهُ

এতে বুঝা যায় যে, অজু থাকলেও প্রতিটি নামাজির জন্য নামাজ আদায় করার পূর্বে অজু করা ওয়াজিব।
 করার করার পূর্বে অজু করা ওয়াজিব।
 করা জায়েজ আছে। অপবিত্র হওয়া ব্যতীত নতুন অজু করা ওয়াজিব নয়। সে মুকীম হোক বা মুসাফির হোক। তাঁদের দলিল–

١ - عَنْ اَنَسِ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَتَوَظَّنا كُيلَ صَلْوةٍ وَكَانَ إَحَدُنَا يَكْفِيهِ النُوطُوءُ مَالَمَ لَا عَنْ اَنَيْهِ وَلَا الْمُؤْنُوءُ مَالَمَ لُهُدِثْ مَالَمَ لَهُ لِلْهُ الْمُؤْنُوءُ مَالَمَ لَهُ لِنَّا الْمُؤْنُوءُ مَالَمَ لَهُ لِنَّهُ اللَّهُ الْمُؤْنُوءُ مَالَمَ

يعقد : رود البحدي ١ - عَنْ سُويْد بْنِ نُعْمَانَ (رض) أَنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَكَلَ سَوِيْفًا ثُمَّ صَلَّى الْعَغْرِبَ وَلَمْ بَتَوَظَّأُ . رَوَاهُ البُّخَارِيُّ

٣ . وَعَنْ بُرِيدَةَ ارض ) أنَّ النَّبِينَ ﷺ صَلَّى صَلَواتِ يَنُومُ الْفَتْعِ بِنُوضُومٍ وَاحِدٍ الغ

ن عَنْ وَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ । তাঁদের দলিশের জবাব নিম্বর্জ : যাঁরা দলিল হিসেবে আয়াত পেশ করেছেন তাঁদের জবাব এই যে– ك. উক্ত আয়াতিটির মর্মার্থ হবে— إِذَا قَلْمُسْتُمُ إِلَى السَّسِلُوا وَالنَّتُمُ مُكُدِّثُونَ فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمُ ( عَالَمَ عَلَى الْمُخَالِفِيْنَ ) अর্থাৎ, যখন তোমরা

অপবিত্র অবস্থায় নামজ পড়ার ইচ্ছা করবে তখনই তোমরা মুখমণ্ডল ধৌত করবে।

- ২. হযরত আনওয়ার শাহ্ (র.) বলেন, আয়াতের মধ্যে المُعْدِيُّونُ শব্দ উহ্য মানার কোনো প্রয়োজন নেই; বরং। فَاغْسِيلُوْ এ নির্দেশ যখন কোনো অপবিত্র ব্যক্তির জন্য হয়, তখন তার জন্য অজু করা ওয়াজিব। আর এ নির্দেশ যদি পবিত্র ব্যক্তির প্রতি হয় তবে তা হবে মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে যে, আয়াতের হুকুম সর্বাবস্থার জন্যই প্রযোজ্য, তবে তা মোস্তাহাব হিসেবে ৷
- ৪. অথবা, বলা যেতে পারে- إِذَا تُسْتُمُ إِلَى السَّلَوْةِ الاِسة अ अवा, वला याज পারে ।
   এটা রহিতো হয়ে গিয়েছে।
   হাদীসের জবাব:
- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সর্বাবস্থায় অজু করা রাস্পুলাহ 🚐 এর অভ্যাস ছিল, এটা দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় না।
- ২, ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, রাসলুল্লাহ 🚐 প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে মুম্ভাহাব হিসাবে অজু করতেন। ওয়াজিব হিসেবে নয়।
- ৩. অথবা, এটা বলা যায় যে, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের পূর্বে ইসলামের প্রথম দিকে অজু করা ওয়াজিব ছিল, পরবর্তীতে তা মানসূখ হয়ে যায়।
- হযরত বুরাইদা (রা.)-সহ অনেক সাহাবী হতে বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্রে একই অজু দারা কয়েক ওয়াজ
  নামাজ আদায় করেছেন।

وَعَرْ ٢٨٧ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى عَامَ النَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى عَامَ خَيْبَرَ صَلَّى اللَّهِ عَلَى عَامَ خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْر ثُمَّ وَهِى مِنْ أَذْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْر ثُمَّ الْعَصْر ثُمَّ وَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيْقِ وَعَا بِالْأَزْوَادِ فَلَمْ يُوْتَ إِلاَّ بِالسَّولُ اللَّهِ عَلَى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَا مَا مَلْ وَاكْمَ لَا تُمَّ صَلَى وَلَمُ فَاحَرْ بَعَوْضَا ثُمَّ صَلَّى وَلَمُ فَارَقُ مَصَلَى وَلَمُ مَا يَعَوَى فَاكُلُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلَمُ فَارَقُ مَا عَلَى وَلَمُ مَا لَي وَاهُ الْبُحَارِي النَّهِ عَلَى وَلَمُ مَا يَعَوْمَ اللَّهِ عَلَى وَلَمُ مَا يَعَوْمَ اللَّهِ عَلَى وَلَمُ فَارَقُ مَا عُولِ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ مَا يَعَوْمَ اللَّهُ عَلَى وَلَمُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ مَا يَعَالَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ مَا يَعَامُ وَلَا مُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَى وَلَهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمِنْ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

২৮৭. অনুবাদ: হযরত সুয়াইদ ইবনে নু'মান (রা.) হতে বর্ণিত। [তিনি বলেন,] তিনি খায়বর যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ ——এর সাথে যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। যখন তাঁরা 'সাহবা' নামক স্থানে পৌছলেন, আর 'সাহবা' হলো খায়বরের অতি কাছাকাছি স্থান, তখন তিনি আসরের নামাজ আদায় করলেন। অতঃপর খাবার উপস্থিত করতে বললেন, তখন শুধু ছাতুই আনা হলো। অতঃপর তিনি হকুম করলে ছাতু পানিতে গোলা হলো, তারপর রাসূলুল্লাহ —— [তা হতে] খেলেন, আর আমরাও খেলাম। এরপর তিনি মাগরিবের নামাজের জন্য দাঁড়ালেন এবং কুলি করলেন, আর আমরাও কুলি করলাম। অতঃপর তিনি সকলকে নিয়ে] নামাজ আদায় করলেন, অথচ [নতুন করে] অজু করলেন না। —[বুখারী]

## कि शे अनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الشَّالِثُ

عَرْمِ ٨٨٢ آيِئَ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السُّهِ ﷺ لاَ وَضُوءَ إِلاَّ مِسنَ صَوْتٍ اَوْ رِيْجٍ - رَوَاهُ احْمَدُ وَ السِّرْمِنِيَ

২৮৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
ইরশাদ করেছেন—
[পন্চাৎ বায়ুর] শব্দ অথবা গদ্ধ ব্যতীত [পুনঃ] অজু করার প্রয়োজন নেই।—[আহমদ ও তিরমিয়ী] উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যার জন্য ২৮৪নং হাদীসের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

وَعَرْ الْكُ عَلِيّ (رض) قَالَ سَالْتُ النَّهِ عَلِيّ السَّالْتُ النَّهِ عَلِيّ الْمَسِذِيّ فَسَقَالَ مِسنَ الْمَسِذِيّ الْعُسلُ. وَمَ الْمَسِنِيّ الْعُسلُ. وَوَاهُ التَّوْمِذِيُ الْمُسلُ.

২৮৯. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুক্লাহ = -কে মযী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তিনি জবাবে বলেছেন, মযীর কারণে অজু আর মনীর কারণে গোসল করতে হবে। -[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ছু দু'টি হাদীসের মধ্যে ছন্ত্র: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মথী সম্পর্কে সরাসরি হযরত আলী (রা.) জিজ্জেস করেছেন, অথচ ইতঃপূর্বে হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আলী (রা.)-এর নির্দেশে হযরত মিকদাদ (রা.) এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এতে দু'টি হাদীসের মধ্যে দ্দ্ব দেখা যায়। এর সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. হ্যরত আলী (রা.) প্রথমে হ্যরত মিকদাদ (রা.)-কে প্রশ্ন করতে বলেন, পরে তিনি নিজেই গিয়ে প্রশ্ন করলেন।
- ২. অথবা, উক্ত ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল ব্যক্তি যেহেতু হযরত আলী (রা.) তাই এখানে প্রশ্ন তাঁর দিকেই ফিরানো হয়েছে।

وَعَنْ اللّهِ مَالَ تَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى مِفْتَاحُ السَّسِلُوةِ السَّلُهُ هُورُ وَتَحْرِيْسُهَا التَّكْيِبُرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسُلِيْمَ - رَوَاهُ أَبُودُاؤَدُ وَالتِّسْرِمِيذَيُّ وَالتَّدَارِمِينُ وَرَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةً عَنْهُ وَعَنْ وَالتَّذَارِمِينُ وَرَوَاهُ أَبْنُ مَاجَةً عَنْهُ وَعَنْهُ

২৯০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ বলেছেন— নামাজের চাবি
হলো পবিত্রতা। আর তাহরীম [সব কিছু নিষিদ্ধকারী] হলো
প্রথমে আল্লান্থ আকবার বলা এবং তার তাহলীল [পার্থিব
কাজকর্ম বৈধকারী] হলো সালাম করা। —[আবৃ দাউদ,
তিরমিয়ী ও দারেমী] ইবনে মাজাহ্ হাদীসটি হযরত আলী
(রা.) এবং হযরত আবৃ সাঈদ (রা.) উভয় থেকে বর্ণনা
করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

তাকবীরের শব্দ নিয়ে ওলামাদের মতান্তর: তাকবীরে তাহরীমা দারা নামাজ শুরু করা ফরজ, এ বিষয়ে সকল ফিকহবিদগণ একমত। কিন্তু তার ভাষা সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে—
ইমাম শাফেরী ইমাম মালিক ইমাম আহমদ ইমাম উসহাক ও ইমাম আর ইউসফ বে ১-এব এক বিওয়ায়েতে আছে যে

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর এক রিওয়ায়েতে আছে যে, 'আল্লাছ আকবার' ব্যতীত অন্য শব্দ দারা 'তাকবীরে তাহরীমা' বলা জায়েজ নয়। তাঁরা বলেন, اَلَتُ اَلْكُ الْمُعْبَلُ (আলিফ্-লাম] اَلْتُ الْمُعْبَلُ (আলিফ্-লাম] اَلْتُ لَا مِهِ (অর্থাৎ সীমিত বা সংকুচিত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ সূত্রে বিধান অনুযায়ী اَلْتُ لَا مُحْبَرُ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দে তাহ্রীমার তাক্বীর ব্যবহার করা জায়েজ নয়।

ইমাম আবৃ হানীকা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, যে সমস্ত শব্দ দ্বারা আল্লাহর মহত্ত্ব ও গুণ-গরিমা প্রকাশ পায়, এমন কোনো শব্দ 'তাকবীরে তাহরীমার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা জায়েজ আছে। যেমন— اَللّهُ الْكُهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ كَبُرُو اللّهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ كَبُرُو اللّهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ كَبُرُو وَاللّهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ اَكُبُرُ وَاللّهُ كَبُرُو وَاللّهُ اَعِدُ اللّهُ اَعُرُدُ اللّهُ اَعُرُدُ وَاللّهُ كَبُرُو وَاللّهُ اَعُرُدُ وَاللّهُ اَعُرُدُ وَاللّهُ اَعْدُو وَاللّهُ اَعْدُو وَاللّهُ اَعْدُو وَاللّهُ اَعْدُو وَاللّهُ اَعْدُو وَاللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

ইমাম আওযায়ী (র.) বলেন, যে শব্দ দ্বারা আল্লাহর স্বরণ ও যিক্র বুঝায়, তাকবীরে তাহরীমায় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল— وَلَـلُّه الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا (١) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلِّى

ইমাম ইবনে হুমাম (র.) বলেন, উপরোক্ত হাদীস থেনে اَللَّهُ اَكُبُرُ শব্দ দারা তাকবীরে তাহরীমা করা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়।

তাকবীরে তাহরীমার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ : তাকবীরে তাহরীমা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের কোনো মতভেদ নেই। শুধু ইমাম যুহরী (র.) তাকে ফরজ বলেন না। তাঁর মতে তাকবীরে তাহরীমা না বলে শুধ নিয়ত করলেই নামাজ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

ইমামগণের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে যে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন না কি শর্ত।

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, তাকবীরে তাহরীমা নামাজের রুকন।

ें दें भोम আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে তাকবীর শর্ত। কেননা, কুরআনে পাকে এসেছে— وَ مَانْهَبُ الْاَحْنَانَ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে তাকবীর শর্ত। কেননা, কুরআনে পাকে এসেছে— وَ مَانُونَ لَا اللّهُ مُرَبِّبُ فَصَلَّى এর اللّهُ وَ مَا أَنْهُ اللّهُ وَ مَا أَنْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

नामाष्ड नालाम िक्ताता क्रबल ना उग्राजित—

হৈতে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরানো ফরজ, এমনকি যদি তা পরিত্যাগ করা হয় তবে নামাজ ফাসিদ হয়ে যাবে।

रेमामळात्रत मिलनमग्र— ﴿ عَنْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ وَتَعْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ ﴿ وَتَعْلِيْلُهَا اَلتَّسْلِيْمُ ﴿ وَمَا اللَّهُ لَامٌ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَا قَلَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
 وقال النَّبِيُ ﷺ شَ صَلُواْ كَمَا رَاَيْتُمُونِيْ أَصَلَى .

ফিরানো يَكُمُ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম তাহাবী (র.)-এর মতে, مَدْفَبُ الْاَحْنَافِ নয় ; বরং ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١ ـ رُوَاهُ ٱحْسَدُ عَنِ ابْن مَسْعُود (رض) حِبْنَ عَلَّمَهُ النَّبِيِّ ﷺ التَّشَهُدُ إِذَا قُلْتَ هُذَا أَوْ فَعَلْتَ لَهُذَا فَلُدَ الْمَالُثَ لَمُذَا وَالْمُ يَعَلَّتُ لَمُذَا وَالْمُ يَعَلَّتُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

এখানে "اَمُ " اَ مَوْصُولَ । এর পরে সকল জিমাদারী পুরা করে দিয়েছে ; এ জন্য مَوْصُولَ । ফরজ নয়

٧ . وَفِيْ رِوَايُةِ اليَّدْرِمِيذِيِّ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ فَقَدْ تَمَثَّتُ صَلَوتُكَ .

এখানে তাশাহহুদ পড়ার পর নামাজকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে।
﴿ الْمُخَالَفِيْنَ وَلَيْلِ الْمُخَالَفِيْنَ وَلَيْلِ الْمُخَالَفِيْنَ

- ك. त्राजृलूलार مَوْد كَامِلٌ वतः व्यापा مَصْر اللهُ التَّسَلِيْمُ वतः व्यापा مَصْر المَّسَلِيْمُ التَّسَلِيْمُ وهِ وَمَرْد كَامِلُ التَّسَلِيْمُ المَّالِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَال
- ২. অথবা ঐ সব হাদীসে مَكُولِبُلُ ব্যতীত تَعُلِبُلُ হবে না, এরপ বলা হয়নি; বরং সেখানে سَلاَم -কে وَاجِبُ হিসেবে খাস. করা হয়েছে।
- ৩. আর বেদুইনের হাদীসে সালাম শিক্ষা দেওয়ার কথা নেই। যদি সালাম ফরজ হতো তবে তাও শিক্ষা দেওয়া হতো।

وَعَنْ الْكُ عَلِيّ بُنِ طُلْقِ (رض) قَسَالُ قَسَالُ رَسُسُولُ السَّلِيهِ عَلَيْهُ إِذَا فَسَسَا اَحَدُكُمْ فَلْيَسَنَوضَّأُ وَلَا تَسْاتُوا النِّسَاءَ فِي اَعْجَازِهِنَّ ـ رَوَاهُ السِّرْمِيذِيُّ وَ اَبُوْدَاوُدَ

২৯১. অনুবাদ: হযরত আলী ইবনে তালাক্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ বায়ু ত্যাগ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। আর তোমরা দ্রীগণের সাথে তাদের পশ্চাৎ দ্বার [গুহ্যদ্বার] দিয়ে সঙ্গম করবে না। –[তির্মিয়ী ও আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তামরা স্ত্রীগণের পকাৎদিকে সঙ্গম করবে না-এর ব্যাখ্যা : গ্রীদের নির্ধারিত স্থানে সহবাস করা কর্ত্ব ; এটা শরিয়ত সহতো, এটা ব্যতীত গুহাদ্বার দিয়ে সঙ্গম করা সম্পূর্ণ হারাম। অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গমন করল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, অথবা যে ব্যক্তি স্ত্রীর পক্ষাৎদার দিয়ে সহবাস করল, সে যেন মহানবী মুহাম্মদ ক্রি এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে (অর্থাৎ ইসলাম) তা থেকে বিচ্যুত হয়ে গেল। মূলত এটা দ্বারা বীর্য নই হয়ে যায় ; বরং তাকে যথাস্থানে প্রয়োগ করতে হবে। বাহ্যত এটি সন্তান হতে ্যারই নামান্তর, কাজেই এটা করা হারাম। এতে নেহায়েত নোংরামি ছাড়াও অনেক রোগের সৃষ্টি এবং স্ত্রীর অতৃপ্তি থাকে। যার ফলে সাংসারিকসমূহ অকল্যাণ দেখা দিতে পারে।

وَعَرْدِلِكِ مُعَاوِيَة بْنِ أَبِى سُفْبَانَ (رض) أَنَّ النَّيِتَ عَلَى قَالَ إِنَّ مَا الْعَيْنَانِ وَكَاءُ النَّيِعِيَ عَلَى قَالَ إِنَّ مَا الْعَيْنَانِ وَكَاءُ النَّسِيهِ فَاإِذَا نَامَتِ الْعَشِينُ إِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ . رَوَاهُ الدِّرِ مِيُّ إِسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ . رَوَاهُ الدِّرِ مِيُّ

২৯২. অনুবাদ: হযরত মুয়াবিয়া ইবনে আবৃ সুফিয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম হ্রু ইরশাদ করেছেন— চক্ষুদ্বয় হলো গুহ্যদ্বারের বাঁধন। সুতরাং চক্ষু যখন ঘুমায় তখন বাঁধন খুলে যায়। —[দারেমী]

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

خَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা : وَكَاءُ শদের অর্থ হলো মশক ইত্যাদির মুখ বাঁধবার রিশ। আর وَكَاءُ الْحَدِيْثُ অর্থ হছার। অতএব وكَاءُ السَّه অর্থ হলে ত্তক্ষণ পর্যন্ত পেট হতে বায়ু নিঃসরিত হলে টের পাওয়া যায়। আর চোখে ঘুম এসে গেলে শরীরের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়, ফলে পেট হতে বায়ু বের হলে অনুভব করা যায় না। তাই ঘুমালে গুহাছারের বাঁধন খুলে যায় অজু বিনষ্ট হয়ে যায়।

নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : ঘুম অজু বিনষ্টকারী, তবে কোন অবস্থায় ঘুম অজুকে বিনষ্ট করে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তা পেশ করা হচ্ছে—
ইমাম মালিক (র.) বলেন, চীৎ হয়ে কিংবা সিজদা অবস্থায় ঘুমালে তার অজু ভঙ্গ হয়ে যায়, তখন নতুনভাবে অজু করতে হবে। চাই ঘুম কম হোক কিংবা বেশি হোক। সূতরাং বসা অবস্থায় অধিক ঘুমে বিভোর হলেও অজু ওয়াজিব হবে না। তবে নিদ্রা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তবে অজু ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বসা অবস্থায় যদি নিতম্ব মাটির সাথে লাগা থাকে, যদিও ঘুম বেশি হয় তবু অজু ভাঙবে না। এটা ব্যতীত যেভাবেই শয়ন করুক না কেন, নিদ্রায় অজু ভেঙ্গে যাবে।

ইমাম আযম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, চীৎ হয়ে নিদ্রা যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনোভাবে নিদ্রা গেলে অজু ওয়াজিব হবে না। ফিক্হের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে, চীৎ হয়ে ঘুমালে, ঠেস লাগিয়ে ঘুমালে, অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলোান দিয়ে ঘুমালে যা সরালে ঘুমন্ত ব্যক্তি পড়ে যাবে তবে এমন ঘুমে অজু ভেঙ্গে যায়। আর যদি নামাজের মধ্যে এমনভাবে ঘুমায় যে, নামাজের কোনো সুনুত তরক হয় না; বরং যথাযথভাবে পালিত হয় তাতে নামাজ কিংবা অজু কিছুই নষ্ট হবে না। কাজেই দাঁড়ানো অবস্থায় হোক বা বসা অবস্থায় হোক, কোনো কিছুর সাথে হেলোান দেওয়া ব্যতীত ঘুমালে অথবা রুকু-সিজদাগুলো যথা নিয়মে পালন করা অবস্থায় ঘুমালেও অজু নষ্ট হবে না, যদিও ঘুম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

श्नाकीरमंत्र मिनन : नवी क्रीम क्षिण वालाइन-لاَ يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا اَوْ قَائِمًا اَوْ قَاعِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَةَ، فَإِنَّه إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتْ مَضَاصِلُهُ وَفَى رَوَايَةِ إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَىٰ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا (الحديث) .

যে ব্যক্তি দাঁড়ানো বা বসাবস্থায় কিংবা রুকু ও সিজদা অবস্থায় ঘুমাল তার অঁজু বাধ্যতামূলক নয় ; বরং অজু বাধ্যতামূলক ঐ ব্যক্তির জন্য যে চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমাল।

এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আলী ও হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর হাদীস দ্বারাও তা পরিষ্কার বুঝা যায়।

২৯৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হ্রু ইরশাদ করেছেন—
গুহাদ্বারের বাঁধন হলো চক্ষুদ্বয়; অতএব যে ব্যক্তি ঘুমায়
সে যেন অজু করে নেয়। — [আবু দাউদ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, যারা বসে ঘুমায় তারা ব্যতীত অন্যদের জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য হবে। কেননা, হযরত আনাস (রা.) হতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ ——এর সাহাবীগণ ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন, অথচ (নিদ্রায়) তাদের মাথা ঝুঁকে পড়ত। অতঃপর তারা নামাজ পড়তেন; কিন্তু নিতুন করে অজু করতেন না। —আবু দাউদ ও তিরমিয়ী

কিন্তু তিরমিয়ী 'তারা ইশার নামাজের জন্য অপেক্ষায় থাকতেন, এমনকি তাঁদের মাথা ঝুঁকে পড়ত' এর স্থলে 'তাঁরা ঘুমিয়ে পড়তেন' কথাটি উল্লেখ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें हामीत्मित व्याचा: উক্ত হাদীস দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, চিৎ, কাত বা কোনো কিছুতে হেলোান দিয়ে না ঘুমালে, নিছক বসে বসে ঝিমানোর কারণে অজু ভঙ্গ হবে না। কেননা বসা অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য অবস্থায় নিদ্রার কারণে শরীর অহেতোন হয়ে গুহাদ্বার ঢিলা হয়ে যায়, ফলে গুহাদ্বার দিয়ে বায়ু বের হলে টেরও পাওয়া যায় না, তবে কেউ বসে বসে হেলোান দিয়ে ঘুমালেও তার অজু বিনষ্ট হয়ে যাবে। সাহাবীগণ মসজিদে কোনো কিছুর সাথে হেলোান না দিয়ে বসে ঝিমাতেন, ঘুমাতেন না, তাই তাদের অজু বিনষ্ট হতো না।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبْسَاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ النَّهِ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اِسْتَرَخَتْ مَفَاصِلُهُ. رَوَاهُ التَّرْمِيذِي وَ اَبُوْدَاوَدَ

২৯৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ভয়ে ঘুমায়, তার জন্য অজু করা আবশ্যক। কেননা, সে যখন ভয়ে ঘুমায় তখন তার শরীরের বন্ধনসমূহ ঢিলা হয়ে যায়।
—[তিরমিয়ী ও আবু দাউদ]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

وَعَرْ ٢٩٥ بِسَرَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ السُّلِهِ عَلَيْكَ إِذا مَسَسَ احَدُكُمُ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ صَالِكٌ وَاحْمَدُ وَ آبُوْ دَاوْدَ وَاليِّسْرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالتَّدارِمتَى

২৯৫. অনুবাদ: হযরত বুসরা [বিনতে সাফওয়ান] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজের পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তখন সে যেন অজু করে নেয়। -[মালিক, আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: शूर्क मान निर्मेश के विकास के स्थात का शिर्द्धमात निर्मेश के श्री के स्थात वानात मानति । श्रिक्ष के स्थात वानाति मानति । श्रिक्ष विकास के स्थाति वानाति मानति ।

১. كَنْكُ النَّكُونَةُ النَّكُونَةُ ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে, কোনো আবরণ ছাড়া পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

١ . عَنْ بُسْرَة (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُولُ السُّلِهِ ﷺ إِذَا مُسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَسْوَضَّأْ

٢ . عَـن آيِسى هُـرَيْسرة (رض) عَن رَسُولِ السُّلَهِ ﷺ قَـالَ إِذَا افْسَضٰى اَحَدُكُمْ بِسبَدِهِ إِلى ذَكرِهِ لَبنسَ بَـ وَبَيْنَ هَا أَصَدُكُمْ بِسبَدِهِ إِلَى ذَكرِهِ لَبنسَ بَـ وَبَيْنَ هَا أَصَدُكُمْ بِسبَدِهِ إِلَى ذَكرِهِ لَبنسَ بَـ وَبَيْنَ هَا أَصَدُكُمْ بِسبَدِهِ إِلَى ذَكرِهِ لَبنسَ بَـ وَبَيْنَ هَا أَصَدُنَ هَا إِلَى ذَكرِهِ لَبنسَ بَـ

- ২. ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত: ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক (র.)-এর এক মতে, যদি কামভাবের সাথে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করা হয়, তবে অজু নষ্ট হয়ে যায়।
- ৩. کُنْکُ الْاَحْنَان : ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, কোনো অবস্থাতেই পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু বিনষ্ট হবে না। ا عَنْ طَيِلْق بْنِ عَلِيٍّ (رض) قَالَ سُئِلَ رَسُولُ النَّلِهِ ﷺ عَنْ مَنْ الرَّجُيلَ ذَكَرَه بَعْدَ مَا -ात पिलन يَقَوضًا قَالَ وَهَلْ هُوَ إِلَّا بِكُفْعَة مِنْهُ .

  - ب عَـنْ عَـلِتِي (رض) قَـالاً مَا اُبُالِى اَنْفَى مَسَسْتُ اَوْ اُذَنِّى اَوْ ذَكَوَى .... ٣ . عَين ابْن مَسْعُدُو (رض) قَـالاً مَا اُبُالِى ذَكَوِى مَسَسْتُ اِن الصَّلَوَ اَوْ اُذُنِِّى اوْ اَنْفِى ·

: विक्षक्षतानीं एमत मिल्लंत खवाव اَلْجَوَابُ عَنْ اَدَّلَتَ الْسُخَالِفِيْدِ

- ১. সাহাবীদের বিভিন্ন বর্ণনা হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীসের সমর্থন করে। যেমন- হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, আমি আমার নাক স্পর্শ করি অথবা কান স্পর্শ করি কিংবা পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করি তাতে ক্ষতির কিছ নেই।
- ২. ইমাম তাহারী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর হাদীস বুসরার হাদীস হতে অধিকতর নির্ভরযোগ্য।
- ৩. প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন (র.) বলেছেন, তিনটি হাদীস বিশুদ্ধ নয়, প্রথমত সকল নেশাকারক বস্তুই মদ: দ্বিতীয়ত যে নিজ পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করে তাকে অজু করত হবে; তৃতীয়ত অভিভাবকের আদেশ ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না । –[তাহাবী]
- ৪. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীসে একজন বর্ণনাকারীর নাম মারওয়ান, যিনি হ্যরত বুসরা (রা.) ও হ্যরত ওরওয়াহ (রা.)-এর মধ্যে যোগসূত্র। উপরোক্ত মারওয়ান হাদীসবিদগণের নিকট নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। অতএব হযরত বুসরা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দুর্বল।
- ৫. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস মুরসাল, আর হ্যরত তালাক (রা.)-এর হাদীস মারফু'। ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মাযহাবের অনুসারীদের মতে মুরসাল হাদীস মাযহাব সাব্যস্ত করার ব্যাপারে দলিল হতে পারে না। এ কারণে হাদীসটি মারফু' হাদীসের মোকাবেলায় গৌণ।
- ৬. হ্যরত বুসরা (রা.)-এর হাদীস সাধারণ জ্ঞানের বহির্ভূত। কেন্না, এ হাদীসটির বর্ণনা মুতাবিক শরীরের অন্য কোনো অংশ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হয় না, শুধু পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলেই অজু নষ্ট হয়ে যায়, অথচ পুরুষাঙ্গও শরীরের অন্যান্য অংশের ন্যায় গোশতের অংশ।
- ৭. আর হ্যরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসও হ্যরত তালাক (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীদের হাদীস দ্বারা রহিতো হয়ে গেছে।
- ৮. অথবা, তাঁদের বর্ণিত হাদীসে অজু দ্বারা মোস্তাহাব অজু উদ্দেশ্য, ওয়াজিব নয়।
- ৯. সাধারণ জ্ঞানেও এটা অনুমিত হয় পুরুষাঙ্গ শরীরের অন্যান্য অংশর ন্যায় একটি অংশ মাত্র, তা স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হওয়ার কোনো কারণ নেই।
- ১০. ফুকাহায়ে কেরাম অজু ভঙ্গের ৮টি কারণ লিখেছেন্, তন্মধ্যে পুরুষাঙ্গ স্পর্শ করলে অজু ভঙ্গ হবে এমন কোনো কারণের উল্লেখ নেই।

وَعَنْ ٢٩١ طَلْقِ بْنِ عَلِيّ ارضا قَالَ سُنِبَ لَ رَسُولُ الثَّلبِ ﷺ عَنْ مَسَسَ الرَّجُسل ذَكْرَهُ بَعْدَ مَا يَسَنُوضًا مَّالُ وَهَلْ هُــُو إِلاَّ بِسَضْعَتُ قِصِنْهُ . رَوَاهُ ابَسُودَاوُدَ وَالسِّتِدْرِمِدِنُّ وَالنُّسَسَائِتُيُّ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَحَةَ نَحْدَهُ . وَقَدَالَ السَّسْبِحُ الْإِمَدَامُ مُدْحَدَى السُّنَّةِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَذَا مَنْسُوحٌ لِكَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَسْلُمَ بَعْدَ تُدُوْمِ طُلُقِ وَقَدْ رُوٰى أَبُوهُ مُرِيْدَةَ (رض) عَن رَسُولِ السَّهِ ﷺ قَالَ إذا انفضى احَدُكُمْ بِيَدِهِ اللَّي ذَكِره لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا شَنْ كُونَا يُنَاكُ وَلَيْنَوَضَّا . رَوَاهُ السَّسَافِ عِنَّى وَالسَّدَارَةُ مُطْبِنِيٌّ وَ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ بُسْرَةَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَـُذُكُرُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبِينَهُا شَيْءً ২৯৬. অনুবাদ : হযরত তালাক ইবনে আলী (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোনো ব্যক্তি তার পুরুষাঙ্গ
স্পর্শ করলে কি হুকুম হবে এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ
কে জিজ্ঞেস করা হলে, রাসূলুল্লাহ জবাবে বললেন,
এটা তো শরীরের একটা অঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়।
—[আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী; ইবনে মাজাহ্ও অনুরূপ
বর্ণনা করেছেনা

শারখুল ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, হযরত তালাক (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিতো হয়ে গেছে। কেননা, হযরত তালাক (রা.)-এর মদীনায় আগমনের পরই হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছেন। আর আবৃ হরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন—তোমাদের কারো হাত যদি পুরুষাঙ্গ পর্যন্ত পৌছে যায় আর হাত ও পুরুষাক্ষের মধ্যখানে কোনো আড়াল না থাকে, তবে সে যেন অজু করে নেয়।—শাফেয়ী ও দারাকুতনী]

এ হাদীসটি নাসায়ী হযরত বুসরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, তবে তিনি "হাত ও পুরুষাঙ্গের মাঝখানে কোনো বস্তুর অন্তরাল না থাকে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

২৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রা কখনো তাঁর কোনো
স্ত্রীকে চুম্বন করতেন, অতঃপর নামাজ আদায় করতেন;
কিন্তু অজু করতেন না। — আবৃ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও
ইবনে মাজাহা

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, আমাদের হাদীস শাস্ত্র বিশারদদের মতে হযরত আয়েশা (রা.) হতে ওরওয়ার অথবা ইবরাহীম তাইমীর বর্ণনা কোনো অবস্থাতেই বিশুদ্ধ হতে পারে না। আর ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, এটা মুরসাল হাদীস, আর হযরত ইবরাহীম তাইমী হযরত আয়েশা (রা.) হতে শুনেননি।

وَعَرْبُ ٢٩٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ مُنَافِيَةً لَهُ النَّا النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّابِيُّ عَلَيْهُ النَّابِيُّ وَلَا يَسَتَسَوضَّا أُد وَرَوَاهُ اَبُسُو دَاوَدُ وَالنَّرَاءُ النَّرَاءُ النَّرَاءُ النَّرَاءُ وَالنَّرَاءُ النَّرَاءُ النَّرَاءُ وَالنَّرَاءُ النَّرَاءُ مَاجَةً

وَقَالَ التِّرْمِذِيُ لَا يَصِحُّ عِنْدَ اصْحَابِنَا بِحَالِ اسْنَادِ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة وَاَيْضًا اسْنَادُ إِبْرَاهِبْمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا وَقَالَ ابُوْ دَاوْدَ هٰذَا مُرْسَلُ وَإِبْرَاهِبْمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةً.

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

हैं وَتَقَبِيْلِهَا فِي وَجُوْبِ الْوُضُوءِ विक न्नर्भ वा क्ष्यत्मत्र करन उय् आवन्यक करव किना : श्वीरक क्ष्यन वा न्नर्भ कता जर्जु विनष्टित कात्र किना ? এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন—

- ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম আবৃ ইউস্ফ ও ইমাম স্ফিয়ান ছাওয়ী (র.)-এর মতে, নারীকে স্পর্শ করা অজু নষ্টের কারণ
   নয়। তাঁদের দিলল (رضه) قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ ﷺ يُعَيِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّقُ وَلاَ يَتَوَضَّا وَاللَّهِ عَالَهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, নারীকে চুম্বন কিংবা স্পর্শ করা অজু বিনষ্টের কারণ। তাঁদের দলিল-
  - ١ إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ للْمَسْتُمُ النِّسَاءَ الخ
     ٢ عَنِ ابْنِ عُسَرَ (رض) كَانَ يَعُولُ مَنْ قَبَّلَ الْمُراتَةُ أَوْ مَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ ٠
- ৩. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, চুম্বনে যৌন উত্তেজনা থাকলে তার মাধ্যমে অজু নষ্ট হবে, নতুবা নয়।
- ৪. ইমাম আহমদ (র.) বলেন, বেগানা বা পর মহিলোা হলে এবং আবরণ ব্যতিরেকে স্পর্শ করা হলে এর মাধ্যমে অজু নষ্ট হয়ে যাবে।
   نَاجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ তাঁদের দিশিলের জবাব:
- ১. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুরআনে "لَــُـْنِ" শব্দটির অর্থ হবে সহবাস।
- ২. আর ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে চুম্বন ও স্পর্শ দ্বারা যেহেতোঁ মযী বের হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই সতর্কতা অবলম্বনের জন্য অজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
- ৩. এ ছাড়া মুসনাদে ইমাম আবৃ হানীফা নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্লুল্লাহ কলেছেন, চুম্বনের পরে অজু নেই।
  মূলকথা হলো স্পর্শ বা চুম্বনের পরে যদি মযী বের হয় তবে অজু আবশ্যক, আর মনী বের হলে গোসল ফরজ, আর কিছুই
  বের না হলে অজু, গোসল কোনোটাই আবশ্যক নয়।

وَعَرِضِكَ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اكْلَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَىٰ كَتِفًا ثُمَّ مَسَعَ يَدَهَ بِكَهَ بِكِسْجٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤُدَ وَابِنُ مَاجَة

২৯৮. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রি এ কদা একটি ছাগলের কাঁধের গোশ্ত খেলেন, অতঃপর তিনি তাঁর হাত তাঁর পায়ের নিচের চটের সাথে মুছে নিলেন। এরপর নামাজের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। —আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत्र याचा : উর্জ হাদীস দারা এটা প্রমাণিত হয় যে, আগুনে পাকানো কোনো কিছু খেলে অজু বিনষ্ট হয় না, বরং তৈলাক্ত জাতীয় কিছু খেলে হাত মুখ মুছে নেওয়াই যথেষ্ট, যাতে হাতে মুখে কিছু লেগে না থাকে।

وَعُرْكِكِ إِنْ سَلَمَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ قَرَّبْتُ إِلَى النَّبِي عَلَى جَنْبًا مَشُوبًا فَاكُلَ مِنْ مُ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلُوةِ وَلَمْ فَاكُلَ مِنْ مُ ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ

২৯৯. অনুবাদ: হযরত উদ্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একদা নবী করীম এবে নিকট ভূনা পাঁজর [ভাজি করা পাঁজরের গোশত] উপস্থিত করলাম, তখন তিনি তা হতে খেলেন, অতঃপর নামাজের জন্য দাঁড়ালেন, অথচ অজু করেননি।–[আহমদ]

### ं श्वीय़ शतित्व्यम : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْبُ آَبِیْ رَافِعِ (رض) قَالَ اَشْهَدُ لَعَدْ كُنْتُ اَشْوِیْ لِرَسُولِ اللّهِ ﷺ بَهْ مَنْ لَكُونَ الشَّاةِ ثُمَّ صَلّی وَلَمْ يَتَوَضَّأ أَ. رَوَاهُ مُسُلِمٌ

৩০০. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাস্লুল্লাহ — এর জন্য বকরির [পেটের অংশ তথা কলিজা] ভূনে দিতাম [তিনি তা খেতেন] অতঃপর নামাজ পড়তেন, কিন্তু অজু করতেন না।—[মুসলিম]

وَعُرْكُمُ مَالًا الْمُدِيَثُ لَهُ شَاةً فَجَعَلَهَا فِي الْقِدْرِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا هٰذَا بَا آبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةً أُهْدِيَتْ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَطَبَخْتُهَا فِي الْيَقِدْد قَالَ نَاوِلْنِنْ اليِّذْرَاعَ بِيَا اَبِيَا رَافِيعِ فَسَنَاوَلْتُسَهُ اليَّذَرَاعَ ثُسَّمَّ قَالَ نَإِولَيْنِي الثَّرَاعَ الْلُخَدَ فَنَاوَلْتُهُ البَّذَرَاعَ الْلُخَدَ ثُسَمَّ قَالَ نَباوِلْنِنْ اليِّدْرَاعَ الْأَخَرَ فَعَاَلَ لَهُ يَبَا رَسُوْلَ اللُّهِ إِنَّصَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ ﷺ أَمَا إِنَّكَ لَوْسَكَتَّ لَنَاوَلْتَيِنيْ ذِراعًا فَنِزرَاعًا مَا سَكَّتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ فَاهُ وَغَسَلَ اَطْرَافَ اصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَاكَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِيْ عُبَيْدٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دُعًا بِمَاءِ إِلَى أَخِرِهِ .

৩০১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবৃ রাফে (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁকে অর্থাৎ, আবূ রাফে'কে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হলো। তিনি তা হাঁড়িতে [রান্না করে] রাখলেন, এমন সময় রাসূল 🚃 তাঁর গৃহে প্রবেশ করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন– 'হে আবূ রাফে'! এটা কি? তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদেরকে বকরির গোশত হাদিয়া দেওয়া হয়েছে। তাই এখন তা হাঁড়িতে রান্না করেছি। রাসূল 🚃 বললেন, হে আবূ রাফে'! আমাকে একটি বাহু দাও। অতঃপর আমি তাঁকে একটি বাহু দিলাম। অতঃপর রাসূল 😅 বললেন, আমাকে আরও একটি বাহু দাও। [আবূ রাফে' বলেন,] আমি তাঁকে আরেকটি বাহু দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, আমাকে আরেকটি বাহু দাও। আবূ রাফে' বলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! বকরির বাহু তো দু'টি। তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 তাকে বললেন, যদি তুমি চুপ থাকতে তবে তুমি আমাকে একটার পর একটা বাহু দিতে পারতে, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি নীরব থাকতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚃 পানি চাইলেন এবং কুলি করে মুখ পরিষ্ঠার করলেন এবং আঙ্গুলসমূহের মাথা ধুয়ে ফেললেন। এরপর নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে নামাজ পড়লেন। [নতুন করে অজু করলেন না।] অতঃপর রাসূলুল্লাহ 🚐 তাদের নিকট পুনরায় ফিরে এসে তাদের নিকট ঠাণ্ডা গোশত পেলেন এবং তা ভক্ষণ করলেন, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামাজ পড়লেন অথচ পানি স্পর্শ করলেন না। –[আহমদ] ইমাম দারেমী হাদিসটি আবূ উবাইদ (রা.) -এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি রাসলুল্লাহ 🚐 পানি চাইলেন হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি।]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শৈদি তুমি চুপ থাকতে' কথাটির তাৎপর্য: আলোচ্য বাক্যাংশে মহানবী —এর একটি মু'জিযার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো একটি বকরির দু'টি বাহুই থাকে। রাসূল —এবও তা অজানা ছিল না। এতদসত্ত্বেও তিনি আবৃ রাফে' (রা.)-এর নিকট ততোধিক বাহু চাওয়ার মধ্যে হিকমত নিহিতো ছিল। এ ক্ষেত্রে যদি আবৃ রাফে' নীরবতা পালন করে বাহু দিতে থাকতেন তবে বাহু শেষ হতো না। কিন্তু আবৃ রাফে' তা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারেননি, যার কারণে মু'জিযা প্রকাশ পেতে পারল না। এরপ বহু মু'জিযা রাসূল — হতে অসংখ্যবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটত না।

وَعَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

৩০২. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা আমি, উবাই ইবনে কা'ব ও আবৃ তালহা একস্থানে বসা ছিলাম, সেখানে আমরা গোশত ও রুটি খেলাম। অতঃপর আমি অজুর জন্য পানি চাইলাম তখন তারা ডিবাই ও আবৃ তালহা! উভয়ে আমাকে বললেন, তুমি কেন অজু করবে? আমি বললাম, এ খাবারের কারণে, যা আমরা এখন খেলাম। তখন তাঁরা বললেন, তুমি কি পবিত্র জিনিস খাওয়ার কারণে অজু করবে? অথচ তোমার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি [অর্থাৎ নবী করীম

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: इयत्रण खेवार देवत्न का 'त्वत्र नशक्लिख जीवनी : نَبِذًا مِنْ حَبَازٍ أُبِيّ بُنِ كَعْبِ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম উবাই। পিতার নাম কা'ব, মাতার নাম সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ। উপনাম আবুল মুন্যির, অথবা আবু তোফায়েল। উপাধি সাইয়িদুল কুররা ও সাইয়িদুল আনসার।
- ২. **ইসঙ্গাম গ্রহণ :** হযরত উবাই (রা.) দ্বিতীয় আকাবায় ৭০ জন আনসারের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।
- ৩. ওহী লেখক: তিনি ইহুদিদের ধর্মযাজক ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাস্ল = এর সর্বশেষ কাতেবে ওহী হিসেবে
  নিযুক্ত হন।
- 8. জিহাদে যোগদান: তিনি বদর থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যন্ত সকল যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন।
- ৫. মৃষ্ণতি ও কারী: রাস্ল এর যুগে পবিত্র কুরআনের যে কয়জন হাফেজ ছিলেন উবাই ইবনে কা'ব ছিলেন তাদের অন্যতম। রাস্ল এর যুগে যাদের উপর ফতোয়া দানের দায়িত্ব ছিল তিনি তাঁদেরও অন্যতম। হয়রত ওসমান (রা.)-এর যুগে তিনি কুরআন পাক শিক্ষা দাতাদের প্রধান ছিলেন।
- ৬. রিওয়ায়েত: তিনি সর্বমোট ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন।
- ৭. ইন্তেকাল: তিনি ৩০ অথবা, ৩২ হিজরিতে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

وَعَرِيْتِ ابْنِ عُسَرَ (رضا كَانَ يَعُرُولُ قُبْلَةُ الرَّجُلِ إِمْراَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِم مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْراَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِم مِنَ الْمُلاَمَسَةِ وَمَنْ قَبَّلَ إِمْراَتَهُ وَجَسَّهَا بِيَدِم فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ . رَوَاهُ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ

৩০৩. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন— কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করা বা নিজ হাত দ্বারা স্পর্শ করা "লামস"-এর অন্তর্গত। সূতরাং যে ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুম্বন করল অথবা হাত দ্বারা স্পর্শ করল তার জন্য অজু করা আবশ্যক। –[মালিক ও শাফেস্ট]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুশি হাদীসের মধ্যকার ছন্দের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস দারা স্মান্তর্ভাবে বুঝা যায় যে, রাসূল তার স্ত্রীকে চুম্বন করার পর অজু না করে নামাজ আদায় করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, চুম্বন করার কারণে অজু ভঙ্গ হয় না। আর হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীস দারা বুঝা যায় যে, স্ত্রীকে স্পর্শ বা চুম্বন করার দারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। এতে উভয়ের মধ্যে যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরূপ:

- ১. অথবা স্ত্রী স্পর্শকরণ বা চুম্বন দান তখনই অজু ভঙ্গকারী হবে যখন তাদ্বারা অজু ভঙ্গকারী مَذَى [মযী] লিঙ্গ দ্বার দিয়ে বের হবে ا
- ২. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীদে పَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ দারা অজু করা মোস্তাহাব, এটাই বুঝানো হয়েছে। ওয়াজিব হওয়া বুঝানো হয়নি।
- ৩. অথবা হ্যরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি مُرْفُرُع या مُرْفُرُو الله -এর مُقَابِلُ হতে পারে না।
- 8. অথবা হযরত ইবনে উমর (রা.)-এর হাদীসটি মানসৃখ হয়ে গেছে।

وَعَرِيْتِ ابْنِ مَسْعُودِ (رض) قَالَ كَانَ يَقُولُ مِن قُبْلَةِ الرَّجُلِ إِمْرَاتَهُ الْوُضُوءُ. رَوَاهُ مَالِكُ

৩০৪. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলতেন– কোনো ব্যক্তির নিজ স্ত্রীকে চুম্বন করলে সে কারণে অজু করতে হয়। –[মালেক]

وَعَرِفِ لِي الْمِنِ عُمَرَ (رضا) أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخُطُّابِ (رضا) قَالَ إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمْسِ فَتَوَضَّأُواْ مِنْهَا .

৩০৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেছেন- চুম্বন করা 'লামস'-এর অন্তর্গত। কাজেই চুম্বনের কারণে তোমরা অজু করবে। [দারাকুতনী]

وَعَرْبُ الْعَزِيْزِ ارض عَبْدِ الْعَزِيْزِ (رض) قَالَ قَالَ وَسُولُ اللّهِ عَنْ تَمِيْمِ نِ الدَّارِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ الدُّوضُوءُ مِن كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ. وَوَاهُمَا الدَّارَ قُطْنِى . وَقَالَ : عُمَرُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَمِيْمِ الدَّارِي وَلاَ رَأْهُ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولانِ وَيَزِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ مَجْهُولانِ

৩০৬. অনুবাদ: হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) হযরত তামীমে দারেমী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— প্রত্যেক প্রবহমান রক্তের কারণেই অজু করতে হয়। উপরোক্ত হাদীস দু'টি ইমাম দারাকুতনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী তামীমে দারী হতে হাদীসটি শুনেননি এবং তাকে দেখেনওনি। আর ইয়াযীদ ইবনে খালেদ এবং ইয়াযিদ ইবনে মুহাম্মদ [বর্ণনাকারীদ্বয়] মাজহুল [অর্থাৎ, তাদের পরিচয় অজ্ঞাতা।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

: রক্ত বের হওয়ার কারণে অজু ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ إِخْتِلَانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ نَقْضِ الْوُضُوءِ بِخُرُوج الدُّم শরীর হতে রক্ত নির্গত হলে অজু ভঙ্গ হবে কিনা ? এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আওযায়ী, মাকহুল প্রমুখ ইমামের মতে, রক্ত বের হলে অজু ভঙ্গ হয় أَلشَانِعيُّ না ৷ তাঁদের দলিল :

১. اَتُ الرَفَاعِ নামক লড়াইয়ের সময় হজুর ্ক্র একজন আনসার ও একজন মুহাজিরকে রাতে পাহারা দেওয়ার জন্য পাহাড়ী -পথের মুখে নিযুক্ত করেন। আনসারী সাহাবী পাহারারত অবস্থায় নামাজ পড়তে লাগলেন, আর মুহাজির সাহাবী ঘুমিয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে একজন মুশরিক এসে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল ; কিন্তু তিনি নামাজ ছাড়লেন না। উল্লেখ্য যে. এ সময়তীরের আঘাতে তাঁর শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে শরীর ও কাপড় রক্তাক্ত হয়ে যায়। নামাজ শেষ করে মুহাজির ভাইকে জাগ্রত করেন

তাহকে জাথত করেল।
﴿ وَفِي الدَّارِ قُطْنِيْ عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِحْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَفَّأُ .>
﴿ وَفِي مُوطَّا مَالِكٍ عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّهُ وَخَلَ عَلَى عُمَر (رض) فِي اللَّيْلَةِ الَّتِيْ طُعِنَ فِيهَا فَصَلَّى عُمَرُ وَجَرْحُهُ .٥
﴿ يَنْشَعِبُ دَما .

ইমাম আবৃ হানীফা, আহমদ ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখ ওলামার মতে প্রবাহিত রক্তের দ্বারা অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। তাঁদের দলিল–

١. مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَانِشَةَ (رضا) جَاءَتْ فَاطِمَةُ سِنْتُ اَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ عَنْ عَانِشَةَ (رضا) جَاءَتْ فَاطِمَةُ سِنْتُ اَبِي حُبَيْشِ إِلَى النَّبِيِّ الْعَالَةِ اَلْكَ الْمُواَةُ عَالَ عَلَى الْإِلَى اللَّهُ لَا إِنَّمَا ذَٰلِكَ دَمُ عِرْقٍ ثُمَّ تَوَطَّيْمَ لِكُلِّ صَلَوةٍ.

এখানে রক্ত প্রবাহের কারণে অজুর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, রক্ত অজু ভঙ্গকারী।

- ٢. وَفِي ابْنِ مَاجَةَ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُ ﷺ مَنْ اصَابَهُ قَنْ أَوْ رُعَاكُ اوْ مَذِي قَلْبَنْصَرِفْ
- ٣. وَفِي الدَّارِ قُطْنِي عَنْ ابِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ رَعُفَ فِي الصَّلُوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتُوضًا وليس عُلَى صُلُوتِهِ .

- ठाँ अ प्रित प्रित क्रवाव निम्न अभ : اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِهِمْ

- ১. তাঁদের عَقِيْل একজন মাজহল و مُهَاجِرُ ও انْصَار এর ঘটনা সম্পর্কীয় দলিলের জবাব হলো– উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী तावी । जात مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقُ तावी । कात्कार ومُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقُ तावी ، مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقُ
- অথবা একজন মাত্র সাহাবীর কর্ম দলিল হিসেবে পেশ করা যায় না।
- ৩. অথবা ঐ সাহাবীর এ ব্যাপারে জানা ছিল না।
- 8. আর তাদের দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী সালেহ ইবনে মুকাতিল শক্তিশালী রাবী নয়। আর সুলায়মান ইবনে দাউদ ও মাজহুল রাবী ৷
- ৫. আর তাদের তৃতীয় দলিল হ্যরত ওমর (রা.) সংক্রান্ত। এটি দলিল হিসেবে পেশ করা একেবারে অযৌক্তিক। কেননা, তিনি ছিলেন مُعْذُور, আর মাজুর ব্যক্তির রক্ত প্রবাহের ফলে অজু যায় না, যেমন– مُعْذُور, আর মাজুর ব্যক্তির রক্ত প্রবাহের ফলে অজু যায় না, যেমন– مُعْذُور আছে, সে অজু করার পর প্রশ্রাব ঝরার কারণে তার অজু ভঙ্গ হয় না।

# بَابُ أَدَابِ الْخَلاءِ

### পরিচ্ছেদ: মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার

ं नक्षित "خ" বর্ণে যবর যোগে। শব্দির অর্থ – নির্জনস্থান বা খালিস্থান। বিশেষ অর্থে পায়খানা-প্রস্রাবের জায়গা। আর একে الْخَلَاءُ করে নামকরণের কারণ হলো الْحَاجَةِ – الْحَاجَةِ وَعَيْ غَبْرِ اَوْقَاتِ تَصَاءِ الْحَاجَةِ – এই স্থানটি অধিকাংশ সময় জন মানুষ থেকে খালি থাকে বিধায় একে خَلَاء مائد مَائدَ নামে নামকরণ করা হয়।

হযরত শাহ ওয়ালি উল্লাহ (র.) বলেন, 'আদাবুল খালা' তথা মলমূত্র ত্যাগের শিষ্টাচার রক্ষার্থে বেশ কিছু বিষয়ের উপর বিশেষ নজর রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রথমতঃ পায়খানা-পেশাবের প্রয়োজন মেটানোর সময় কিবলার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে তাকে পেছনে বা সামনে না রাখা।
যেমন বাস্ল الْذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطُ فَلَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا إِذَا الْتَيْتُمُ الْغَائِطُ فَلَا تَسْتَقُبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا

তৃতীয়তঃ এমন স্থানে পেশাব-পায়খানা না করা, যেখানে মানুষের কষ্ট হয়। যেমন- মানুষের চলাচলের পথে, বদ্ধ পানিতে অথবা নিজের ক্ষতি হয় এমন স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করা।

চতুর্থত ঃ পেশাব-পায়খানার সময় ভালো অভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া। যেমন ডান হাতে শৌচকর্ম না করা।

পঞ্চমতঃ এমন দূরে পেশাব-পায়খানা করা, যাতে মানুষ বায়ু নির্গত হওয়ার শব্দ শুনতে না পায় এবং লজ্জাস্থানও দেখতে না পায়।

ষষ্ঠতঃ শরীর বা কাপড়ে যেন মলমূত্র বা ময়লা না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। যেমন রাসূল 🚐 বলেছেন– إِذَا أَرَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولُ فَلْيَرْتُدُ لِبَوْلِهِ .

সপ্তমতঃ ازَالَةُ الْـوَسُوسَـةِ তথা মনের খটকা দূর করা। অর্থাৎ, এমন স্থানে পেশাব না করা যেখান থেকে শরীর বা জামা কাপড় অপবিত্র হওয়ার সন্দেহ হয়। যেমন গোসলখানায় পেশাব করা।

كَمَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا يَبُولُنَّ احَدُكُمْ فِي مُسْتَحَيِّم فَإِنَّ عَامَّةَ ٱلْوَسُواسِ مِنْهُ . (حُجَّةُ اللَّهِ الْبَالِغَة)

## थेश्म जनूल्हन : विश्म जनूल्हन

عَرِي الْاَنْ صَادِي اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَتَ بِنَهُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَتَ بِنَهُ مُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَتَ بِنَهُ مُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا اَتَ بِنَهُ مُ اللهُ عَلَيْهِ إِذَا الْقِبْلَةَ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا اللهِ بِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا اللهِ بِيلُوا الْقَبْلُةُ الْمَامُ مُجُي مُ مُتَّفِقَ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الله

৩০৭. অনুবাদ: হ্যরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন, যখন তোমরা [মলমূত্র ত্যাগের জন্য] শৌচাগারে গমন করবে; তখন কিবলাকে সামনে বা পেছনে রেখে বসবে না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

শায়খ ইমাম মুহীউস সুন্নাহ (র.) বলেন, এ হাদীসটি খোলা মাঠের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে

আন্ওয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

الصُّحْرَاءِ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلاَ بَأْسَ لِمَا رُوى عَن عَبْدِ اللَّهِ بِن عُمَر قَالَ إِرْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِى فَرَايْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

रल এরপ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন- আমি কোনো এক প্রয়োজনে হযরত হাফসা (রা.)-এর ঘরের ছাদে আরোহণ করেছিলাম, তখন আমি রাস্ব্রাহ = কে দেখতে পেলাম, তিনি কিবলা পেছনে রেখে সিরিয়ার দিকে ফিরে মলমূত্র ত্যাগ করছেন। -[বখারী ও মসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

কেবলা সমুখে বা পিছনে করে মলমূত ত্যাগ করার ব্যাপারে مَذَاهِبُ ٱلْأَبَسَّةِ فِيْ إِسْتِغْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْ ইমামদের মতামত: পায়খানা-প্রসাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পশ্চাতে রাখার বিধান নিয়ে ফিকাহবিদ ইমামগণের নিম্নরপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়

ك الطَّوَاهِي : صَدْهُبُ اَهْلِ الطَّوَاهِي : वारल जाउग्नारद्धत मत्व إِسْتِدْبَار الطَّوَاهِي . كَذْهُبُ اَهْلِ الطَّوَاهِي . عَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَغْيِلَ الْقِبْلَةَ وَنَسْتَدْيِرَهَا بِبَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُغْبَضُ بِعَالٍمْ

২. أَمْذُهُبُ الْإِمَامِ الشَّافِعِيْ وَمَالِكِ : كَمَاهُ كَاللهُ السَّافِعِيْ وَمَالِكِ عَلَى السَّافِعِيْ وَمَالِكِ উভয়টি অর্থাৎ, اسْتَدْبَارُ ও اسْتَقْبَال হারাম। প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে উভয়টি জায়েজ।

তাদের দলিল عَن ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقَدْ إِرْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَغْضِى حَاجَتَهُ مُسْتَغْبِل

- بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ . عن जात्रपत अभिक माउ मर्तञ्चाल إسْتِقْبَال शताम । তব إسْتِقْبَال जात्रपत अभिक माउ मर्तञ्चाल إسْتِقْبَال शताम । उत्त المُعَدِّد اللهُ الْمُعَامِ الْحُمَدُّد . فَعَدَّد اللهُ الْمُعَامِ الْحُمَدُّد . فَعَدَّد اللهُ الْمُعَامِ الْحُمَدُّد . فَعَدَّد اللهُ إِنْ عُهَدَ (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ حَفْصَةَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَدْبِرَ
- 8. إِسْتِدْبَارْ अर्वावश्चाय राजाम, वात إِسْتِقْبَالْ अर्वावश्चाय राजाम, वात إِسْتِدْبَارْ अर्वावश्चाय निर्णे হারাম। তবে প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে জায়েজ
- ه. عَنْوُلُ اَبِيْ خَنِيْكَةُ काता ज्ञात्मरे कारसक तरे। जत إسْتِقْبَالْ उकाता क्षातरे कारसक तरे। जत عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى ظَهْرِ بَبْتِ حَفْصَةَ مُسْتَغْبِلَ الخ –ाजात प्रतिन रता وابْنِ عُمَر (رض) أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ بَبْتِ حَفْصَة مُسْتَغْبِلَ الخ
- गण्लक । وَسُتِدْبَارِ ٥ اِسْتِقْبَالَ , प्रांते क्षांत । रेंदीशिय नथशी ७ देवत्न जीतीत्तत यरि اِسْتِدْبَارِ ٥ اِسْتِقْبَال
- ৭. مَذْهُبُ أَسِي عَوْانَهُ ইমাম আব্ আওয়ানার মতে, اِسْتِقْبَال ৩ اِسْتِقْبَال এই নিষিদ্ধ গুধু মদীনাবাসী ও তার আশপাশের قُولُهُ عَلْبِهِ السُّلَامُ وَلَكِنْ شُرَّقُوا أَوْ غَرَّبُوا -लाकरमत्र जना; अनारमत्र जना नग्न । जांत मिललन

উক্ত হাদীসে ওধু মদীনাবাসীদের خِطَانُ করা হয়েছে।

ইমাম আবৃ হানীফা, আবৃ ছাওর, মুজাহিদ এবং ইমাম আহমদেরও এক বর্ণনা মতে, সর্বাবস্থায় মলমূর্ত্র ত্যাগ করার সময় اِسْتِدْبَار و اِسْتِقْبَال करत বসা হারাম।

তাদের দলিল-

١. عَنْ أَيِى أَيَّوْبِ الْآنْصَارِيِّ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَانِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَعْدُوهَا .

٧. عَنْ سَلَّمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ لَقَدْ نَهَانَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَسْتَغْبِلُ الْقِبِلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بُولٍ.

٣. عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضَا قَالَ إِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ أَعَلِّمُكُمْ فَاذَا أَتَى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقِسِلِ
الْقِبْلَةَ وَلَا يَتُسْتَدْبِرْهَا .

- ১. আহলে যাওয়াহের কর্তৃক বর্ণিত হযরত জাবের (রা.) -এর হাদীসের রাবী مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقُ গ্রহণযোগ্য রাবী নয়।
- रताहन أُمنتكرُ الْحَدِيْثِ रिमाम सूरायम जातक كُذَابْ वताहन أَ
- ৩. আর ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর হাদীসের জবার্বে বলা যায় যে,
  - ক. সম্ভবতঃ হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস নিমেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সুতরাং হযরত আবৃ আইয়ৃব (রা.)-এর হাদীস কর্তৃক হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস রহিত হয়ে গিয়েছে।
  - খ. অথবা কোনো অসুবিধার কারণে নবী করীম 🚐 কিবলা পেছনে রেখে ইস্তিঞ্জা করেছেন।
  - গ. অথবা নবী করীম ক্রে কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। এরপ অন্যমনক্ষ অবস্থায় কিবলার দিকে পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করাতে কোনো দোষ নেই।
  - ঘ. অথবা এটাও হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ক্রিজ কিবলার দিকে ফিরে বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর ক্ষণিকের দৃষ্টিতে কিবলার দিক বলে ভুল বর্ণনা করেছেন। শিষ্টাচারের বরখেলাফ বলে তিনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করেননি।
  - ছারা জানা যায় যে, রাস্ল دَفْعُ التَّعَارُضَنَ بَيْنَ الْعَدِيْثَيْنِ الْعَدِيْثَيْنِ بِيْنَ الْعَدِيْثَيْنِ بَيْنَ الْعَدِيْثَيْنِ الْعَدِيْثِيْنِ الْعَدِيْنِ الْعِيْنِ الْعَدِيْنِ الْعَدِيْ
- হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসখানি নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বেকার। সূতরাং হযরত আবৃ আইয়ূব আনসারীর হাদীস দারা তা রহিত হয়ে গেছে।
- ২. হয়তো বা কোনো অসুবিধার কারণে রাসূল হাট্র কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। স্তরাং এটা দলিল হতে পারে না।
- ৩. অথবা, রাসূল ক্রে কোনো বিশেষ ব্যাপারে ধ্যানমগ্ন ছিলেন বলে অন্যমনস্ক অবস্থায় কিবলা পেছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করেছেন। সুতরাং এটাও দলিল হতে পারে না।
- ৫. হযরত আবৃ আইয়্ব (রা.)-এর হাদীসে নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণটি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। পক্ষান্তরে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে কার্যকারণ উল্লেখ নেই। অতএব, কার্যকারণ সুস্পষ্ট ও অস্পষ্টের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সম্বলিত হাদীসই প্রাধান্য পায়।
- ৬. হযরত আবৃ আইয়ৃব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি عَوْلِيْ আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হচ্ছে نِعْلِيْ সুতরাং দদ্বকালে عُوْلِ হাদীস প্রাধান্য পাবে।
- ৭. হযরত আর্বু আইয়ূব আনসারী (রা.)-এর হাদীসটি হারাম হওয়ার দলিল। অপর পক্ষে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি হালাল হওয়ার দলিল। সুতরাং দ্বন্দুকালে হারাম হওয়ার দলিলই প্রাধান্য লাভ করে।
- ৮. অথবা, উমতের জন্য মলমূত্র ত্যাগকালে কিবলার اِسْتِدْبَارٌ এবং اِسْتِدْبَارٌ উভয়ই হারাম। কিন্তু রাস্ল 🗯 এর জন্য এ হকুম নয়।

- ৯. অথবা, রাস্ল কা'বা ঘর হতে উত্তম, তাই তাঁর জন্য কা'বার সম্মান জরুরি নয়। সুতরাং اِسْتِدْبَار ও اِسْتِدْبَار ও اِسْتِدْبَار و اِسْتِدْبَار و اِسْتِدْبَار و اِسْتِدْبَار و اِسْتِدْبَار و اِسْتِدْبَار و السَّعِدْبَار و السَّعِدُ و السَّعِدُ
- ১০. হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসে বিষয়টির আংশিক বিবরণ বিদ্যমান। আর আবৃ আইয়ৃব (রা.)-এর হাদীসে একটি মৌলনীতি বর্তমান। অতএব, আসল ও ফরা'তে [মূলনীতি ও প্র-মৌলনীতিতে] দ্বন্দ্ব হলে শাস্ত্রমতে আসলই প্রাধান্য পায়। এ ক্ষেত্রেও তাই কার্যকরী হবে।
- ১১. এমনও হতে পারে যে, রাস্লুল্লাহ কিঞ্জিৎ মোড় ঘ্রিয়েই বসেছিলেন। হযরত ইবনে ওমর (রা.) আকস্মিক দৃষ্টিতে তা সঠিক উপলব্ধি করতে পারেননি এবং লজ্জাশীলতার পরিপন্থি হিসেবে তিনি পুনরায় তাকিয়ে নিশ্চিত হননি।

  أَلْكُنْ شَرْفُوا اَوْ غَرْبُوا وَ غَرْبُوا وَ عَرْبُوا وَ مَوْا مَرْفَوا اَوْ غَرْبُوا وَ عَرْبُوا وَ مَوْا مَرْفَوا اَوْ عَرْبُوا وَ وَلَا عَرْبُوا وَ وَلَا مَا عَلَى اللّهِ عَرْبُوا وَ وَلَا عَرْبُوا وَ وَلَا عَرْبُوا وَ وَلَا عَلَى اللّهِ عَرْبُوا وَ وَلَا عَرْبُوا وَ وَلَا عَرْبُوا وَ وَلَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ
- ২. অথবা, ফাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে নয়, "وَلَكِنْ شُرِيْوْا اَوْ غَرُبُواْ اَوْ غَرُبُواْ اَوْ غَرُبُواْ اَوْ غَرُبُواْ اَوْ غَرُبُواْ اَوْ غَرُبُواْ الله وَ কিবলাকে সামনে বা পেছনে করার নিষেধের কারণ: মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। আর তাকে জীবন যাপন করতে দুনিয়াবী খাবার খেতে হয়; তাই তাকে মলমূত্র ত্যাগ করতে হয়। এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঘূণিত কাজ হলেও তা ত্যাগ করতে মানুষ বাধ্য। অপর দিকে কিবলা তথা বায়তুল্লাহ শরীফ মানুষের জন্য অতিশয় সম্মানিত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান। এরই দিকে মুখ করে তারা মহান আল্লাহ তা আলার সম্মুখে সিজদায় অবনত হয়, নামাজ আদায় করে। তাই সে কিবলাকে তারা সম্মান প্রদর্শন করে, তার প্রতি মুখ করে এমন কোনো কাজ করা শোভনীয় হতে পারে না, যা তজ্জন্য অবমাননাকর হয়। এ জন্যই কিবলার প্রতি সম্মান, মর্যাদা প্রদর্শন ও তাকে অবমাননা করা হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যেই কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ يَعْنِى رَسُولَ اللهِ عَلَى اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ اَوْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِالْبَعِيْنِ اَوْ اَنْ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ اَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ نَسْتَنْجِى بِرَجِيْعِ اَوْ بِعَظْمٍ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩০৮. অনুবাদ: হযরত সালমান ফারসী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন, কেবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে। ডান হাতে ইন্তিঞ্জা করতে, ইন্তিঞ্জায় তিন ঢিলার কমে ব্যবহার করতে এবং শুষ্ক গোবর অথবা হাড়-দারা ঢিলা নিতে। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ু الْأَحْجَارِ الْأَحْجَارِ एिनाর সংখ্যা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : শৌচ ইস্তিঞ্জা করার সময় কয়টি ঢিলা নিতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

১. عَذَهُبُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدُ كَ. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও আবৃ ছাওরের মতে তিনটি ঢিলা নেওয়া ওয়াজিব। তাদের দলিল-

١. عَنْ سَلْمَانَ قَالَ نَهَانَا النَّبِيُ عَلَيْ أَنْ نَسْتَنْجِي بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
 ٢. عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَ إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ فَلْبَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

٣. عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالًا مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر .

- ২. عَنْ أَبِى مُنْهَبُ أَبِى حَنِيفَةَ وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَاللهِ الصَّاحِبَيْنِ . كَاللهِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَاللهُ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَانَ أَبِى مُنْفِعَةً وَمَالِكِ وَالصَّاحِبَيْنِ . كَانَ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ . ١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ .
- ৩. আনোয়ার শাহ কাশ্রিরী (র.) বলেন, ইস্তেঞ্জার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রান্থান নিতে হবে। তিনটি নেওয়া শর্ত নয়। করে স্থানটি পরিস্কার করা। তাই পরিস্কার করতে যত ঢিলা দরকার ততটি নিতে হবে। তিনটি নেওয়া শর্ত নয়। তাদের দলিলের জবাব:
- ১. যে সকল হাদীসে তিনটি ঢিলা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে তা مُخْمُولُ عَلَى الْعُرْبِ وَالْعَادَةِ তথা সর্ব সাধারণের নিয়মের উপর ব্যবহার হয়েছে। আর সাধারণত মানুষ তিনটি ঢিলা ব্যবহার করে থাকে। ফলে উক্ত হাদীসটি তিনটি ঢিলা ব্যবহার করাকে ওয়াজিব প্রমাণিত করে না।
- ২. অথবা বলা যায় যে, তিনটি নেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. অথবা তিনটি ঢিলার কথা الْحَتِيَاطًا বা সতর্কতার জন্য বলা হয়েছে।
  مَجْهُ النَّهْيِ عَنِ الْاِسْتِنْجَاء بِرَجِيْعٍ اَوْ بِعَظْمٍ গোবর ও হাড় ব্যবহার দারা ইন্তেঞ্জা করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ :
  রাস্ল نَّهُ ثَامَة গোবর ও হাড় দারা الْسَبْخَاء করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণসমূহ নিম্নরপ–
- ১. গোবর তো নিজেই অপবিত্র। তাই তা দারা নাপাকী তো দূর হবে না; বরং আরো নাপাকী বৃদ্ধি পাবে।
- ২. হাঁড় হচ্ছে শক্ত পদার্থ। তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করলে আঘাত লাগতে পারে।
- ৩. অথবা [গোবর ও] হাড় হলো জিনদের খাদ্য, যেমন হযরত ইবনে মাসউদে (রা.)-এর হাদীসে এসেছে-

فَانِّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ

কাজেই তাতে জিনদের খাদ্যের দুস্প্রাপ্যতা দেখা দেবে। এ জন্যই রাসূল ক্রে গোবর ও হাড় ইন্তিঞ্জার কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

৩০৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূল্লাহ ক্রি পায়খানা প্রবেশ করার সময়
বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জিন-পরীদের
অনিষ্ট সাধন হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি পায়খানা-প্রস্রাবের পূর্বে পড়া সুনুত। এই দোয়া দ্বারা শয়তানের প্রভাব প্রতিক্রিয়া হতে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। আর পায়খানা, প্রস্রাবকালে লজ্জাস্থান যেহেতু অনাবৃত থাকে তাই শয়তান খেলা করার বিশেষ সুযোগ পায়। এ জন্য উল্লেখিত দোয়া পাঠ করার বিধান করা হয়েছে, যাতে শয়তানের প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যায়।

طُبُنُ وَالْخَبَانِثُ - এর অর্থ : الْخُبُنُ अकि कि بَا عَرَبَائِثُ - এর বহুবচন। শয়তান ও জিনদের মধ্যে بالْغُبَائِثُ الْخُبَائِثُ عَالَمَ الْخُبَائِثُ वना হয়।

আর الْخَبِيثَةُ শব্দটি الْخَبَائِثُ -এর বহুবচন, শয়তানের মধ্যে নারী জাতিকে الْخَبِيثَةُ वना হয়।

কারো মতে الْخُبُثُ শব্দটি بِ সাকিন যোগে হবে। আর এর সাধারণ অর্থ হলো– কুফর, খারাবী, নাফরমানী, অপছন্দনীয় ইত্যাদি। আর الْخُبَاتُثُ অর্থ হলো– গহিঁত, ঘূনার্হ অভ্যাস, ভ্রান্ত ধারণা, মন্দ স্কভাব ইত্যাদি। وَعَنِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِقَبْرَيْنِ فَفَالَ إِنَّهُ مَا يُعَلَّبَانِ وَمَا يُعَلَّبَانِ فِي كَبِيبِرِ امَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبُولِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ ٱلبُولِ وَامَّا الْأُخُرُ فَكَانَ يَسْمُشِى بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ اَخَذَ جَرِيْدَةً رَطْبَةً فَشُقُّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمٌّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرِ وَاحِدَةً قَالُوا بَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هٰذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخُفَّفَ عَنْهُمَ مَالُمْ يَنْبُسًا . مُتَّفَقُّ عَلَيْهِ

৩১০. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম 🚐 দু'টি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় বললেন, এদের উভয়কে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে : কিন্ত কোনো বড পাপের জন্য শান্তি দেওয়া হচ্ছে না। এদের একজন প্রসাবের সময় আডাল করত না।

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে যে, সে প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা লাভ করত না।

আর অপর ব্যক্তি একজনের কথা অপরজনের নিকট বলে বেড়াত। এরপর রাসল 🚐 একটি তাজা খেজুরের ডাল নিয়ে তাকে দু'ভাগে ভাগ করলেন- এবং প্রত্যেক কবরে একটি করে গেঁড়ে দিলেন। সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এরূপ কেন করলেন ? জবাবে রাসূল 🚐 বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দু'টি না শুকায়, সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা বা লঘু করা হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَمَا ﷺ সাস্বত রাস্ল وَجُهُ قَوْلِمٍ ﷺ وَمَا يُعَلَّبَانِ فِنْ كَبِيْرٍ وَالْعَالُ كِلاَهُمَا ذَنْبَانِ كَبِيْرَانِ يُعَدُّ بَانِ فِيْ كَبِيْدٍ বলার কারণ : প্রস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা এবং পরনিন্দা তথা চোগলখুরী কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও মহানবী يُعَدُّ بَانِ فِيْ كَبِيْدٍ তথা তাদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে শান্তি দেওয়া হচ্ছে না বলার যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে مُعَدِّثِيْن كِرَامُ নিম্নাক্ত মতামৃত পেশ করেন—

- ১. এগুলো তোমাদের কাছে কবীরা গুনাহ নয়; কিন্তু আল্লাহর কাছে কবীরা গুনাহ।
  ২. এগুলো مَمْ يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيْرٍ বলা হয়েছে।
- ৩. এগুলো থেকে বেঁচে থাকা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়, তাই এগুলোকে وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ वना হয়েছে। عن مَا يَعُذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ कবীরা মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় কিন্তু বারংবার করার ফলে এগুলো কবীরা গুনাহে পরিণত হয়।
- وَخَى रालाहन । अरत وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَنِيرٍ وَهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَنِيرٍ وَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال षाज्ञा জেনেছেন যে, ইহা কবীত্রা গুনাহ। তাই পূর্ব কথাকে প্রত্যাখ্যান করে বঁলেছেন যে, كُلِّي الْهُمَا لَكِبِيرُ या तूथाजी শরীফে বলা হয়েছে:
- ৬. অথবা, কাবীরা অর্থ সর্বোচ্চ মানের কবীরা। অর্থাৎ বড় ধরনের কাবীরা গুনাহের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়নি।
- ৭. রাসূল 🕮 -এর কথার অর্থ হলো, বাহ্যিকভাবে এটা কাবীরা বলে মনে হয় না। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মহানবী 🕮
- এরশাদ করেছেন- "مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرٍ" ৮. النَّهِيْمَةُ এবং مَا النَّهِيْمَةُ কবীরা গুনাহ হওয়ার মধ্যে সন্দেহ নেই, তবে তা থেকে পরিত্রাণ লাভ করা र्किठिन र्हिन नां, विधाय़ प्रश्निती 🥶 वंशात्न مَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيْرِ : এর অর । ألاستِتَارُ مِنَ أَلَبُولِ
  - अब निक वर्ष : اَلسَّتُ गंकि वात السَّتُ وَ -এর মাসদার। या السَّتُ الْاسْتِتَارُ अकि वात الْاسْتِتَارُ আড়াল করা, পর্দা করা, আবর্ত্ত বা আচ্ছাদন দেওয়া ইত্যাদি। আর ১ৣঁ শব্দের অর্থ হলো– প্রস্রাব।

পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় প্রস্রাব হতে উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করাকে الْإِسْتِيَّارُ مِنَ الْبُوْلِ উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসে الْإِسْتِيَّارُ শব্দটি বর্জন ও দূরে থাকা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রস্রাব দ্বারা উদ্দেশ্য: হাদীসে প্রস্রাব-এর কথা উল্লেখ করা হলেও মানুষের না পশুর প্রস্রাব এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তাই স্বভাবতই এর মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্ট হয়। যেমন-

- প্রথমত : কারও মতে, এখানে উদ্দেশ্য মানুষের প্রস্রাব। । বিলার দ্বারা নিজের প্রস্রাব-এর কথাই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি নিজের প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জন করত না।
- ষিতীয়ত: আবার কারও মতে পশুর প্রস্রাব। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী ভিত্ত উভয় সাহাবীর একজনের জীবদ্দশার অবস্থার কথা তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে তাঁর স্ত্রী পশুর প্রস্রাবের বেলায় তিনি অসতর্ক থাকতেন বলে উত্তর দেন। এতে প্রমাণিত হয় যে بَنَ الْبُولِ -এর بُولَ দ্বারা পশুর প্রস্রাবই উদ্দেশ্য।
- তৃতীয়ত: কোনো কোনো আলিম (এ মত ওঁ প্রকাশ করিছেন যে, এখানে উভয় প্রকার প্রস্রাবের কথাই বলা হয়েছে।
  الْجِكْمَةُ وَفَى غَرْزِ الْجَرْيُدَةِ
  ভাল পুঁতে রাখার হিক্মত : কবরের উপর কাঁচা ডাল পুঁতে রাখার পেছনে নিম্নোক্ত রহস্য
  থাকতে পারে।
- ك. ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেছেন যে, সজীব বৃক্ষ ও ডাল আল্লাহ তা আলার তাসবীহ পাঠ করে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, وَإِنْ مُن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَالْ مُن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ و اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ
- ২. ইমাম নববী (র.) বলেছেন যে, কবরবাসীদ্বয়ের দুঃখ দেখে রাসূল আজাব হতে মুক্তির সুপারিশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এ মর্মে দোয়া কবুল করেছেন যে, তাদের কবরের উপর দু'টি ডাল পুঁতে দিন। তা শুকানো পর্যন্ত আপনার দোয়া কবুল হলো। সে জন্য তিনি ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- ৩. কারো কারো মতে, কবর দু'টিকে চিহ্নিত করার জন্য খেজুর ডাল পুঁতে দিয়েছেন।
- ৪. আল্লামা কিরমানী (র.) বলেছেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলতঃ রাস্লের হাতের বরকতে তাদের শান্তি কিছু
  লাঘব হয়েছে।

   কিছু
  লাঘব হয়েছে।

   কিছু
  লাঘব হয়েছে।

   কিছু

   কিছু

হিসেবে গ্রহণ করে এ ফতোয়া দেওয়া যাবে কি-না যে, "কবরে ডাল রোপণ করা ও পুষ্পমাল্য অর্পণ জায়েজ। এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মতামত পেশ করা হলো–

- ك. عُلْ بِدْعَتْ विलन यে, উভয়টি জায়েজ ; বরং মোস্তাহাব।
- ২. ইমার্ম খান্তাবী, ইবনে বান্তাল ও আল্লামা মাযেরী (র.) প্রমুখের মতে কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্প অর্পণ কোনোটাই জায়েজ নেই। কেননা, এটা ﷺ । তথা রাসূল (এর বিশেষত্ব। অপরদিকে তাঁর নিকট এ মর্মে ওহী এসেছে। আর আজাব হালকা রাসূলের হাতের বরকতের কারণেই হয়েছে।
- ৩. ইবনে হাজার ও ইমাম নববীর মতে কবরে ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ।
- 8. চ্ড়ান্ত কথা : مَعَارِفُ الْغُرَانِ -এর লেখক মাওলানা মুফতি শফী (র.) বলেছেন, যেহেত্ রাস্ল الْغُرَانِ -এর কেরছেন তাই সময় সময়ে গাছের ডাল পুঁতে রাখা জায়েজ। তবে এটা عَادَت جَارِيَة ও مَادَت جَارِيَة ও مَادَت جَارِية -এর বিষয় নয়। ফুল দেওয়া, আতর, লোবান, গোলাপ জল ছিটানো ও বাতি দেওয়া এগুলো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
  مَا الْفَلُولُ الْفَبْرِ كَانَا مُسْلِمَبْنِ اَمْ كَانِرَنْنِ কবরবাসীয়য় মুসলমান না কাফির ছিল ? কবরবাসী দু'জন মুসলিম না কাফির ছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন–
- ১. ইবনে হাজার আস্কালানী ও ইমাম ক্রত্বী (র.) বলেন, কবরবাসী দু'জন মুসলমান ছিল। তাঁদের দলিল—
   ١. عَنْ اَبَى نَمَامَةَ "َانَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ مُرَّ بِالْبِقَيْعِ فَقَالَ مَنْ دَفَنْتُمُ الْيَوْمَ هُهُنَا" هٰذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ لِأَنَّ الْبَقِيْعَ كَانَتْ مَقْبَرَةَ الْمُسْلِمِيْنَ -
  - ٢. جَاءَ فَيْ شُنَنَ ابْنِ مَاجَةً "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ جَدِيْدُيْنِ" وَلْهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ . \*

- ২. আবৃ মৃসা মাদানীসহ কেউ কেউ বলেন, কবরবাসী দু'জন কাফের ছিল। তাঁদের দলিল–
  - ١. عَنْ جَابِرِ "مَرَّ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ مِنْ بَنِيْ نَجَّادٍ هَلَكَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ . فَسَمِعَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي أَلْبُولِ
     وَالنَّمِيْمَةِ هٰذَا يَدُلُ عَلَى اَنَّهُمَا كَانَا كَافِرَيْنِ .
- مانتیغفار अरकाख निरायधाका आर्त्ताशिक द्वात शूर्त किन अत्र اِسْتِغْفار अवर اِسْتِغْفار अवर اسْتِغْفار अवर اسْتُغْفار अवर اسْتِغْفار अवर اسْتِغْفار अवर اسْتُغْفار اسْتُغْفا
- ২. যে আয়াতে আল্লাহ তা আলা কাফেরদের জন্য إِسْتِغْفَارٌ করতে নিষেধ করেছেন, সেখানে বিষয়টি عَذَابُ الْتَبْر
- ৩. অথবা, কিছু সময়ের জন্য রাসূল 🚎 তাদের জন্য ুঁট্টা করেছিলেন।
- ৪. অথবা, مَخْنَيْنُ करतनि ; वेतर একটু مَخْنَيْنُ এর জন্য খেজুরের তাজা ডাল গেঁড়ে দিয়েছিলেন।
- ৫. অথবা, কবর দুঁ'টি কাফেরের ছিল, এ কথা তাঁর জানা ছিল না বিধায় তিনি اسْتَغْفَارٌ করেছিলেন।
- ৬. অথবা, আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমতি পেয়ে তিনি তাদের জন্য ৃশ্রিছিলেন।

وَعَنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

৩১১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, তোমরা দু'টি অভিসম্পাতের কারণ হতে বেঁচে থাক। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন- হে আল্লাহর রাসূল! অভিসম্পাতের কারণ দু'টি কি? রাসূলুল্লাহ কলেলেন, ১. যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় পায়খানা করে, অথবা, ২. যে ব্যক্তি মানুষের ছায়ার জায়গায় পায়খানা করে। তিাদের এই কার্যন্থয়েই হলো– অভিসম্পাতের কারণ। ]–[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرُّ । তিন্দীসের ব্যাখ্যা : মানুষ চলাচলের পথে কিংবা মানুষ যে বৃক্ষ বা প্রাচীরের ছায়ায় বসে বিশ্রাম গ্রহণ করে এরপ স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করার কারণে পথিক এবং পরিশ্রান্ত ব্যক্তির কট্ট হয়, বিধায় এই দু'টিই অভিসম্পাতের কারণ। তাই রাসূল ত্রু এসব স্থানে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন।

অভিসম্পাতের জন্য স্থান দু'টি নির্দিষ্ট নেই। বরং এমন সব জায়গা যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে মানুষের কষ্টের কারণ হতে পারে, যেমন— শীতের মওসুমে মানুষ যেখানে বসে রৌদ্র ভোগ করে বা আগুনের কাছে বসে তাপ গ্রহণ করে তার বিধান বৃক্ষের তলায় বসে ছায়া গ্রহণের মতোই। যেমন— শীত প্রধান দেশের লোকেরা এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে থাকে। আবার স্বাভাবিকভাবে মানুষের চলাচলের পথে পায়খানা করলে যেমন লোকের কষ্ট হয়, তদরূপভাবে পুকুরের ঘাটলা, জীব-জত্মকে পানি পান করানোর স্থান ইত্যাদির বিধানও চলাচলের রাস্তার মতো।

وَعَرْكِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

৩১২. অনুবাদ: হযরত আবৃ কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ পানি পান করে সে যেন পানির পেয়ালায় নিঃশ্বাস না ফেলে। আর যখন পায়খানায় যায় তখন যেন ডান হাতে পুরুষাঙ্গ না ধরে না এবং ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই -এর ব্যাখ্যা : পানি পান করার সময় পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে রাসূল হার্টি নিষেধ করেছেন। এই নির্মেধাজ্ঞার কয়েকটি কারণ রয়েছে–

প্রথমতঃ মানুষের নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় দূষিত বায়ু নির্গত হয়ে তা পানির সাথে মিশে গিয়ে পানিকে দূষিত করে ফেলে। এটা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ জন্য রাসূল হাষ্ট্র পান-পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলতে নিষেধ করেছেন।

দিতীয়তঃ এটা অন্যের জন্য ঘূণার উদ্রেক করতে পারে বিধায় রাসূল 🚐 নিষেধ করেছেন।

তৃতীয়তঃ অনেক সময় নিঃশ্বাসের কারণে পানির স্বাদে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

চতুর্যতঃ নিঃশ্বাসের সাথে অনেক সময় নাকের ময়লাও পানিতে গিয়ে পড়তে পারে, তাই নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ اللهِ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ تَوَضَّاً فَلْبَسْتَنْفِرُ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْبُوتِرْ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩১৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অজু করে সে যেন নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করে। আর যে কেউ ঢিলা [দ্বারা ইন্তিঞ্জা] করে সে যেন বেজোড় সংখ্যক ঢিলা ব্যবহার করে। -[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेर्ने रामीत्मित नाचा : সাধারণত মানুষের নাক সর্বদা খোলা থাকে ; আর মানুষ প্রতি মূহুর্তে নিঃশ্বাস নেয়, ফলে ধূলা-বালির সাথে নানা প্রকার রোগ-জীবাণু নাকের ভেতরে প্রবেশ করে। এছাড়া নিঃশ্বাসের সাথে কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বের হওয়ার সময় নাকের মধ্যস্থিত লোমে এক প্রকার দৃষিত লালা জমা হয়। তাই অজুর সময় নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করলে এগুলো হতে মুক্ত হওয়া যায়। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানেও দৈনিক কয়েকবার পানি ছারা নাক পরিষ্কার করতে বলা হয়েছে। এভাবে হাত, পা ও চুলের অগ্রভাগ ধৌত করতেও বলা হয়েছে। মুসলমানরা নিয়মিত অজু করলে এই কাজগুলো অনায়াসে হয়ে যায়।

وَعَنْ اللّهِ عَلَيْ اَنْسِ (رض) قَ الَّ كَ انَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَاحْمِلُ اَنَا وَغُلَامٌ الدَّاوَةً مِنْ مَسَاءٍ وَعَنَدَةً يَسَنَتَ نَجِى وَغُنَذَةً يَسَنَتَ نَجِى بِالْمَاءِ . مُتَّ فَقُ عَلَيْهِ

৩১৪. অনুবাদ ; হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ক্রি পায়খানায় প্রবেশ করতেন তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র এবং মাথায় বর্শাধারী একটি লাঠি বহন করে নিয়ে যেতাম। তিনি সে পানি দ্বারা শৌচকার্য করতেন। –বিখারী ও মুসলিমা

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत वाचा: উক্ত হাদীসে غُكُمٌ शकीत्म केंद्रे वाता कारक व्याता হয়েছে, এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে। यथा केंद्रे

- ১. ইমাম বুখারী (র.)-এর মতে তিনি ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।
- ২. কারো মতে, তিনি হলেন হযরত বেলাল (রা.)।
- ত. আরেক দলের মতে, তিনি হলেন হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.)।
   ্র্রার্ট্র -এর অর্থ ক্রিট্র বলা হয় একধরনের লাঠি বা ছড়ি, যার অগ্রভাগে বর্শা লাগানো থাকে। রাস্লুল্লাহ ক্রেটের করতেন। খোলাস্থানে নামাজ পড়লে তা গেঁড়ে নামাজ পড়তেন। আর ইস্তিঞ্জার জন্য ডেলার প্রয়োজন হলে তা ছারা মাটি খুঁড়ে ডেলা নিতেন।

## विठीय जनुत्रहरू : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَنْ النَّهِ مَنَ الْكَالَ النَّعَلَاء نَنَعَ خَاتَمَهُ . النَّهِ مُ النَّهِ مُ النَّهِ مُ النَّهِ مُ النَّهِ مُ النَّهُ وَالنَّهِ مُ النَّهُ وَالنَّهِ مُ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ النَّهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيعٌ غَرِيثٌ وَقَالَ النَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَقَالَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُعَالَ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وا

৩১৫. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হা যখন পায়খানায় প্রবেশ করতেন, তখন তিনি নিজের আংটিটি খুলে রাখতেন। —[আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিয়ী]

ইমাম তিরযমী (র.) বলেন, এই হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব। ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেন,এটা মুনকার হাদীস। তাঁর বর্ণনায় نَـزَعُ শব্দের পরিবর্তে রয়েছে। অর্থাৎ 'খুলে রাখতেন স্থলে' এর 'রেখে দিতেন' রয়েছে।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শেদাই করানো ছিল। আল্লাহর নামের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে উহাকে অপবিত্র স্থানে নিয়ে যেতেন না। এটা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ও রাস্লের নাম সম্বলিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ নিয়ে কোনো নাপাক স্থানে প্রবেশ করা অনুচিত এবং কোনো অপবিত্র স্থানে যাতে এরূপ কোনো কিছু লেখা কাগজের টুকরা বা এরূপ কিছু লেখা বস্তু না পড়তে পারে সেদিকে আমাদের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। এমন কি স্ত্রী সহবাসের সময় তা সাথে রাখা ঠিক নয়।

- ১. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এর দারা বুঝা যায় যে, পায়খানা প্রস্রাবকালীন সময় শরীর হতে আল্লাহ বা রাসূলের নাম অঙ্কিত কোনো বস্তু অথবা পবিত্র কুরআনের আয়াত থাকলে তা পৃথক করে রাখা ওয়াজিব।
- ২. ইবনে হাজার (র.) বলেন, এমতাবস্থায় শরীর হতে বিচ্ছিন্ন রাখা মোস্তাহাব। এর বিপরীত করা মাকর্রহ। এটিই অধিক গ্রহণযোগ্য অভিমত।

وَعَنْ اللهِ جَابِرِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ الْهَ إِذَا أَرَادَ الْبَرَازُ إِنْ طَلَقَ حَتَّى لَا يَرَاهُ أَجُدُ . رَوَاهُ أَبُوْ دَاؤَدَ

৩১৬. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন– নবী করীম হু যখন পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হতেন, তখন দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়। –[আবৃ দাউদ]

وَعَنْكُ مَعَ النَّبِيِّ آبِى مُوسَى (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ آبِى مُوسَى (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ آبِكُ ذَاتَ يَسُومٍ فَسَارَادَ أَنْ يَبُولَ فَاتَلَى دَمِثًا فِي اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَبُولَ فَلْيَسْرَتَدُ قَسَالًا إِذَا أَرَادَ اَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولُ فَلْيَسْرَتَدُ لِبَوْدَاوُدَ لِبَوْدَاوُدَ

৩১৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম —এর সাথে ছিলাম। তিনি প্রস্রাব করার ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি একটা দেয়ালের পাদদেশে নরম মাটিতে গেলেন এবং প্রস্রাব করলেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ প্রস্রাব করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন এরপ স্থান তালাশ করে নেয়। [যাতে প্রস্রাবের ছিটা [ফিরে] গায়ে না আসে]। —[আবু দাউদ]

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রদার দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করার বিধান : অন্যের দেয়ালের গোড়ায় পেশাব করাটা উচিত নয়। কেননা, এতে দেয়ালের ক্ষতি হয়। আর মহানবী হতে এ ধরনের কাজ প্রকাশ পাওয়া তাঁর উত্তম চরিত্রের পরিপন্থি। এর উত্তরে বলা যায় যে, সম্ভবতঃত তা ছিল বিরান এলাকার ধ্বংসাবশেষ, যেখানে কোনো বসতি ছিল না বা তার কোনো মালিকই ছিল না। অথবা দেয়ালের গোড়ায় অর্থ দেয়ালের নিকটে। আর প্রস্রাব সে পর্যন্ত গড়ায়নি। এতে দেয়ালের ক্ষতি হওয়ার কোনো আশঙ্কা ছিল না।

وَعَنْ النَّبِيُّ اَنَسِ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ اِذَا اَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيِّ وَاَبُوْ دَاوْدَ وَالدَّارِمِيُّ

৩১৮. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হাত্র যখন প্রস্রাব বা পায়খানার ইচ্ছা করতেন তখন তিনি মাটির নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় উঠাতেন না।

وَعُرُولَ اللّهِ الْمِنْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ النّهَ النّا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا اتَدْتُمُ الْغَائِطَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أُعَلِّمُكُمْ إِذَا اتَدْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا فَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَلَا تَسْتَذْبِرُوهَا وَالْمِدُوثِ وَامَر بِثَلَاثَةِ احْجَادٍ وَنَهْى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ وَنَهْى اَنْ يَسْتَظِيْبَ الرَّجُلُ بِيمِيْنِهِ وَالرَّوثِ مَا الرَّجُلُ بِيمِيْنِهِ وَلَا الرَّهُ لَ بِيمِيْنِهِ وَلَا الرَّهُ لَ الرَّجُلُ بِيمِيْنِهِ وَلَا الرَّهُ لَ اللَّهُ الْمُلِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْعُلُلِيْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنَامِلُولُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ

৩১৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন—পিতা যেমন পুত্রের জন্য আমিও তোমাদের জন্য তদ্রপ। আমি তোমাদেরকে সকল বিষয়ে শিক্ষাদান করে থাকি। অতএব যখন তোমরা পায়খানায় গমন করে তখন কেবলাকে সম্মুখে কিংবা পশ্চাতে রাখো না। আর ইস্তিঞ্জার জন্য তিনটি ঢিলা ব্যবহার করতে আদেশ করেছেন এবং গোবর ও হাড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। আর কোনো ব্যক্তিকে তার ডান হাত দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে নিষেধ করেছেন। —[ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, পিতা সদা-সর্বদা সন্তানের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল কামনা করেন। সন্তানের সার্বিক সাফল্য, মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি সব ধরনের উন্নতির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকেন, এটা সন্তানের প্রতি পিতার অগাধ স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার কারণেই হয়ে থাকে। আল্লাহর রাসূল নিজেকে মু'মিনের জন্য পিতার সমত্ল্য ঘোষণা দিয়েছেন। পিতা তার সন্তানের প্রতি যত্টুকু স্নেহশীল থাকেন। রাসূল তার চেয়ে শত শতগুণ বেশি স্নেহপরায়ণ ছিলেন মু'মিনদের উপর। তাই মহানবী দ্বা দয়পরবশ হয়ে মু'মিনদের জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপের দিক-নির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। মানব জীবনের এমন কোনো দিক নেই, যার পুজ্যানুপুজ্ম বর্ণনা রাসূল দেননি। এটা মু'মিনদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতারই বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, النَّفِي اَنْفُرْمِيْنَ مِنْ اَنْفُرْمِيْ هِ الْمُعْلَى الْمَالِمُ الْمَالِيْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالْمِ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْنَ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمُ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمُ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمَالْمِيْ الْمِيْ الْ

وَعَنِ لِكُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَتُ يَدُ رَسُولِ السَّهِ ﷺ الْيُسْلَى لِللَّهُ وَلَا يَسُلَى لِللَّهُ وَلَا كَانَ مِنْ اذَى . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوْدَ

৩২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——এর ডান হাত তাঁর পবিত্রতা
ও খাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো এবং বাম হাত তাঁর
পায়খানা-প্রস্রাব ও অন্যান্য নাপাক কাজের জন্য ব্যবহৃত
হতো। – আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্থি। আর উভয় হাতের ব্যবহারের ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট করা। আর তা শিষ্টাচারেরও অন্তর্গত। কেননা, যে হাতে ময়লা-আবর্জনা স্পর্শ করা হয় তাকে খাদ্যের জন্য ব্যবহার করা স্বভাবত ঘৃণার উদ্রেক ছাড়াও স্বাস্থ্য বিধিমতে ক্ষতির আশক্ষা রয়েছে। কেননা, ময়লার মধ্যে বিভিন্ন রোগের অতি ক্ষুদ্র ও সৃক্ষ জীবাণু থাকে, যা হাতের চামড়ার মধ্যে লেগে থাকে, খালি চোখে তা দেখা যায় না। সুতরাং খাওয়া-দাওয়ার সময় সে হাত ব্যবহার করলে মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এজন্য নবী করীম ক্ষেত্রত কোন হাত কোন্ কাজে ব্যবহার করতে হবে তা নিজে আমল করে উন্মতকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

وَعِنْهَ اللهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمَعْنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

৩২১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইরশাদ করেছেন— যখন
তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে তখন সে যেন
তিনটি পাথর [টিলা] সঙ্গে নিয়ে যায়, যেগুলো দ্বারা সে
পবিত্রতা হাসিল করবে। কেননা, এগুলো [ব্যবহারই] তার
[পবিত্রতার] জন্য যথেষ্ট হবে। [তার আর পানির দরকার
হবে না।] – আহমদ, আর দাউদ, নাসায়ী ও দারিমী]

وَعَرِيلِكِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ تَسْتَنْجُوا بِالرَّوْثِ وَلَا بِالْعِظَامِ فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ إِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذُكُرْ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ -

৩২২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— তোমরা গোবর ও হাডিড দ্বারা ইস্তিঞ্জা করো না। কেননা, তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য। –তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

কিন্তু ইমাম নাসায়ী "তা তোমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম জিনদের খাদ্য" কথাটি উল্লেখ করেননি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

" وَوْكُ রয়েছে তখন وَانَّهُ উভয়ের وَوَانَّهُ -এর স্থলে فَانِّهُ রয়েছে তখন وَعَلَّمُ وَ رُوْكُ নার স্থানি বর্ণনায় وَانَّهُ -এর স্থলে فَانِّهُ রয়েছে তখন وَعَلَّمُ وَقَالَمُ উভয়ের দিকে বাহ্যিকভাবে প্রত্যাবর্তিত হবে। আর যদি فَانِّهُا হয় তবে وَعَظَامُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ الل

এখন প্রস্থা : হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, হাড়ের টুকরা এবং গোবর জিনদের খাদ্য, এখন প্রশ্ন হলো গোবর অপবিত্র বস্তু কিভাবে জিনদের খাবার হতে পারে। এর জবাব হলো—

- ১. মূলত হাড়ই হলো জিনদের খাদ্য ; আর গোবর জিনদের জানোয়ারের খাদ্য।
- ২. অথবা, গোবর হলো জিনদের খাদ্য উৎপাদনের সারস্বরূপ, তাই একে রূপকভাবে জিনদের খাবার বলা হয়েছে।

وَعَنْ ثَابِتٍ (رض) قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيْدِةَ سَتَطُولُ إِللَّهِ ﷺ يَا رُوَيْفَعُ لَعَلَّ الْحَيْدِةَ سَتَطُولُ إِلَّ بَعْدِى فَاخْبِرِ النَّاسَ الْحَيْدَةَ أَوْ تَفَلَّدُ وَتَسُرًا أَوِ الْتَعْنَجُى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا اللهِ مِنْهُ بَرِئَ وَرُواهُ أَبُو دَاؤُدَ

৩২৩. অনুবাদ: হযরত রুওয়াইফে' ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ আমাকে বলেছেন— হে রুওয়াইফে'! হয়ত তুমি আমার পরেও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে, তখন মানুষদেরকে এই সংবাদ প্রদান করবে, যে ব্যক্তি নিজের দাড়িতে জট বাঁধে অথবা [বদ নজরের ভয়ে কুসংস্কার বশত] ঘোড়ার গলায় কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধে কিংবা পশুর শুকনো গোবর বা হাডিড দ্বারা ইন্তিঞ্জা করে, মুহাম্মদ তার থেকে মুক্ত অর্থাৎ তার প্রতি মুহাম্মদ অসক্তন্ত । –[আরু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

युष्ककाल বীরত্ব দেখানোর জন্য ঔষধ দ্বারা বা কৃত্তিম উপায়ে দাড়িতে জট বাঁধত। আর বদ নজর হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঘোড়ার গলা কবচ বা ধনুকের ছিলা বাঁধত, এ সকল কুসংস্কার দূর করার জন্য নবী করীম উক্ত হাদীস বর্ণনা করে দুনিয়াবাসীকে জানিয়ে দেন যে, যে ব্যক্তি এই কুসংস্কারে লিপ্ত হয়, নবী করীম তার প্রতি অসভুষ্ট হন। কাজেই এই সকল কুসংস্কার পরিহার করে চলা উচিত।

এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ হা দাড়িতে জট পাকাতে নিষেধ করেছেন। তদানীন্তন আরবগণ এরপ করত। রাসূল হা এর নিষেধাজ্ঞার কারণসমূহ নিম্নরূপ—

- অধিকাংশ ওলামার মতে, তদানীন্তন আরবগণ দাড়িতে আঠা জাতীয় ঔষধ লাগিয়ে জট পাকাত। এটা ছিল সুনুতের পরিপন্থি। তাই রাসূল এরপ করতে নিষেধ করেছেন।
- ২. কেউ কেউ বলেন, জাহিলিয়া যুগের লোকেরা দাঁড়িতে গিরা লাগিয়ে যুদ্ধের ময়দানে গমন করত। এতে মহিলাদের সাদৃশ্য হত বিধায় রাসল ত্রামা তা করতে নিষেধ করেছেন।
- ৩. কারো মতে, এটা ভণ্ডদের অভ্যাস ছিল বিধায় নিষেধ করেছেন।
- 8. কিছু সংখ্যক বলেন, তদানীন্তন আরববাসীদের মধ্যে যার একজন স্ত্রী ছিল সে দাড়িতে একটি গিরা লাগাত এবং যার দু' জন স্ত্রী ছিল সে দু'টি গিরা লাগাত। এটা অহেতুক কাজ বিধায় রাসূল তা করতে নিমেধ করেছেন।
  ত্রিক্তর ব্যাখ্যা: জাহিলিয়া যুগের আরেকটি বদ রেওয়াজ এটাও ছিল যে, তারা 'বদ নজর' হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঘোড়ার গলায় ধনুকের ছিলা বেঁধে দিত। যেমন বর্তমানে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর ওজা-বৈদ্য বদনজর ও অন্যান্য রোগ-ব্যাধি হতে মুক্তির উদ্দেশ্যে এই ধরনের কবচ মানুষ ও পত্তর গলায় এমনকি গাছের মধ্যেও বেঁধে দেয়। মূলত এটাও জাহিলিয়া যুগের কুসংস্কার। এসব কুসংস্কার হতে আমাদের যথা সম্ভব বেঁচে থাকা আবশ্যক। নতুবা হযরত রাসূল ত্রুব অসন্তুষ্টিতে পতিত হওয়ার ভয় রয়েছে।

وَعَرِيْكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَكَا حَرَجَ وَمَنِ الْعَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ وَمَنِ السَتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ

৩২৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ কর ইরশাদ করেছেন— তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুরমা লাগায়, সে যেন তিনবার লাগায়। যে এরপ করল সে ভালো করল। আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে ডেলা নেয় সে যেন বেজোড় [তিনটি] নেয়, যে এরপ করল।

وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ أَكُلُ فَمَا تَخَلَّلُ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اتَى فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اتَى الْفَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَإِنَّ لَمْ يَجِدُ إِلاَّ أَنْ يَبْحَمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرُهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي أَدُمَ مَنْ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي أَدُمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ . رَوَاهُ أَبُو دَاوَدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِي كُ

আর না করলে কোনো অসুবিধা নেই। যে খাবার খেল, আর দাঁতের ফাক হতে খিলাল দিয়ে কিছু বের করল সে যেন তা ফেলে দেয়। আর যা জিহ্বার সাহায্যে বের করল তা যেন সে গিলে ফেলে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে কেনানো আপত্তি নেই। আর যে ব্যক্তি পায়খানায় গমন করল সে যেন নিজেকে আড়াল করে নেয়। যদি সে আড়াল করার মতো বালুর স্তৃপ ছাড়া কিছু না পায় তবে সে স্থূপকে যেন পিছনে রেখে বসে এবং নিজের কাপড় দ্বারা সম্মুখ দিক আড়াল করে বসে। কেননা, শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিয়ে খেলা করে। যে এরপ করল সে উত্তম কাজ করল। আর না করলে তাতে তাতে কোনো আপত্তি নেই —[আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্ও দারেমী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এটা ব্যবহারের ফলে চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন রোগ হতে মুক্ত হওয়া যায়। অপরদিকে এটা রাস্লের সুনুত হওয়ার কারণে ব্যবহার করলে ছওয়াবও হয়। আর এটা পুরুষের জন্য রাতে এবং মেয়েদের জন্য যে কোনো সময় ব্যবহার করা যায়। সুরমা বেজোড় সংখ্যক ব্যবহার করা উত্তম। অবশ্য কিতাবে এর কয়েকটি ব্যবহার-বিধি পাওয়া যায়। যেমন— প্রত্যেক চোখে তিনবার করে অথবা ডান চোখে তিনবার আর বাম চোখে দু'বার মোট পাঁচবার। অবশ্য প্রত্যেক চোখে তিন বার ব্যবহার করা রাস্ল ত্রেভ প্রমাণিত হয়। শামায়েলে তিরমিযীতে রাতের বেলায় রাস্ল ত্রিভ তিন তিন বার করে সুরমা লাগাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে।

এর ব্যাখ্যা : মহানবী — এর প্রত্যেক কাজ এবং সকল আদেশ-নিষেধ ছিল যথার্থ ও বিজ্ঞান সমত। খাদ্য ভক্ষণের পর খিলাল করে দাঁত হতে যে খাদ্যের অংশ-বিশেষ বের হয় তা না গিলে রাসূল করে দেঁতে বলেছেন। কেননা তাতে রক্তের সংমিশ্রণ থাকার সম্ভাবনা প্রবল। আর রক্ত মিশ্রিত খাবার খাওয়া ঠিক নয়। এটা স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর। এছাড়া এটা স্বভাবত ঘৃণাকর বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য রাসূল — তা ফেলে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে জিহ্বার সাহায্যে মুখের এদিক ওদিক থেকে খাবারের অংশ বের করে আনলে তা গিলে ফেলতে বলেছেন। কেননা, তাতে রক্ত মিশ্রণের সম্ভাবনা থাকে না। যদি রক্তের মিশ্রণ থাকে তবে তা খাওয়াও মাকরহ।

করে। রাস্লের বাণী— "শয়তান আদম সন্তানের নিতম্ব নিতম নিয়ে খেলা করে"-এর অর্থ হলো— শয়তান নানা রকম কৌশলে অন্য মানুষকে ঐ ব্যক্তির লজ্জাস্থান খুলে দেখাতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে সে খুব তৎপর হয়ে উঠে। এখানে 'কোনো ক্ষতি নেই' অর্থ হলো— যদি অন্য কোনো লোক তার লজ্জাস্থান না দেখে তবে কোনো ক্ষতি নেই; কিন্তু যদি প্রয়োজনবশত সে সতর খোলে আর অন্য কেউ সে দিকে তাকায় তবে যে লোক তাকাবে সে-ই গুনাহগার হবে।

وَعُرِفِكِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُغَفَّلِ ارض قَالًا قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ارض قَالًا قَالُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى لَا يَبُولَنَّ اَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْدِ اَوْ يَتَوضَّا فِيْدِ اَوْ يَتَوضَّا فِيْدِ اَلْ سَائِي اللّه اللّه مَا رَوَاهُ اَبُو دَاوْدُ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائِي اللّه الله مَا يَغْتَسِلُ فِيْدِ اَوْ يَتَوضَّا أُ فِيْدٍ .

৩২৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— রাস্লুল্লাহ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন নিজ গোসলখানায় অবশ্যই পেশাব না করে। তারপর তাতে আবার গোসল বা অজু করে। কেননা, অধিকাংশ সন্দেহ বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তা হতেই সৃষ্টি হয়। —[আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী] কিন্তু ইমাম তিরমিয়ী ও নাসায়ী "অতঃপর তাতে গোসল বা অজু করে" কথাগুলো উল্লেখ করেননি।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শির্মির ব্যাখ্যা: রাস্ল ক্রান্ত গোসলখানায় প্রসাব করতে নিষেধ করেছেন। এর অর্থ হলো, গোসলের জন্য নির্ধারিত স্থানে প্রস্রাব করবে না। কেননা এটা দ্বারা অপবিত্র তথা পেশাবের ছিটা শরীরে পড়ার আশঙ্কা থাকবে এবং তাতে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। তবে গোসলখানার অভ্যন্তরে পেশাব-পায়খানার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থাকলে তাতে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা এই হাদীসের উদ্দেশ্য নয়; বরং হুবহু গোসলের স্থানে প্রস্রাব করে তারপর সেখানে দাঁড়িয়ে গোসল বা অজু করা নিষেধ করাই উদ্দেশ্য। এতে গোসলের পানিতে পেশাব ধুয়ে চলে গেলেও সন্দেহ সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাস্ল ক্রাণ্যাসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرْبُهُ اللّهِ بِنْ سَرْجَسٍ عَبِدِ اللّهِ بِنْ سَرْجَسٍ (رض) قَالُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ ﷺ لَا يَبُولُنَّ الْحَدُكُمْ فِنْ جُعْدٍ - رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُ

৩২৬. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ যেন কখনো গর্তের মধ্যে প্রস্রাব না করে। – আবু দাউদ ও নাসায়ী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গর্তের ভিতর পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, গর্তে কোনো বিষাক্ত প্রাণী থাকতে পারে, আর উত্তপ্ত প্রস্রাব তাকে বিরক্ত করতে পারে। ফলে সে প্রাণী বা কীট তাকে অতর্কিত দংশন করতে পারে কিংবা বিষাক্ত গ্যাস-বাস্প নিক্ষেপ করতে পারে। অথবা এতে সেসব গর্তের নিরীহ প্রাণীদের কষ্ট হতে পারে। তাই রাসূল ক্রে গর্তে প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَن ٣٢٧ مُعَاذِ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللّهِ ﷺ إِنَّقُوا الْمَلاعِنَ الثَّلَاثَةَ الْمَرازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ . رَوَاهُ اَبُوْدَاؤُدَ وَابْنُ مَاجَة

৩২৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ
করেছেন— তোমরা তিনটি অভিসম্পাতের ক্ষেত্র হতে
বেঁচে থাকবে, আির তা হলো—া পানির ঘাটে, চলাচলের
রাস্তার উপরে এবং গাছের ছায়ায় প্রস্রাব পায়খানা করা।
—[আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্হ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْعَدِيْثِ হাদীদের ব্যাখ্যা : মানুষের জন্য ক্ষতিকর এবং কন্টদায়ক সব কাজই ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে হারাম এবং গহিত কাজ। হাদীদে উল্লিখিত তিনটি স্থান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এতে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কর্যাবলি সম্পাদন করে। তাই এ সব স্থানে প্রস্রাব-পায়খানা করলে মানুষ কন্ট পেয়ে তার উপর অভিসম্পাত করবে। এ জন্য রাস্লে কারীম ক্রিয়ে এসব স্থানে পায়খানা করে মানুষকে কন্ট দিতে নিষেধ করেছেন।

وَعَرِيْكِ آَبِى سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَٰلِكَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْدَاوْدَ وَابْنُ مَاجَةَ

৩২৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেন—দু'জন ব্যক্তি যেন একত্রে নিজেদের লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে একে অপরের সাথে কথা বলতে বলতে পায়খানা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই ধরনের কর্মে রাগন্তিত হন।—আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَرِيْتُ হাদীসের ব্যাখ্যা: পায়খানা-প্রস্রাবের সময় কথাবার্তা বলা কিংবা কিছু খাওয়া-দাওয়া করা অসভ্যতার পরিচায়ক। আর ﴿ শব্দের অর্থই হলো – নিঃসঙ্গ, একাকী হওয়া। জাহিলিয়া যুগে একে কোনো দোষ তো মনে করা হতোই না; বরং নারী-পুরুষও একত্রে পায়খানা করত এবং পরস্পর কথাবার্তাও বলত। উত্তম আদর্শের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মদ এ অভ্যাস পরিহার করার জন্য মুসলমানদেরকে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা, এর দ্বারা লজ্জাহীনতা হয়। আর লজ্জহীনতা অত্যধিক বেহায়পনা, ফলে এতে আল্লাহর ক্রোধের সৃষ্টি হয়।

و بَشْرِبَانِ কिন্তু এখান بَشْرِبَانِ व्यव खर्ष : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত بَشْرِبَانِ -এর অর্থ হলো بَشْرِبَانِ মূলত এর অর্থ بَشْرِبَانِ কিন্তু এখান -এর অর্থ : মুসাববাবা উদ্দেশ্য হয়েছে। অর্থাৎ পায়খানায় হেঁটে যায় – এর অর্থ নেওয়া হয়েছে, পায়খানা করে।" যেমন বলা হয় – الطَّرْبُ فِي الْأَرْضُ –এর অর্থ হলো المَخْلَاءُ الْخُلَاءُ ضَرَبُ فِي الْأَرْضُ অর্থাৎ, জমিনে গমনাগমন করা। 'মুখতাসারুন নিহায়া' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে যাওয়া হয় সে অবস্থাকে বুঝার জন্য الفائط والفائط والفائط والفائط والمنافقة بضرب الفائط والفائط والفائط والمنافقة بضرب الفائط والفائط والمنافقة بخرب الفائط والمنافقة بضرب الفائط والمنافقة بضرب الفائط والمنافقة بضرب الفائط والمنافقة بضرب الفائط والمنافقة بيشرب الفائط والمنافقة والمنافقة بيشرب الفائط والمنافقة والمنا

وَعَرْ اللّهِ عَلَى الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللّهُ الل

৩২৯. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম
(রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রের
বলেছেন— এই পায়খানার জায়গাসমূহ জিনদের উপস্থিতির
স্থান। সুতরাং তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করলে সে
বলবে اَعُوزُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ — হে আল্লাহ।
আমি তোমার নিকট নারী জিন ও শয়তানের প্রভাব হতে
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। — আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ্

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্যাংগর ব্যাখ্যা: শয়তান ও দুষ্টনারী জিনসমূহ অপবিত্র ও ময়লাযুক্ত স্থানেই বেশি থাকে। মলমূত্র ত্যাগের সময় তারা মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে এবং সুযোগ বুঝে ক্ষতি সাধন করে। তাই রাসূল ত্রা পায়খানা ত্রাবখানায় গমন করার সময় উক্ত দোয়া পড়তে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

وَعَرْدَاتِ مَا لَكُهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ ارضا قَالَ قَالَ وَالْحِنِّ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ سَتْرُ مَا بَيْنَ اَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ اَدَمَ إِذَا دَخَلَ احَدُهُمُ الْخَلاَءَ الْ يَعْوَلُ بِسْمِ اللّهِ . رَوَاهُ التّرْمِذِي وَقَالَ اللّهِ عَرِيْثُ وَقَالَ هَذَا حَدِيْثُ عَرِيْبٌ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِي

৩৩০. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রেবলেছেন— যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় গমন করে, তখন জিনদের চক্ষু এবং আদম সন্তানের লজ্জাস্থানের মধ্যকার অন্তরাল হলো [মনে মনে] 'বিসমিল্লাহ' বলা । – হিমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গারীব এবং এর বর্ণনা সূত্র সবল নয়।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : পূর্বোল্লেখিত হাদীসে দোয়া পড়তে বলা হয়েছে ; আর এ হাদীসে বিসমিল্লাহ কে অন্তরাল বলা হয়েছে । উভয়ের মধ্যে সমন্তর হতে পারে এভাবে যে, উক্ত দোয়া পড়ার পূর্বে বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে ।

وَعُوْلِكَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ غُفْرَانكَ رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

৩৩১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম عَنْرَانَكُ" যখন পায়খানা হতে বের
হতেন তখন বলতেন "غُنْرَانَكُ" হে আল্লাহ তোমার ক্ষমা
প্রার্থনা করছি। –[তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহু ও দারেমী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْخَلَاءِ পায়খানা হতে বের হওয়ার পর غُفْرَانَكَ" بَعْدَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْخَلَاءِ পায়খানা করা তো কোনো গুনাহের কাজ নয়, তবু غُفْرَانَكَ वनात কারণ কিঃ হাদীস বিশারদগণ এর কয়েকটি উত্তর প্রদান করেছেন—

- ১. আল্লামা ত্রপুশতী (র.) বলেন, রাসূল্লাহ সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মাশগুল থাকতেন, কিন্তু প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর সময় জিহবা জিকির হতে বিরত থাকত বিধায় রাসূল 😅 పేషే বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- ২. আনওয়ারুল উসূল প্রন্থে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা অতি আদরের সাথে হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদা করিয়ে অতি সম্মানের সাথে বেহেশতে থাকতে দেন, কিন্তু শয়তানের কুমন্ত্রণায় নিষিদ্ধ ফল খেয়ে বেহেশত হতে বিতাড়িত হন এবং প্রস্রাব-পায়খানার প্রয়োজন দেখা দেয়। হযরত আদম (আ.)-এর এই অবস্থা স্মরণ করে রাসূল ক্রিটি বলে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন।
- ৪. হযরত আনওয়ার শাহ (র.) সিবওয়াই হতে বর্ণনা করেন যে, غُفْرَانَكُ -এর অর্থ হলো لا كُفْرَانَكُ পু অর্থাৎ, কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে غُفْرَانَكُ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানেও রাস্ল ক্রে উক্ত বাক্য দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
- ৫. হাফেয ইবনে কাইয়েম (র.) বলেন, পায়খানা-প্রস্রাব পেটে জমা হলে মানুষের শরীরে যেমন ভারীত্ব ও অশ্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে, তেমনি শুনাহের কারণে মানুষের হৃদয়েও এক ধরনের ভারিত্বের সৃষ্টি হয়। অতএব পায়খানা-প্রস্রাব করার পর শরীরের ভারিত্ব যেমন দুরীভূত হয়, তদ্রুপ রাসূল হৃদয়ের ভারিত্ব দুরীভূত করার জন্য তার শেষে ইসতিগফার করতেন।
- ৬. অথবা, বলা যেতে পারে যে, পায়খানা-প্রস্রাব যেহেতু নাফরমানির ফলশ্রুতি, অর্থাৎ আদমের নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের কারণে যেহেতু এর সূচনা, সেহেতু রাসূল হ্রু সেদিকে লক্ষ্য করে পায়খানা-প্রস্রাবের শেষে ইসতিগফার করতেন।

অন্তিয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৪৭

وَعَرْدَةَ (رضا) قَالَ كَانَ النّبِي هُرَيْرَةَ (رضا) قَالَ كَانَ النّبِي عُلَمْ الْخَلاَءَ اَتَبِيتُهُ عِلَاءَ اَتَبِيتُهُ عِنْ تَوْدٍ أَوْ رَكُوةٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ اتَبِيتُهُ بِإِنَاءٍ الْخَر فَيَ وَنَى الدَّارِمِينُ فَتَوَرَّضَا لَهُ رَوَاهُ اَبِيوْ دَاوْدَ وَ رَوَى الدَّارِمِينُ وَالنَّسَائِيُ مَعْنَاهُ

৩৩২. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হাই যখন পায়খানায় যেতেন, তখন আমি তার জন্য পাথরের বাটিতে করে অথবা কখনো চামড়ার ছোট পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি নিয়ে যেতাম। তিনি [তা দ্বারা] শৌচকার্য করতেন। অতঃপর তিনি তাঁর হাত মাটির উপর ঘষতেন। এরপর আমি আরেক বাটি পানি আনতাম, তিনি তা দ্বারা অজু করতেন। —[আবৃ দাউদ, দারেমী ও নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনে যথেষ্ট মনে করতেন না; বরং ঢিলার পর পানিও ব্যবহার করতেন। পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করার পর মানবতার মহান শিক্ষক হয়রত রাসূল হাতকে মাটিতে ঘষে দুর্গন্ধ ও জীবাণু মুক্ত করতেন। কেননা, পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পরও অসংখ্য সৃক্ষ জীবাণু হাতের মধ্যে লেগে থাকে, এগুলো পরে শরীরের ভিতর প্রবেশ করে ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি করে। শুধু পানি দ্বারা ধৌত করে ছেড়ে দিলে জীবানু পুরোপুরি বিদ্ষিত হয় না। মাটিতে এমন প্রতিষেধক শক্তি রয়েছে যার স্পর্শে সে জীবাণুগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ফলে তা আর রোগ জীবাণু ছড়াতে সক্ষম হয় না। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত পানি দ্বারা শৌচকার্য করার পর মাটি দ্বারা হাতকে ঘষে ধৌত করা।

وَعَرِيْتُ الْحَكِمِ بُنِ سُفْسَيَانَ ارضا) قَالَ كَانَ النَّبِيُ ﷺ إِذَا بَالَ تَوضَّاً وَنَضَحَ فَرْجَهُ ـ رَوَاهُ ٱبُودَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ

৩৩৩. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে সুফইয়ান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রেযখন পেশাব করতেন তখন অজু করতেন এবং পুরুষাঙ্গের উপর পানি ছিটাতেন।—[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

नमित वर्ष रामीत्मत त्राचा : مُثْنُ नमित वर्ष रल- शानि हिरोता, এि मूंि वर्ष तात्रक रहा थात

- ১. رَشُ الْسَاءِ পানি ছিটানো তথা প্রস্রাবের পর সন্দেহ হতে বাঁচার জন্য লুঙ্গি অথবা পায়জামার উপর পানি ছিটানো ا
- ২. ইমাম খান্তাবীর মতে, اَنَعَنَّ وَالَا -এর অর্থ হল اَنَعَنَّ وَالْمَا পানি দ্বারা ধৌত করা।
  পানি ছিটানোর কারণ: আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রাব করার শেষে পুরুষঙ্গের উপর যে
  পানি ছিটাতেন এর পেছনে দু'টি কারণ থাকতে পারে—
- প্রথমত পেশাবের শেষে পুরুষঙ্গে পানি ছিটালে তা সংকোচিত হয়ে যায় এবং প্রস্রাবের ফোটা থাকলে তা বের হয়ে যায়।
   পরে প্রস্রাবের ফোটা বের হয়ে অপবিত্র হবার সম্ভাবনা থাকে না।
- ২. দ্বিতীয়ত কারণ ছিল, শরীর বা কাপড়ে প্রস্রাবের ফোটা লেগে যাবার সংশয় ও সন্দেহ হতে পরিত্রাণের লক্ষ্যে রাসূল

وَعَرْضَكَ الْمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَدَحُ عَنْ عِيْدَانِ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُولُ فِينِهِ بِاللَّيْلِ. رَوَاهُ اَبُودَاؤَدَ وَالنَّسَانِيُ

৩৩৪. অনুবাদ: হযরত উমাইমা বিনতে রুকাইকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম –এর খাটের নিচে একটি কাঠের গামলা ছিল, যাতে তিনি [প্রয়োজনবশত] রাতে পেশাব করতেন। – [আবু দাউদ ও নাসায়ী]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

बानीत्मत माय एनगाव हिन्दू निवास पाय कि है विकास माय कि है विकास माय कि है कि

- ১. রাতের বেলায় মহানবী = এর বাইরে বের হতে কষ্ট হতো বিধায় রাতে বের না হয়ে উক্ত পাত্রে পেশাব করতেন।
- ২. অথবা, তিনি অসুস্থতাজনিত কারণে রাতের বেলায় তাতে পেশাব করতেন।
- ৩. কিংবা সাবধানতার স্বার্থে প্রস্রাবের প্রয়োজন দেখা দিলে উক্ত পাত্রে প্রস্রাব করতেন।
- 8. অথবা, দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ঘরের ভিতর প্রস্রাব রাখলে তাতে দুর্গন্ধ হয়ে যায়, সে অবস্থায় ঘরের ভিতর ফেরেশতা প্রবেশ করে না। রাসূল এরপ করতেন না। কাজেই উভয়ের মধ্যে আর কোনো দ্বন্দু নেই।

عِيدَانَ শব্দের বিশ্লেষণ : আল্লামা মীরাক বলেন, মাসাবীহ এবং মিশকাত গ্রন্থে عِيْدَانَ শব্দের বিশ্লেষণ : আল্লামা মীরাক বলেন, মাসাবীহ এবং মিশকাত গ্রন্থে غِيدَانَ শব্দের বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো عِيْدَانَ -এর বহুবচন, অর্থ – কাঠ। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো عِيْدَانَ -এর عَيْن হরফে যবর হওয়াই অধিক সঠিক। শায়খ মাজদুদ্দীন ফিরোযাবাদী 'কাম্স' গ্রন্থে লিখেন عَيْن -এর عَيْن وَمِهِ ক্রেফটি যবর বিশিষ্ট হয়। অর্থ হলো طِرَالُ النَّمْ اللهُ عَلْمُ অর্থাৎ, খেজুর গাছের লম্বা কাঠ বা তার চোংগা। তার একবচন হলো عِيْدَانَةَ 'তাকরীরুল মাসাবীহ' প্রণেতাও একে সঠিক বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

وَعَنْ اللّهِ عَسَمَر (رض) قَسَالَ رَأْنِي السّنَبِيُ عَلِيهُ وَانَا اَبُولُ قَسَائِسَا فَسَعَالَ السّنَبِي عَلِيهُ وَانَا اَبُولُ قَسَائِسَا فَسَعَا فَسَعَا اللّهُ عَلَيْمُ لَاتَ بَعْلَ عَسَا اللّهُ فَسَا اللّهُ تَسَالُهُ السّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ الشّنَةِ رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ حُدَيْنَ فَعَ السّنَةِ قَالَ اتَى النّبِي لَا السّنَةِ قَالَ اتَى النّبِي لَا اللّهُ سُبَاطَة قَدْمٍ فَبَالَ قَائِمًا . مُتَفَقَ عَلَى السُنَة قَالَ اتَى النّبِي اللّهُ اللّهُ عَنْ حُدَيْنَ فَي اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

৩৩৫. অনুবাদ: হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ একদা আমাকে দেখলেন যে, আমি [জাহিলিয়া যুগের অভ্যাস মতো] দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলাম। তখন রাসূল বললেন, হে ওমর। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করো না। অতঃপর আমি আর কখনো দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করিন। [তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

শায়খ ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন, সহী সনদে অন্যত্র হ্যরত হ্যাইফা (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, একদা নবী করীম হ্রু কোনো এক গোত্রের ময়লা ফেলার স্থানে গমন করলেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলেন [বুখারী ও মুসলিম]

[উপরিউক্ত দুই বর্ণনার বিরোধ নিরসনের জন্য] বলা হয় যে, নবী করীম ক্রেকোনো ওজরের কারণেই দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছিলেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মতামত : দাঁড়িয়ে পেশাব করার ব্যাপারে ইমামগণের মার্ম মতভেদ পরিলক্ষিত হয় যা নিম্নরপ—

হযররত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়া ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা সাধারণত জায়েজ। ইমাম মালিক (র.) বলেন, কোনো ওজরের দরুন দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে কোনো দোষ হয় না। বিনা ওজরে মাকরহ। হানাফী ইমামগণ এবং অধিকাংশ উলামার মতে শর্মী কোনো ওজর ব্যতীত দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা মাক্রহে 'তান্মীহ'; 'তাহ্রীমী' নয়। যাঁরা জায়েজ বলেন, হযরত হুযাইফার হাদীস তাঁদের দলিল। আর যাঁরা নিষেধ করেন তাঁরা হযরত ওমর (রা.) ও পরবর্তী হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। তারা হ্যরত হুযাইফার হাদীসের নিম্নোক্ত জবাব দেন—

- ১. সম্বত নবী কারীম ক্রি কোনো শরিয়তগ্রাহ্য অসুবিধার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। যেমন নিচে ময়লা ছিল, বসে পেশাব করলে কাপড় অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা ছিল।
- ২. সম্ভবত স্থান এত সংকীর্ণ ছিল যে, বসে পেশাব করা সম্ভবপর ছিল না।
- অথবা, বাতাসের ঝাপটায় কাপড়ে প্রস্রাবের ছিঁটা পড়ার সম্ভাবনা ছিল।
- 8. অথবা, 'সমুখের স্থান উঁচু ছিল, বসলে প্রস্রাব গায়ে আসার বেশি সম্ভাবনা ছিল।
- ৫. অথবা, রাসলল্লাহ ===-এর হাটতে এমন কোনো অসুবিধা ছিল, যার কারণে তিনি বসতে অসমর্থ ছিলেন।
- ৬. অথবা, আরবদের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রাসূলুল্লাহ ক্রামরের বেদনার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন এবং এ প্রক্রিয়ায় বেদনার উপশম কামনা করেছিলেন।
- ৭. অথবা, এটাও হতে পারে যে, দাঁড়িয়ে পেশাব করা মাকরহ হলেও জায়েজ
   এ কথা প্রকাশ করার জন্য, একবার দাঁড়িয়ে
   পেশাব করেছিলেন।

# وَالْفَصْلُ التَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ حَدْثُكُمْ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَنْ حَدْثُكُمْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ بَبُولُ اللَّهِ عَلَى الْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْبُولُ اللَّهُ عَلَى الْبُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِ عَلَى الْمُعْتَعِيْعِ عَلَى الْمُعْتَعِمِ عَلَى الْمُعْتَعِلَى ا

৩৩৬. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের নিকট যে বলে রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন, তোমরা তার কথা বিশ্বাস করো না। তিনি সর্বদা বসেই প্রস্রাব করতেন।

–[আহমদ, তিরমিযী ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি। আর হ্যরত হ্যায়ফার হাদীসে এসেছে যে, রাস্ল দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন, উভয়ের মধ্যে যে चन्न পরিলক্ষিত হয় তার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. হযরত আয়েশার হাদীসে إِسْتَعْرَارُ বাক্যে الْمَتْحَرَارُ অর্থাৎ সদা-সর্বদার অভ্যাসের কথা বলা হয়েছে। মোটকথা, হয়রত আয়েশা (রা.) বলেছেন— হয়য়ের সাধারণ অভ্যাস ছিল বসেই প্রস্রাব করা। সুতরাং য়ি কোনো ওজর অুসবিধার দরুণ কদাচিৎ দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন, তবে তা তাঁর সাধারণ অভ্যাসের ব্যতিক্রম। কাজেই তিনি সাধারণ অভ্যাসের বিপরীতকে দৃঢ়তার সাথে অস্বীকার করেছেন।
- ২. হযরত আয়েশা (রা.) নিজের চাক্ষুস বাড়ি-ঘরে দেখা হুজুরের অভ্যাসের কথা বলেছেন, কিন্তু বাইরে তিনি কি করেছেন, আয়েশা (রা.) হয়তো সে অবগত ছিলেন না, তাই তিনি তা অস্বীকার করেছেন। আর হযরত হুযাইফা (রা.) বাহিরের দেখা বর্ণনা করেছেন।
- ৩. অথবা, প্রয়োজন বোধে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা যে জায়েজ আছে, তা তিনি উন্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করেছিলেন, হযরত আয়েশা (রা.) এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না।

عَدْهِ ٣٣٧ حِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ (رضا) عَنِ النَّبِيِّ عَلَا أَنَّ جِبْرَئِيْلُ اتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمُهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلُوةَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ اَخَذَ غُرْفَةً مِّنَ الْمَاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارُ قُطْنِي

৩৩৭. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম 🚎 হতে বর্ণনা করেন যে. হ্যরত জিব্রাঈল (আ.) সর্বপ্রথম যখন প্রত্যাদেশ নিয়ে তার নিকট আগমন করেন তখন [একদিন] হযরত জিবরাঈল (আ.) তাকে অজু করা এবং নামাজ পড়া শিক্ষা দিলেন। অতঃপর যখন রাসল 🚐 অজু করা শেষ করলেন তখন তিনি এক কোষ পানি নিয়ে তা লজ্জাস্থানে ছিটিয়ে দিলেন। -[আহমদ ও দারে কৃতনী]

وَعَنْ ٣٣٨ ابِنَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ جَاءِنِي جِبْرَئِيلُ فَقَالَ يَامُحَمَّــدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَانْتَضِحْ . رَوَاهُ التَيْرمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيثٌ غَرِيْبٌ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِي يَقُولُ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْهَاشِمِيُّ الرَّاوِي مُنْكُرُ الْعَدِيثِ.

৩৩৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— একদা হ্যরত জিব্রাঈল (আ.) আমার নিকট আগমন করলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি যখন অজু করেন তখন কিছু পানি [লজ্জাস্থান বরাবর কাপডের] উপরে ছিটিয়ে দিন। – ইমাম তিরমিয়ী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই হাদীসটি গারীব। আমি মুহাম্মদ অর্থাৎ ইমাম বুখারীকে বলতে শুনেছি যে, হাসান ইবনে আলী হাশেমী নামক বর্ণনাকারী হাদীসের ক্ষেত্রে মুনকার।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হাদীসে উল্লিখিত লজ্জাস্থানে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো, লজ্জাস্থানের উপরে পরিধেয় شُرُّحُ الْحَدِيْثِ বস্ত্রে পানি ছিটিয়ে দাও। আর এটি এই জন্য যেন এই ধারণা না হয় যে, কাপড়ে দৃষ্ট ফোটা পেশাবের ফোটা, বরং তা যে অজুর পানির ছিটানো ফোটা সে সম্পর্কে নিঃসন্দেহে থাকা যায়, অথবা হাদীসের মধ্যে পানি ছিটানোর আদেশ অজুর পরে নয়; বরং অজুর পূর্বে। - अत সংख्वा ७ हकूम : مُنْكُرُ الْحَدِيث

म्लवर्ण إنْكَارٌ र्शिक مُنْكُر : مَعَنْتَى المُنْنَكِرِ لَكُفَّةً ' केंकि वात्व إنْكَارٌ केंकि مُنْكُر : مَعَنْتَى المُنْنَكِرِ لَكُفَّةً (ن . ك . ر) জিনসে صَحِيْع আভিধানিক অর্থ হচ্ছে - ১. অপ্রিচিত, ২. অসৎ কাজ। এ অর্থে ক্রআন শরীফে এসেছে - نَامُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ

معنى المنكر إصطلاحا

 अगृत्न शिमीत्मत পति अधिष, त्काता मूर्वन वर्गनाकात्री
 अगृत्न शिमीत्मत अर्थाष, त्काता मूर्वन वर्गनाकात्री যদি নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিপরীত হাদীস বর্ণনা করেন, তবে তার বর্ণিত হাদীসকে হাদীসে 💥 এবং সেই দুর্বল वर्गनाकातीतक منكر العديث वना হয়।

২. মুফ্তী আমীমুল ইহসান (র.) বলেন-

إِنْ كَانَ مَعَ ضُعْفِهِ مُخَالِفًا لِمَا رَوَى الْمَقْبُولُ أَذْ كَانَ غَافِلًا أَذْ بَاسِيًّا كَثِيْرَ الْيَوْمْمِ فَالْحَدِيثُ مُنْكُدُّ .

৩. হফেজ ইবনে কাছীর (র.) বলেন- إِنْ خَالُفَ رِوَايَةُ الِثُقِعَاتِ نَمُنْكُرُ

هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي تَفَوَّدَ بِروَايَتِهِ صَعِيْفٌ خَالَفَ فِيْهِ الثَبَقَاتُ -8. ७३ जामीव आत्मर वतन المُعَدِيْثُ خَالَفَ فِيهِ الثَبَقَاتُ -8. 🕰 : এরূপ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়: অবশ্য বর্ণনাকনারীর দুর্বলতা প্রকট না হলে এবং হাদীসটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হলে ফাযায়েলের ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

وَعَرْفِكُ اللّهِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ بَالُهُ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُورِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ مَاهٰذَا يَاعُمَرُ فَقَالَ مَا أُمِرْتُ كُلّمَا بُلْتُ مَا أُمِرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الْمَرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الْمَرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الْمَرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الْمَرْتُ كُلّمَا بُلْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

৩৩৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ প্রস্রাব করলেন, আর
হযরত উমর (রা.) তার পিছনে পানির একটি পাত্র নিয়ে
দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন–হে ওমর!
এটা কি? তিনি বললেন, এটা আপনার অজু করার পানি।
তখন রাসূল বললেন– আমি এই জন্য আদশেপ্রাপ্ত
হইনি যে, যখন প্রস্রাব করব তখনই অজু করব। যদি আমি
তা করি তবে তা সুনুতে পরিণত হয়ে যাবে।—আবু দাউদ,
ইবনে মাজাহা

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা : একদা রাস্লে করীম — এর ইস্তিঞ্জার সময় হ্যরত ওঁমর (রা.) অজুর পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিন্তু রাস্ল তখন অজু না করে বললেন, আমি যদি এরপ করি তবে তা সুনুতে পরিণত হয়ে যাবে। কেননা, রাস্লের নিয়মিত কাজগুলো সুনুতে দায়েমী হিসেবে পরিণত। রাস্ল — এমন কোনো কাজ করেননি, যা তার উদ্মতের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই তিনি প্রতিবার হদছের পর অজু করতেন না। তবে প্রতিবার হদছের পর অজু করা মোস্তাহাব।

وَعَنْ الْهِ وَالْهِ الْهُ الْهُ وَجَالِهِ وَالْسَ (رض) أَنَّ هٰذِهِ الْأَيدَ لَسًّا نَزَلَتْ فِيهِ رِجَالًا يُحِبُّونَ أَنْ يَستَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُهِ بِجبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهَ يَا مَعْشَر الْمُطَهِّرِيْنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ يَا مَعْشَر الْاَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطَّهُودِ فَسَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا نَتَوضَا أُ الطَّهُودِ فَسَمَا طُهُورُكُمْ قَالُوا نَتَوضَا أُ لِللَّصَلُوةِ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسَسْتَنْ حِنْ بِالْسَاءِ قَالَ فَهُو ذَاكَ وَنَسَسْتَنْ حِنْ إِنَا لَهُ مَاجَةَ

৩৪০. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়ুব (রা.), জাবির ও আনাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কেট যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, কুবাবাসীদের সম্পর্কেট যখন এই আয়াত নাজিল হয় যে, ক্র্যার্থাৎ, তথায় [কুবা মসজিদে] এরপ লোকেরা রয়েছে যারা পবিত্রতা পছন্দ করেন। আর আল্লাহ তা'আলা পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তখন রাস্লুল্লাহ ক্রালেনে, হে আনসার দল, এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পবিত্রতার প্রশংসা করেছেন। তোমাদের সেই পবিত্রতা কিং তারা বললেন— আমরা নামাজের জন্য অজু করি। নাপাকী হতে পাক হওয়ার জন্য গোসল করি এবং ইন্তিঞ্জায় পানি দ্বারা শৌচকার্য করি। রাস্লুল্লাহ ক্রা বললেন— এ জন্যই তো প্রশংসিত হয়েছ। তোমরা এর উপর সর্বদা স্থির থাকবে। —হিবনে মাজাহী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

بَالْمَاءِ بِالْمَاءِ পানি দ্বারা শৌচকার্য করার হকুম : ইমাম খান্তাবী (র.) বর্ণনা করেন যে, সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব (র.) বলেন, পানি দ্বারা শৌচকার্য করা নিষিদ্ধ। কেননা, তা হলো পানীয় দ্রব্য, তাকে নাপাকীর সাথে মিশ্রণ না করাই উচিত। চার ইমাম ও পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল প্রসিদ্ধ ইমামের মতে পায়খানা-প্রস্রাব হতে পবিত্রতা অর্জনের ক্রিক্তা ক্রেক্তা ক্রিক্তা ক্রিক জন্য পানি এবং ডেলার সমন্বয়ে ইস্তিঞ্জা করাই উত্তম। আর্থাৎ প্রথমে ডেলা এবং তারপর পানি ব্যহার করতে হবে। কেউ যদি তার একটি ব্যবহার করতে চায় তবে তাঁর জন্য পানি ব্যবহার করাই উত্তম। কেননা, পানি দ্বারা মল নাপাকী এবং তার চিহ্ন পর্যন্ত দুরীভূত হয়ে যায়। কিন্তু ঢিলা দ্বারা মূল নাপাকী বিদূরিত হলেও তার চিহ্ন মুছে যায় না। পানি দ্বারা যে শৌচকার্য করা উত্তম এর সপক্ষে ইমাম তাহাবী (র.) কিছু দলিল উপস্থাপন করেছেন-

١. قَالَ اللَّهِ تَعَالَى فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يُتَطُّهُرُوا وَاللَّهِ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ .

٢ . عَن ابْن عَبَّاسِ (رض) أنَّهُ دُخَلَ الْخَلاء فَوضَعْتُ لَهُ وَضُوءً الخ

٣ . إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَطَى حَاجَتَهُ فَاتَاهُ جَرِيرٌ بِإِداوَةٍ مِنْ مَاءٍ فَاسْتَنْجَى بِم - رَوَاهُ ابن خُزيْمَة فِي صَحِيْحِهِ -٤ . عَنْ عَانشَةَ (رض) قَالَتْ مُرْنَ أَزْوَاجُكُنَّ أَنْ يَغْتَسِلُوا أَثَرَ الْغَائِطِ وَالْبُولِ . (اَلبُومِذيُ)

٥ . رَوَى ابْنُ حَبَّانِ (رضه) مَارَأَيْتُ النَّبِيُّ ﷺ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ قَطُّ إِلَّا مَسَّ مَاءً .

عَرْدُكِ سُلْمَانَ (رض) قَالَ قَالَ بَعْضُ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ يَسْتَهْزِي إِنِّي لاَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الخِرَاءَةَ قُلْتُ أجَلُ امَرَنَا أَنْ لَا نَسْتَعْقِبِلَ الْقِبْلَةَ وَلَا نَسْتَنْجِيَ بِاَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِي بِدُوْنِ ثَلْثُةِ احْجَارِ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ وَلَا عَظْمٌ. رُواهُ مُسْلِمٌ وَآحَمُدُ وَاللَّفظُ لَهُ

৩৪১. অনুবাদ: হযরত সালমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা মুশরিকদের এক ব্যক্তি আমাকে বিদ্রূপ করে বলল যে, তোমাদের বন্ধু (অর্থাৎ, নবী করীম 🔤 ) তোমাদেরকে সব কিছু শিক্ষা দিচ্ছেন, এমনকি পায়খানায় বসার নিয়ম-কানুন পর্যন্ত, আমি বললাম- হাাঁ! অবশ্যই তিনি আমাদেরকে আদেশ করেছেন, আমরা যেন [পায়খানায়] কিবলার দিকে মুখ করে না বসি। ডান হাতে ইস্তিঞ্জা না করি এবং ইস্তিঞ্জার সময় তিনটি চেলার কম ব্যবহার না করি, আর তাতে যেন গুকনা গোবর ও হাডিড না থাকে। -[মুসলিম ও আহমদ: তবে হাদীসের উল্লিখিত ভাষা ইমাম আহমদ কর্তৃক বর্ণিত।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : মুশরিক লোকটি যে কাজটিকে বিদ্রূপের উপলক্ষরূপে চিহ্নিত করেছে, হযরত সালমান (রা.) সে কাজটিকে মহৎরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি তার ঠাট্টার জবাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে, মহানবী 🚐 আমাদেরকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ শিক্ষা দিতে আবির্ভূত হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েরই শিক্ষাদেন। এমনকি পেশাব-পায়খানা করার নিয়ম পদ্ধতিও শিক্ষাদেন। যাকে তোমরা তুচ্ছ মনে কর। এর উপর নির্ভর করে মানুষের পাক-পবিত্রতা যা ইবাদত কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত।

শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন – فراءً : শব্দটির উচ্চারণে কেউ কেউ বলেন أَلْخِرَاءَةُ : এর অর্থ উভয়টির উপরে যবর এবং পরে আলিফ মাক্সূরা। আবার কেউ বলেন, মদ্দ সংযুক্ত। আবার কেউ বলেন মদ্দসহ خ এর নিচে জের। আল্লামা নববী বলেন এর خ -এর উপর যবর এবং 💃 এর উপর জযম। অর্থ- পায়খানায় বসার পদ্ধতি। তবে 🛭 কে বাদ দিলে এবং 🗲 -এর নিচে জের বা উপরে যবর দিলে ১৯৯০ অর্থ মল বা পায়খানা ৷

وَعِنْ بَنِ حَسَنَةَ الرَّحْسَنِ بَنِ حَسَنَةَ ارَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الرَّحْسَنِ بَنِ حَسَنَةَ وَفِيْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ وَفِيْ يَدِهِ الدَّرَقَةُ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ فَبَالَ النَّهَا فَقَالَ بَعْضُهُم أُنظُرُوا النَّبِيِّ يَبِولُ كَمَا تَبُولُ الْمَوْأَةُ فَسَمِعَهُ النَّبِيِّ عَلِيْ يَبِولُ كَمَا تَبُولُ الْمَولُ الْمَولُ فَسَمِعَهُ النَّبِيِّ عَلِيْ المَّولُ الْمَولُ الْمَولُ الْمَولُ الْمَولُ وَيَعْلَ المَابَهُمُ الْبَولُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اصَابَهُمُ الْبَولُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا اصَابَهُمُ فَعُذَبَ فِي قَرَولُهُ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِينِ فَنَهَاهُمْ فَعُذَبَ فِي قَنْهَاهُمْ فَعُذَبَ فِي الْمَقَارِينِ فَنَهَاهُمْ فَعُذَبَ فِي الْمَقَارِينِ فَيَعَاهُمْ فَعُذَبَ فِي الْمَقَارِينِ فَي الْمَولُ اللَّهُمُ الْبَولُ النَّالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمِي مُوسَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا عَنْ الْمِي مُوسَلَى

৩৪২. অনুবাদ: হযরত আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ 
ঘর হতে বের হয়ে আমাদের নিকট আসলেন। তখন তাঁর 
হাতে একটি চামড়ার ঢাল ছিল। তিনি ঢালটিকে মাটিতে 
রাখলেন [অন্তরাল হিসেবে], অতঃপর বসলেন এবং ওটার 
দিকে মুখ করে প্রস্রাব করলেন। তখন [মুশরিকদের] 
কোনো এক লোক বলল— দেখ লোকটির দিকে, সে 
কিরপ মেয়েলোকদের মতো অন্তরাল করে প্রস্রাব করছে। 
নবী করীম এ কথা ভনে বললেন— তোমার ধ্বংস 
হোক। তুমি কি জান না, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি 
ঘটনা ঘটেছিল। বনী ইসরাঈলের লোকদের কাপড়ে যখন 
পেশাব লাগত তখন তারা তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলত। 
তখন সে ব্যক্তি তা করতে নিষেধ করল। ফলে তাকে 
কবরে শান্তি দেওয়া হলো।

আবৃ দাউদ, ইবনে মাজাহ্; আর ইমাম নাসায়ী এ হাদীসটি আব্দুর রহমান ইবনে হাসানা'র মাধ্যমে হযরত আবৃ মৃসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

এ উব্ভিটি কার? বাহ্যিকভাবে দেখা যায় যে, উপস্থিত সাহাবীদের কেউ এই কথা বলেছেন, অথচ তাদের পক্ষে এরপ কথা বলা অসম্ভব; তবু এ বিষয়ে কয়েকটি মত রয়েছে।

- সাহাবীগণের মধ্য হতেই কেউ এই উক্তি করেছেন, তবে তাঁর এই উক্তি বিদ্রাপাত্মক ছিল না ; বরং আরবের চিরাচরিত
  অভ্যাসের বিপরীত প্রস্রাব করতে দেখে তিনি বিশ্বয়ের সাথে এই উক্তি করেছেন।
- ২. অথবা, রাসূল = -কে এরূপ প্রস্রাব করতে দেখে এর কারণ জানার উদ্দেশ্য অন্য সঙ্গীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই উক্তি করেছেন, বিদ্রূপের লক্ষ্যে নয়।
- ৩. কিংবা ঘটানাস্থলে উপস্থিত কোনো কাফির বা মুনাফিক এই উক্তিটি করেছিল এবং তা মুসলমানদেরকে হেয় করার জন্য বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। বলেছিল। অধিকাংশ ওলামা এই মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। ক্রাণ্টির ব্যাখ্যা: মহানবী স্বর্দা আড়াল করে বসে পেশাব করতেন। একদা কোনো মুশরিক রাস্ল করে এরপ করতে দেখে বলল যে, এই লোকটি মহিলাদের মতো আড়াল করে বসে প্রস্রাব করে। মেয়েলোকের সাথে তুলনা করার কয়েকটি কারণ রয়েছে—
- তৎকালের আরবের পুরুষ লোকেরা দাঁড়িয়ে, আর মহিলারা বসে প্রস্রাব করত। রাসূল ===-কে এভাবে বসে প্রস্রাব করতে
  দেখে মহিলাদের সাথে তুলনা করে উক্ত কথাটি বলা হয়েছে।
- ২. মহিলারা সাধারণত অন্তরাল করে প্রস্রাব করে; কোনো ব্যক্তি রাসূল ====-কে ঢাল দিয়ে অন্তরাল করে প্রস্রাব করতে দেখে মহিলাদের মতো পেশাব করে বলে বর্ণনা করেছে।
  - -এর ব্যাখ্যা : বনী ইসরাঈলীগণকে যেমন আল্লাহ তা আলা আসমানী খাবার দিয়েছিলেন, তেমনি কিছু বিধানও অত্যাধিক কঠিন করে দিয়েছেন। বিশেষ করে প্রস্রাবের বিধানটি। কাপড়ে যদি প্রস্রাবের ফোটা লাগত তবে কাঁচি দিয়ে তা কেটে ফেলার নির্দেশ ছিল।

وَعُرْقَالُ رَأَيْتُ مُرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَر اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ النَيْسَ قَدْ نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ هٰذَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ فَلَا قَالَ بَلْ النَّمَا نُهِى عَنْ فَلِدًا كَانَ الْقَضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ.

৩৪৩. অনুবাদ: তাবেঈ হযরত মারওয়ান আসফার (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম যে, হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর বাহনের উটটি কিবলার দিকে বসালেন এবং তার দিকে মুখ করে বসে প্রস্রাব করলেন। তখন আমি বললাম, হে আবৃ আব্দুর রহমান! এরপ করতে কি নিষেধ করা হয়নিঃ তিনি বললেন, না; বরং খোলা ময়দানে এরপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যদি তোমার ও কিবলার মধ্যে কোনো বস্তু অন্তরাল থাকে তবে কোনো দোষ নেই। — আবৃ দাউদ্

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عُمْرُ হাদীসের ব্যাখ্যা : হযরত ইবনে ওমর-এর অভিমত হলো খোলা ময়দানে পায়খানা প্রস্রাবের সময় কিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখা জায়েজ নেই। কিন্তু আড়াল অবস্থায় জায়েজ। অধিকাংশ ওলামা-এর বিপরীত মত পোষণ করেন।

وَعَنْ الْسَيْرِيُ عَلَيْ إِذَا خَسَرَجَ مِسْنَ الْسَخَلَاءِ قَسَالَ كَسَانَ الْسَخَلَاءِ قَسَالَ السَّيِسِيُ عَلَيْ إِذَا خَسَرَجَ مِسْنَ الْسَخَلَاءِ قَسَالَ الْسَخَسُدُ لِللَّهِ اللَّذِي اَذْهَبَ عَنْيِسَى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

৩৪৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী করীম تعلم পায়খানা হতে বের হতেন তখন বলতেন الْذُنَّى وَ عَافَانِيْ صَافَانِيْ الْاَذُلَى وَ عَافَانِيْ صَافَانِيْ قَامَ، যিনি আমার শরীর হতে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করলেন এবং আমাকে মুক্ত করলেন। –হিবনে মাজাহ্

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : পায়খানা-প্রস্রাব শেষে রাস্ল ক্রিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দোয়া পড়েছেন। তনুধ্যে উক্ত হাদীসে উল্লেখিত দোয়াটি প্রসিদ্ধ। তাই পায়খানা-প্রস্রাব হতে অবসর হওয়ার পর উক্ত দোয়াটি পড়া বাঞ্ছনীয়।

وَعَرِفِكَ ابْنِ مَسْعُودٍ (رض) قَالَ لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي اللَّهِ إِنْهَ الْمُتَلَى الْنُ اللَّهِ الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى الْمُتَلَى اللَّهِ عَلَى لَنَا فِيْهَا رِزْقًا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَ

৩৪৫. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন জিনদের পক্ষ হতে একদল প্রতিনিধি নবী করীম — এর নিকট আগমন করলেন, তখন তারা বললেন— হে আল্লাহর রাসূল। আপনি আপনার উন্মতকে নিষেধ করে দিন যে, তারা যেন হাড়, গোবর এবং কয়লা দ্বারা ইস্তিঞ্জা না করে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এগুলোর মধ্যে আমাদের রিজিক রেখেছেন। সেমতে রাসূল — আমাদেরকে এসব বস্তু ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

শায়খ ইবনে হুমাম ও ইবনে আবেদীন (র.) বলেন, পাঁচ অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব- ১. দাঁত হলুদ বর্ণ হয়ে গেলে, ২. মুখ দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেলে, ৩. ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর, ৪. নামাজে দণ্ডায়মান হওয়ার সময় এবং ৫. অজুর সময়। তবে এই সব অবস্থায় মেসওয়াক করা মোস্তাহাব। যেমনিভাবে ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন-

إِنَّ السُّواكَ مِنْ سُنَنِ الدِّينِ فَتَسْتَوِي فِينَّهِ الْأَحُوالُ كُلُّهَا .

মেসওয়াকের তরুত্ব: মেসওয়াক করার ব্যাপারে মহানবী জার তাকিদ দির্মেছেন, ডাঁজারী মর্তেও এর অনের্ক উপকারিতা রয়েছে। দাঁতের সাথে খাদ্য কনা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই মিসওয়াক করা একান্ত প্রয়োজন। তিজ গাছের ডাল দ্বারা মেসওয়াক করাই উত্তম। কেননা, এতে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, তেমনি অনেক জীবাণুও ধ্বংস হয়ে যায়। মেসওয়াকের পরিমাণ এক বিঘত পরিমাণ হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর ব্যবহারের নিয়ম হলো ভান হাত দিয়ে মুখের ডান দিক থেকে আড়া আড়িভাবে ঘষবে। দাঁত দৈর্ঘ্যে ঘষবে না। মেসওয়াক শেষে কাঠিটিকে ভালোভাবে ধৌত করে দাঁড় করিয়ে রাখবে। যাতে পানি তকিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধ মুক্ত থাকে। আর মেসওয়াক না পাওয়া গেলে অঙ্গুল দ্বারা পরিষ্কার করলেও সুনুত আদায় হয়ে যাবে।

মেসওয়াকের ফজিলত ঃ মেসওয়াকের ফলে মুখের দুর্গন্ধ দ্রীভূত হয়ে যায় এবং মৃত্যু কালে কালেমা নসীব হয় এবং যে অজুর পূর্বে মেসওয়াক করা হয় সে অজু দিয়ে নামাজ পড়লে প্রতি রাকাতে সত্তর রাকাতের ছওয়াব পাওয়া যায়। এ ছাড়াও অসংখ্যা ছওয়াব রয়েছে অধিকত্ব রাস্লের সুন্নতের প্রতি মহব্বত করলে আল্লাহ ও তাঁর রাস্লের ভালোবাসা উভয় জগতে নসীব হয়।

श्येम जनूत्वम : रेवेंचे । शिरै

عَرِفِكِ إِنِّ مُسَرِيْسَرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لُولَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِىٰ لَا مَرْتُهُمْ بِتَاخِيْدِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩৪৬. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন, যদি আমি আমার উন্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম তবে আমি অবশ্যই ইশার নামাজকে রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করে পড়তে এবং প্রত্যেক নামাজের [অজুর] সময় মেসওয়াক করতে তাদেরকে নির্দেশ দিতাম। –বিখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যাখ্যা: আলিমগণ এ কথার উপর একমত যে, ইশার নামাজ বিলম্বে পড়া মোন্তাহাব। আর মিসওয়াক করা সূন্ত। অথচ আলোচ্য হাদীসে ﴿﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللّهُ وَاللَّالَّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

অন্তয়ারন্দ মিশকাত (১ম খণ্ড) –

করে দিতাম। কিন্তু উন্মতের কষ্টের আশংকায় ইশার নামাজ দেরীতে পড়া আবশ্যক করা হয়নি, এতে বুঝা যায় যে, ইশার নামাজ দেরীতে পড়া এবং মেসওয়াক করা রাস্ল ক্রিএর খুবই মনোঃপুত কাজ। সুতরাং তা ওয়াজিব ঘোষিত না হলেও অন্যান্য মোস্তাহাব ও সুন্নত কাজগুলোর তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত উন্মতের কষ্ট না হলে রাস্ল ক্রিএ দৃটি কাজকে ওয়াজিব করে দিতেন।

إخْتِلاَتُ الْعُلَمَا وِفِي اَنَّ السَّوَاكَ مِنْ سُنَنِ الصَّلُوةِ اَمْ مِنْ سُنَنِ الْوَضُومِ अतु विराय व्यामियानत प्रामण :

জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মেসওয়াক করা সুনুতে মুওয়াক্কাদা। কিন্তু আসহাবে যাওয়াহেরের মতে মেসওয়াক করা ওয়াজিব। তবে মেসওয়াক করা অজুর সুনুত; না নামাজের সুনুত এ ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

ইমাম শাফেরীর অডিমত: ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে, মেসওয়াক করা নামাজের সুনুত। এ জন্য প্রত্যেক নামাজের আগে মেসওয়াক করতে হবে। যদিও তার পূর্বের অজু বহাল থাকে।

١ ـ عَنْ جَابِرِ (رض) كَانَ السِّواكُ مِنْ أَذْنِ النَّبِيَ ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ بَالسِّواكِ مِنْ أَذْنِ النَّبِيَ ﷺ مَوْضَعَ الْقَلَمِ مِنَ الْكُتَّابِ . رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُ ٢ ـ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لاَمُرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ . ٢ . عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْلاَ اَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لاَمُرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ .

٣ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) كَانَ اصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ أَسْوِكَتْهُمْ فِي أَذَانِهِمْ بَسْتَنُونَ بِهَا لِكُلِّ صَلُودٍ . رَوَاهُ الْخَطِيْبُ

২. ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত: ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, মেসওয়াক করা অজুর সুনুত। সুতরাং কেউ মেসওয়াক করে অজু করার পর ঐ অজু দিয়ে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পড়লেও মেসওয়াকের সুনুত আদায়ের ছওয়াব পাবে।

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّواكِ عِنْدَ كُلِّ : मिलन

٢ ـ عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ اِلسَّلَامُ قَالَ لَوْلَا أَنْ اَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَّدَةً - دَاذُ النُّ حَيَّانَ

٣ ـ عَنْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ ۚ (رضاً ۚ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى اُمَّتِي لَاَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وضُوءٍ ـ رَوَاهُ الطَّخَادِيُّ

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার উত্তরে বলা যায়-

প্রথম হাদীসের ব্যাপারে ইমাম বায়্যাবী (র.) বলেন
 এটা দুর্বল হাদীস। হাদীসে আছে রাস্ল
 এর কাছে মেসওয়াক
 থাকত। তিনি ঠিক নামাজের পূর্বে মেসওয়াক করতেন, একথা উল্লেখ নেই।

৩. আর কানের উপর মেসওয়াক রাখার হাদীসটি ইমাম বায়হাকী দুর্বল হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আর এতে উঁধু কানের উপর্র রাখার কথা আছে। নামাজের সময় মেসওয়াক করার কথা নেই।
তা ছাড়া প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত হাদীসগগুলোর ভিত্তিতে হানাফীগণ নামাজের সময় মেসওয়াক করাকে মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত করেন। সুতরা এসব হাদীস হানাফীদের অভিমতের খেলাফ নয়।

নসীব হয়। ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন— মিসওয়াকের উপকারিতাসমূহ নিম্নন্নপ ঃ ১. মৃত্যুকালে কালেমায়ে শাহাদাত নসীব হয়। ২. ইমাম আহমদ (র.) বলেন— মিসওয়াক করে নামাজ আদায় করলে সত্তর গুণ বেশি ছওয়াব হয়। ৩. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন— মেসওয়াক দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। ৪. দাঁত ও মুখের পরিচ্ছনুতা লাভ হয়। ৫. হযমী শক্তি অটুট থাকে। ৬. মিসওয়াক মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়কারী। ৭. যারা নামাজের প্রত্যেক অজুতে মেসওয়াক করে মৃত্যু যন্ত্রণা তাদের কম হয়। ৮. সহজে রুহ কবজ করা হয়। ৯. মেসওয়াক করলে শ্বরণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

وَعَرْ ٢٤٣ شُرَيْحِ ابْنِ هَانِي قَالَ سَأَلْتُ عَائِسٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِآي شَنْ كَانَ يَبْدُأُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৪৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত তরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি হযরত আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, রাস্লুল্লাহ ক্রিয়খন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে কোন্ কাজ করতেনঃ জবাবে হযরত আয়েশা (রা.) বললেন— মেসওয়াক করতেন।
—[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল করে মেসওয়াকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। অজু করার সময় ছাড়াও কোনোরূপ দুর্গন্ধের আশংকা করলে সাথে সাথে মেসওয়াক করতেন। ঘরে ফিরেই সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন। কেননা, বাইরের লোকজনের সাথে কথাবার্তার ফলে মুখে লালা জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

وَعَنْ كُنْ مُنَاةً (رض) قَالَ كَانَّ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا قَامَ لِلشَّهَ جُدُدِ مِنَ اللَّبْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ . مُتَّفَقَ عَلَيْدِ

৩৪৮. অনুবাদ: হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন– নবী করীম ক্রেয়খন তাহাজ্বদ নামাজ পড়ার
জন্য উঠতেন তখন মিসওয়াক করে নিজের মুখ পরিষ্কার
করে নিতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষের মুখে লালা জন্মে, যার ফলে তা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। তাই রাসূল তাহাজ্বদ নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে ঘুম হতে উঠার পর মেসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন; তারপর অজু করে পবিত্র মুখে নামাজে দণ্ডায়মান হতেন।

وَعُرُوكِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ قَالًا رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ عَشُرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّوالُ اللّهِ عَلَيْ عَشُرُ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ السَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللّهِ عَتَى الْاَظْفَارِ وَعَسْلُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْتَسِوالُ الْمَاءِ يَعْنِى الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ يَعْنِى الْإِسْتِنْجَاءَ قَالَ السَّرَادِي وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا اَنْ تَكُونَ الْمَصْصَفَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَابَةٍ الْمَصْصَفَةَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِي رِوَابَةٍ الْخِتَانُ بَذَلَ إِعْفَاءِ اللّهِ حَبَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ الْخِيَادُ لَا اللّهِ حَبَةِ لَمْ اَجِدْ هٰذِهِ

৩৪৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, দশটি
বিষয় হলো সনাতন স্বভাবের অন্তর্গত। সেগুলো হলো ১.
গোঁফ খাটো করা। ২. দাঁড়ি লম্বা করা। ৩. মেসওয়াক
করা। ৪. পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা। ৫. নখ কাটা। ৬.
আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধৌত করা। ৭. বগলের পশম উপড়ে
ফেলা। ৮. নাভির নীচের পশম মুড়ানো। ৯. পানি দ্বারা
শৌচকার্য করা। হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, দশমটি আমি
ভুলে গেছি, তবে সম্ভবতঃ সেটি হচ্ছে, ১০. কুলি করা।
–[মুসলিম]

অপর এক বর্ণনায় দাঁড়ি লম্বা করার স্থলে খতনা করার কথা রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার বলেন, আমি হাদীসটি বুখারী, الرَّوَايَةَ فِي الصَّحِيْتِ وَلَا فِي كِتَابِ الْحُمَيْدِيّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْجَامِعِ وَكَذَا الْخَطَّابِيْ فِيْ مَعَالِمِ السُّنَنِ عَنْ اَبِيْ دَاوَدَ بِرِوَايَةٍ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.

মুসলিম ও হুমাইদীর কিতাবে খুঁজে পাইনি। অবশ্য জামেউল উসূলের গ্রন্থকার হাদীসটি উল্লেখ করেছেন। এমনিভাবে খাত্তাবীও মা'আলিমুস সুনানে আবৃ দাউদ হতে সাহাবী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- الْغُطْرَةُ -এর আভিধানিক অর্থ : আভিধান বিদদের মতে الْغُطُرةُ শব্দটি عَمَادَ এর ওয়নে الْغُطُرةُ याङ गांकिक অর্থ - الْغُطُرةُ (স্জন, ) ২. خِلْقَةَ د (স্জন, ) خِلْقَةَ د (স্জন, ) خِلْقَةَ د (স্জন, ) خِلْقَةَ د (স্জন) خُلْقَةَ د (স্জন) عَرْبُعُمَةً (স্জন) الْفُطُرةُ : (অর শরয়ী সজ্জা الْفُطُرةُ : এর শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে আলিমদের মতামত :

- الْفِطْرَةُ مِى مَلَكَةٌ بَاطِنَةٌ فِى النَّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ بَا النَّاسِ يَفْتَدِرُ بِهَا عَلَى التَّمْبِيْزِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ بَا اللهِ عَلَى التَّهُ عِلَى التَّهْبِيْرِ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِ وَالشَّرِ بَا اللهِ عَلَى التَّهُ عَلَى التَهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَعْمَلِي عَلَى التَلْمُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَعْمِعْمِ عَلَى التَلْعُلِي عَلَى التَّهُ عَلَ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى الْعَلَى التَلْعَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَلْعَلَى التَعْمَلِي عَلَى التَّهُ عَلَى التَعْمَلِي عَلَى التَّعُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَّهُ عَلَى التَلْعُمُ عَل
- আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عِباراً عَنْ جِبِالَةٍ مُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আ্লামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عِباراً عَنْ جِبِالَةٍ مُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আ্লামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عِباراً عَنْ جِبِالَةٍ مُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আ্লামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عِباراً عَنْ جِبِالَةٍ مُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আ্লামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عَباراً عَنْ جِبِالَةٍ مُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আলামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন مِن عِباراً وَمُهَبَّنَةٍ لِقُبُولِ الْإِسْلَامِ
   আলামা আনোয়ার শাহ কাশারী (র.) বলেন ক্রেন্সিল বলেন ক্রিন্সিল বলেন ক্রেন্সিল বলেন ক্রেন্সিল
- ৩. কারো কারো মতে, الْفُطْرَةُ هِى الْعَقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهُمُ الْمُسْتَقِيْمُ অর্থাৎ, গুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَغُطْرَةُ هِى الْعَقْلُ السَّلِيْمُ وَالْفَهُمُ الْمُسْتَقِيْمُ अर्थाৎ, গুভবুদ্ধি ও সঠিক বুঝকে وَعُلَمَةُ عَلَامُ الْمُسْتَقَلَقُ الْمُسْتَقَلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةً الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِلَةُ الْمُسْتَقِيَةُ الْمُسْتَقِيقِةُ وَالْمُسْتَقِيقِةُ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَقِيقِهُ الْمُسْتَقِيقِهُ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَقِيقِةُ وَالْمُسْتَقِيقِهُ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَعِيقِيقِ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَعِيقِيقِ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَعِلِقِيقِ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَعِيقِيقِ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمُ الْمُسْتَعِلِقِيقِ وَلْمُ السَّلِيْمُ وَالْمُعُمُ الْمُسْتَعِيقِ وَالْمُعُومِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِّ وَالْمُعْمُ الْمُسْتِقِيقِ وَالْمُعُمُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعِلِيقِ وَالْمُعِمِ
- كَمْ تَصُّ الشَّارِبِ : উজ হাদীসের ভিত্তিতে আলিমগণ গোঁফ ছোট রাখাকে সুনুত বলেছেন।
  কিছু সংখ্যক বলেন- গোঁফ কামিয়ে ফেলা মাকরহ, কিন্তু নাসায়ীর বর্ণনা মতে কামানো এবং ছোট করে রাখা উভয়টাই
  আছে, এ কারণে ছোট করে রাখা ও মুড়িয়ে ফেলা উভয়ই জায়েজ আছে।
  ইমাম নববী (র.) বলেন- গোঁফ এতটুকু ছোট করা সুনুত, যাতে ওষ্ঠ পরিষ্কারভাবে দেখা যায়, তবে যোদ্ধাদের জন্য
  শক্রদের মাঝে ভীতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গোঁফ বড় রাখা জায়েজ আছে।
- ২. عُكُمُ إِعْفَاءِ اللَّهِ : দাড়ি কাটা হারাম হওয়ার ব্যাপারে সকল আলিম একমত। দাঁড়ি মুড়ানো ব্যক্তি ফাসিক। তবে দাঁড়ি রাখার পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আছে। যথা–
- ১. কারো করো মতে দাঁড়ি খাটো করা যাবে না, লম্বা করাই উত্তম।
- ২. আহলে সুনুত ওয়াল জামাতের মতে, দাড়ি একমৃষ্টি পরিমাণ রাখা ওয়াজিব। এর বেশি হলে ছেটে রাখা দুরস্ত আছে। এক মৃষ্টির কম রাখা হারাম। এই বক্তব্যের দলিল হচ্ছে-
- ক. দাঁড়ি রাখা সংক্রান্ত অনেক হাদীসে إغناء শব্দ এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে- লম্বা করা।
- খ. দাড়ি কাটলে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য হয়। আর রাসূল 🌉 এমনটি হতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তিনি বলেছেন–
- গ. এটি ইসলামের ইউনিফর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন- بِنْ تَقْدَى الْقُلُوبِ ক্রিন্টের নিফর্ম। যেমন আল্লাহ বলেন- মেয়েদের দাঁডি গজালে তা ফেলে দেওয়া মোস্তাহাব।
- ৩. حَكُمُ الْسَوَاكِ : মেসওয়াক করা সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। তবে এ ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে।

  ক্রি কিন্তু দাউদে জাহেরীর মতে এটা ওয়াজিব। (খ) হানাফীদের মতে মেসওয়াক অজুর সুন্নত, আর নমাজের জন্য মোস্তাহাব। (গ) শাফেয়ীদের মতে মেসওয়াক নামাজের সুন্নত।

- 8. کُمُ الْعِنْشَاقِ الْكَاء : (क) হানাফীদের মতে নাকে পানি দেওয়া অজুর সুনুত এবং গোসলের ফরজ। (খ) শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাব মতে উভয়টিতেই ওয়াজিব।
- ৫. عُكُم نَصُ الْأَطْنَار : হাত পায়ের নখ কাটা সূন্নত। আর কাটা নখণ্ডলো দাফন করা মোস্তাহাব। আর নখ কাটার নিয়ম হলো, ডার্ন হাতের শাহাদত আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙ্গুল পর্যন্ত নখ কাটবে। এর পর বৃদ্ধাঙ্গুলের নখ কাটবে। আর বাম হাতের বৃদ্ধা আঙ্গুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা পর্যন্ত নখ কাটা উত্তম। পায়ের নখ কাটতে ডান পায়ের কনিষ্ঠা হতে আরম্ভ করে বাম পায়ের কনিষ্ঠায় শেষ করা উত্তম। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কাটা মোস্তাহাব।
- ৬. حُكْمُ تُعْفُ الْأَبْطُ : বগলের লোম উপড়ে ফেলা সুনুত, তবে মুড়িয়ে ফেলাতে কোনো দোষ নেই।
- ৭. عُكُمُ حُلْقَ الْعَانَةِ: নাভির নিচের লোম মুড়িয়ে ফেলা সুন্নত। আর লোমনাশক ঔষধ দ্বারা নষ্ট করা সুন্নতের খেলাফ। মেয়েদের জন্য নাভির নিচের লোম উপড়ে ফেলা উত্তম। মুড়িয়ে ফেলা মাকরহ।
- ৮. کُکُمُ الْبِخَتَان : খতনার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য বিদ্যমান। যথা ঃ

َ مَذْمَبُ ٱلْإِمَامِ الشَّافِعِيَ : ইমাম শাফেঈ ও একদল ওলামার মতে, খাতনা করা পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্য ওয়াজিব। কেননা, এটা شِعَارُ الدَيْنِ আর شِعَارُ الدَيْنِ क সমান করা সকল মু'মিনের উপর ওয়াজিব। যেম্ন ইরশাদ হয়েছে–

يُعَظَّمُ شَعَايْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (رض) مَنْ لَمْ يَخْتَتِنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلاَ أُضْعَيَّتُهُ.

- ৯. حُكُم الْمُعَنَّمَة : কুলি করা অজুর সুনুত; আর গোসলের ফরজ। ইমাম আহমদের মতে এই বিষয়ে মতানৈক্য
- ১০. انْتِقَاصُ الْسَاء: পায়খানা-প্রস্রাবের পর শৌচকার্য করা ফরজ। ময়লা যদি স্থান অতিক্রম না করে তবে ঢিলা ব্যবহারের দ্বারা যথেষ্ট হবে। আর স্থান অতিক্রম করলে পানিও ব্যবহার করতে হবে।
- ১১. غَسْلُ ٱلبَراجم : গিরাসমূহ ভালো মতো মথিত করে ধৌত করা অজুর সুন্নত।

# षिठीय अनुत्र्षत : विंधी الثَّانِي

عَيْدُ خُورِ عَالِشَةً (رضه) قَالَتْ قَالُ مَرْضَاةً لِلرَّبِّ ـ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَ أَحْسَمَدُ وَالدَّارِمِي وَالنَّسَائِي وَرَوَى الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيْحِهِ بِلَّا إِسْنَادٍ.

৩৫০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚉 বলেছেন- মেসওয়াক হলো মুখ পরিষারকারী এবং আল্লাহ তা'আলার সমুষ্টি লাভের উপায়। [শাফেয়ী, আহমদ, দারেমী ও নাসায়ী। আর ইমাম বুখারী হাদীসটি নিজ সহীহ গ্রন্থে সনদ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আইন হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে মহানবী 🊃 মেসওয়াক করার দু'টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। একটি বাহ্যিক তথা এতে মুখ পরিষ্কার ও পরিচ্ছনু হয়। আর অপরটি অপ্রকাশ্য অর্থাৎ এতে মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ হয়।

وَعَرْدِكِ آبِى آيُوْبَ (رض) قَالَ قَالَ وَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى آرْبَعَ مِنْ سُنَسِنِ الْمُوْسَلِيْنَ النِّعَابُ وَيُرُوى الْحِتَانُ وَالتَّعَطُّرُ وَالسِّوَاكُ وَالنِّكَاحُ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُ

৩৫১. অনুবাদ: হযরত আবৃ আইয়্ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নত - ১. লজ্জা করা, অপর বর্ণনায় এসেছে, খাতনা করা। ২. সুগন্ধি লাগানো। ৩. মেসওয়াক করা এবং ৪. বিবাহ করা। -[তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : এই চারটি বিষয়কে রাস্ল ত্রাঞ্জ অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন বিধায় এগুলোকে نَــُـنُ الْــُـرُسُلِـنِيَ বলা হয়েছে। সাধারণত এই সব বিষয় মানুষ নবী-রাসূলগণ হতেই শিখেছে।

وَعَنْ مَا ثَنَا مَا ثَنْ اللهِ وَ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ النَّبِيُ عَلَى لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ النَّبِيُ عَلَى لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَ لَا نَهَادٍ فَيَسْتَبْقِظُ اللَّهِ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ أَنْ يَّتَوَظَّأَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُوْدَاوُدَ

৩৫২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্রা রাতে কিংবা দিনে
যখনই ঘুম হতে জাগ্রত হতেন তখনই অজু করার
পূর্বে মিসওয়াক করতেন। —[আহমদ ও আবূ দাউদ]

وَعَنْهَ النَّبِيُّ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ وَادْفَعُهُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ وَادْفَعُهُ النَّهِ النَّهِ وَادْفَعُهُ النَّهِ اللَّهِ وَادْفَعُهُ النَّهِ وَادْفَعُهُ النَّهُ النّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

৩৫৩. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম করতেন, অতঃপর
আমাকে ধৌত করতে দিতেন, তখন আমি [ধোয়ার পূর্বে]
প্রথমে তা দ্বারা নিজে মেসওয়াক করতাম। অতঃপর
ধৌত করতাম এবং তাকে দিতাম।—[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

दानीत्मत ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মেসওয়াক করার পূর্বে ও পরে মেসওয়াককে ধৌত করে নেওয়া সুনুত। আর এটাও বুঝা যায় যে, স্বামী-স্ত্রী পরম্পর একে অপরের মেসওয়াক ব্যবহার করা দৃষণীয় নয়; বরং এটা প্রগাঢ় ভালোবাসার লক্ষণ। এছাড়া এটাও অনুমিত হয় যে, অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের মেসওয়াক ব্যবহার করা মাকরহ নয়। বিশেষ করে স্বামী-স্ত্রীর এহেন কর্মে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় ভালোবাসা সৃষ্টি হয়।

# र्थोग्न वनुत्वम : أَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرِيْكَ الْنِي عُمَر (رض) أَنَّ النَّبِيَّ عَلَى الْمَنَامِ اتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَي الْمَنَامِ اتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِى رَجُلَانِ احَدُهُمَا اكْبَرُ مِنَ الْاَخْرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا فَقِبْلَ لِى فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاصْغَر مِنْهُمَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ كَيْرُ فَذَفَعْتُهُ إِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

৩৫৪. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রান্ত বলেছেন— আমি একদা স্বপ্লে দেখলাম যে, আমি মেসওয়াক দ্বারা দাঁত মাজছি, তখনই দু' ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করল, তাদের একজন অপরজন হতে বড়। আমি ছোটজনকে মেসওয়াকটি দিতে চাইলাম, তখন আমাকে বলা হলো যে, বড়জনকে প্রদান করুন, সুতরাং আমি তাদের মধ্যকার বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করলাম।—[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ব্যাখ্যা : মেসওয়াক একটি উত্তম বস্তু। আর বড় ব্যক্তিও সাধারণত সমানী হয়ে থাকে, তাই উত্তমকে উত্তম বস্তু দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত। তাই মহানবী হ্রু বড়জনকে মেসওয়াক প্রদান করেন। মূলতঃ এখানে মেসওয়াকের মর্যাদা বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

وَعَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَ

৩৫৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা বাহেলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ.) আমার নিকট যখনই আগমন করতেন তখনই মেসওয়াক করার জন্য আদেশ প্রদান করতেন। এতে আমার আশঙ্কা হলো যে, [অতিরিজ্ঞ মেসওয়াকের কারণে] আমার মুখের সমুখের দিক [অর্থাৎ, দাঁতের মাড়ি] উঠিয়ে ফেলি নাকি। –[আহমদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আন্ত্রাক করার ব্যাখ্যা: হ্যরত জিবরঈল (আ.) এ রকম বার বার মেসওয়াক করার আদেশ দ্বারা এটা বুঝা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ ত্রি-এর মুখে দুর্গন্ধ হতো বরং এর দ্বারা তিনি মেসওয়াক করার গুরুত্ব বুঝাতে চেয়েছেন যাতে রাস্লুল্লাহ উমতকে মিসওয়াক করার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেন।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

৩৫৬. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন—আমি তোমাদেরকে মেসওয়াক সম্পর্কে অনেক কিছুই বললাম [অর্থাৎ এটা যে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বুঝাতে চেয়েছি। - [বুখারী]

وَعَنْدُهُ أَلَٰتُ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ يَسْتَنُ وَعِنْدُهُ رَجُلَانِ احَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْأَخْرِ فَاوْجِى النَّهِ فِي فَصَّلِ السِّواكِ اَنْ كَيِّرْ اَعْطِ السِّواكَ اَكْبَرُهُمَا ـ رَوَاهُ اَبُودَاوَدَ

৩৫৭. অনুবাদ: হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ মসওয়াক
করছিলেন। তখন তাঁর নিকট দু' ব্যক্তি ছিল, তাদের
একজন অপরজন হতে বড়। তখন তার প্রতি
মিসওয়াকের ফজিলত সম্পর্কে ওহী নাজিল করা হলো
যে, বড়কে দিন, অর্থাৎ, তাদের মধ্যে যে বড় তাকে দিন।
–[আবু দাউদ]

وَعُنهَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَالَتَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى تَفْضُلُ الصَّلٰوةُ الَّتِى يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلْوةِ الَّتِى لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ الصَّلْوةِ الَّتِيْ لَا يُسْتَاكُ لَهَا سَبْعِيْنَ ضِعْفًا . رَوَاهُ الْبَيْهَةِيِّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ

৩৫৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যে
নামাজে মিসওয়াক করা হয়েছে তার ফজিলত ঐ নামাজের
তুলনায় সত্তরগুণ বেশি, যে নামাজের জন্য মেসওয়াক করা
হয়নি। —[বাইহাকী ভ'আবুল ঈমানে এ হাদীস বর্ণনা
করেছেন]

وَعَرِ ٢٥٩ اَبِي سَلَمَة عَن زَيدِ بنِ خَالِدِ الْجُهَنِيْ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لآمَرْتُسُهُمْ بِالسِّسَوَاكِ عِسْنَدَ كُلِّلِ صَـلُوةٍ وَلَاَخُرْتُ صَلُوةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالُ فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمُسْجِدِ وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ مَوْضَعَ الْـقَكِم مِنْ أَذُنِ الْكَاتِبِ لَا يَتُعُومُ إِلَى الصَّلُوةِ إِلَّا اسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مُوضَعِهِ. رَوَاهُ التِّبْرِمِيذِيُّ وَأَبُودَاوْدَ إِلَّا أَنَّهُ لَهُم يَلْذُكُسُ وَلَاَخَّرْتُ صَلْوةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّبْلِ وَقَالَ التِّرْمِدِي لَهُ لَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِبْحُ.

৩৫৯. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবৃ সালামা হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ জুহানী (রা.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি [যায়েদ] বলেন— আমি রাস্লুল্লাহ করেনকে তেনেছি যে, যদি আমার উন্মতের উপর কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তবে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করার আদেশ প্রদান করতাম এবং ইশার নামাজকে রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতাম। বর্ণনাকারী আবৃ সালামা বলেন— হযরত যায়েদ ইবনে খালেদ মসজিদে নামাজের জন্য হাজির হতেন, তখন তাঁর মিসওয়াক তাঁর কানের উপরে থাকত, যেখানে লেখকের কানের উপর কলম থাকে। যখনই তিনি নামাজের জন্য দাঁড়াতেন তখনই মিসওয়াক করে নিতেন, অতঃপর তা আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন।—[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

কিন্তু ইমাম আবৃ দাউদ (র.) "আমি ইশার নামাজকে দেরী করতাম রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত" এ বাক্যটি উল্লেখ করেননি। আর ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন— এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

# بَابُ سُنَنِ الْوُضُوْءِ পরিচ্ছেদ: অজুর সুন্নত

্র প্রকাট বিভিন্ন -এর বহুবচন। শাব্দিক অর্থ– নিয়ম-নীতি, কর্মপন্থা, রাস্তা ও পদ্ধতি। শরিয়তের পরিভাষায় সুনুতের বিভিন্ন সংজ্ঞা রয়েছে—

- মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় রাস্লের মুখ নিঃসৃত বাণী, সম্পাদিত কর্ম এবং তাঁর সম্বতিকে সুনুত বলা হয়। এখানে সুনুত এই
  অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- ২. কুরআন ও হাদীস দ্বারা দীন সম্পর্কিত প্রচলিত ও গৃহীত পন্থাকেও সুনুত বলা হয়।
- ৩. ফরজ ও ওয়াজিব ব্যতীত নবী করীম
  ইবাদত হিসেবে যা করেছেন তাও ফকীহদের নিকট সুনুত হিসেবে পরিচিত।
  আলোচ্য অধ্যায়ে অজু সম্পর্কে মহানবী = এর কথা, কাজ ও সম্মতি কি ছিল তাই বর্ণিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে অজুর
  ফরজ, সুনুত, মোস্তাহাব সব কিছুই এর অন্তর্ভুক।

# शेथम जनूत्व्हम : विश्म जनूत्व्हम

عَرْضَا قَالَ السَّولُ السَّدِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ السَّتَ بْسَقَطَ الْمَالَ رَسُولُ السَّدِ السَّدِ الْمَالَةِ السَّتَ بْسَقَطَ الْمَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلُهَا ثَلُثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْ بَاتَتْ يَدُهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ يَعْمِدِ يَعْسِلُهَا مُلَثًا فَإِنَّهُ لَا يَعْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ يَعْمِدِ يَعْسِلُهَا مُتَافَقًا عَلَيْهِ

৩৬০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন
সে যেন পানির পাত্রে হাত প্রবেশ না করায়, যে
পর্যন্ত না তা তিনবার ধৌত করে নেয়। কেননা, সে জানে
না যে, রাতে [ঘুমের মধ্যে] তার হাত কোথায় ছিল।
—[বখারী ও মসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

षूম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করার ব্যাপারে إِخْتِكَافُ الْعُلَمَاءِ فِي غُسُّلِ الْبَدِ بَعْدَ الْإِسْتِبْقَاظِ ইমামগণের মতভেদ:

হাসান বসরী, মুহামদ ইবনে জারীর, ইসহাক ও ইমাম আহমদের এক বর্ণনা অনুযায়ী রাতের ঘুম হতে জার্গ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব। হাত ধৌত করা ব্যতীত পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করালে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁদের দলিল—

عَنْ ابَىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّلِهِ ﷺ إِذَا اسْتَبْقَظَ احَدُّكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَلَهَ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى بَغْسِلَهَا ثَلَثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرَى اَيْنَ بَاتَتَ يَذُهُ .

चें चें : শাফেয়ী, হানাফী ও মালিকী সকল ইমাম এ কথার উপর একমত যে, দিনের ঘুম হোক বা রাতের হোক, যদি হাতে নাপাক লাগার কথা নিশ্চিতভাবে জানা না থাকে তবে ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর হাত ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

তাঁদের দলিল—

১. রাসূলুল্লাহ 🚐 এর বাণী أَيْنَ بَاتَتْ يَدُو بَاتَتْ مِنْ بَاتَتْ بَدُهُ সাব্যস্ত করে না يَرْبَاتُتْ يَدُو بَاتِكُ بَاتُتُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتِكُ بَاتُنْ بَاتُكُمْ بَاتُعُ بَاتِكُ بَاتُ بَاتُنْ بَاتُعُ بَاتُعُ بَاتِكُ بَاتُلِكُ بَاتُكُمْ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُهُ بَاتُمُ بَاتُهُ بَاتُ بَاتُهُ بَاتُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُعُوا بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُعُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُعُ بَاتُمُ بَاتُعُ بَاتُعُ بِعِنْ بَاتُعُ بَاتُعُوا بَاتُعُ بَاتُ بَاتُمُ بَاتُ بَاتُ بَاتُعُ بَاتُعُ بَاتُ بَاتُعُ

অন্ভয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

عَنْ اَبِيْ هُرَسُرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْدِ السَّسَلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَبْقَظَ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ ,र. रानील अलए ता, فَلْبَسُنَعُظُ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ مَا السَّسَلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَبْقَظُ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ مِنْ مَنَامِهِ مِنْ مَنَامِهِ وَالسَّسَلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَبْقَطُ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ مِنْ مَنَامِهِ وَالسَّسَلَامُ قَالَ إِذَا اسْتَبْقَطُ احَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ مِنْ مَنَامِهِ مِنْ مَنَامِهِ وَالسَّسَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالسَّسَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالسَّسَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَيْدُ وَاللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْدِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُعِلَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّالِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ الللْمُ ا

আর ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার নাক পরিষার করা কারো মতেই وَاجِبُ مَنْ اَدَلَةِ الْمُخَالِفَيْنَ مَنْ اَدَلَةِ الْمُخَالِفَيْنَ ठाँদের দলিলের জবাব :

- ১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, তাতে إِسْتِبْقَاظُ مِنَ النَّوْمِ কথাটি وَيَدَاتِكُمُ النَّتِیْ فِی مُجُورِكُمْ কথাটি وَرَبَاتِسْكُمُ النِّتِیْ فِی مُجُورِكُمْ কথাটি وَرَبَاتِسْكُمُ النِّتِیْ فِی مُجُورِكُمْ কথাটি مَامِرِکُمْ কাজেই এটা আবশ্যক হয়।
- ২. এমনিভাবে عَامُ -এর কারণটি عَامُ কাজেই তার হুকুমও عَامُ হবে।
  পরিশেষে বলাঁ যায় যে, হাত ধৌত করার হুকুমের ভিত্তি হলো নাপাকী, তাই নাপাকী লাগা নিশ্চিত হলে হাত ধৌত করা ওয়াজিব, অন্যথায় মোস্তাহাব।

وَعَنْ اللّهِ مَا لَا تَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ اللّهِ عَنْ مَنَامِهِ فَتَوَشَّأُ فَا إِذَا اسْتَبْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَشَّأُ فَلْيَسْ مَنَامِهِ فَتَوَشَّأُ فَلْيَسْ مَنْ الشَّفْيطَانَ لَكُلْبُ مِنْ الشَّفْيطَانَ يَبِينُتُ عَلَى خَيْشُومِهِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৩৬১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয় এবং অজু
করে তখন সে যেন তিনবার নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার
করে নেয়। কেননা, শয়তান তার নাকের বাঁশিতে রাত
কাটায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই -এর তাৎপর্য : 'শয়তান মানুষের নাকের বাঁশিতে রাত যাপন করে।' এই কথাটির অর্থ—

মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন শয়তান তাকে কু-মন্ত্রণা দেওয়ার সুযোগ পায় না, ফলে সে নাকের বাঁশিতে আশ্রয় নিয়ে নানাবিধ দুঃস্বপ্ল দেখায়, যার প্রভাব সে জাগ্রত হওয়ার পরও অনুভব করে। সূতরাং কেউ যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে পানি দ্বারা যখন নাক পরিষ্কার করে নেয় তখন শয়তান দূর হয়ে যায় এবং তার প্রভাব কেটে যায়। এই জন্য রাস্লুল্লাহ ত্রু ঘুম হতে জাগ্রত হওয়ার পর অজু করা ও নাকে পানি দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

কাজি ইয়ায (র.) বলেন— নাকের ভিতরে মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্থানকে خَبْشُوْم বলে। এখানে মানুষের খেয়াল ও অনুভূতি জাগ্রত হয়, মানুষ ঘুমালে এখানে আঠা জাতীয় বস্তু জমা হয়ে তা শুকিয়ে অনুভূতি শক্তি তিরোহিত করে এবং চিন্তা চেতনার মধ্যে গড়মিল করে, ফলে সে বিভিন্ন স্বপু দেখে। এমনকি ঘুম হতে জাগার পরও সে অবস্থা বিরাজমান থাকে, ফলে অলসতা ও দুর্বলতা তাকে ঘিরে ফেলে। ফলে নামাজ আদায় করতেও মন চায় না। এতে শয়তান খুবই আনন্দিত হয়। তখন নাক পানি দ্বারা ভালো করে ধৌত করে ফেললে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এ জন্য রাসুল্লাহ ক্রিছ ঘুম হতে জাগার পর নাকের বাঁশি ধৌত করতে বলেছেন।

আল্লামা তৃরপুশতী (র.) বলেন, উপরে যা বলা হয়েছে সবই ধারণা প্রসূত, সঠিক বক্তব্য হলো রাসূলূল্লাহ ——এর এ জাতীয় দূর্বোধ্য কথার তত্ত্ব ও তাৎপর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা না করে মহানবী — যা বলেছেন তার উপর বিশ্বাস স্থাপন করাই উত্তম। কেননা, এ সমস্ত কথার মর্ম একমাত্র মহানবী — ই জানেন, অন্য কেউ নয়।

وَعَرْكِكُ وَتِينِل لِعَبْدِ الكِّهِ بُنِ زَيْدِ بْن عَاصِمِ (رض) كَنْيفَ كَانَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَّهُ يَتَوَضَّأَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَافْرَعَ عَـلٰی یَـدَیْـٰهِ فَـغَـسَلَ یَـدَیْـٰهِ مَتَّرَتَـیْـنِ مَرَّتَبْنِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْتُرَ ثَلْتًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلْثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَتَرَتَبْسِنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْبِصْرِفَقَيْسِن ثُثَّم مَسَحَ رأْسَهُ بِيَدَيْدِ فَاتَثْبَلَ بِهِمَا وَادْبَرَ بَدَأُ بِمُقَدِّم رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَىٰ قَلَالُهُ ثُلَمَّ رَدَّهُمَا حَدِّشُى رَجَعَ إِلْسَى الْمَكَانِ الَّسِذِيْ بَدَأُ مِنْهُ ثُرُّمُ غَسَلَ رجْ لَنْ سَالِتُ وَاهُ صَالِتُ وَالنَّدَ سَالِتُ وَلِإَبِسَى دُاوْدَ نَحْوَهُ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ . وَفِي الْمُتَّفَق عَلَيْهِ قِيْلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ بْن عَاصِمِ تَوَضَّأُ لَنَا وُضُوءَ رَسُولٍ اللُّهِ ﷺ فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكُفَأُ مِنْهُ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلُثًا ثُرُّ ٱذْخَـلَ يَـدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَنْ اللَّهِ وَاحِدِ فَفَعَلَ ذُلِكَ ثَلْثًا ثُمُّ ادْخُلُ يَكُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ وَجُهَة ثَلْثًا ثُكُم إُدْخُلَ يَكُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَخَسَلَ يَسَدَيْهِ إِلَى الْمِسْرِفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَكَسَسَعَ بِرَأْسِهِ

৩৬২. অনুবাদ : হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ 🚐 কি পদ্ধতিতে অজু করতেন ? এর জবাবে তিনি পানি আনালেন এবং দু'হাতের কজি পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন তিনবার। অতঃপর মুখমণ্ডল ধৌত করলেন তিনবার। এরপর উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। তারপর তাঁর উভয় হাত দারা মাথা মাসাহ করলেন, সম্মুখের দিক ও পিছনের দিক হতে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ মাথার সন্মুখের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত নিলেন, এরপর পুনরায় হাত ফিরিয়ে সামনের দিকে আনলেন, যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানে। অতঃপর উভয় পা ধৌত করলেন। -[ইমাম মালেক, নাসায়ী] আবূ দাউদও এরূপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং জামেউল উসূল -এর সংকলক তা উল্লেখ করেছেন]

আর বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে আছে যে, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম (রা.)-কে বলা হলো যে, আপনি আমাদের [শিক্ষার] জন্য রাসূলুল্লাহ ——এর অজুর মতো অজু করে দেখান। তখন তিনি একপাত্র পানি আনালেন এবং তা হতে কিছু পানি কাত করে উভয় হাতে ঢেলে নিলেন এবং হাতদ্বয় তিনবার করে ধৌত করলেন। অতঃপর তাঁর হাত পাত্রে প্রবেশ করালেন এবং এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন। এভাবে তিনবার করেলেন। পুনরায় তাঁর হাত পাত্রে ঢুকালেন এবং বের করে এনে মুখমওল তিনবার করে ধৌত করলেন। এরপর আবার হাত প্রবেশ করালেন এবং বের করে এনে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত দুবারে করে ধৌত করলেন। অতঃপর আবার হাত ঢুকালেন এবং বের করে এনে নিজ হস্তদ্বয় আবার হাত ঢুকালেন এবং বের করে এনে নিজ হস্তদ্বয়

فَأَقْبَلَ بِسَدَيْهِ وَأَدْبَرَ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُكَّ قَالَ هٰ كَذَا كَانَ وم و و و رو و الله عليه و وايد فَاقَتْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُلَقَّكُم وَأَيْ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَافَهُ ثُمَّ رُدَّهُمَ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ فَمَضْمَضَ واستنشق واستنفر ثلثا بفلث غُىرِفَاتٍ مِنْ مَاءٍ وَفِيْ أَخْرُى فَـمَـضَمَضَ وَاسْتَنْشَتَ مِنْ كُنْفَةٍ وَاحِدُةً فَفَعَلَ ذلك تسلنسًا ونسى روايسة لسلب خاري فَمَسَحَ رأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِسَمَا وَاَذْبُرَ مَرَّةً واحسدة ثئم غسسل رجسكسيد إلسى الْكَعْبَيْنِ وَفِي اخْرَى لَهُ فَهَضْمَضَ وَاسْتَنْتُ مَ ثَلَثُ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ . দারা সামনের দিক হতে শুরু করে পিছনের দিকে
মাথা মাসাহ করলেন। অবশেষে তাঁর পদদ্বয় গোড়ালি
পর্যন্ত ধৌত করলেন। অতঃপর বললেন– রাস্লুল্লাহ

-এর অজু এরূপই ছিল।

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, উভয় হাত দ্বারা সামনের দিক হতে পিছনের দিকে মাসাহ করলেন। অর্থাৎ, মাথার সম্মুখ ভাগ হতে আরম্ভ করে পিছনের দিকে ঘাড় পর্যন্ত এবং পুনরায় ফিরিয়ে এনে যেখান হতে আরম্ভ করেছিলেন সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছান। অতঃপর দু'পা ধৌত করলেন। অন্য বর্ণনায় আছে যে, তিনি তিনবার করে তিন কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং নাক ঝাড়লেন। অপর বর্ণনায় আছে যে, তিনি এক কোম পানি দ্বারা কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিলেন আর এভাবে তিনবার করলেন। বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি মাথা মাসাহ করলেন দু' হাত একবার সামনে হতে পিছন দিকে এবং একবার পেছন হতে সামনের দিকে। অতঃপর দু'পা টাখনা পর্যন্ত ধৌত করলেন। বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে যে, এক কোম পানি দ্বারা তিনবার করে তিনি কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইদীসের ব্যাখ্যা: মহানবী হতে এটা সাবেত আছে যে, তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে অজু করেছেন। কখনো কোনো অঙ্গ একবার, কখনো দু'বার আবার কখনো তিনবার ধৌত করেছেন। কখনো কুলি ও নাকে পানি দিয়েছেন একই পানি দিয়ে, আবার কখনো ভিন্ন ভিন্নভাবে পানি নিয়েছেন। এ সবই উন্মতের সহজতার জন্য করেছেন, যাতে উন্মত কষ্টকর অবস্থার মধ্যে পড়ে না যায়। তবে তিনি সাধারণত মাথা মাসাহ একবারই এবং হাত, পা ও মুখমণ্ডল তিনবার করেই ধৌত করতেন। একবার করে ধৌত করা হলো ফরজ, সতকর্তার জন্যই তিনবার ধৌত করতেন এবং এটা উত্তমও বটে। ইমাম আবৃ হানীফা (র.) প্রতিবার কুলি করার পানি ও নাক ঝাড়ার পানি পৃথক পৃথকভাবে নেওয়া ভালো মনে করেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। ইমাম শাফেয়ী (র.) এক কোষ পানি দিয়েই কুলি করা ও নাক ঝাড়া উভয় কাজ করাকে ভালো মনে করেন। এবং ফাতহুল মুলহিম প্রত্থে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম যুফার (র.) ও দাউদ যাহিরীর মতে অজুর সময় হাতের কনুই এবং পায়ের গিরা ধৌত করা ফরজ নয়।

১. তাদের প্রথম যুক্তি হলো, যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী – اَتِيتُوا التَّقِيبَامَ اللَّيْ النَّلْيْلِ (তোমরা রোজা রাখো রাত পর্যন্ত [কিন্তু রাত সহকারে নয়] তাই গিরা ও কনুই ধৌত করা ফর্জ নয়।

- ২. দ্বিতীয় যুক্তি হলো গাইয়াহ (غَايَكُ) মুগাইয়া (بعَايِكُ) -এর মধ্যে শামিল কি না এ ব্যাপারে পরম্পর বিপরীতধর্মী দলিল বিদ্যমান। কোনো কোনো উক্তি দারা অনুমতি হয় যে, একটি অপরটির অন্তর্ভুক্ত। যেমন, আরবদের উক্তি— خَنْطُتُ আবার কোনোটি থেকে বুঝা যায় যে, একটি অপরটির মধ্যে শামিল নয়। যেমন, আল্লাহর الْـعُرَّانَ مِـنْ ٱرَّلِـهِ اللي أَخِـرِهِ বাণী— وَٱتِسَكُوا النَّصِيَامَ إِلَى النَّابُول ﴿ স্তরাং নিশ্চিতভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, এতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এ সন্দেহের মধ্যেও কনুই এবং গিরাকে ধৌত করা অপরিহার্য বলা যায় না। تَدْمُبُ ٱلْاَبْتَةَ ٱلْأَرْبَعَةَ : চার ইমাম এবং অধিকাংশ উন্মতের মতে হাতের দু'কনুই ও পায়ের দু'গোড়ালি সহ ধৌত فَاغْسِلُوا وَجُوْهَكُمْ وَ أَيِّدِيكُمْ اِلْسَ الْمُوافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَ - कता कत्रका रक्तना, जाल्लाश्त वानी আৰ্থ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন আল্লাহর অপর বাণী (الي) শব্দটি (مَنَعُ الْكُمْ إِلَى الْكُمْبَلِين শব্দিট (مَنَع) অর্থাৎ সাথে এর অর্থে হয়েছে। ইমাম (إلني) শব্দিট (مَنَع) مُواَلَكُمْ الني اَمُواَلِكُمْ و দারাকুতনী فئي صفة النوضيع অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন-
- فَغُسَلَ يَدَيْدِ إِلَى الْمِعْرِفَقَيْنِ حَتَّى مَسَّ أَطْرَافَ الْعَضُدَيْنِ . ৩. কতিপয় ভাষাবিদগণ বলেন, সীমানার পূর্ব ও পরবর্তী বস্তু যদি একই জাতীয় হয় তবে একটি অপরটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়। সূতরাং হাত ও পায়ের উল্লিখিত সীমানার দুই পার্শ্বের অংশ একই জাতীয় হওয়ার কারণে কনুই ও গোড়ালি পরবর্তী অংশের ধোয়ার অন্তর্ভুক্ত হবে।

ইমাম যুফার এবং ইমাম দাউদ যাহিরী (র.) যে সমস্ত দলিল উপস্থাপন করেছেন ইমাম চতুষ্টয়ের দলিল দ্বারা তার উত্তর প্রদান করা যেতে পারে।

: अमल माला माजाद कतात व्यालात मजादेनका : ٱلْإِخْسَلَانُ فِي إِسْسَبْعَابِ السَّرَأْسِ بِالْمَسْيِحِ

- పే : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরজ। তিনি দলিল পেশ করেন—
  ১. প্রথম প্রমাণ : আল্লাহ তা আলা তায়ামুমের আয়াতে বলেন— نَامُسْعُوا بِوُجُوْمِكُمْ অর্থাৎ, মুখমণ্ডল মাসাহ কর, এখানে পুরো মুখমণ্ডল মাসাহ করা ফরজ ; তেমনি পুরো মাথা মাসাহ করা ফরজ
- দ্বিতীয় প্রমাণ : অজুর সময় অন্যান্য অঙ্গ-প্রতাঙ্গ যেমন পুরোপুরি ধৌত করতে হয় তেমনি পুরো মাথা মাসেহ করা অপরিহার্য। ाजत प्रदेश माथा नग्नः वतः किंडू वश्न मानार कता कत्र । जाता مَذْهَبُ أَبِى حَنِيْفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ضَامَةً وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ ضَامَةً وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ صَامَةً وَالشَّافِعِيْ وَغَيْرِهِمْ وَفِيكُمْ وَالْسَافِعُوا بِرُ مُوسِكُمْ وَالْسَافِعُوا بِرُ مُوسِكُمْ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তর:
- এর উপর কিয়াস করে সমস্ত মাথা মাসাহ করার হুকুম দিয়েছেন। এর উত্তরে বলা যেতে وَالْمُوا لِمُؤْمِدُكُمُ اللهُ وَالْمُ পারে যে, তাঁর এ কিয়াস যথার্থ নয়। কেননা, তায়ামুমের বেলায় মুখমওল মাসাহ করার নির্দেশ মূলতঃ ধৌত করার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত। অতএব মাথা মাসাহ করার নির্দেশ ধৌত করার স্থলাভিষিক্ত নয়। সূতরাং একটি অপরটির সাথে কিয়াস করা যুক্তিসঙ্গত নয়।
- ২. তায়ামুমের ক্ষেত্রে সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করার অপরিহার্যতা আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়নি ; বরং রাসূলুল্লাহ 🕮 এর আমল দ্বারাই এর ফরজ সাব্যস্ত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে— أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ضَرَبَ ضَسْهَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْهَةً لِلْيَدَيْنِ .
- ৩. ইমাম মালিক (র.) যে সকল হাদীস দ্বারা পুরো মাথা মাসাহ করার উপর দলিল দেন সেগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা সুরুত।

: মাসাহের জন্য মাধার পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে মতানৈকা : ٱلْإِخْيَة لَأَنَّ فِي تَعْيِبَيْنِ مِقْدَارِ الرَّأْسِ لِللْمَسْيِع শোফেয়ীগণ বলেন) মাসাহ বলা যায় এ পরিমাণ স্থান মাসাহ করলেই মাসাহ করার ফর্যিয়্যাত : مَـنْهُبُ السُّافِعِيّ র্আদায় হয়ে যাবে, এমনকি এক চুল পরিমাণ হলেও চলবে। যেমন, আল্লাহর বাণী—- وَامْسَعُواْ بِرُمُوسِكُمْ কোনো পরিমাণ দেওয়া হয়নি।

غَنْفُ اَبَيْ حَنْفَتْ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে (نَاصَبُ اَبَيْ حَنْبَفَتْ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীগণের মতে (نَاصَبُ ) নাসিয়াহ পরিমাণ মাথা মাসেহ করা ফরজ। উল্লেখ্য যে, মাথার চারভাগের একভাগের সমপরিমাণ মাথার সামনের অংশকে নাসিয়াহ বলা হয়।
ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের দলিল নিম্নরপ—

١ - أنتَّهُ عَلَبُهِ السَّلَامُ حَسَرَ عَنْ عِمَامَةٍ وَمَسَعَ عَلَى نَاصِيَتِهِ .

٢ . وَعَنْ مُ غِيْرَةَ بَيْنِ شُعْبَة (رض) أنَّة عَلَيْهِ الشَّلَامُ تَوَشَّأَ فَمَسَعَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمَسَعَ بناصِيتِهِ . رَوَاهُ الطَّعَادِيُ

٣ ـ وَعَنْ مُنْعَيْدَة (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ تَوَشَّأَ ومَسَعَ بِنَاصِيَتِهِ وعَلَى الْعِمَامَةِ وعَلَى الْعُمَامَةِ وَعَلَى الْعُمَامَةِ وَعَلَى الْعُمَامَةِ وَعَلَى الْعُمَامَةِ وَعَلَى الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ الْعُمَامِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَالْخُتِـلَاكُ فِي تَكُرَارِ الْمُسْعِ একাধিকবার মাসাহ করার ব্যাপারে মতানৈক্য : مَنْفَعُبُ السُّافِعِيِّ وَ اَخْسَدُ : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক মতে মাথা তিনবার মাসাহ করা মোস্তাহাব। তাদের দলিলসমূহ—

١ . حَدِيثُ أَبِيْ سَلَمَةً (رض) قَالَ .... فِيهِ .... وَمَسَعَ رأْسَهُ ثَلَاتًا . (رَوَاهُ ابْسُو دَاوُد)

٢ - وَفِي الشَّعِبْعَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَقَّا ثَلَاثًا ۖ ثَلَاثًا .

وعَنْ عَلِيّ (رضاً) أَنَّهُ حَكَلَى وُضُوءَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَغَسَلُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا .
 وعَنْ عَلِيّ (رضاً) أَنَّهُ حَكَلَى وُضُوءَ النَّبِيّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَغَسَلُ ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا .
 وعَنْ عَلِيّ أَبِينَ حَنِيْفَةً وَ مَالِيكِ (رحا)

আহমদ (त्.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মুতাবিক মাথা তিনবার মাসাহ করা মোস্তাহাব নয়; বরং একবারই মাসাহ করবে।
তাদের দিলল নিম্নরূপ- (رُوَاهُ إِبَوْدَ إُودُ) (رُوَاهُ الْبَوْدَ إُودُ) (رُواهُ الْبَوْدَ إُودُ)

٧ . وَفِيْ خَيدْيْتٍ أَخَرَ عَنْ عَيلِيّ (رض) ثُنَّم مَسَعَ رَأْسَهُ مُثَيْدَمَهُ وموخره مُرَّةً .

٣ - وَفِي رِوَايَسَةِ عَبْدِ التَّرَحْمُدِنَ عَنْ عَيلِتِي (رض) مسَمَعَ بِمَرْأَسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً -

ইমাম শাফেয়ী প্রমুখের দলিলের উত্তর: ইমাম শাফেয়ী (র.) হ্যরত আঁবৃ সালমা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস দ্বারা যে দলিল পেশ করেছেন তার উত্তরে বলা যায় যে, বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতের খেলাফ বর্ণনা করায় উক্ত হাদীস দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, তাছলীছের হাদীসকে সহীহ হিসেবে ধরা হলেও উত্তরে বলা যেতে পারে তা দ্বারা পুরা মাথা মাসাহ করা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পিছনে একবার, সামনে একবার, দু'পাশে একবার এভাবে তিন দিকে সমস্ত মাথাকেই মাসাহ-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

শুলান করার পদ্ধতি সম্পর্কে মতানৈক্য : হাসান ইবনে সালিহের মতে, মাথার পূছন দিক থেকে মাসাহ শুরু করতে হবে। দলিল হিসেবে নিম্নের হাদীস পেশ করেন।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدِ بْنِ عَسَاصِمٍ ٱنَّدُ عَسَلَيْهِ السَّلَامُ مُسَعَ دَأْسَهُ بِسَيَدَيْدِهِ فَٱقْبَسَلَ بِيهِمَا وَادَبْسَرَ بَدَأُ بِمُنْقَدَّمَ دَأْسِهِ .

জমহর ওলামায়ে কেরামদের মতে: সামনের দিক থেকে মাথা মাসাহ আরম্ভ করতে হবে। কেননা, সামনের দিক থেকে মাসাহ করার দলিল হলো—

উক্ত আয়াতে হিন্দির মধ্যে তিন ধরনের কেরাত রয়েছে—

- ১. নাফের মতে, اَرْجُلُكُمُ -এর (لام) লাম হরফটি পেশযোগে।
- ২. হাসান, ইকরিমাহ, হামযাহ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) মতে اَرْجُلِكُمْ এখানে (لام) লাম হরফটি যের যোগে ا
- ن عناه ارْجُلَكُمْ وَ الله عناه الله عناه الله عناه الله عناه الله عناه الله عناه الله الله عناه عناه الله عناه عناه الله ع

সুতরাং উক্ত দু'কেরাতের বিধানে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

হযরত হাসান বসরী (র.), মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবারী প্রমুখের মতে, পদযুগল মাসাহ করা ও ধৌত করা অজুকারীর ইচ্ছাধীন। তাদের যুক্তি হল দেউটি শব্দটি যবর এবং যের যোগে পাঠ করার উভয় কেরাতেই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। এ দ্বারা বুঝা যায় অজুকারীর ইচ্ছার উপরই সিদ্ধান্ত দিতে হবে।

আহলে যাওয়াহেরদের মতে, ধৌত করা, মাসাহ করা উভয়টি করতে হবে। কেননা, উভয়টা নির্ভরযোগ্য। সূতরাং উভয় কেরাতের সমন্ত্য সাধনের খাতিরে উভয় কাজ করতে হবে।

শিয়াপন্থী ইমামদের মতে অজুর সময় পদ্ধয় মাসাহ করা ফরজ। তাঁদের দলিল নিম্নরূপ-

١ قَعْولُهُ تَعَالَىٰ وَامْسَحُواْ بِرُ وُسِكُمْ وَ اَرْجُلِكُمْ اِلْى الْكَعْبَبَيْنِ (بِالْجَيِّرَ عَظْفًا عَلَىٰ رُ وُسِكُمْ تَحْتَ حُكْم الْمَسْجِ)

٢ - عَنْ عَبْدِ السَّيْهِ بِنْ زَیْدٍ (رض) أَنَّهُ عَلَیْهِ السَّلامُ تَوضًا وَمَسَعَ بِالْمَاءِ عَلَی رِجْلَیْهِ . (رَوَاهُ ابْنُ لَحْزَیْسَةَ)
 خُوزیْسَة)

٣ عَنْ دِنَاعَةَ بَيْن دَافِع (دض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا يَبِثُمُ صَلْوَةً لِلْحَدِ حَتَّى بُسْبِخَ الْوصُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَيَغْيِل وَجْهَة وَيَدَيْهِ وَيَعْسَعُ بِرَأْسِه وَ دِجْكَيْهِ (دَوَاهُ اليَّعْرُمِذِيُّ)

পক্ষান্তরে ইমাম চতুষ্টয় এমনকি সকল আহলে সুন্নত ওয়ল জামাতের মতে অজু করার সময় পদয়ৢগল ধৌত করা ফরজ।

তাদের দলিল হলো— وَرَجْكِكُمْ اللَّهُ الْكُوْلَةُ وَاللَّهُ الْكُوْلَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولَكُمْ وَصَلَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

٣. عَنْ ابِينْ رَافِيعِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيتَ ﷺ بَعَوضًا فَغَسَلَ رِجْلَهُ ثَلَاثًا . ٣

এগুলো ব্যতীত আরো অনেক রিওয়ায়েত রয়েছে। এ ছাড়াও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লার বর্ণনা মতে, সকল সাহাবী অজুর সময় পদযুগল ধৌত করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

: विक्रक्षवानीएत प्रमित्मत जवाव اَلْجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيثَنَ

- ১. ইমাম ত্বাহাবী (র.) বলেন, যে সকল বর্ণনায় মাসাহ করার প্রমাণ মিলে তার হুকুম রহিত হয়ে গেছে।
- ২. যে সমস্ত রিওয়ায়াতে অজুর সময় পা মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত হালকাভাবে ধৌত করা উদ্দেশ্য, মাসাহ করা নয়। কেননা, হালকাভাবে ধৌত করাকেও মাসাহ নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে।
- ৩. অথবা, বলা যেতে পারে, রাসূল্লাহ ===-এর বিশেষ কোনো ওজরের কারণে ধৌত করার পরিবর্তে মাসাহ করতেন। এরূপ সব সময় করতেন না।

وَعَرْكِكِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مَسَّرةً مُسَرَّةً لَمْ يَنِزَدْ عَلَى لَمَذَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৩৬৩. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- একদা রাস্লুল্লাহ অজু করলেন, অজুর স্থানগুলো একবার একবার করে ধৌত করলেন, একবারের বেশি ধৌত করলেন না। -বিখারী]

وَعَرِبِكِّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ ذَيْدٍ (رض) أَنَّ السَّنِجِسَّى ﷺ تَرَضَّا مَرَّتَيْنٍ مَرَّتَيْنِ ـ رَوَاهُ الْبُحَارِيُّ

৩৬৪. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, [একদিন] নবী করীম ত্রুত্র অজু করলেন এবং তাতে অজুর অঙ্গগুলো দু'বার দু'বার করে ধৌত করলেন। – [বুখারী]

وَعَرْضًا مِنْ النَّهُ عُنْ مَنْ الْ اللَّهُ اللَّهُولُلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

৩৬৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি মাকায়েদ নামক স্থানে অজু করতে লাগলেন, তখন বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাস্লুল্লাহ — এর অজু করার পদ্ধতি দেখাব না ? অতঃপর তিনি অজু করলেন এবং প্রত্যেক অঙ্গকে তিনবার করে ধৌত করলেন। –[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرُّحُ الْحَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উল্লিখিত তিনটি হাদীসে তিন রকম তথা একবার, দু'বার ও তিনবার ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সূতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনটি হাদীসের মধ্যে ছন্দু পরিলক্ষিত হয়। মূলত এতে কোনো ছন্দু নেই। কেননা, একবার করে ধৌত করা ফরজ দু'বার করে ধৌত করা জায়েজ। আর তিনবার ধৌত করা সূন্ত। বিনা প্রয়োজনে এর বেশি ধৌত করা ঠিক নয়।

وَعَرْاتِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ السّهِ اللّهِ عَلَيْهُ مِنْ مَكّة إلى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى إذَا كُنَّا بِمَنْ مَكّة إلى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى إذَا كُنَّا بِمِنْ مَكّة إلى الْمَدِيْنَةِ تَعَجَّلَ قَوْمُ عِنْدَ بِمَاءِ بِالسَّطِرِيْنِ تَعَجَّلَ قَوْمُ عِنْجَالًا الْعَصْرِ فَتَسَوَضَّأُوا وَهُمْ عُنجَالًا الْعَصَرِ فَتَسَوضَّا أَوْ وَهُمْ عُنجَالًا فَانْتَهَ هَنْ النَّهُمْ تَلُوحُ لَمْ فَانْتَهَ هَنَا النّهَا الْهَاءُ فَقَالُ رَسُولُ النَّلِهِ عَلَيْهُ وَيَعْلَى النَّالِ السّهِ عَنْوا بِمِنَ السّنَارِ السّبِعُوا الْمُناوِ السّبِعُوا الْمُؤْمُونَ وَرُواهُ مُسْلَمُ

ত৬৬. অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ এর
সাথে মক্কা হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করছিলাম, যখন
আমরা রাস্তায় পানির কৃপের নিকট পৌছলাম তখন
লোকেরা আসর নামাজের জন্য তাড়াহুড়া করে অজ্
করল। আমরা যখন তাদের কাছে গেলাম তখন দেখলাম
যে, তাদের পায়ের গোড়ালি [শুকনা থাকার কারণে] চকচক
করছে। তাতে পানি লাগেনি। তখন রাসূলুল্লাহ
বললেন, সর্বনাশ গোড়ালিসমূহের, এগগুলো জাহান্নামে
যাবে। তোমরা পরিপূর্ণরূপে অজু কর। –[মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْثُ रानीत्मत त्राच्या: অজ্त মধ্যে পা ধৌত করা যে ফরজ তা উক্ত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়। পা ধৌত করা ব্যতীত বা সামান্যতম শুষ্ক থাকলেও অজু হবে না। আর অজু না হলে নামাজ হবে না। তাই অজু করার সময় সকল অস্ব-প্রত্যুস্ককে ভালোভাবে ধৌত করতে হবে এবং অজুর সকল ফরজ, সুনুত ও মোস্তাহাবের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

وَعَرِيْكِ الْمُغِيْرَةِ بِنْ شُعْبَةَ (رض) قَالَ إِنَّ النَّيِبِيَ عَلِيَّةً تَوَضَّأَ فَمَسَع بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْخُقَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَعَلَى الْخُقَيْنِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

৩৬৭. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা নবী করীম ত্রু অজু করলেন এবং মাসাহ করলেন মাথার সম্মুখভাগের উপর এবং পাগড়ির উপর ও মোজার উপর। —[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাপা মাসাহের পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ইমামদের মতভেদ : মাথা মাসাহ করার পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে কেরামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

- ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানুসারে যতটুকু পরিমাণ মাসাহ করলে মাসাহ করা হয়েছে বলা যায় ততটুকু মাসাহ করা
  ফরজ। তাঁর অনুসারী কেউ কেউ বলেন, এর পরিমাণ এক চুল, আবার কেউ কেউ বলেন তিন চুল।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা ফরজ।
- হয়রত হাসান বসরী (র.)-এর নিকট মাথার অধিকাংশ মাসাহ করা ফরজ।
- 8. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতাবলম্বীদের الرّوَايَةُ অনুযায়ী হাতের তিন আঙ্গুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ। তবে অধিকাংশ হানাফী আলিমের মতে, মাথার এক-চতুর্থাংশ অর্থাৎ নাসিয়া পরিমাণ মাসাহ করা ফরজ এবং অবশিষ্ট অংশ মাসাহ করা সুনুত।

মাসাহ নিয়ে মতভেদের কারণ: কুরআনের আয়াত وَامْسَكُوْا بِسُرُءُوسِكُمْ এখানে স্পষ্টভাবে পরিমাণ বর্ণনা করা হয়নি। তা ছাড়া উক্ত আয়াতে বর্ণিত র্চ্ এর অর্থ নির্ণয়ে মতভেদ রয়েছে—

ইমাম মালিক (র.) বলেন, এখানে ﴿ أَنْ صَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالُ إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ تَوضَّاً فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ النِّ طَهُ وَمَ عَلَى مَا عَلَى نَاصِيَةٍ النِّ النَّبِيِّ الْخَاصِيَةِ النِّ النَّبِيِّ الْخَاصِةِ وَالْخُفَيْنِ وَمَسَعَ عَلَى الْمِسَامَةِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمُعَامِةِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمُعَامِةِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمُعَامِةِ وَالْخُفَيْنِ وَالْمُعَامِةِ وَالْمُعَلِّيْنِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّه

- ১. হ্যরত সুফিয়ান ছাওরী, দাউদে যাহেরী ও ইমাম আহ্মদ (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ-এর ফরজ আদায় হবে। তবে ইমাম আহ্মদ (র.)-এর মতে, পূর্ণ পবিত্রতা ও অজুর পর পাগড়ির উপর মাসেহ করলে ফরজ আদায় হবে।
- ২. ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করলে মাথা মাসাহ করার ফরজ আদায় হবে না। তবে হাাঁ, ফরজ পরিমাণ মাথা মাসাহ করার পর পাগড়ির উপর মাসাহ করা সুনুত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দুলিল বর্ণিত হাদীস–
- فَمَسَحُ بِنَاصِبَةٍ وَعَلَى الْعِمَامَةِ .

  ٥. ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসাহ করা সাধারণত জায়েজ নয়।

  তাদের দলিল وَامْسَحُوْا بِسُرُ مُوْسِكُمُ (যহেতু খবরে ওয়াহেদ কুরআনের বিপরীত হতে পারে না, তাই এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে। যেমন—

অন্ত্যারুল মশকাত (১ম খণ্ড) --

- ১. সম্বত রাসূলে কারীম য়াথা মাসাহ করার পর পাগড়ি ঠিক করেছিলেন। এ কথার পর রাবী বুঝে নিয়েছেন যে, পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন। যেমন–হয়রত ইবনে মা'কাল (রা.)-এর হাদীসে আছে। তিনি বলেছেন, আমি মহানবী য়েক অজু করতে দেখেছি। তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল, তিনি হাত পাগড়ির ভিতর ঢুকালেন এবং মাথা মাসাহ করলেন, কিন্তু পাগড়ি খুললেন না।
- মাথার এক-চতুর্থাংশ মাসাহ করে এরপর পাগড়ির উপর মাসাহ করেছেন।
- ৩. عَاطِفَة বাক্যাংশ عَاطِفَة নয়; বরং عَالِيَة তাহলে অর্থ হয়, তিনি মাথার এক-চতুর্থাংশ এমন অবস্থায় মাসাহ করেছেন যে, তাঁর মাথায় পাগড়ি ছিল।
- 8. এ হাদীসের عَامَةُ عَامَةُ مَنْعُ خُنْبُنْ অংশটি রহিত হয়ে গেছে এবং مَنْعُ خُنْبُنْ সর্বসম্বতিক্রমে জায়েজ আছে।
  মোজার উপর মাসাহ করা প্রসঙ্গ : সকল স্তরের ওলামায়ে কেরাম এ কথার উপর একমত যে মোজার উপর মাসাহ করা
  জায়েজ আছে। কেননা, মোজা মাসাহের হাদীস অর্থের দিক দিয়ে مُنَوَاتِرُ ।

  হযরত মাইমুন (র.) হযরত আহমদ (র.)-হতে বর্ণনা করেন مَنْعُ عَلَى الْخُفَيْنِينِ -এর হাদীস ৭৩ জন সাহাবী
  হতে বর্ণিত আছে।
  - ١ وَفِيْ تُحْفَةِ الْاَشْرَافِ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصَرِي اَتَّهُ قَالَ حَدَّثَنِيْ بِالْمَسْعِ سَبْعُونَ صَحَابِبَّا .
     ٢ . وَقَالَ إِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ (رح) مَسَعُ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِرُ اَهْلِ بَدْدٍ وَالْحُدَيْبِبَّةَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَتُحَارِ وَسَائِرِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَفَقَهَا ءِ الْاَمْصَارِ وَعَامَّةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْاَتِرِ .
     ٣ ـ وَفِي الْبَدَائِعِ رُوى عَنِ الْحَسَنِ الْبَسَمِرِيِّ قَالَ اَذْرَكْتُ سَبِيْعِيْنَ بَدْدِيثًا مِنَ السَّحَابَةِ كُللَّهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْعَ عَلَى الْحُقَيْنِ .
     الْمَسْعُ عَلَى الْحُقَيْنِ .

কাজেই এর অস্বীকারকারীকে বিদআতী বলা হবে। এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেছেন—

إِنَّ الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَيْنِ مِنْ شَرَانِطِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ حَبْثُ مَالًا مِنَ السَّرائِطِ اَنْ تُغَظِّلَ السُّنَاةِ وَالْجَمَاعَةِ حَبْثُ مَالًا مِنَ السَّرائِطِ اَنْ تُغَظِّلَ السَّنَاءِ عَلَى الْخُفَيْنِ . الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخُفَانَيْنِ وَتَعْسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ .

এ জন্য ইমাম কারখী (র.) বলেছেন- الْخُنَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لاَ يَرَى الْمُسْتَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ वर्था९, যারা মোজার উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফির হওয়ার আশঙ্কা করি।

وَعُرِيْكِ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانُ النَّبِسُّ عَلَيْهِ يُحِبُ التَّبَسُّنَ مَا استَطَاعَ فِيْ شَانِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُودِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৩৬৮. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রা যে কোনো কাজই যথাসম্ভব
ডান দিক হতে আরম্ভ করতে ভালোবাসতেন। যেমন–
পবিত্রতা অর্জনে, মাথা আঁচড়ানে ও জুতা পরিধানে।
–বিখারী ও মুসলিমা

# किणीय अनुत्र्हित : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَرْفِ آَبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمُ فَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوضَّأْتُمُ فَالْدَرُوْ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّه

৩৬৯. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র বলেছেন — যখন তোমরা পোশাক পরিধান কর এবং যখন তোমরা অজু কর তখন ডান দিক হতে আরম্ভ কর। –িআহমদ ও আবৃ দাউদ]

وَعَرْفِكِ سَعِبْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ وَسُوْءَ لِسَنْ لَسُولُ اللّهِ عَلَيْ لَا وُضُوْءَ لِسَنْ لَسُم السّلَهِ عَلَيْهِ . رَوَاهُ السّية . رَوَاهُ السّية مَدَدُكُرِ السّم السّلَهِ عَسَلَيْهِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ السّيّرَمِدِدَيُّ وَابْدُن مَسَاجَسَةَ . وَ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبْدُودَاوُد عَسَن اَبِسْ هُرَيْسَرةَ وَالسَّدَارِمِتُّى عَنْ اَبِسْ هُرَيْسَرةَ وَالسَّدَارِمِتُّى عَنْ اَبِسْهِ وَ زَادُوا السَّدَارِمِتُى عَنْ اَبِسْهِ وَ زَادُوا فَيْ اَبْسِهِ وَ زَادُوا فِيْ اَوْلِهِ لَا صَلُوةَ لِسَنْ لَا وَضُوْءَ لَهُ .

৩৭০. অনুবাদ: হ্যরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু বলেছেন— যে ব্যক্তি অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করেনি তার অজু হয়নি। —[তিরমিয়া ও ইবনে মাজাহ] কিন্তু আহমদ ও আবৃ দাউদ এ হাদীসটি হ্যরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে এবং দারেমী আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। আর আহমদ ও অন্যান্যদের বর্ণনার শুরুতে আছে যে, যার অজু হয় না তার নামাজও হয় না।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ভক্তে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ফরজ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

(حد) مَدْهُبُ اَهْلِ الظَّاهِرِ وَاَحْمَدْ وَا سُحَاقُ بُنِ رَاهْرَتُه (رح) : আহলে জাহের, আহমদ ও ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র.)-এর মতে, অজুর শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করলে পুনরায় অজু করতে হবে। তাদের দলিল হলো— উল্লিখিত হাদীস— لَا وَضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَدْكُرِ السّمَ اللّهِ عَلَيْهِ

ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালিক (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে এবং ইমাম আহমদ (র.)-এরও বিশ্বদ্ধ মতে, বিসমিল্লাহ বলা সুনুত, ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল—

١ عَنْ ابْنْ عُنْمَر (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ مَنْ تَوَضَّاً وَ ذَكَرَ اسْمَ النَّهِ عَلَيْهِ كَانَ طُهُودًا لِجَمِيْهِ بَدَنِهِ وَمَنْ تَوَضَّاً وَلَمْ بَذْكُرِ النَّهُ عَلَيْهِ كَانَ طَهُودًا لِآعَ ظَاء وُضُونِهِ

٧. وَفِيْ رِوَايَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكُرُ إِسْمِ النَّلِهِ عَلَىٰ قَلْبِ مُوْمِنٍ شَكَّاهُ أَوْلُمْ يُسَيِّم

: छाटनत मिलनत खवाव النَّجَوَابُ عَنْ دُلِيلِهِمْ

- ك. আহলে জাহের ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দলিলের জবাবে আল্লামা কাশ্মীরী (র.) বলেন, এ হাদীসটি ضعيف এমনকি ইমাম আহমদ (র.) বলেন صَا وَجَدْتُ فِي هُذَا حَدِيثًا صَحِيْحًا .
- २. हेमाम (حَدَ مَعَادِمَ विलन, এখানে لَا وُضُوءَ विलन, এখান अग्रान्य وَمَ الشَّوَابِ हानी अ्याद्य وَمَ عَلَا مَ الْمَسْجِدِ اللَّا فِي الْمُسْجِدِ اللَّهُ فِي الْمُسْتِعِدِ اللَّ

وَعُرْكِ لَيْ يَسْطِ بْسِنِ صَبِسَرَةً ارضَا قَالَ قُسلُت يَسَا رَسُولَ السَّبِغِ الْمُصْوَءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُصْوَءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُصْوَءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُصْوَءِ قَالَ اسْبِغِ الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ فِي الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ اللهِ الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ أَلَى الْمُصَابِعِ وَبَالِغُ وَرَوَى ابْنُ الْمُصَابِعِ وَالتِّرْمِذِي وَالتَّسَائِقُ وَرَوَى ابْنُ الْمُصَابِعَ وَالتَّرْمِيدِي وَالتَّسَائِقُ وَرَوَى ابْنُ الْمَاجِعَةَ وَالسَّلَامِيمِي اللَّي قَوْلِهِ بَيْسَنَ الْمُصَابِعِ .

ত৭১. অনুবাদ: হযরত লাকীত ইবনে সাবিরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি রাস্লুল্লাহ — - কে বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল — ! আমাকে অজু সম্পর্কে অবহিত করুন। [অর্থাৎ কিভাবে অজু করা উত্তম হবে।] রাস্লুল্লাহ — বললেন, অজু পরিপূর্ণভাবে করবে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ ভালোভাবে ধৌত করবে।] আঙ্গুলসমূহ খিলাল করবে এবং নাকে ভালোভাবে পানি পৌছিয়ে পরিষ্কার করবে, যদি তুমি রোজাদার না হও। — [আবূদাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী] আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী শুনিন্দার ত্রিমিয়ী ও নাসায়ী। আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُوالٌ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُضَمَّضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ : কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ : مِهُ مُعَامِّةُ مُوالًا الْعُلَمَاءِ فِي الْمُضَمَّضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاقِ কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়ার বিধান সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে :

ভুমান আহমদ, ইমাম ইবহাক, ইমাম আবৃ ছাওর, ইমাম ইবনুল মুন্যির ও مَذْهَبُ أَخْمَدْ وَ اِسْحَاقَ أَبِي تُمُور وَغَيْرٍهِ আবৃ উবায়দা (র.)-এর মতে, কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব। অজু গোসল উভয় অবস্থাতেই নাকে পানি দেওয়া ওয়াজিব কিন্তু উভয় অবস্থায় কুলি করা সুনুত। তাঁদের দলিল হলো—

١ عَنْ اَين مُرَيْرَةَ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا تَوَشَّا اَحَدُكُمْ فَلْيَجْنَعْ لْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ يَسْتَنْشِرُ
 ٢ عَنْ سَلَمَةَ بْنَ قَبْسِ (رض) اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنْ تَوَشَّاتَ فَاسْتَنْشِرْ.

٣ . عَنْ آبِي هُرُيْرَةً (رضاً) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرُ بِالْمُضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْسُاق.

় مَـنْهَـبُ الشَّافِعِيِّي وَ مَالِكِ وَالْاَوْزَاعِيِّ وَغَـيْرِه : ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম আওয়া ঈ, লাইস, হাসান বসরী (র.) প্রমুখ ওলামার মতে, অজু ও গোসল উভয় অবস্থায় কুলি করা এবং নাকে পানি দেওয়া সুন্নত । তাঁদের দলিল হলো—

- عَين ابن عَبَّاسٍ (رض) قَالَ هُمَا سُنَّعَانِ ٤.
- ২. এগুলো করা কুরআন দ্বারা সাব্যস্ত নয় ; বরং হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে; তাই সুনুত হবে, ওয়াজিব নয়।
- ৩. অজুতে বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ রয়েছে, অভ্যন্তরীণ অঙ্গ ধৌত করার নির্দেশ নেই। সুতরাং নাকে মুখে পানি দেওয়া ওয়াজিব হতে পারে না।

َ عَنْ مَنْ اَبِي حَنْيْفَة : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে অজুতে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া সুনুত; কিন্তু ফর্রজ গোসলের সময় উভয়টিই ফরজ। তাঁদের দলিল—

١. عَين ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْسَاقُ سُنَّةً .

এটা দারা সুনুত সাব্যস্ত হয়।

আর পবিত্র কুরআনে এসেছে— اَلْمُ اللّهُ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبُا فَاظُهُرُواْ ছারা পবিত্রতার আধিক্য বুঝানো হয়েছে, ফলে তা গোসলে ফরজ হয়েছে।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ وَسُولُ اللهَ ﷺ إِذَا تَوضَّاتُ فَخِلَلُ اصَابِعَ يَدَيْدُ وَرَجَلَ بِسكَ . رَوَاهُ التِّسْرِمِيذِيُّ وَرَوَى ابْسُن مَاجَةَ نَحْوَهُ وَقَالُ التِّسْرِمِيذِيُّ هُلذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ .

৩৭২. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন— যখন তুমি অজু কর তখন হাত ও পায়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে খিলাল কর। — তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ; ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এই হাদীসটি দুর্বল]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আংশ শুষ্ক না থাকে। কেননা, যদি কোনো অংশ শুষ্ক থেকে যায় তবে অজু হবে না। তাই আঙ্গুল যদি ফাঁক ফাঁক হয় তবে খিলাল করা মোস্তাহাব, আর যদি ঘন হয় তবে খিলাল করা যোহেতু এ অবস্থায় আঙ্গুলের ফাঁকে পানি না পৌছার সম্ভাবনা রয়েছে।

وَعَرْضِ الْمُسْتَوْدِد بْنِ شَدَّدَادٍ (رض) قَالُ رَأَيْتُ رَسُولَ السَّبِهِ عَلَيْهُ إِذَا تَوَضَّا يَدُلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْدِ بِبِخِنْصَوْم، وَوَاهُ النِّتَرْمِذِيُ وَابُودُ وَابْنُ مَاجَةَ رَوَاهُ النِّتَرْمِذِيُ وَابُودُ وَابْنُ مَاجَةَ

৩৭৩. অনুবাদ: হযরত মুসতাউ রিদ ইবনে শাদাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ ক্রি-কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন দুই পায়ের আঙ্গুলসমূহ তাঁর (বাম হাতের) কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা মর্দন করতেন। [তিরমিযী, আরু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَرْبِكِلِّ أَنَسِ (رض) قَالُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا تَسَوضًا أَخَذَ كَفَّا مِسْولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا تَسُوضًا أَخَذَ كَفَّا مِسْ مَسَاءٍ فَسَادُ خَسَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَحَدَّلَ مَسَاءٍ فَسَادُ خَسَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ مِسْاءً فَسَادُ خَلَا أَمَرَنِي فَخَلَّلَ إِنَّهُ لِحْبَعَتَهُ وَقَالُ هَلْكَذَا أَمَرَنِي ثَنَا اللهُ عَلَيْ المَرْنِي رَوَاهُ إَبُودُ اوْدَ

৩৭৪. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্ল্লাহ হু যখন অজু
করতেন, তখন এক অঞ্জলি পানি নিয়ে চিবুকের নিচ দিয়ে
দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে দিতেন এবং তার দ্বারা দাড়ি খিলাল
করতেন এবং বলতেন, এরপ করার জন্য আমার প্রভূ
আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। –[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

খাদ্র ব্যাখ্যা : মহানবী এর দাড়ি ছিল ঘন, তাই তিনি তাতে পানি প্রবেশ করিয়ে খিলাল করতেন। যাদের দাড়ি ঘন তাদের মুখমগুলের সীমার মধ্যে দাড়ির উপরিভাগ ধৌত করা ফরজ এবং হাতের কোষ ভরে পানি নিয়ে নিচের দিক হতে দাড়িতে প্রবেশ করিয়ে আঙ্গুল বিস্তার করে দাড়ি খিলাল করা সুনুত। আঙ্গুলকে নিচের দিক দিয়ে প্রবেশ করিয়ে উপরের দিকে উঠাতে হবে। রাস্লুল্লাহ এভাবে দাঁড়ি খিলাল করতেন।

আর যাদের দাড়ি পাতলা [তথা দাড়ির ফাঁকে চামড়া দেখা যায়] তাদের মুখমগুলের সীমানা পর্যন্ত দাড়ির নিচের চামড়া ধৌত করা ফরজ, শুধু খিলাল করলে চলবে না। وَعَرْوِكِ عُهُمَانَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ . رَوَاهُ التِّرُمِذِيُّ وَالتَّدَارِمِيُّ

৩৭৫. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ত্রতাঁর দাড়ি মুবারক খিলাল করতেন। —[তিরমিয়ী ও দারেমী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দাড়ি খিলাল করার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতভেদ: إِخْتِلَانُ الْعُلْمَاءِ فِي تَخْلِبُلِ اللِّعْبَةِ
ইমাম আবৃ ছাওর, হাসান ইবনে সালেহ ও দাউদ যাহেরীসহ প্রমুখ ওলামার মতে, অজু গোসল উভয় অবস্থায় দাড়ি খিলাল করা
ওয়াজিব। তাঁদের দলিল— دُ عَنْ عُضْمَان (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْبَتَ اللهِ السَّلَامُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْبَتَ اللهِ اللهِ السَّلَامُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْبَتَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ প্রমুখ ওলামার মতে ফরজ গোসল করার সময় দাড়ি থিলাল করা ওয়াজিব। কিন্তু অজুর সময় তা ওয়াজিব নয়।

গোসল করার সময় দাড়ি খিলাল করা ওয়াজিব হওয়ার দলিল—

١ - قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْيُتُم جُنُبًا فَاظَّهُرُواْ -

٢ . أَنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ قَالَ تَخْتَ كُلِّ شَغْرَةٍ جَنَابَةٌ فَبْلَغُوا النَّسْعَرَ وَأَنْفُوا الْبِسَرَ.

অজুর সময় দাড়ি খিলাল করা সুনুত হওয়ার দলিল—

١ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا تَوضَّأَ أَخَذَ كَنَّا مِنْ مَاءٍ فَادَّخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلُ بِهِ لِحْبَتَهَ . (رُواهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৩৭৬. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত আবূ হাইয়্যাহ (র.)

বলেন, আমি হযরত আলী (রা.)-কে অজু করতে দেখেছি যে, প্রথমে তিনি করদ্বয় [হাতের কজি পর্যন্ত] ধৌত করে পরিষ্কার করে নেন। অতঃপর তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ও তিনবার করে উভয় হাত [কনুই পর্যন্ত] ধৌত করেন। অতঃপর একবার মাথা মাসাহ করেন। তারপর টাখনা গিরা পর্যন্ত উভয় পা ধৌত করেন। এরপর দাঁড়ান এবং অজুর অবশিষ্ট পানি নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তা পান করেন। অবশেষে তিনি বলেন, আমি আমার আগ্রহ হলো যে, রাস্লুল্লাহ —এর অজু কিরূপ ছিল তা তোমাদের দেখাই। —তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তিনি অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করেন: ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, অজুর অবশিষ্ট পানি এবং যমযম কুপের পানি দাঁড়িয়ে পান করা মোস্তাহাব। যমযমের পানি যে বরকতময় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর 'অজু করা' একটি ইবাদত। স্তরাং তার অবশিষ্ট পানির মধ্যে বরকত নিহিত আছে, কাজেই আদব ও শিষ্টাচারের প্রেক্ষিতে উভয় পানি দাঁড়িয়ে পান করা উচিত। নবী করীম ক্রিড্রে এভাবে দাঁড়িয়ে পান করেছেন।

وَعَرْ ٢٧٧ عَبْدِ خَبْدٍ قَالَ نَحْنُ اللهُ عَلْمِ قَالَ نَحْنُ اللهُ عَلَيْ حِبْنَ تَوَضَّأَ فَا اللهُ عَلَيْ حِبْنَ تَوضَّأَ فَا اللهُ عَلَيْ حِبْنَ تَوضَّأَ فَا اللهُ عَلَمْ فَا مَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

৩৭৭. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবদু খায়ের (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা বসে দেখছিলাম হযরত আলী (রা.) অজু করছেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডান হাত পানির মধ্যে প্রবেশ করালেন এবং মুখ ভরে পানি দ্বারা কুলি করলেন, আর নাকে পানি দিলেন। অতঃপর বাম হাত দ্বারা নাক পরিষ্কার করলেন, এভাবে তিনি তিনবার করলেন, এরপর বললেন, যে ব্যক্তি রাস্লুল্লাহ তাঁর আজু দেখতে আগ্রহ করে সে যেন দেখে যে, এটাই তাঁর রাস্লুল্লাহর] অজু। –[দারেমী]

وَعَرِهِ كِلِّ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ زَيْدٍ (رض) قَسَالُ رأَيْتُ رَسُنُولُ السُّلِهِ عَلِيَّةً مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَنِي وَاحِدٍ فَعَلَ ذُلِكَ ثَلْثًا . رَوَاهُ ٱبُوْدَاوُدَ وَاليَّرُمِذِيُّ

৩৭৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ — - কে দেখেছি যে, তিনি এক অঞ্জলি পানি দ্বারা কুলি করেছেন এবং নাকে পানি দিয়েছেন। এভাবে তিনি তিনবার করেছেন। – আবু দাউদ ও তিরমিযী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দারা বুঝা যায় যে, এক কোষ পানি দারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া জার্য়েজ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.) উক্ত হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করে বলেন যে, এক কোষ পানি দারা কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া উত্তম, হানাফীগণ এরপ করাকে উত্তম মনে করেন না; বরং জায়েজ হওয়া সাব্যস্ত করেন। কেননা, হয়ত রাসুলুল্লাহ ক্লায়েজ প্রমাণের জন্য কিংবা পানির স্বল্পতার কারণে এরপ করেছেন।

وَعَنْ ٢٧٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنِيعَ عَبَّاسٍ (رض) أَنَّ التَّنِيعَ عَلَيْ مَسَعَ بِرَ أُسِه وَأُذُنَدِهِ مَا بَالسَّبَابَ تَدْنِ وَظُاهِرِهِمَا بِالسَّبَابَ تَدْنِ وَظُاهِرِهِمَا بِالْسَّبَابَ تَدْنِ وَظُاهِرِهِمَا بِالْسَائِقُ وَظُاهِرِهِمَا بِالْهَامِدِهِ وَوَاهُ النَّسَائِقُ

৩৭৯. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। রাস্লুল্লাহ ক্রি [অজ্র সময়] মাথা মাসাহ করেছেন এবং দু'কান মাসাহ করেছেন। তবে কানের অভ্যন্তরভাগ দুই তর্জনি [শাহাদাত] অঙ্গুলি দ্বারা এবং বাহিরের দিক দুই বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা। —[নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উল্লেখ্য অজুর সময় কর্ণদ্বয় মাসাহ করার পদ্ধতি হলো, কানের অভ্যন্তর ভাগ তর্জনি দ্বারা আর বহির্ভাগ বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মাসাহ করতে হবে। وَعُرِيْكِ السُّرَبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ارض اَنَهُ اللهُ السُّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذً ارض اَنَهُ اللهُ السَّبِيتَى عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اَدُبَرَ وَصُدْ غَبْهِ وَ اُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفِي رِوَايَةٍ اللهُ تَوضَّا فَادْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِي جُعْرِي التَّرْمِذِي النَّيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الشَّانِيَةَ اللَّوَايَةَ اللَّوَاللهُ وَاحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ الشَّانِيَةَ

অপর বর্ণনায় রয়েছে যে, রাস্লুল্লাহ ত্রু অজু করলেন, অতঃপর [মাসাহের সময়] তাঁর দু'আঙ্গুল দু'কর্ণ কুহরে প্রবেশ করালেন। —[আবৃ দাউদ, তিরমিয়ী। প্রথম রেওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন। আর আহমদ ও ইবনে মাজাহ দ্বিতীয়টি

وَعَنْ الْكُ مِنْ وَنُدِدِ السَّدِ بِسُنِ ذَيْدٍ (رض) اَنَّهُ رَاى السَّنِبِسَى ﷺ تَوضَّا وَانَّهُ مَسَبَحَ رَأْسَهُ بِسَاءٍ غَيْدٍ فَضْلِ بَدَيْدٍ. رَوَاهُ السِّرْمِذِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِكُمْ مَعَ زَوَائِدَ.

৩৮১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম ক্রান্ত করতে দেখেছেন, তিনি তাঁর মাথা তাঁর হাতের উদ্ধৃত পানি ছাড়া নতুন পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করেছেন।
–[তিরমিযী] তবে ইমাম মুসলিম কিছু বাড়িয়ে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें- বাদীসের ব্যাখ্যা: ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ কিছু সংখ্যক ইমামের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া আবশ্যক, ভিজা হাত দ্বারা মাসাহ করলে অজু হবে না। তাঁদের দলিল উপরোল্লিখিত হাদীস। আর ইমাম আবৃ হানীফা (র.) ও তাঁর অনুসারীদের মতে মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানির দরকার নেই। হাত ধৌত করার

পর হাতের তালুতে উদ্ধৃত যে সিক্ততা থাকে তা দ্বারা মাথা মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলিল হলো রুবাই বিনতে মু আবিবায়ের হাদীস। এ ছাড়া দারকুতনীতে আছে بَنَهُ يَبَلُلُ يَدَيْمُ وَمُسَتَعَ بِبَلُلُ يَدَيْمُ وَمُسَتَعَ بِبَلُلُ اللهِ عَلَيْهُ وَمُسَتَعَ بِبَلُلُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ

فَضُلَ فِي يَدَيْهِ

وَعُونَ وَسُولِ اللّهِ عَلَى اَمَامَة (رض) ذَكَرَ وَضُوءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ وَكَانَ يَهُ سَعُ وَضُوءَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى قَالَ وَكَانَ يَهُ سَعُ الْمَاقَيْنِ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ السَّراسِ. رَوَاهُ الْمُن مَاجَةَ وَابَعُو دَاوَدَ وَالسِّيرُمِنِينَ وَقَالَ الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ مِنْ قَالَ حَسَّادً لاَ أَدْرِى الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّاسِ مِنْ قَولِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

৩৮২. অনুবাদ: হযরত আবৃ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ এর অজু সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ চক্ষুর দুই কোণকেও মর্দন করতেন, আর তিনি বলেন, কর্ণদ্বয় হলো মাথার অন্তর্ভুক্ত।

–[ইবনে মাজাহু, আবু দাউদ ও তিরমিযী]

তবে ইমাম আবৃ দাউদ ও ইমাম তিরমিযী (র.) উল্লেখ করেছেন যে, এ হাদীসের অপর রাবী হামাদ (র.) বলেছেন যে, "কর্ণদ্বয় মাথার অন্তর্ভুক্ত" এই কথাটি আবৃ উমামার কথা, নাকি রাসূলুল্লাহ ক্রিএর কথা, তা আমার জানা নেই।

- এর বিশ্লেষণ : مَاقُ শব্দটি مَاتُكِيْن -এর দ্বিচন, এর অর্থ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে—
- আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, নাকের সংলগ্ন চোখের কোণকে ¿
   বলে।
- ২. কিতাবুল জাওহারী নামক গ্রন্থে আছে যে, নাকের এবং কানের নিকটস্থ চোখের উভয় কোণকে তাল হয়। রাস্লুল্লাহ আজু করার সময় এ উভয় কোণকে ধৌত করতেন। কেননা, এ স্থানদ্বয়ে চোখের ময়লা জমে থাকে, তাতে পানি প্রবেশ করানোর জন্য রাস্লুল্লাহ খুব রগড়িয়ে ধৌত করতেন। আল্লামা তীবী একে মোস্তাহাব হিসেবে উল্লেখ করেছেন।
  - अत राजा : এ বাকাটির عَطْف मू' तकम হতে পারে। यथा والكَرُنُا.مِنَ الكَرُأُس
- ১. এটা যদি পূর্ববর্তী 🕽 🖒 -এর উপর আতফ হয়, তখন তা হবে রাবী আবু উমামার নিজস্ব উক্তি।
- ২. আর যদি তার আতফ ঠি -এর সাথে হয়, তখন হবে রাসূলুল্লাহ এর বাণী। এ সন্দেহের কারণে ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিয়ী (র.)-বলেন, এ হাদীসের অপর বর্ণনাকারী হামাদ (র.) সংশয়ের বশবর্তী হয়ে বলেছেন, আমি জানি না, এটা কার উক্তি, আবু উমামার, না রাসূলুল্লাহ ক্রি-এর।

وَعَرْبِهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِسُّى إلَى السَّي اللَّهِ عَنْ الْوَضُوءِ فَارَاهُ السَّرِبِي عَنْ الْوَضُوءِ فَارَاهُ السَّبِي عَنْ الْوضُوءِ فَارَاهُ السَّرِبِي عَنْ الْوضُوءُ اللَّهُ عَنِ الْوضُوءُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّوضُوءُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

৩৮৩. অনুবাদ: হ্যরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তার পিতামহ বলেছেন, একদা রাসূলুল্লাহ

-এর নিকট এক বেদুঈন এসে অজু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল, রাসূলুল্লাহ তাঁকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তিনবার করে ধৌত করে দেখালেন। অতঃপর বললেন, অজু এরূপই। যে ব্যক্তি এর উপর বাড়ায় সেমন্দ করে, সীমা অতিক্রম করে এবং জুলুম করে।

-[নাসায়ী, ইবনে মাজাহ্ও আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এই তিনটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে। যথা—

- 🛮 ᡝ 🚄 -এর অর্থ হলো শরিয়তের নিয়ম-নীতি অনুসরণের পরিপন্থি মন্দ কাজ করা।
- 🛮 تَعَدَّى অর্থ– শরিয়তের ব্যাপারে সীমালজ্ঞন করা আর قُلْم অর্থ– ছওয়াব কম প্রাপ্তির ব্যাপারে স্বীয় আত্মার উপর অবিচার করা ইত্যাদি।

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) – ৫১

وَعُرْ كُلِّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ ارض اَنَّهُ سَمِعَ إِبْنَهُ يَقُولُ اَللَّهُ مَّ إِنِّى اَسْنَلُكُ الْقَصْرَ الْآبَيْنَ عَنْ يَمِيْنِ الْجُنَّةِ قَالَ اَى بُنَتَى سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُ بِهِ عَنَ النَّادِ فَانِتَى سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذُ بِهِ مِنَ النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ مِن النَّادِ فَانِتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ الْمُتَةِ قَوْمُ يَعَدُونُ إِنَّهُ الْمُتَةِ قَوْمُ يَعَدُونَ فِي هُذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمُ يَعَدُونَ فِي النَّطُهُودِ وَالدُّعَاءِ . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابَدُ دَاوَدُ وَانِنُ مَاجَةً

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شُرُحُ शिमित्मत व्याच्या: সাহাবী হযরত ইবনে মুগাফফাল (রা.) হতে তাঁর পুত্রকে জান্নাতের নির্দিষ্ট স্থানের জন্য দোয়া করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, তা হলো নবীগণের জান্নাতের বাসস্থান। অথবা, সে নিজে যে আমল করে তাতে সে উক্ত জান্নাতে যাওয়ার উপযোগী হতে পারবে না সূতরাং এমন অসম্ভব আশা করা সীমা লচ্ছানের নামান্তর। অথবা, এ ধরনের আকাজ্ফা আদবের খেলাফ। অথবা, এ জন্য নিষেধ করেছেন যে, হয়তো সে এমন এক জান্নাতের আশা করছে, অথচ তার তাকদীরে রয়েছে এর বিপরীত একটি বেহেশত।

এর ব্যাখ্যা : পবিত্রতা অর্জনে বাড়াবাড়ি করার অর্থ হলো– অজ্-গোসলে অকারণে পানির অপচয় না করা, শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বারবার অঙ্গ ধৌত করা, অথবা মাসাহের স্থলে ধৌত করা।

আর দোয়ায় বাড়াবাড়ি করা হলো, লোক দেখানো দীর্ঘ মুনাজাত করা, নানাবিধ ভনিতার আশ্রয় গ্রহণ করা, অথবা মাসন্ন দোয়াসমূহ বাদ দিয়ে ছন্দপূর্ণ বাক্যের মাধ্যমে দোয়া করা। অবশ্য অন্তরের আবেগ তাড়িত হয়ে কাব্যছন্দে মুনাজাত করা নিষেধ নয়। তথাপি মাসনুন দোয়া পরিত্যাগ করা ঠিক নয়।

وَعَرْدُكُ أَبِيّ بِنِ كَعْبِ (رض) عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهِ أَرض عَنِ النَّبِيّ عَلَيْهُ قَالَ إِنَّ لِلْهُ صُوْءِ شَيْطَانًا يُعَالُ لَهُ الْدَلَهَانُ فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ هٰذَا التّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَة وَقَالُ التّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيثُ عَرِيْبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيّ عِنْدُ الْعَرْبُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدُ الْعَرْبُ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ عِنْدُ السّنَدَهُ غَيْرُ الْعَرْبَ وَلَيْسَ إِلْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا. فَارِجَة وَهُو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَ اَصْحَابِنَا.

৩৮৫. অনুবাদ: হ্যরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাস্লুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— অজুর [মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার] জন্য একটি শয়তান আছে, তাকে "ওলাহান" বলা হয়; কাজেই তোমরা [অজু করার সময়] পানির ওয়াসওয়াসা হতে বেঁচে থাকো। –[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ্]

ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। হাদীসবিদদের নিকট এর সনদ শক্তিশালী নয়। কেননা, এটি খারিজা ইবনে মুসাব ব্যতীত অন্য কেউ মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। অথচ তিনি মুহাদ্দিসদের নিকট রাবী হিসাবে সবল নন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্তে নির্গত। এটি وَلَهُ وَلَهُان শব্দটি وَلَهُ وَلَهُا وَ مَا كَالُولُهُان - এর সীগাহ। মাসদারের অর্থ হলো—জ্ঞানশূন্য হওয়া, অস্থির হওয়া। এটা এমন শর্য়তানের নাম যে অজুর মধ্যে ধোঁকা দেয়। সে শুধু অজুর মধ্যে ধোঁকা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত। সে অজুকারীকে অস্থিরতার মধ্যে ফেলে দেয়। ফলে সে অজুকারী হাতমুখ বা পা কতবার ধোঁত করল বা আদৌ ধৌত করল কি নাং কিংবা অঙ্গ প্রত্যঙ্গে পানি পৌছেছে কিনাং নানা প্রকার সংশ্রের মধ্যে নিপতিত হয়। এরপ ধোকা হতে বাঁচার জন্য রাসূল

وَعَرْ ٢٨٣ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ (رض) قَالَ رَأَبْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ إِذَا تَسَوَضَا مَسَحَ وَجْهَةً بِطُرْفِ ثَوْبِهِ - رَوَاهُ البِّتُرْمِذِيُ

৩৮৬. অনুবাদ: হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি কলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ক্রি: কে দেখেছি যে, যখন তিনি অজু করতেন তখন নিজের কাপড়রে কিনারা [পার্শ্ব] দিয়ে [নিজের] মুখমণ্ডল মুছতেন। –[তিরমিয়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

٣ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ (رض) أَنْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى بِالْمِنْدِيْلِ فَلَمْ بَمْسَعْ بِهِ بَلْ مَسَعَ نِبَدِهِ -

ا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ (رضَّا َ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَى إِذَا تَوَضَّا مَسَعَ وَجُهَدَ بِطَرْفِ ثُرْبِهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) ﴿ لَا تَعْنَ مُعَاذِهُ بُو بُولُهُ التَّرْمِذِيُّ ﴾ لا عَضَاءَهُ بِعَا اعْضَاءَهُ بِعَدَ الْوُضُوْءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) ٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضُ عَالَتُ كَانَتْ كِانَتْ لِلنَّبِي عَلَى خِرْقَةَ يُنْشِفُ بِهَا اعْضَاءَهُ بَعَدَ الْوُضُوْءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ ) ٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضُ ) قَالَتْ كَانَتْ لِلنَّبِي عَلَى خِرْقَةَ يَنْشِفُ بِهَا اعْضَاءَهُ بَعَدَ الْوُضُورِةِ وَاللَّهُ الْآخَافِ : مَذْهُبُ الْأَحْنَافِ : مَذْهُبُ الْآخُونَافِ : مَذْهُبُ الْآخُونَافِ : عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

- আমর ইবনে আবী লাইলার হাদীসের জবাব : ٱلْجَوَابُ عَنْ ٱدِلَّةِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তাঁর প্রথম হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, এটি দুর্বল হাদীস।
- ২. দ্বিতীয় হাদীসের জবাব হলো, পানি না মোছলেও তা ওকিয়ে যাবে, সুতরাং ওজনের বেলায় তা মোছা না মোছার ভিন্ন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।
- ৩. হযরত মাইমুনা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, অজুর পানি না মোছাও যে বৈধ, তা বুঝানোর জন্য রাসূল হা মোছেননি। পরিশেষে বলা যায় যে, অজুর পরে হাত মোছা না মোছা উভয়ই প্রকার আমলই রাসূল হাত বিদ্যমান রয়েছে।

وَعُرْ ٢٨٧ عَالِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَتْ لِرَسُولِ اللّهِ عَلِيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا كَانَتْ لِرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ خِرْقَةٌ يَنْشِفُ بِهَا اعْضَائَهُ بَعْدَ الْمُوضُوءِ . رَوَاهُ اليّقرْمِذِيُ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ وَأَبُو مُعَاذِ الرَّاوِيْ ضَعِيْفُ عِنْدَ اَهْلِ الْحَدِيْثِ .

### ं وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ : कृषीय जनूत्व्हन

عُرْكُ ثَابِتِ بْنِ أَبِى صَفِتَيةَ قَالَ قُلْتُ لِآبِى عَفْقِر هُوَ مُحَمَّدُنِ الْبَاقِرُ عَلَّمَ لَنَ الْبَاقِرُ حَدَّثَكَ جَابِرُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى تَوضَّا مَرَّةً مَرَّةً مَرَّةً وَمَرَّتَبْنِ مَرَّتَبْنِ وَثَلَقًا ثَلُقًا قَالَ نَعَمْ. وَمَلَقًا ثَلُقًا قَالَ نَعَمْ.

৩৮৮. অনুবাদ: হযরত ছাবেত ইবনে আবৃ সাফিয়্যাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আমার শিক্ষক] আবৃ জাফর মুহামদ বাকের [ইবনে যয়নুল আবেদীন]-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাকে কি হযরত জাবের (রা.) এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম অজু করেছেন একবার একবার, দু'বার দু'বার এবং তিনবার, তিনবার করে? [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ এভাবে ধৌত করেছেন] তিনি জবাবে বললেন, হাঁ। —[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْكُولْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, আর তিনবার ধৌত করা সূনত। রাসূল যখন একবার ধৌত করেছেন তখন তিনি ফরজের উপর আমল করে উদ্মতকে দেখিয়েছেন, আর দু'বার করে ধুয়ে জায়েজের উপর আমল করেছেন। আর যখন তিনবার ধৌত করেছেন তখন সূনুত পদ্ধতি শিক্ষা দান করার লক্ষ্যে করেছেন। তাই সাব্যস্ত হলো যে, অজুর অঙ্গসমূহ একবার ধৌত করা ফরজ, দু'বার ধৌত করা জায়েজ, আর তিনবার ধৌত করা সূনুত। বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা মাকরহ।

وَعَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْهُو زَيْدِ (رسُد) قَالَ إِنَّ رَسُولَ السّلهِ ﷺ تَوضَّاً مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ هُو نُورٌ عَلَى نُودٍ .

৩৮৯. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ অজু করলেন দু'বার করে [অর্থাৎ অজুর অঙ্গসমূহ দু'দুবার করে ধুইলেন] এবং বললেন এটা আলোর উপর আলো। –[রাযীন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আরুর অঙ্গর অঙ্গর ব্রাহ্ম করে বলেছেন যে, এটা আলোর উপর আলো। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তীবী (র.) বলেন, মহানবী এটা দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, আমার উত্মতগণ অঙ্গুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার কারণে কিয়ামতের ময়দানে উজ্জ্বল হস্তপদবিশিষ্ট হবে। অথবা এর অর্থ হলো– ফরজের উপর স্নুত তথা প্রথমবার ধায়া ফরজ আর দ্বিতীয়বার ধায়া সুনুত। ফরজ এবং সুনুতকে রূপকভাবে আলো বা নূর বলা হয়েছে।

وَعُرْفِكَ عُشْمَانَ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلُثًا ثَلُثًا ثَلُثًا وَقَالَ هَذَا وُضُونِى وَ وُضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وُضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وُضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وَضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وَضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وَضُوءُ الْاَنْبِيَسَاءِ قُبْلِى وَ وَضُوءً الْاَنْدَوِيَّ وَضُوءً الثَّنَووِيُّ ضَعْفَ الثَّانِي فِي شَرْح مُسْلِمٍ.

৩৯০. অনুবাদ: হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রু অজু করলেন তিন তিনবার
করে অতঃপর বললেন, এটাই হলো আমার এবং আমার
পূর্ববর্তী নবীদের অজু এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর
অজু।–হিমাম রাযীন এটিও এর পূর্ববর্তী হাদীসটি বর্ণনা
করেছেন, কিন্তু ইমাম নববী (র.) শরহে মুসলিমে এই
দ্বিতীয় হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনবার ধৌত করা যেমন আমাদের নবী الْعَرِيْث তেমনি তা হয়রত ইরাহীম (আ.) সহ পূর্ববর্তী নবীদেরও স্নুত, তাই অজুর সময় অঙ্গসমূহ তিনবার ধৌত করে নবীগণের স্নুত অনুযায়ী চলা উচিত।

وَعَرْكِ مَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

৩৯১. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্র প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাজের জন্য অজু করতেন, আর আমাদের এক অজুই যথেষ্ট যতক্ষণ পর্যন্ত, সে অজু ভঙ্গ না করে। –[দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

चामीत्मत बााचा। : নবী করীম করি প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে অজু করতেন। সম্বত এটা তাঁর জন্য ওয়াজিব ছিল। পরে তা মানসূথ হয়ে গেছে। অথবা প্রত্যেক ওয়াক্তে যে অজু করা মোস্তাহাব তা বুঝাবার জন্য করেছেন।

وَعَرْ اللهِ مُعَمَّدِ بْنِ بَحْيِى بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَر طاهِي اللهِ بْنِ عُمَر طاهِي عَمَّنْ اَخَذَه فَقَالَ حَدَّثَتُهُ اَسْمَا عُ بِنْتُ زَيْدِ عَمَّنَ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَة بْنِ بِينِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَة بْنِ بَنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَة بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَنْظَلَة بْنِ الْخَطَّابِ اللهِ عَلِي عَلْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ صَلَوةٍ طَاهِرًا كَانَ اَوَ عَنْمَ طَاهِر فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَى كَانَ اَو عُنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ الْوضُوءُ اللهِ عَنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى السَّوالِ عِنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى السَّوالِ عِنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى اللهِ يَرْى اللهِ عَنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى النَّهِ اللهِ قُوه اللهِ عَنْدَ كُلِ صَلُوةٍ وَ وُضِعَ عَنْهُ اللهِ يَرْى اللهِ يَرْى اللهِ قُوه اللهِ عَنْدَ كُلِ عَلْمَ اللهِ قَلَه عَنْهُ اللهِ يَرْى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ عَنْهُ اللهِ يَرْى الْآ مِنْ حَدَثِ وَلَاكَ فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرْى الْآ مِنْ وَاهُ الْحُمَدُ وَالْهُ فَكَانَ عَبْدُ اللّهِ يَرْى الْآ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

৩৯২. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলুন যে, আপনার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর যে প্রত্যেক নামাজে নতুন অজু করতেন, তিনি অজু অবস্থায় থাকুন বা না থাকুন। এটা তিনি কার নিকট হতে গ্রহণ করেছেনং ওবায়দুল্লাহ জবাবে বলেন, ইবনে ওমরকে [তার চাচাতো বোন] আসমা বিনতে যায়েদ ইবনে খাত্তাব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হানযালা ইবনে আবু আমের আলগাসীল (রা.) [সাহাবী] তাঁকে [আসমাকে] বলেছেন- প্রথমে রাস্লুলাহ 🕮 -কে প্রত্যেক নামাজের জন্য নতুন অজু করতে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, অজুর সাথে থাকুন বা না থাকুন। অতঃপর যখন এটা রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর উপর কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন তাঁকে প্রত্যেক নামাজের জন্য মিসওয়াক করতে আদেশ দেওয়া হলো এবং অজু ভঙ্গ হওয়া ব্যতীত অজু করার আদেশ রহিত করা হলো। হ্যরত ওবায়দুল্লাহ (রা.) বলেন, হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এই ধারণা ছিল যে, তাঁর প্রত্যেক নামাজে অজু করার মতো পর্যাপ্ত শক্তি রয়েছে, সুতরাং তিনি তা মৃত্যু পর্যন্ত পালন করেছেন।-[আহমদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَالْمُكَانِ -এর ঘটনা : হ্যরত হান্যালা ইবনে আবৃ আমের (রা.) স্ত্রী সহবাস করার পর গোসল করার পূর্বেই ওহুদের যুদ্ধের আহ্বান ওনে তাড়াহুড়া করে নাপাক অবস্থায়ই জিহাদে যোগ দেন এবং শহীদ হয়ে যান। তারপর যুদ্ধের ময়দানে হান্যালার লাশ খুঁজে পাওয়া যচ্ছিল না। এরপর বিশ্বয়ের সহিত নবী করীম হাত্র দেখলেন, আকাশে ফেরেশতারা তাঁকে

গোসল করায়ে দুনিয়াতে পাঠাচ্ছেন। হুজুর হান্যালার স্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় জিহাদে শরিক হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ কারণে তিনি আল-গাসীল বা গাসীলুল মালায়িকা তথা ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

وَعَرْ ٣٩٣ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه بنِ الْعَاصِ (رض) أَنَّ النَّنِيتَى عَلَىٰ مَرَّ بِسَعْدِ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَقَالَ مَاهُذَا السَّرِفُ يَا سَعْدُ قَالَ اَفِى الْوُضُوءِ سَرِفُ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ عَلَىٰ نَهْرِ جَارٍ ـ رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةً

৩৯৩. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা নবী করীম ক্রাণ্দ ইবনে আবী ওয়াক্কাসের নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন তিনি [সা'দ] অজু করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ক্রালনেন, হে সা'দ! এভাবে অপব্যয় কেন করছা তিনি বললেন, অজুতেও কি অপব্যয় রয়েছে। রাসূল ক্রাণ্দলেন, হাঁ, যদিও তুমি প্রবহমান নদীর তীরে অবস্থান কর না কেন। –[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَرْحُ الْحَدِيْث -হাদীসের ব্যাখ্যা : অজুর মধ্যে অপব্যয় হলো অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা। একই অঙ্গ বিনা প্রয়োজনে তিনবারের বেশি ধৌত করা অথবা অজু থাকা অবস্থায় কোনো ইবাদত মাকসৃদা পালন না করে পুন: অজু করা।

وَعَرْبُكِ أَبِى هُرَيْرَةَ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُسَمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِتَى ﷺ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُطُهِّرُ جَسَدَة كُلَّهُ وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُؤكُرِ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يُطُهَّرْ إِلاَّ مَوْضَعَ الْوُضُوءِ.

৩৯৪. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ হ্রায়রা, ইবনে মাসউদ এবং ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ক্রা বলেছেন— যে ব্যক্তি অজু করে এবং তার সাথে আল্লাহর নাম স্মরণ করে, সে তার সমস্ত শরীরকে পবিত্র করে। আর যে ব্যক্তি অজু করে, অথচ আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, সে তুধু অজুর স্থান পবিত্রকরণ ছাড়া আর কিছুই করে না। —[দারাকৃতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चेनिएनत राजित। किছু সংখ্যকের মতে অজুতে বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। হানাফীদের মতে সুনুত। কেননা, ওয়াজিব হলে হাদীসে তা পরিত্যাগ করার কারণে অজু হবে না বলেই ঘোষণা প্রদান করা হতো, তাই উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুতে বিসমিল্লাহ পড়া সুনুত। আর এটা এ জন্য পড়া জরুরি যে, তাহলে তার সমস্ত শরীর পবিত্র হয়ে যাবে।

وَعَرْفِكَ اللّهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ত৯৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাহ্র যখন নামাজের জন্য আজু করতেন তখন স্বীয় আঙ্গুলের আংটিকে নাড়াচাড়া করে দিতেন। [যাতে আংটির নিচেও পানি পৌছে]। –[দারাকুতনী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें -হাদীসের ব্যাখ্যা: অজুর অঙ্গসমূহের মধ্যে যেন চুল পরিমাণও শুকনা না থাকে সেদিকে ভালো করে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা এরপ শুষ্ক থাকলে অজু হয় না। সূতরাং পুরুষ যদি আংটি আর মহিলা যদি চুড়ি বা আংটি পরিহিত থাকে তবে তা অজুর সময় ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেবে।

# بَابُ الْغُسْلِ গোসলের বিবরণ

শব্দের اَلْغُسُلُ শব্দের غَيْن -এর উপর তিন রকম হরকত দিয়ে তিনভাবে পড়া যায়। যেমন-

- كُ النَّهُ الْعُسُلُ . ( গাইন হরফে পেশ দিয়ে] তখন শব্দটি النَّهُ على হবে । আর অর্থ হবে- গোসল বা স্নান।
- ২. ﴿الْغَسَالُ [গাইন হরফে যবর দিয়ে] তখন শব্দটি মাসদার হবে। অর্থ– ধৌত করা।
- ৩. اَيْغَسْلُ [গাইন হরফে যের দিয়ে] তখন শব্দটি اِنَّم হিসেবে ধৌত করার বস্তু বা পানি অর্থে ব্যবহৃত হবে। কারো কারো মতে اَنْغُسْلُ গাইন হরফে পেশ দিয়ে ধৌত করা ও ধৌত করার উপকরণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

هُوَ سَيْلَانُ - পারিভাষিক সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন هُوَ سَيْلَانُ ضَطْلَاحًا । অর্থাৎ, শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

মিরকাত প্রণেতার ভাষায়— سَيْكُنُ الْمَاءِ عَلَى الْبَدَنِ بِالتَّعْمِيْمِ بِالنَّبَّةِ वर्थाৎ, নিয়তের সাথে সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা।

এক কথায় শরীরের যেসব স্থানে পানি পৌছানো সম্ভব, এ সব স্থানে পানি পৌছানো, তবে এর সাথে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। ফরজ গোসলের সময় নিয়ত একান্ত আবশ্যক, অন্যথা গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

আলোচ্য অধ্যায়ে কি কি কারণে গোসল ফরজ হয় এবং কি পদ্ধতিতে গোসল করতে হয় তাই আলোচিত হয়েছে।

### थिश्य जनूरूहम : विश्य जनूरूहम

عَرْدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

৩৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কেউ স্ত্রীলোকদের চারি শাখায় [দু'হাত ও দু'পায়ের মাঝে] বসে এবং বীর্যপাতের জন্য প্রয়াস চালায়,
তখন তার উপর গোসল ফরজ হয়ে যায়; যদিও সে
বীর্যপাত না করে থাকে। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

سُعَبِهَا الْاَرْبَعِ षाता উদ্দেশ্য : شُعَبَةُ শব্দট شُعَبَهَا الْاَرْبَعِ -এর বহুবচন, এর অর্থ হলো– শাখা-প্রশাখা। উক্ত হাদীসে شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ أَلاَرْبَعِ वा চার-শাখা দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে এ বিষয়ে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে; যা নিম্নরূপ—

- ১. ইবনে দাকীকুলঈদ তার গ্রন্থে বলেছেন, এর অর্থ— স্ত্রীর দু'হাত ও দু পা। আর এ অর্থ বাস্তবতার অতি নিকটবর্তী। ২. কারো কারো মতে, স্ত্রীর দু'হাত ও দু'উরু। ৩. কেউ কেউ বলেন, স্ত্রীর দু'উরু ও দু'নিতম। ৪. আবার কারো মতে, স্ত্রী জননেন্ত্রিয়ের পার্ম্ব। ৫. অপর একদলের মতে, স্ত্রীর দু'উরু ও জননেন্ত্রিয়ের দু'পার্ম্ব। কাজি ইয়ায (র.) ও এরূপ বলেছেন। তবে চার-শাখায় বসার অর্থ হলো— সঙ্গম করা।
- كَتْمَى يَجِبُ الْغُسَلُ গোসল কখন ওয়াজিব হয় ? এখানে তিনটি অবস্থা হতে পারে। প্রত্যেকটি অবস্থা ও তার বিধান নিমে প্রদত্ত হলো–

- ১. স্বপ্লদোষ, সহবাস, স্পর্শ, দেখা ইত্যাদি যে কোনো কারণে বীর্যপাত হলে সকল ইমামের ঐকমত্যে গোসল ফরজ হয়।
- ২. যদি শুধু যৌনকেলী করে, কিন্তু পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গের ভিতরে প্রবিষ্ট না করে। আর রেতঃপাতও না হয়, তখন কারো মতেই গোসল ফরজ হয় না।
- ৩. যদি যৌনাঙ্গে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃপাত না হয় তবে এতে কিছুটা মতভেদ রয়েছে।

  দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরী, হযরত আনাস ও কোনো কোনো সাহাবীর মতে, এ তৃতীয় অবস্থায় গোসল
  ফরজ হয় না। তাঁদের দলিল রাসূলের বাণী—

জমন্ত্রের অভিমত : অধিকাংশ সাহাবী, চার ইমাম ও তাবেয়ীদের মতে, পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ স্ত্রীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করালে গোসল ফরজ হয় রেতঃপাত হোক বা না হোক।

पिन : إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا جَلَسَ اَحَدُّكُمْ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعُ ثُمَّ جَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ ؟ २. হযরত আয়েশা (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- إِذَا جَاوَزُ الْغِتَانُ الْغِتَانُ الْغِتَانُ وَجَبَ الْغُسْلُ

তা ছাড়া অনেক সময় বীর্য বের হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে চেতনা নাও থাকতে পারে, কাজেই এরপ অবস্থায় ﴿

-এর সূত্রে উভয়ের উপর গোসল ফরজ হয়।

প্রতিপক্ষের জবাব : اِنْكَ الْكَاءُ مِنَ الْكَاءِ হাদীসটি উবাই ইবনে কা'ব ইসলামের প্রথম যুগে বর্ণনা করেছেন, পরে এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে।

আবার এটাও বলা হয় যে, এ হাদীস 'স্বপ্লদোষ' সংক্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্লদোষ হয়েছে মনে করে কেউ যদি ঘুম থেকে উঠে কাপড়ে বা বিছানায় বীর্যের কোনো চিহ্ন না দেখে তখন তার উপর গোসল ফরজ হয় না । যেমন তির্মিয়ী শরীফে ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে— إِنَّمَا الْمَا مِنَ الْمَاءِ فِي الْإِحْتِلاَمِ

وَعَنْ لِاللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءُ مِنَ الْسَاءِ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . قَالَ الشَّبْخُ الْإِمَامُ مُحْدُ السَّنَةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَمَذَا مَنْسُوخُ مُحْدُ السَّنَةِ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَمَذَا مَنْسُوخُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْاحْتِلْمِ . رَوَاهُ التَّيِرُمِذِيِّ وَلَمْ آجِدُهُ فِي الصَّحِيْحَيْن

৩৯৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন যে, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন [অর্থাৎ বীর্যপাতের কারণেই গোসলের দরকার]। -[মুসলিম] ইমাম মহীউস সুনাহ বাগাবী (র.) বলেন- এ হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, পানির কারণেই পানির প্রয়োজন, কথাটির স্বপুদোষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ হাদীসটি ইমাম তিরমিয়ী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমি এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَلْمَا وَ वानीरमत राज्या : আলোচ্য হাদীসের প্রথম أَلْمَا وَ वाता গোসলের পানি এবং দ্বিতীয় الْمَدَيْثِ দারা বীর্য বা রেতঃপাত উদ্দেশ্য। এখন পূর্ণ হাদীসের ভাষ্য হবে—

إِنَّمَا وُجُوبُ إِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَي الْغُسْلُ مِنْ أَجْلِ خُرُوجٍ الْمَاءِ أَي الْمَنِيُّ

অর্থ– রেতঃপাত হলে পানি দারা গোসল করা ফরজ হবে। এর পূর্বে হযরত আবৃ হুরায়রা এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণিত, উক্ত দুই হাদীস দারা বুঝা যায় যে, হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণিত এ হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। وَعَرِيْنَ مَا اللّهِ إِنَّ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ

৩৯৮. অনুবাদ : উশ্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা উন্মে সুলাইম (রা.) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল। নিন্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। [অতএব আমিও বলতে লজ্জা করছি না] স্বপুদোষ হলে কি স্ত্রীলোকের উপর গোসল ফরজ হয়ঃ রাসূলুল্লাহ 🔤 বললেন, হাা। যখন সে [জাগ্রত হয়ে] পানি [বীর্য] দেখতে পায়। এতে উন্মে সালামা (রা.) লজ্জায় মুখ ঢাকলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। মেয়েলোকদের কি স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন- হাা তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক। [কি আন্চর্য] তা না হলে তার সন্তান তার সদৃশ হয় কিরূপে ? -[বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু ইমাম মুসলিম উম্মে সুলাইমের বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলোও উল্লেখ করেছেন : [রাসূলুল্লাহ এটাও বলেছেন— । পুরুষের বীর্য গাঢ় ও তত্র আর মেয়েলোকের বীর্য পাতলা ও হলুদবর্ণ। উভয়ের মধ্যে যেটির প্রাবল্য হয় অথবা যেটি জরায়ুতে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সদৃশ হয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ব্যখ্যা: উমূল ম্'মিনীন হযরত উমে সালামার উক্ত উক্তির মাধ্যমে বুঝা যায় যে, তিনি মহিলাদের স্বপুদোষকে অস্বীকার করেন। এর উত্তর হলো স্বপুদোষ সাধারণত ক্-চিন্তা হতে হয়ে থাকে। আর রাস্লুল্লাহ ত্রি-এর বিবিগণকে সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা বিবাহের পূর্ব হতেই এই ধরনের ক্-চিন্তা হতে বিশেষ হেফাজতে রেখেছেন। তাই তিনি এ ব্যাপারে অনবহিত থাকার কারণে এরপ প্রশ্ন করেছেন।

ত্র অর্থ : রাস্লুল্লাহ হ্র হ্র ইয়রত উম্মে সালামা (রা.)-কে বলেছেন যে, তোমার ডান হাত ধুলায় মলিন হোক, এটা র্ঘারা বদদোয়া করা উদ্দেশ্য নয়? এটা একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র। আরবের লোকেরা আশ্চর্য ও বিশ্বয়ের স্থলে এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে থাকে। রাস্ল ক্র এটা বুঝাতে চেয়েছেন যে, তোমার মতো বয়স্কা ও প্রবীণ নারীর এ বিষয়ে অনবিজ্ঞ থাকা আশ্চর্যের ব্যাপার।

وَعُنْ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعُسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لَلَمَاءِ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ اصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى فَيُخَلِّلُ بِهَا اصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُ عَلَى

৩৯৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হাত যখন নাপাকীর গোসল করতে
মনস্থ করতেন তখন প্রথমে দুই হাত ধুইতেন, অতঃপর
নামাজের অজুর মতো অজু করতেন, অতঃপর আঙ্গুলসমূহ
পানিতে ডুবাতেন এবং [ভিজা হাত দ্বারা] চুলের গোড়া
খিলাল করতেন এবং দুই হাতের অঞ্জুলি ভরে তিনবার
মাথার উপর পানি ঢালতেন। এরপর শরীরের সম্পূর্ণ তুকে

অন্তিয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) –

رَأْسِهِ ثَلْثُ غُرَفَاتٍ بِيكَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . مُتَّفَقُّ عَلَيهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ يَبْدأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا أَلِانَاءَ ثُمَّ يُغْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِم فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتُوضًا .

পানি প্রবাহিত করতেন। - [বুখারী ও মুসলিম] কিন্তু
মুসলিমের এক বর্ণায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ যখন
গোসল আরম্ভ করতেন তখন পাত্রে হাত প্রবেশ করার পূর্বে
দুই হাত [কজি পর্যন্ত] ধুইয়ে নিতেন। অতঃপর ডান হাত
দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ
ধুতেন, তারপর অজু করতেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

रामीत्मत्र राज्या : ফরজ গোসলের সময় নিয়ত সহকারে শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছানো একান্ত আবশ্যক, না হয় গোসল শুদ্ধ হবে না। চুলের গোড়ায় পানি ঠিক মতো পৌছে না বিধায় রাসূল হয়ে গোড়া খিলাল করতেন।

وَعَنِيْ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالًا قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِي عَلَى عَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ عِيمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ صَبَّ بِيمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ عَسَلَهُا فَمَضَمَ ضَالَهُ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيمِيْدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرْجَهُ فَضَرَبَ بِيمَدِهِ الْأَرْضَ فَعَسَلَ فَرَجَهُ فَضَرَبَ بِيمَدِهِ ثُمَّ صَبَّ فَعَسَلَ فَرَجُهُ وَذِرَاعَنِهِ ثُمَّ صَبَّ فَعَسَلَ وَجُهُهُ وَذِرَاعَنِهِ ثُمَّ صَبَّ عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي عَلَى مَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي فَا فَا مُ عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي فَا فَا مُ عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي فَا فَا فَا مَ عَلَى عَسَدِه ثُمَّ تَنَعِي فَا فَا فَا مَ عَلَى عَسَدِه ثُمَ تَنَعِي فَا فَا فَا فَا مُ عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عَسَدِه فَا فَا فَا مُ عَلَى عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عَلَى عَسَدِه فَي عَلَى عِلْهُ عَلَى عَ

৪০০. অনুবাদ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- [আমার খালা] উম্মূল মু'মিনীন হ্যরত মায়মূনা (রা.) বলেছেন, একবার আমি नवी कतीम = - এत जना शामलत भानि ताथनाम, অতঃপর একটা কাপড় দ্বারা তাকে পর্দা করলাম। তিনি প্রথমে নিজের দুই হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং [কজি পর্যন্ত] হাতদ্বয় ধুইলেন। অতঃপর ডান হাত দ্বারা বাম হাতের ওপর [কিছু] পানি ঢাললেন এবং তা দ্বারা পুরুষাঙ্গ ধুয়ে নিলেন। এরপর হাত মাটিতে মারলেন এবং তা মুছে निल्न। তারপর তা ধুয়ে निल्न এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন এবং মুখমণ্ডল ও হাত [কনুই পর্যন্ত] ধুয়ে নিলেন। তারপর মাথার উপর পানি ঢাললেন এবং [সমস্ত] শরীরে পানি প্রবাহিত করলেন। তারপর তিনি সে স্থান হতে কিছু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করলেন। অতঃপর আমি [পানি মুছে ফেলার জন্য] তাঁকে কাপড় দিলাম কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করলেন না; বরং তিনি হস্তদয় ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেলেন। -[বুখারী ও মুসলিম; তবে এর শব্দগুলো বুখারী শরীফের]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রার পর শরীর মোছা সম্পর্কে আলিমদের মততেদ :
অধিকাংশ হানাফী উলামার মতে অজু বা গোসলের পরে ভিন্ন কাপড় দ্বারা পানি মুছে ফেলা মোস্তাহাব। তাঁরা হযরত আয়েশা
(রা.)-এর হাদীসের অনুসরণ করেন। যেমন তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন "রাস্পুল্লাহ ভাই-এর
একখণ্ড কাপড় ছিল, অজুর পরে তিনি তা দ্বারা অঙ্গসমূহ মুছে ফেলতেন"। আবার কোনো কোনো হানাফী ও ইমাম শাফেয়ীর
মতে, পানি মোছা মাকরহ নয়, কিংবা সুনুতও নয়। তাঁরা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাদীসের অনুসরণ করেন। তা ছাড়া
অজু হলো নূর বা জ্যোতি, কাজেই তা না মোছাই ভালো। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ হানাফী ওলামা বলেন, এখানে হযরত আয়েশা

রো.)-এর হাদীস অধিক সমর্থনযোগ্য। কেননা, তিনি হুজুরের নিত্যকার সাধারণ অভ্যাসের কথা বর্ণনা করেছেন। এউদ্ভিন্ন হযরত মায়মূনা (রা.) কর্তৃক হুজুর ক্রি-কে রুমাল এগিয়ে দেওয়া এটাই প্রমাণ করে যে, হুযুরের এ সময় হাত-মুখ ইত্যাদি মোছার অভ্যাস ছিল। তবে সে দিন রুমালটা কেন গ্রহণ করেননি, তার বিভিন্ন কারণ হতে পারে, যেমন কাপড়টা সাধারণতঃ অপবিত্র ছিল, এটা হযরত মায়মুনা (রা.) জানতেন না; বরং হুজুর জানতেন। অথবা গ্রীষ্মের দিন ছিল দীর্ঘক্ষণ পানির শীতলতা উপভোগ করার জন্য শরীর মোছেননি, অথবা যাওয়ার জন্য ব্যস্ততা ছিল, অথবা না মোছাও জায়েজ প্রমাণের জন্য সেদিন রুমাল গ্রহণ করেননি। কাজেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়ভাবে হানাফীদের মতেরই সমর্থন পাওয়া যায়।

وَعُنْ فَكُنْ الْمَانِ اللّهِ النّبِي اللّهِ مِنْ الْمَانِ النّبِي اللّهِ مِنْ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ عُسلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ عُسلِهَا مِنَ الْمَحِيْضِ فَامَرَهَا كَبْفَ تَغْتَسِلُ ثُمَّ قَالَ خُذِى فُرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطْهُرِى بِهَا قَالَتْ كَبْفَ اتَطَهّر بِهَا فَالَتْ كَبْفَ اتَطَهّر بِهَا فَالَدُ مَنْ فَاللّهُ تَبْعَغِيْ بِهَا اللّه فَاللّهُ تَبْتَغِيْ بِهَا اللّه اللّه مَا مُتّفَقَ عَلَيْهِ

৪০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আনসারীদের এক মহিলা নবী করীম -কে ঋতুস্রাবের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🔤 তাকে গোসলের পদ্ধতি সম্পর্কে বলে দিলেন। অতঃপর বললেন, মেশকের সুগন্ধিযুক্ত এক খণ্ড কাপড় নিয়ে তা দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। আনসারী মহিলা বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা লাভ করবং রাসূলুল্লাহ 🚐 বললেন, তার দ্বারা পবিত্রতা লাভ করবে। সে পুনরায় বলল, তার দ্বারা কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করব? রাসুলুল্লাহ 🚐 বললেন- সুবহানাল্লাহ [এটাও বুঝলে না!] তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করবে। হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, [রাসূলের কথা অনুধাবন করে] অতঃপর আমি মহিলাটিকে আমার দিকে টেনে নিলাম এবং [গোপনে] বললাম. [রক্তস্রাব শেষ হলে] তা দ্বারা [যৌনাঙ্গের ভিতরটা] মুছে রক্তের দাগ দুরীভূত করবে ফিলে দুর্গন্ধও দুর হয়ে यात्व]। -[व्याती ७ मुमलिम]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غُرُيُّ হাদীদের ব্যাখ্যা: হায়েযের গোসলের পর পাক হলেও লজ্জাস্থানের ভিতর রক্তের দাগ লেগে থেকে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ ভিত্ত দাগ ও দুর্গন্ধ দূর করার জন্য একটি সুগন্ধিযুক্ত কাপড় ব্যবহার করতে পরামর্শ দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, فُرْصَةٌ مِنْ مِسْكِ -এর মীম-এর নিচে যের হলে অর্থ হবে– প্রসিদ্ধ সুগন্ধি মেশক, আর যদি মীমের উপর যবর হয় তবে অর্থ হবে– পশমযুক্ত পুরাতন চামড়া। তবে এখানে শেষের অর্থটি বেশি যুক্তিযুক্ত। কেননা, সে যুগে মেশক সংগ্রহ করাটা অত্যন্ত দুঃসাধ্যের ব্যাপার ছিল।

وَعَرْفِكُ أُمْ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ قَلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنِّى الْمَرَأَةَ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى افَانَقْضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ انْمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تُحْرَثِى عَلَى رَأْسِكِ ثَلْثَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِينْضِيْنَ عَلَى رَأْسِكِ الْمَاءَ حَشَيَاتٍ ثُمَّ تُفِينْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَظَهُرِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

8০২. অনুবাদ: হ্যরত উমে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আমি আমার চুলের বেণি শক্ত করে বাঁধি, অপবিত্রতার গোসলের সময় কি আমি তা খুলে ফেলবং রাসূলুল্লাহ কললেন, না; বরং তুমি তোমার মাথার উপর তিন অঞ্জলি পানি ঢালবে [এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে]। অতঃপর তুমি সারা শরীরে পানি প্রবাহিত করবে এবং পবিত্রতা অর্জন করবে। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ফরজ গোসল খুব ভালোভাবে করতে হয়। শরীরের সর্বাঙ্গে পানি পৌছাতে হয়। একচুল পিমাণ জায়গা শুকনা থাকলেও গোসল শুদ্ধ হয় না। কোনো পুরুষ মাথায় বেণি বাঁধলে তা অবশ্যই খুলে ধৌত করতে হয়, নতুবা গোসল শুদ্ধ হয় না।

ইবনুল মালিক বলেন, এখানে তিন সংখ্যা দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো উদ্দেশ্য। তা একবার বা তিনবারের বেশি যা দ্বারাই হোকনা কেন, তাতে আপত্তি নেই। তবে তিনবার পূর্ণ করা সুনুত।

وَعَنْ الْكُ الْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ ا

8০৩. অনুবাদ: হ্যরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— রাসূলুল্লাহ ত্রু এক মুদ অর্থাৎ, প্রায় এক
সের পানি দ্বারা অজু করতেন, আর এক সা হতে পাঁচ মুদ
[অর্থাৎ, চার থেকে পাঁচ সের] পানি দ্বারা গোসল করতেন।
—[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আঙ্গোচনা

غَرُّ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: মুদ ও সা' তৎকালীন আরবে ব্যবহৃত দু'টি পরিমাপক বস্তু, চার মুদে হয় এক সা'। আর ধাটি সা'তে এক ওয়াসাক। এক সা' এর পরিমাণ প্রায় পৌনে চার সের। এ জন্য আমরা সদকায়ে ফিতর অর্ধ সা হিসেবে আদায় করি। একসের সাড়ে বারো ছটাক বা ১ কেজি ৬০০ গ্রাম আটা বা ময়দার মূল্য। তবে আরবের বিভিন্ন গোত্রে এর কিছুটা তারতম্য ছিল। উক্ত হাদীসে রাসূল ক্রি যে অজু গোসলে কম পানি ব্যবহার করতেন, তাই বুঝানো হয়েছে।

وَعَرْفَكَ مُعَاذَةً قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ قَالَتْ عَالِشَهُ كُنْتُ أَغْ تَسِلُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ فَيُبَادِرُنِيْ حَتَّى أَفُولَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا حُتَّى أَفُولَ دَعْ لِيْ دَعْ لِيْ قَالَتْ وَهُمَا جُنْبَانٍ ـ مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

808. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হ্যরত মু'আ্যা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হ্যরত আ্রেশা (রা.) বলেছেন— আমি ও রাস্লুল্লাহ একই পাত্র হতে পানি নিয়ে গোসল করতাম। পাত্রটি আমার ও তাঁর মাঝে থাকত। যখন তিনি আমার আগে নিতেন, তখন আমি বলতাম, আমার জন্য পানি রাখুন।" হ্যরত মু'আ্যা (র.) বলেন, ভিক্ত হাদীসে যে গোসলের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে,] তখন তারা উভয়ই ছিলেন অপবিত্র। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْمُخْتِلَانُ فِي مُضَالِ طُهُوْرِ الْمَرَأَةِ মেয়েলোকের ব্যবহাত পানি হতে উদ্বন্ত পানি ব্যবহার সম্পর্কে মতভেদ : মেয়েলোকের ব্যবহার করার পর যে উদ্বত পানি থাকে তা দারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন বৈধ কি না এ বিষয়ে ইমামদের মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ—

كَ مَذْهُبُ اَحْمَدُ وَ دَاوْدَ الطَّاهِرِيُ ইমাম আহমদ ও দাউদ জাহেরীর মতে, মেয়েদের ব্যবহারের পর উদ্বুত পানি দ্বারা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ নয়। তাঁদের দলিল হলো–

অর্থাৎ, নবী করীম 🚐 মেয়েলোকের ব্যবহারের পর থেকে যাওয়া উদ্ভূত পানি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন—

٢ . نَهَى النَّبِيُّ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُودِ الْمُرَاَّةِ .

बाরা পুরুষের পবিত্রতা অর্জন করা জায়েজ আছে, যদিও তারা নির্জনে একাকী ব্যবহার করুক বা পুরুষের সমুখেই করুক।

ा . عَنْ مُعَاذَةَ (رض) قَالَتْ عَاتِشَةُ كُنْتُ اَغْتَسِلُ انَا وَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ اِنَاءٍ وَاحِدِ الخ ٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ اِغْتَسَلَ بَعْضُ ازْوَاجِ النَّبِي ﷺ فَىْ جَفْنَةٍ فَارَادَ النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَتَوَضَّا مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنِى كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

نَجْوَابُ عَنْ دَلْبِلِ الْمُخَالِفِيْنَ : জমহুরের পক্ষ হতে তাঁদের হাদীস দু'টির জবাবে বলা যায়— ইমাম বুখারীসহ হাদীসের ইমাম্গণ উক্ত হাদীসদ্বাকে যা'ঈফ বলেছেন।

অথবা, তখন মেয়েলোকের ব্যবহারের পর উদ্ভ পানি প্রতি পুরুষের সংশয় বা ঘৃণাবোধ থাকার কারণে এরূপ নিষেধ করেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.)-এর কথা خَنَى اَدُولُ دَعْ لِ धाরা উদ্দেশ্য: হযরত আয়েশা (রা.)-এর বাক্যটির অর্থ এ নয় যে, রাসূল প্রথমে পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতেন, আর আয়েশা (রা.) পরে গোসল করার জন্য কিছু পানি রেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অনুরোধ করতেন; বরং বাক্যটির অর্থ এই যে, তাঁরা উভয়ই একত্রে গোসল করতেন; কিছু রাসূল গোসলের ক্ষেত্রে একটু তাড়াহুড়া করতেন। এতে হযরত আয়েশা (রা.) -এর সন্দেহ হতো যে, তাঁর গোসল সম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তিনি সব পানি ব্যবহার করে ফেলবেন কি না। আর এ জন্যই তিনি বলতেন, 'আমার জন্য পানি রাখুন' যাতে আমিও গোসল শেষ করতে পারি।

অথবা, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশার্থে এ ধরনের উক্তি করেছেন।

এর অর্থ : আল্লামা ইবনে হুমাম (র.) বলেন, আমাদের ইমামদের মতে, যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি কিংবা অজুবিহীন বা ঋতুবতী মহিলা অঞ্জলি ভরে পানি উঠানোর উদ্দেশ্যে পাত্রের মধ্যে হাত প্রবেশ করায় তবে উক্ত পানি ব্যবহৃত পানি হিসেবে পরিগণিত হয় না। কেননা, এখানে পানি হাত চুকানোর প্রয়োজন রয়েছে। তাঁরা এতে হাদীসটিকে দলিল হিসেবে পেশ করেন। এরপর ইবনে হুমাম (র.) বলেন, পক্ষান্তরে যদি কোনো অপবিত্র ব্যক্তি তার পা বা মাথা পাত্রে চুকায়, তবে সে পানি ব্যবহৃত পানিতে পরিণত হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা, তখন পা বা মাথা প্রবেশ করানোর প্রয়োজন ছিল না।

### षिणीय अनुत्र्ष्ण : विधीय अनुत्र्र्ष

عَرْهُ فَكُ عَائِشَة (رض) قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَدْكُرُ احْتِلَاماً قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الْبَلَلَ وَلاَ يَخْتُسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ الْبَلَا قَالَ لَا يُحِدُ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسُلَ عَلَى اللَّهُ قَالَ الْعَسْلَ عَلَى عَلَى النَّعْمُ وَلا يَجِدُ بَلَلاً قَالَ لاَ غُسُلَ عَلَى النَّعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى النِّسَاء شَعَائِقُ الرِّجَالِ - رَوَاهُ التِّرْمِنِي وَالنَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ

8০৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— একদা রাস্লুল্লাহ ক কে জিজ্ঞেস করা
হলো যে, এক ব্যক্তি [জাগ্রত হয়ে বীর্যের] আর্দ্রতা পেয়েছে,
অথচ স্বপ্লদােষের কথা মনে নেই, [সে কি করে?] রাস্ল
কালনেন, সে গোসল করবে। আর অপর এক ব্যক্তি
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যার স্বপুদােষের কথা শরণ
আছে, অথচ সে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পাচ্ছে না, [সে কি
করবে?] তিনি বললেন, তার উপর গোসল ফরজ নয়।
এমন সময় উম্মে সুলাইম জিজ্ঞসা করলেন, যে গ্রীলোক
সেরপ দেখে তার উপরও কি গোসল ফরজং রাস্লুল্লাহ
বললেন, হাা, গ্রীলােকেরা পুরুষদেরই নাায়।
—[তিরমিযী, আবু দাউদ] কিন্তু দারেমী ও ইবনে মাজাহ্
"তার উপর গোসল ফরজ নয়" পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্ৰিষ্ট আলোচনা

সংশ্রিষ্ট মাসায়েল : হাদীসান্যায়ী অনেকগুলো মাসআলা নির্গত হয়। প্রথমঃ এর দু'টি অবস্থা—

- ক. যদি পুরুষ বা নারীর ঘুম অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকে, কিন্তু জাগ্রত হয়ে তার কোনো চিহ্ন বা আর্দ্রতা দেখতে না পায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর গোসল ওয়াজিব হবে না।
- খ. যদি কেউ জেণে আর্দ্রতা দেখতে পায়, তবে তাতে ১৪টি অবস্থা রয়েছে। যথা— ১. আর্দ্রতায় বীর্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ২. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, ৩. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া। ৪. মনী বা মযী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৬. মনী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া, ৭. মনী, মযী বা ওদী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া।

উপরোক্ত ৭টি অবস্থার প্রত্যেকটিতেই আবার দু'টি অবস্থা রয়েছে। তথা- (ক) স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে, (খ) অথবা স্মরণ নেই। এতে সর্বমোট (৭ x ২ = ১৪) চৌদ্দটি অবস্থা হয়।

এ চৌদ্দটি অবস্থার মধ্যে ৭টি অবস্থায় হানাফী ইমামদের সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ। সেই ৭টি অবস্থা এই—১. আর্দ্রতা মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্মরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা, ২. মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ না থাকা, ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া এবং স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা এবং ৪. ৫. ৬ এবং ৭ নং-এর চারটি অবস্থায় স্বপুদোষের কথা স্বরণ থাকা।

আর নিম্নের চারটি অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে গোসল করা ফরজ নয় :

- ১ ও ২. ওদী হওয়ার ব্যাপারে নিন্চিত হওয়া, স্বপুদোষের কথা স্মরণ আছে বা নেই।
- ৩. মযী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, কিন্তু স্বপুদোষের কথা স্মরণ না থাকা।
- 8. মথী বা ওদী সন্দেহ হওয়া, কিন্তু স্বপ্লুদোষের কথা মনে থাকা।

আর নিম্নের এ তিনটি অবস্থায় গোসল ফরজ হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, যার বর্ণনা নিম্নে প্রদন্ত হলো–
১. যদি মযী ও মনী হওয়ার মধ্যে সন্দেহ হয়, ২. অথবা মনী ও ওদীর মধ্যে সন্দেহ হয়, কিংবা ৩. তিনটির মধ্যেই সন্দেহ

হয়, এমতাবস্থায় স্বপুদোষের কথা শ্বরণ না পড়লে ইমাম আবৃ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ। আর ইমাম আবৃ ইউসুফ (র.)-এর মতে, গোসল করা ফরজ নয়।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, উপরোক্ত চৌদ্দটি অবস্থাতেই গোসল করা ফরজ। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, স্বপুদোষের কথা মনে পড়ক বা না পড়ক, মনী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই গোসল ফরজ হবে।

: प्रनी, मरी ७ छनीत मधाकात भार्थका الْفَرْقُ بَيْنَ ٱلْمَنِي وَٱلْمَذِي وَٱلْوَدِي

- ১. পুরুষ বা স্ত্রীর কামভাবের সাথে যৌনাঙ্গ হতে যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে মনী বলে, এটা বের হওয়ার পর যৌনাঙ্গ নিস্তেজ হয়ে যায় :
- ২. কামভাবের প্রাথমিক উত্তেজনায় যে পিচ্ছিল পদার্থ বের হয় তাকে মযী বলে। এটা বের হওয়ার পর উত্তেজনা আরো বাড়ে।
- ৩. আর কামভাব ছাড়া কোনো রোগের কারণে বা বোঝা বহনের ফলে কিংবা পেশাব-পায়খানার পূর্বে যৌনাঙ্গ দিয়ে যে পদার্থ বের হয় তাকে (﴿وَيَّ ) ওদী বলা হয়।

নারীগণকে পুরুষের মতো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ স্বভাব-চরিত্রে মহিলারা পুরুষেরই মতো। কেননা, হ্যরত হাওয়া (আ.)-কে হ্যরত আদম (আ.)-এর শরীরের অঙ্গ হতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। উভয়ের স্বভাব এক রকম হওয়ার কারণে পুরুষের যেমন নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে বীর্যের আর্দ্রতা দেখতে পেলে গোসল ফ্রজ হবে, তেমনি নারীরাও আর্দ্রতা দেখতে পেলে তাদের উপরও গোসল ফ্রজ হবে।

وَعُنْهَ لَئُ اللّٰهِ عَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ الْهُولُ اللّٰهِ اللّٰهِ الْهُ الْعُسُلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ فَاغْتَسَلْنَا . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ

8০৬. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
যখন [পুরুষের] খতনার স্থল [স্ত্রীলোকের] খতনার স্থল
অতিক্রম করে, তখন গোসল করা ফরজ। হ্যরত আয়েশা
(রা.) বলেন— আমি ও রাসূলুল্লাহ করেপ করেছি,
অতঃপর আমরা গোসল করেছি।—[তিরমিয়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমিকা : আল্লামা ইবনে হামযা লিখিত النَّانُ وَالتَّعْرِيْنُ الْمُوانِمَةُ কিতাবের বর্ণনা অনুযায়ী হাদীসটির পটভূমি এই যে, হ্যরত রিফায়া ইবনে রাফে বলেন, একদা আমি হ্যরত ওমর (রা.)-এর খেদমতে ছিলাম। তখন হ্যরত ওমর (রা.)-এর নিকট বলা হলো যে, হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) মানুষকে ফতওয়া দেন যে, যে ব্যক্তি স্ত্রী সহবাস করে, কিন্তু তার মনীবের হয় না, তার উপর গোসল ফরজ হয় না। হ্যরত ওমর (রা.) বলেন, হে যায়েদ ! তুমি নিজের ধারণা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত দিতেছ। তখন হ্যরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) বলেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমার নিকট এরপ ফতওয়া বর্ণনা করেছেন হ্যরত উবাই ইবনে কাব, আবু আইয়ুব এবং রেফায়া। হ্যরত রিফায়া বলেন, এ সময় হ্যরত ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করেলেন যে, রেফায়া! আপনি এই মর্মে কি বলেন— তখন হ্যরত রিফায়া বলেন, আমীরুল মু'মিনীন! আমারা রাসুলে কারীম এর যুগে এরপ আমল করতাম এবং ঐকমত্য এই কথার উপর ছিল যে, الله المؤلف الأوراث المؤال الأوراث الأوراث

এর অর্থ : পুরুষের লজ্জাস্থানের খতনার জায়গাকে خِفَانُ আর নারীর যোনির ভগাঙ্কুরের ছেদন স্থলকে خِفَانُ বলা হয়। এখানে উভয়কে تَغْلِيْبًا খিতান বলা হয়েছে। মূলত পুরুষাঙ্গের সমুখের অংশের চামড়া কেটে খতনা করা হয় বলে একে ختان বলা হয়।

وَعَرْكِ فَ السِّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السِّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ جَنَابَةً فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبَشَرَةَ . رَوَاهُ اَبُودَاوْدَ وَالتِّرْمِيذِي وَابْنُ مَاجَةَ وَقَالَ التِّرْمِيذِي هُذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ وَالْحَارِثُ بْنُ التِّرْمِيذِي هُذَا حَدِيثُ عَرِيْبُ وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهِ الرَّاوِي وَهُو شَيْخُ لَيْسَ بِذَاكَ .

80৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হ্রাফ্রা ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে। কাজেই তোমরা চুলগুলোকে ভালোভাবে ধৌত করো এবং গায়ের চামড়ার উপরিভাগ পরিষ্কার করো। —[আবৃ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব। এর বর্ণনাকারী হারেছ ইবনে ওয়াজীহ বয়]বৃদ্ধ ব্যক্তি। [বয়ঃবৃদ্ধতার কারণে শ্বৃতিশক্তি লোপ পাওয়ায়] তিনি তেমন নির্ভর্যোগ্য নন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ -হাদীসের ব্যাখ্যা: প্রত্যেক চুলের নিচে নাপাকী রয়েছে, এ কথাটির তাৎপর্য হলো নু রক্ত হতেই শুক্র তৈরি হয়, যা শরীরের পুরো অংশে প্রবহমান। আর শুক্র ও রক্ত উভয়ই নাপাক। আর বীর্য নির্গত হওয়ার সময় সমস্ত শরীরে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, ফলে সমস্ত শরীর নাপাক হয়ে যায়। তাই শুক্র নির্গত হওয়ার পর সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করতে হবে, একটি চুলও যেন শুকনা না থাকে।

غرائض الغسل গোসলের ফরজসমূহ: গোসলের ফরজ তিনটি— ১. ভালোভাবে কুলি করা, ২. ভালোভাবে নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করা ৩. এবং সমস্ত শরীর মর্দন করে ধৌত করা। ইমাম মালিক (র.) শরীর মর্দন করাকে ফরজ বলেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) -এর মতে, নিয়ত করা ও সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা এ দু'টিই গোসলের ফরজ।

وَعُنْ ثَنَ مَن تَرك مَوْضَع شَعْرَة مِنْ مَن مَن تَرك مَوْضَع شَعْرَة مِنْ مَن مَن تَرك مَوْضَع شَعْرَة مِنْ مَن مَن تَرك مَوْضَع شَعْرَة مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِي فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه المَا لَمْ المَكِرِّرَا فَعِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِى .

করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছি। করেছে। করেছে। করেছে। করেছে। করেছে। করেছে। করেছে। তিনির্দ্ধি করেছে। তিনি বলে। তিনি বলে

80৮. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রিইইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি গোসল ফরজ হওয়ার পর একটি চুল পরিমাণ স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেয় সে স্থানটিকে এরপ এরপ আগুনের শান্তি দেওয়া হবে। এ কথা জনে হয়রত আলী (রা.) বলেন, সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করেছি। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। — আব্ দাউদ, আহমদ ও দারেমী। কিন্তু ইমাম আহমদ ও দারেমী "সে সময় হতেই আমি আমার মাথার সাথে শক্রতা করছি" কথাটি বারবার উল্লেখ করেননি।

8০৯. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন— নবী করীম ক্রি গোসল করার পর [পুনরায়]
অজু করতেন না। —[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও
ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: সাধারণত সুনুত তরিকায় গোসল করলে গোসলের শুরুতে অজু করা হয়, তারপর গোসল করা হয়, তাই গোসলের পর অজুর প্রয়োজন নেই। এ ছাড়া গোসলের মাধ্যমে অজুর অঙ্গসমূহ ধৌত হয়ে যায় তাই দ্বিতীয়বার অজু করার দরকার নেই। রাসূল হাসেলের পর অজু করতেন না।

وَعَنْهَ النَّا النَّبِيُّ اللَّهُ النَّا النَّبِيُّ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاءَ الْمَاءِ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمَاءَ الْمُاءَ الْمُلْعَاءِ الْمَاءَ ا

رُواهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودُاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

8১০. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নবী করীম ক্রি খিতমী [এক প্রকার ঘাষ] দ্বারা নিজের মাথা ধৌত করতেন, অথচ তখন তিনি গোসল ফরজ অবস্থায় থাকতেন। এটাকেই যথেষ্ট মনে করতেন, মাথার উপর দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না।
—[আবু দাউদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: তৎকালীন আরবের লোকেরা থিতমী নামক ঘাসকে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করতেন। এটা সাবানের মতোই পরিষ্কার করে। রাস্লুল্লাহ والمحتوية থিতমী দারা ধৌত করাকেই যথেষ্ট মনে করতেন। এরপর তিনি পুনঃ মাথায় পানি ঢালতেন না। এ জন্যই সাবানের পানি এবং জাফরানের পানি দারা অজ্-গোসল; বৈধ। যদি তাতে তরলতা বিদ্যমান থাকে।

অন্তয়ারুল মিশকাত (১ম থও) –

وَعُولُ اللّٰهِ عَلِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المَا اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِمُ المُله

8১১. অনুবাদ: হযরত ইয়া'লা [ইবনে মুররা] (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ্র এক ব্যক্তিকে খোলা জায়গায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করতে দেখলেন। অতঃপর তিনি মিম্বরে উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও স্কৃতিবাদ ব্যক্ত করলেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ অত্যন্ত লজ্জাশীল ও অন্তরালকারী। তিনি লজ্জাশীলতা ও আড়ালে থাকাকে ভালোবাসেন। সূতরাং তোমাদের কেউ যদি খোলা জায়গায় গোসল করে তবে সে যেন নিজেকে আড়ালে রাখে অর্থাৎ পর্দা করে। - আবৃ দাউদ ও নাসায়ী কিছু নাসায়ীর এক বর্ণনায় কিছু ব্যতিক্রমসহ আছে য়ে, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত পর্দাকারী। অতএব তোমাদের কেউ যদি গোসল করতে মনস্থ করে তবে সে যেন কোনো জিনিস দ্বারা নিজেকে আড়াল করে নেয়।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদীসের ব্যাখ্যা: খোলা জায়গায় পর্দার অন্তরাল ব্যতীত নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ নেই। তবে বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করাতে দোষ নেই। মানুষের দৃষ্টি পড়তে পারে এমন উন্মুক্ত বা খোলা স্থানে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গোসল করা হারাম। তবে নির্জন স্থান বা গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা জায়েজ আছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও বস্ত্রাবৃত হয়ে গোসল করা উত্তম।

### र्णीय वनुत्रहम : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْكَ أَبَي بْنِ كَعْبِ (رض) قَالَ إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِى اَوَّلِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةً فِى اَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُهِى عَنْهَا - رَوَاهُ التِّرْمِلِذِيُّ وَابُوْدَاؤُدَ وَالدَّارِمِيُ

8)২. অনুবাদ: হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- পানির কারণেই পানি প্রয়োজন
হয়। [অর্থাৎ গোসল ফরজ হয় বীর্যপাতের কারণেই।] এ
কথাটি ইসলামের প্রথম যুগে [রেতঃপাতহীন সঙ্গমের পর
গোসল না করার] অনুমতি স্বরূপ ছিল। অতঃপর তা হতে
নিষেধ করা হয়েছে। –[তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: ইসলামের প্রথম যুগে শুধু বীর্যপাত হলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান ছিল। এমনকি সঙ্গম করার পর মনী বের না হলে গোসল ফরজ হতো না। কিন্তু পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায় এবং পুরুষাঙ্গ নারীর যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলেই গোসল ফরজ হওয়ার বিধান দেওয়া হয়।

وَعُنْ الْجَاءَ مَلِيّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ فَقَالَ إِنِّى إِغْتَسَلْتُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَصَلَّبْتُ الْفَجْرَ فَرَأَيْتُ قَدْرَ مَوْضَعِ الظُّغْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ مَوْضُعِ الظُّغْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَوْكُنْتَ مَسَحْتَ عَلَيْهِ بِيدِكَ أَجْزَاكَ . رَوَاهُ إِنْ مَاجَةَ بِيدِكَ أَجْزَاكَ . رَوَاهُ إِنْ مَاجَةَ

8১৩. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন- একদা এক ব্যক্তি নবী করীম এর নিকট
এসে বলল, [হে আল্লাহর রাসূল!] আমি ফরজ গোসল
করেছি এবং ফজরের নামাজ পড়েছি। অতঃপর দেখতে
পেলাম যে, এক নখ পরিমাণ জায়গায় পানি পৌছেনি।
[এতে আমার গোসল হয়েছে কি নাঃ] জবাবে রাসূলুল্লাহ
বললেন, যদি তুমি তার উপর দিয়ে তোমার [ভেজা]
হাত দ্বারা মাসাহ করতে, তবে তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট
হতো। – ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

عَرُّ الْعَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায় যে, যদি গোসলের সময় কোনো স্থান শুকনা থেকে যায়, তবে পরে ঐ স্থান ভিজিয়ে দিলেই চলবে। এমনিভাবে নাকে পানি দেওয়া এবং কুলি করতে ভূলে গেলে পরে শুধু ঐ কাজটা করে নিলেই চলবে, নতুনভাবে গোসল করতে হবে না। উক্ত অবস্থায় যে নামাজ পড়া হয়েছে তা পুনরায় আদায় করতে হবে।

وَعَرِيْكِ ابْنِ عُسَمَر (رض) قَالَ كَانَتِ الصَّلُوةُ خَسْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَكُمْ يَزُلُ رَسُولُ اللّهِ الشَّوْبِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَكُمْ يَزُلُ رَسُولُ اللّهِ عَسَّالًا مَتَّى جُعِلَتِ الصَّلُوةُ خَمْسًا وَعُسُلُ الشَّوْبِ مِنَ وَعُسْلُ الشَّوْبِ مِنَ وَعُسْلُ الشَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً وَاوْدَ

8\(\)8\(.\) অনুবাদ: হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— নামাজ পঞ্চাশ ওয়াক্ত
ফরজ। ছিল, নাপাকীর গোসল সাতবার করা ফরজ
ছিল এবং কাপড় হতে প্রস্রাব ধোয়ার বিধানও ছিল
সাতবার। [মি'রাজ রজনীতে] রাস্লুল্লাহ আল্লাহর
দরবারে তা কমানোর জন্য প্রার্থনা করতে থাকেন।
অবশেষে নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ হয়, নাপাকীর গোসল
ফরজ হয় একবার মাত্র এবং প্রস্রাব হতে কাপড় ধোয়া
ফরজ হয় একবার।—[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

# بَابُ مُخَالَطَةِ الْجُنْبِ وَمَا يُبَاحُ لَهُ

### অধ্যায় : অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা এবং তার জন্য বৈধ কর্মসমূহ

-এর শব্দ, যা পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ, একবচন, দ্বিচন ও বহুবচন সকল ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত। শাব্দিক অর্থ হলো-वर्थार, लाकि वर्थिव रखह । এत المُعْنَابَدُ वर्थार, लाकि वर्थिव रखह । এत المُعْنَابَدُ عرامًا علامة ع তথা অপবিত্রতা। এটি 🚅 মূলধাতু হতে নির্গত। যার অর্থ হলো- 📫 বা দূরীভূত হওয়া। যেহেতু অপবিত্র ব্যক্তিকে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামাজসহ অন্যান্য ইবাদত হতে দূরে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়, তাই একে হিট্টের বলা হয়েছে। ইসলামপূর্ব যুগে লোকেরা ঋতুবতী ও প্রসৃতি স্ত্রীদের সংস্থাব হতে দূরে থাকত। কিন্তু ইসলাম একে অনুচিত ঘোষণা করেছে : বরং ঋতুবতী ও প্রসূতি নারীর সাথে উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া, কোলাকুলি ইত্যাদি সব কাজ বৈধ। এমনকি সঙ্গম হতে সংযমে সক্ষম হলে একই বিছানায় তার সাথে রাত যাপনও বৈধ। এমনিভাবে জুনুবী ব্যক্তির সাথেও উল্লিখিত সকল কর্ম বৈধ।

🕨 আল্লামা সিন্দী (র.) বলেন, মু'মিন ব্যক্তি জানাবাত অর্থাৎ, গোসল ফরজ হওয়ার কারণে এমন অপবিত্র হয় না যে, তার সাথে উঠা-বসা, কথা-বার্তা বন্ধ করে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, নাজাসাত মোট পাঁচ রকম। যথা—

- نَجَاسَةٌ حَقَيْقَيَّةٌ عَارضِيَّةٌ مَرْنَى
   نَجَاسَةٌ حَقَيْقَيَّةٌ عَارضِيَّةٌ مَرْنَى
- ২. نَجَاسَةُ حَقِيقِيَّةُ عَارِضِيَّةٌ غَير مَرْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَارِضِيَّةً غَير مَرْنِي اللَّهِ র্এ দু'টি হতে পবিত্রতা হলো উভয়টিকে ধৌত করে পরিষ্কার করা।
- ৩. হাঁহাঁহাঁহাঁহাঁহাঁহাল শ্কর। এটা পবিত্র করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- 8. الْمُشْرِكِ य्यमन عَنَابَكَ या থেকে গোসল বা তায়ামুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা যায়।
  ﴿ تَجَاسَةُ الْمُشْرِكِ या अने نَجَاسَةٌ ذَاتِيَةٌ حُكْمِيّةٌ إِعْتِقَادِيّةٌ الْمُشْرِكِ या अने نَجَاسَةٌ ذَاتِيَةٌ حُكْمِيّةٌ إِعْتِقَادِيّةٌ عَادِيّةً الْمُشْرِكِ या अने نَجَاسَةٌ ذَاتِيَةً حُكْمِيّةٌ إِعْتِقَادِيّةً عَادِيّةً عَا

একজন জুনুবী বা ঋতুবতী নারীর সাথে কি পর্যায়ের মেলামেশা বৈধ, আলোচ্য অধ্যায়ে সে সংক্রান্ত হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে

## धेथम जनुष्छम : الفص

عَرُوكِكُ إَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالُ رُسُولُ اللَّهِ ﷺ وَ أَنَا جُنْبُ فَاخَذَ بِيَدِي فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَأَنْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرِّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَ هُو قَىاعِثُدُ فَسَقَالَ أَيْسَنَ كُنْتَ بِنَا أَبَا هُرَيرَةَ فَعُلْتُ لَهُ فَعَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ

৪১৫. অনুবাদ: হ্যরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমার সাথে রাসূলুল্লাহ 🚟 -এর সাক্ষাত হলো, তখন আমি গোসল ফরজের অবস্থায় ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরলেন, অতঃপর আমি তাঁর সাথে চলতে থাকলাম। অবশেষে তিনি একজায়গায় বসলেন। তখন আমি চুপি চুপি সরে পড়লাম এবং [নিজের] বাসস্থানে এসে গোসল করলাম। অতঃপর পুনরায় তাঁর খেদমতে হাজির হলাম। তখনও তিনি [সেখানে] বসেছিলেন। তিনি বললেন, হে আবৃ হুরায়রা ! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তাঁকে ব্যাপারটি বললাম। ভনে তিনি বললেন, সুব্হানাল্লাহ্ ! কি আন্চর্য ! মু'মিন তো [কখনো] অপবিত্র হয় না।

هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَلِمُسْلِمٍ مَعْنَاهُ وَزَادَ بَعْدَ قُولِهِ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ لَقِيْتَنِیْ وَانَا جُنُبُ فَكِرِهْتُ أَنْ اُجَالِسَكَ حَتَٰی اَغْتَسِلَ وَ كَذَا الْبُخَارِیُّ فِیْ رِوَایَةٍ اُخْرٰی .

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

وَا اَلْمُوْمِنَ لَا يَخْبُسُ وَالْمُوْمِنَ لَا يَخْبُسُ وَالْمُوْمِنَ لَا يَخْبُسُ وَالْمُوْمِنَ لَا يَخْبُسُ وَالْمُوْمِةِ وَالْمُومِةِ وَلِمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِةِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُعِلِّمِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِومِ والْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعِلِّمِ وَالْمُعِلِّمِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمِ وَالْمُعِلَّةِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِمِومِ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِم

শরীরের পবিত্রতা মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট না কাফিরও এর অন্তর্ভুক্ত : আলোচ্য হাদীদে বর্ণিত বিধানটি শুধু মু'মিন বান্দার জন্য নির্দিষ্ট নয়, এতে কাফিররাও অন্তর্ভুক্ত । আর আল্লাহর বাণী—
এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে— কাফিররা নিজেদের খারাপ আকীদা ও মন্দ বিশ্বাসের কারণে বিধানগত অপবিত্র । কুর্ফরির দক্তন তাদের শরীর অপবিত্র নয় । হাদীসে বর্ণিত আছে, সুমামা ইবনে উসাল ইসলাম গ্রহণের পূর্বে রাসূল তার সাথে মসজিদে নববীতে বসে কথাবার্তা বলেছেন ।

এতভিনু মু'মিনের শরীর অধিকাংশ সময় পবিত্র থাকে। আর কাফিররা পাক-নাপাকের প্রতি ভ্রাক্ষেপ করে না, তাই তারা অধিকাংশ সময় নাপাক থাকে। কুরআনে তাই তাদের 'নাজাস' বলা হয়েছে।

হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, কাফিররা নাপাকী হতে পবিত্রতা অর্জন করে না বা করতে জানে না, তাই তারা 'নাজাস'। এ ছাড়া তাদের শরীর নাপাক জিনিসে গঠিত। কেননা, তাদের অধিকাংশ খাদ্যই নাপাক।

এ জন্য হযরত হাসান বসরী (র.) বলেছেন, মুশরিকের সাথে করমর্দন করার পর অজু করা উচিত।

তবে অধিকাংশ আলিমের মত হলো, উল্লিখিত আয়াতের দ্বারা মু'মিনদেরকে কাফিরদের সাথে অধিক সখ্যতা ও মাখামাখি না করার জন্য বলা হয়েছে; বরং তাদের সংসর্গ হতে দূরে থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَرِينَ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ عَمَر (رض) قَالَ ذَكَرَ عُمَر أَنَّهُ تُصِيبُهُ عُمَر أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيلِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ تَوضَا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ . مُتَّفَقً

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জूनूरी ठाकित छना निम्नात পृर्द खलू कता ७ शूक्रवाक स्वीण करी مَلْ يَجِبُ الْوُضُوءُ وَغَسْلُ الذَّكِر لِلْجُنُبِ قَبْلَ نَوْمِهِ

দাউদ যাহেরী ও ইবনে হাবীব মালেকী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ : مُنْفَبُ دَاوْدَ الظَّاهِرِيْ وَابْنِ حَبِيْبِ الْمَالِكِيّ অবস্থায় নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও যৌনাঙ্গ ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. كَمَّا فِيْ رِوَايَةِ إَبْنِ عُمَرَ (رضا) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَّامُ قَالَ تَوضَا وَاغْسِلْ ذُكَرَكَ ثُمَّ نُمْ.

٢. عَنْ عَائِشَةَ (رضا) كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبُ تَوَضْأً وضُوءَ للصَّلُوةِ.

نَفُبُ ٱنِتُمَ الْأَرْيَةُ: মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমাম ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে জুনূবী ব্যক্তির জন্য নিদ্রার পূর্বে অজু করা ও পুরুষাঙ্গ ধৌত করা মোস্তাহাব, –ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

١. كَمَا رَوَاهُ أَبِنُ خُزَيْمَةَ وَ إَيْوْ عَوَانَةَ "أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلُوةِ".

٢. وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ إِذًا رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ مَالُ اللَّه يُورَاشِه وَالِى الْعلِه وَالِى الْعلِه وَالْي الله وَلا يَمْسُ مَاءً خَتْى بَثُومَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَغْتَسِلُ.
 ٣. وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِي عَلَيْ الله يَعْدُونُ ثُمَّ يَنَامُ وَلا يَمْسُ مَاءً خَتْى بَثُومَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَبَغْتَسِلُ.

: ٱلجُوابُ عَنْ أَدِلَّةَ الْمُخَالِفِينَ

كَرُفُ وَاغْسِلُ ذَكُرُكُ وَعَرِيكُ अंग्रह्तत्त्र शिक्ष रेट रेयत्र रेयत् रेयत् अप्त (ता.)-এत रामीत्म همات همات على المناف المنا কথাটি মোস্তাহাব হিসেবে, –ওয়াজিব হিসেবে নয়।

২. হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীসের জবাব হলো, এটা মোস্তাহাব হিসেবে রাসুল 🚃 মাঝে মাঝে করতেন। তবে রাসুল ্ত্রু জুনূবী অবস্থায় অজু করতেন تَخْفَيْفُ النَّجَاكِة -এর জন্য। যেমন বর্ণিত আছে—

كَمَا قَالَ شَدَّادُ بِنُ أُوسٍ بِأَنَّ الْوُضُوءَ نِصْفُ غُسِلِ الْجَنَابَةِ ب

وَعَرْ ٤١٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ إِذَا كَانَ جُنُبًا فَارَادَ أَنْ يَّأَكُلُ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وَضُوْءَهُ لِلصَّلُوةِ ـ

8১৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম 🎫 -এর যখন গোসল ফরজ হতো এবং তিনি কিছু খেতে বা ঘুমাতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি অজু কতেন; আর তা হতো নামাজের অজুর ন্যায়। - ব্রখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ন্ত্রী সহবাস কিংবা স্বপ্লদোষের কারণে শরীর নাপাক হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে পানাহার شُرُحُ الْحَدِيث এবং নিদ্রাগমনের বা অন্য কোনো কর্মের উদ্দেশ্যে অজু করে নেওয়া মোস্তাহাব। এমনিভাবে লজ্জাস্থান ধৌত করে নেওয়াও মোস্তাহাব।

وُعَنِي اَبِيْ سَعِبْدِنِ الْخُدْرِي (رضا) قَـالَ قَـالَ رَسُولُ السُّلِهِ ﷺ إِذَا اَسُهِ، اَحَدُكُمُ اهْلُهُ ثُمَّ ارادَ ان يَعْودَ فَلْيَتَوضَا<del>ّ</del> بينهما وضوءً . رواه مسلم

৪১৮. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্বুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যখন তোমাদের কেউ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, অতঃপর তা আবারও করতে ইচ্ছা করে, তবে সে যেন উভয় সহবাসের মাঝখানে একবার অজু করে নেয়। -[মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पू वात बीत्रक्रा मास्यात पाकू कता उग्राजित कि ना?

ं नाउँप गास्त्री ७ हेवत्न हावीव मालकी (त.)-এत मरल, मू' नऋरमत मावशात : مَذْهُبُ اَهْلِ النَّهَاهِرِ وَابْنِ حَبِيبُ الْمَالِكَيِّ ﴿ - إِنَّهُ النَّبِيُ ﷺ قَالَ ......... ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ بِيَنْهُمَا وُضُوءً . —ें वर्ष

মাযহাব চতুষ্টয়ের ইমামসহ সকল ইমামের মতে, দু' সঙ্গমের মধ্যখানে অজু করা ওয়াজিব নয়; বরং মাস্তাহাব। কেননা, অন্য হাদীসে এসেছে যে, عَالَتُ ٱنْشُطُ إِلَى الْعَوْدِ অর্থাৎ, দ্বিতীয়বার অজু করা সঙ্গম করার পক্ষে তৃপ্তিদায়ক, সে হিসেবে অজু করার কথা বলা হয়েছে; ওয়াজিব হিসেবে নয়।

نَجُوابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ : ठाँप्तत जना याग्न एत्य उपि उच्य प्रक्रास्त प्रात्य अज् उग्नाजिन रहाण उत् तामृन्तार نَائَمُ اللهُ وَاللهُ عَالَمُ اللهُ وَاللهُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ الْمُخَالِفِيْنَ क्षता त्या याग्न अज्ञ पृथिनाग्न रितरत नन रहारह, उग्नाजिन रिह्मत नग्न।

وَعَرْ 1 كَ انَسِ (رض) قَ الْ كَ انَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ 8১৯. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম ক্র এক রাতে তাঁর একাধিক
বিবির নিকট গমন [সহবাস] করতেন [এবং শেষে] একই
গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা হাসিল করতেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

राদीসের ব্যাখ্যা : অর্থাৎ, একই রাতে একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাসে মিলিত হতেন। আর সে জন্য একবারই গোসল করতেন। তবে মধ্যখানে মোস্তাহাব হিসেবে অজু করতেন।

এর উপর স্ত্রীদের মাঝে পাপা বন্টন করা ওয়াজিব কি না? একাধিক স্ত্রী থাকলে সে ক্ষেত্রে পালাক্রমে প্রত্যেক স্ত্রীর কাছে ন্যুনতম একরাত করে অবস্থান করা ওয়াজিব। কিন্তু রাসূল পালা নির্ধারণ না করে কিভাবে একই রাতে সমস্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করলেন। নিম্নে এই বিষয়ে আলোচনা করা হলো–

- ১. মহানবী 🚐 এর পালা নির্ধারণ করা বা তা রক্ষা করা আদৌ ওয়াজিব ছিল কি না? তার ব্যাপারে মতভেদ আছে।
- ২. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, পালা নির্ধারণ করা হজুর ——-এর উপর ওয়াজিব ছিল না, তবে তিনি অনুগ্রহপূর্বক স্বেচ্ছায় নিজের তরফ হতে তাদের মধ্যে সমান ব্যবহার করতেন।
- ৩. অধিকাংশ ওলামার মতে, তাঁর উপরও পালা নির্ধারণ করা ওয়াজিব ছিল বটে। তবে তিনি তাদের (স্ত্রীদের) অনুমতি ক্রমেই এরূপ করতেন।
- আল্লামা শওকানী (র.) বলেন, সম্ভবত হুজুর ক্রিক্ত কোনো সফরে যাওয়ার আগে বা সফর হতে আগমন করে কারো জন্য পালা বা দিন তারিখ নির্ধারণ করার পূর্বেই একরাতে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো কারণও হতে পারে।
- ৫. ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, আল্লাহ তা আলা রাসূল ————এর জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করেছিলেন যে, যখন তাঁর বিবিদের মধ্য হতে কারো জন্য কোনো পালা নির্ধারণ ছিল না। মুসলিম শরীফে রয়েছে যে, সে সময়টি ছিল আসরের পরের সময়।
- ৬. অথবা সেদিন যার পালা ছিল তার থেকে অনুমতি নিয়েই তিনি এরপ করেছিলেন। শায়খ ওসমানী বলেন, তা ছিল বিদায় হজের ইহরাম বাঁধার পূর্বেকার সময়।
  - ভিনু এর পবিত্রতমা স্ত্রীগণের মুবারক নাম : ওলামায়ে কেরাম এ কথার তিপর একমত যে, রাসূল في الْمُعَلَّمُ الْوَاحِ النَّبِي الْمُعَلَّمُ الْوَاحِ النَّبِي الْمُعَلَّمُ الْوَاحِ النَّبِي الْمُعَلَّمُ الْوَاحِ النَّبِي الْمُعَلَّمُ الْوَاحِ وَالْمُعَلِّمُ الْوَاحِ النَّبِي وَالْمُعَلِّمُ الْوَاحِ
  - ২. আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), ৩. হাফসা (রা.), ৪. উমু হাবীবা (রা.), ৫. উমু সালামা (রা.), ৬. সাওদা (রা.), ৭. যায়নাব ° (রা.), ৮. মায়মূনা (রা.), ৯. উমুল মাসাকীন [যায়নাব] (রা.), ১০. জুওয়ায়রিয়া (রা.), ১১. সাফিয়্যা (রা.)।

وَعَنْ النَّبِيُ عَلَى عَائِشَة (رض) قَالَتُ كَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ النَّبِي عَلَى كَانَ اللَّهَ عَذَ وَجَلَّ عَلَى كُلِّ احْبَانِهِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَاسٍ سَنَذُكُرهُ فِى كِتَابِ الْاَظْعِمَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

8২০. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, নবী করীম কর্মিন সর্বদা আল্লাহ তা'আলার
ম্বরণ করতেন [এমনকি জানাবতের অবস্থায়ও]।
—[মুসলিম]

আর [এ সংক্রান্ত] হযরত ইবনে আব্বাসের হাদীস আমি 'খাওয়া দাওয়া' পর্ব বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুই হাদীসের মধ্যকার ছন্দ্র: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ সার্বক্ষণিকভাবে জিকির করতেন। এমনকি সহবাসের পর জানাবত অবস্থায়ও জিকির করতেন। অথচ অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন—

طُهُر এতে বুঝা যায় তিনি শুধু পবিত্র অবস্থায় জিকির করতেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দুসু পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নর্ল—

- كَـلَ الْخَيَانِهِ দারা উদ্দেশ্য এই কথা বুঝানো যে, অপবিত্রতাবস্থায় জিকির না করা উত্তম। আর كُلَ الْخَيَانِهِ দারা পবিত্র-অপবিত্র সর্বাবস্থায় জিকিরের বৈধতা প্রমাণিত।
- ৩. অথবা اَ عَبَانِهُ -এর ১ সর্বনামটি দ্বারা রাসূল ত্রে উদ্দেশ্য নয় ; বরং জিকির উদ্দেশ্য । অর্থাৎ জিকিরের জন্য যে নির্ধারিত সময় রয়েছে সে সময়ে রাসূল ত্রে জিকির করতেন।
- الله على الله على الله الله الله الله على الله على

### षिठीय जनुत्रहम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرِيلِكُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِ عَلَيْ فِيْ جَفْنَةٍ فَارَادَ رَسُولُ اللَّهِ النَّي كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللَّهِ إِنِّى كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُودَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَرَوَى الدَّارِمِيُ نَحْوَهُ وَفِي شَرْحِ السَّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُؤْفَ وَفِي شَرْحِ السَّنَّةِ عَنْهُ عَنْ مَنْ مَنْ مُنْ مُؤْفَ وَفِي شَرْحِ الْمَصَابِنِح .

8২১. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম এর বিবিদের মধ্যে কেউ কেউ [মায়মুনা] একটি গামলায় গোমলা হতে পানি নিয়ে] গোসল করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা হতে পানি নিয়ে অজু করতে চাইলেন, তথন বিবি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো নাপাক ছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ কললেন— 'পানি নাপাক হয় না'।—[তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

ইমাম দারেমীও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে সুন্নাহতে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এটা [তাঁর খালা] হযরত মায়মূনা হতে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَدْرِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কারো ব্যবহারের পর উদ্বৃত্ত পানি নাপাক হয় না। এমনকি ব্যবহারকারী যদি অপবিত্রও হয় তথাপি তার ব্যবহারের কারণে পানি নাপাক হয় না। তবে তার ব্যবহৃত পানির কিছু অংশ যদি তাতে পড়ে তবে তা مُعَمَّمُهُ مُعَامِّمُهُمُ হিসেবে পরিণত হয়ে যায়। আর مُعَمَّمُهُ अद्युर्श পবিত্র হলেও অন্যকে পবিত্রকারী নয়।

وَعَرْبِكِ عَانِشَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَسْتَدْفِئ بِي قَبْلَ أَنْ أَغْتَسِلَ - رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَ رَوَى التِّرْمِذِي نَحْوَهُ وَفِئ شَرْحِ السَّنَةِ بِلَغْظِ الْمَصَابِيعِ .

8২২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ [মাঝে মাঝে] নাপাকীর
গোসল করতেন। অতঃপর গরম হওয়ার জন্য আমার
গোসল করার পূর্বেই আমাকে জড়িয়ে ধরতেন। – হিবনে
মাজাহ, তিরমিযীও এরপ বর্ণনা করেছেন। আর শরহে
সুনাহ গ্রন্থে মাসাবীহে উল্লিখিত হাদীসের ভাষা সহকারে
বর্ণিত হয়েছে।

وَعُرْكَكُ عَلِيّ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُ عَلِيّ النَّبِي عَلَيْ النَّامِي النَّعْرِثُنَا النَّبِي عَلَى الْخَلَاءِ فَيهُ قُرِثُنَا النَّعْرَانَ وَيَاكُلُ مَعَنَا النَّعْرَانِ شَيْ كُنْ يَكُنْ يَعْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْانِ شَيْ كَيْسَ الْجَنَابَةُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيْ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ وَ وَلَى الْعُرْانِ مَاجَةَ نَحْوَهُ

8২৩. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ক্রিপ্রায়খানা হতে বের হয়ে [অজু না করেই] আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন এবং আমাদের সাথে গোশত খেতেন। তাঁকে কুরআন পাঠ হতে জানাবাত ব্যতীত কোনো কিছুই বাধা দিতে পারত না। [অর্থাৎ, গোসল ফরজ অবস্থায় তিনি কুরআন তিলাওয়াত করতেন না।] —[আবৃ দাউদ, নাসায়ী আর ইবনে মাজাহ্ও এরপ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অপবিত্রতা ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : মনী বের হওয়ার কারণে অপবিত্রতা ও ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি নাই এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে—
আমু মালেক বে ১-এব মতে শ্বতবতী মহিলাব জন্য কুরআন তেলাওয়াত বৈধ কি নাই এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে কন্না সে

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, ঋতুবতী মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েজ। কেননা, সে কুরআন তিলাওয়াত হতে বিরত থাকলে ভূলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে ঋতু থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতাও তার নেই। পক্ষান্তরে জুনুবী ব্যক্তির জন্য কুরআন তিলাওয়াত বৈধ নয়। কেননা, এ অপবিত্রতা দূর করার তার ক্ষমতা রয়েছে।

ज्ञिक्ष अनामात महत अनामात महत अन्वी ও ঋতুবতী উভয়ের জন্য কুরআন তেলাওয়াত হারাম। তাঁদের দলিলসমূহ أَنَّهُ عَلَيْ وَالْمَا الْجَنَابَةُ وَالْمُ الْمُ اللّهُ اللّهُ

٢. عَنِ ابْنِ عُمَرً (رض) لَا تَقَرَأُ الْحَاثِضُ وَلَا جُنْبُ شَيْنًا مِنَ الْقُرانِ . (تِرْمِذِيّ)

كَ الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْإِمَامِ مَالِكِ : ইমাম মाँनिक (त्र.)-এत मनिलित कवारव वना यांग्र

- ১. হাদীসের মোকাবেলায় কিয়াস বা যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়।
- ২. তা ছাড়া আন্তরিক জিকির তো বৈধ। সুতরাং ভুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَعَرِيْكَ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاَتُقُراُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرانِ - رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ

8২৪. অনুবাদ: হযরত আদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রি বলেছেন—
ঋতুবতী মহিলা এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কুরআনের কোনো অংশ পড়বে না [তথা কুরআন পাঠ করবে না]।

—[তিরমিযী]

وَعَنْ ٢٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ وَجِهُوا هٰذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ الْمُسْجِدِ فَانِيْ لَا أُجِلُّ الْمَسْجِد فَانِيْ لَا أُجِلُّ الْمَسْجِد لِعَائِضٍ وَلَا جُنُدٍ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤَدَ

8২৫. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ হরশাদ করেছেন—
তোমাদের এ সমস্ত ঘরগুলোর দরজা মসজিদের দিক হতে
অন্যদিকে ঘুরিয়ে দাও। [যাতে মসজিদের ভেতর দিয়ে
তোমাদের চলাচলের পথ না হয়] কেননা, আমি ঋতুবর্তী
মহিলাকে এবং গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তির মসজিদে আসা
জায়েজ মনে করি না। – [আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

अशिवा अ अक्रविक मिलात ममिलात थरवरनत विधान : فَكُمُ دُوْلِ الْمُسْجِدِ لِلْجُنْبِ وَالْحَاثِضِ

माँউদ যাহেরী ও ইমাম ম্যানী (র.)-এর মতে, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে প্রবেশ করা জায়েজ নয়। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন।

ভারেজ, যখন তারা অজু অবস্থায় হবে। কেননা, সাহাবীদের থেকে বর্ণিত আছে—

إِنَّهُمْ بَجْلِسُونَ فِي الْمُسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إِذَا تُوضَّأُوا وُ صُوءَ الصَّلُورِ.

قَرْمِيَ أَبِي حَنِيْفَةً وَمَالِكٍ وَ سُغْيَانَ السُّورِيَ ट्रियाम आवृ शनीका, मालक, সুফিরান ছাওরী প্রমুখ ইমামদের মতে, জুন্বী ও ঋতুবতী মহিলার অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ ও তাতে অবস্থান করা নাজায়েজ। তাঁরা উল্লিখিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

وَعَرْكُ عَلِيّ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ وَالَ وَالَ قَالَ وَالَ وَالَ وَالَ وَالَهُ وَالَّهُ وَلَا الْمَاكِمَةُ بَيْتًا فِيهُ وَسُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ وَلَا جُنُبُ . رَوَاهُ اَبُوْ دَاوَدَ وَالنَّسَائِقُ

8২৬. অনুবাদ: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রেইরশাদ করেছেন—[রহমতের]
ফেরেশতা সে ঘরে প্রবেশ করে না, যেখানে কোনো ছবি
অথবা কুকুর কিংবা গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি রয়েছে।
—[আরু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি: জাহিলিয়া যুগে আরবের লোকেরা তাদের পিতামাতা ও বংশের প্রসিদ্ধ লোকদের ছিবি ঘরে রাখত এবং সেগুলোর সমান করত। আর এ প্রথার পরিণতিতেই মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। তা ছাড়া তারা কুকুর পালনে খুবই আগ্রহী ছিল। কুকুর সাথে নিয়ে চলাফেরা এবং কুকুর দ্বারা কোনো কাজকর্ম সমাধা করা ইত্যাদির ব্যাপকতা ছিল। প্রাচীন আরবে কুকুরের রাতের আওয়াজ দ্বারা অতিথির আহ্বান ও পথহারা মুসাফিরের সহযোগিতা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আর তারা ছিল অলস। অপরদিকে পানির একান্ত অভাব ছিল। গ্রী সঙ্গমে পর পবিত্রতা অর্জনের কোনো প্রয়োজন তারা মনে করত না। তাদের এই সকল চাল-চলন তথা আপত্তিকর জীবন-যাপন হতে সতর্ক করার জন্যই নবী করীম

আন্ওয়ারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) --

এখানে যে সকল ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে :হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ঘরে ছবি, কুকুর ও নাপাক ব্যক্তি থাকে, সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এতে বুঝা যায় যে, মৃত্যুর ফেরেশতা আমলনামা লিপিবদ্ধকারী ফেরেশতাদ্বয়ও গৃহে প্রবেশ করবে না, ফলে তাদের মৃত্যু ও আমলনামাও লেখা হবে না। তাই এখানে ফেরেশতা দ্বারা কোন ফেরেশতাকে বুঝানো হয়েছে তা নির্ণয় করা আবশ্যক।

বস্তুত এ হাদীসে যে সকল ফেরেশতার কথা বলা হয়েছে তারা হলেন রহমতের ফেরেশতা, যারা আল্লাহর নিকট হতে রহমত ও বরকত নিয়ে মানুষের কল্যাণার্থে অবতীর্ণ হন। তখন যে ঘরে উল্লিখিত বস্তুগুলো থাকে তারা সেখানে প্রবেশ করেন না। ফলে ঐ ঘরের অধিবাসীরা আল্লাহর রহমত ও বরকত হতে বঞ্চিত হয়। মৃত্যু ফেরেশতা ও কিরামুন কাতেবীন এর দ্বারা উদ্দেশ্য নয়। তারা যথা সময়েই উপস্থিত হয়ে যান।

প্রাসন্ধিক ঘটনা: এ হাদীস শুনে জনৈক খ্রিস্টান পুরোহিত হ্যরত থানবী (র.)-কে বলেন, ইসলাম আমাদের প্রতি বড় অনুগ্রহ করেছে। আমরা কিয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারব। কারণ, আমরা কুকুর ও ছবি রাখি। আমাদের ঘরে মৃত্যুর ফেরেশতা প্রবেশ করবে না, আর আমরা কখনো মরব না। এর জবাবে তিনি তিরস্কারের সাথে বলেন, কুকুরের প্রাণ যে ফেরেশতা হরণ করে, তোমার প্রাণও সে ফেরেশতাই হরণ করবে।

ত্তিই দিকে ইন্সিত পাওয়া থায়। প্রাণহীন বস্তুর ছবি ঘরে রাখা দৃষণীয় নয়। যেমন— গাছ, ফুল, গৃহ বা এ জাতীয় কোনো আসবাবপত্রের ছবি। ছবি সম্পর্কীয় সমস্ক হাদীস আলোচনা ও পর্যালোচনা করে ফকীহ্গণ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, প্রাণহীন ছবি অথবা এত ক্ষুদ্র প্রাণীর ছবি যা সহজে চেনা যায় না বা নজরে ধরা পড়ে না অথবা প্রাণীর ছবিই বটে, তবে তা বিছানায়, বালিশে বা পদদলিত হয় এমন স্থানে রাখা হয়েছে, এ ধরনের ছবি রাখা জায়েজ আছে। কিন্তু যা প্রকাশ্যে ঝুলানো হয় বা মর্যাদা প্রকাশার্থে ছাদে-দেয়ালে রাখা হয়, তা জায়েজ নেই। স্কুল প্রতিমূর্তি ভাস্কর্য কিংবা পুতুল, যা বর্তমানে অনেকের ঘরে দেখা যায় তা রাখা সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, তা রক্ষিত ঘর মন্দিরে পরিণত হয়।

بَيَانُ الْكُلْبِ कुकुत्ततत्र वर्गना : সব কুকুরের ব্যাপারে এ হাদীস প্রযোজ্য নয় ; বরং নিম্নের তিন শ্রেণীর কুকুর রাখা জয়েজ আছে। ১. শিকারী কুকুর, ২. ফসল পাহারাদার কুকুর এবং ৩. গবাদি পশুর নিরাপত্তায় নিয়োজিত কুকুর।

এগুলো ব্যতীত অন্য যে কোনো কুকুর রাখা নিষিদ্ধ।

নিষদ্ধ জুন্বী কে ? উক্ত হাদীসে সেই গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি সম্পর্কে নিন্দা করা হয়েছে, যার সাধারণ অভ্যাসই হলো গোসল না করা। এ রকম অবস্থায় এমন সময় পর্যন্ত থাকা যে, তাতে তার নামাজ ছুটে যায়। যে কোনো, গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি এ হাদীসের আওতায় পড়ে না। কেননা হয়রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে,

إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَطُونُ عَلَى نِسَاتِه بِغُسْلِ وَاحِدٍ .

অন্য হাদীসে এসেছে যে,

- এই কুন্দ্র কুন্দুর হারা উদ্দেশ্য হলো, যারা অলসতা করে নাপাকীসহ ঘুমিয়ে থাকে এবং নামাজ কাযা করে।

وَعَنْ ٢٧٤ عَمَّارِ بْنِ يَاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى ثَلْثَةً لاَ تَقْرَبُهُمُ الْمَلْئِكَةُ جِلْفُقِ الْمُلْئِكَةُ جِلْفُقِ الْمُلْئِكَةُ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَضَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَيِّعُ بِالْخُلُوقِ وَالْمُتَصَالِكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

8২৭. অনুবাদ: হযরত আশার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন— এমন তিন ব্যক্তি আছে রহমতের ফেরেশতা যাদের নিকটবর্তী হয় না— ১. কাফিরের শরীর জীবিত হোক কিংবা মৃত], ২. খালুকের সুগন্ধি ব্যবহারকারী ব্যক্তি এবং ৩. গোসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে অজু না করে। –আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीत्मत वाचा : উক্ত হাদীনে خلوق ছারা এক প্রকার রঙিন রং বুঝানো হয়েছে, যা সুগন্ধি বা জাফরান ছারা তৈরি করা হয়। তবে তাতে লাল বর্ণটাই বেশি প্রবল থাকে। আর উক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা শুধু পুরুষের জন্য প্রযোজ্য ; নারীর বেলায় নয়। কেননা, নারীদের রঙিন বস্তু ব্যবহার করার অনুমতি আছে। যেমন রাসূল বিলছেন— اللّوَنُ لِلزَّمَالِ আর পুরুষের জন্য রঙিন বস্তু ব্যবহার করা নিষেধ এ জন্য যে, তাতে পুরুষদেরকে নারীর সাদৃশ্য মতো মনে হয়। এরপ ব্যক্তিকে রাসূল আভসম্পাত করেছেন।

وَعَرَبِهِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ اَبِى بَكْدِ بْنِ مَحْدِ بْنِ عَمْدِوبْنِ حَزْمِ أَنَّ فِي الْكِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهِ عَلَيْ لِعَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهِ عَلَيْ لِعَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهِ عَلَيْ لِعَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ لِعَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ لِعَمْدِوبْنِ حَزْمِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ لَكُ اللّهِ عَلَيْ لَكُ اللّهِ عَلَيْ لَكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

8২৮. অনুবাদ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবৃ বকর ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাযম (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ আমর ইবনে হাযম (রা.)-এর নিকট [ইয়ামনে] যে পত্র লিখেছেন, তাতে এটাও ছিল যে, পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ করবে না। -[মালেক ও দারকুতনী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, পবিত্র কুরআন অপবিত্রাবস্থায় স্পর্শ করা যায় না। রাসূল ইয়ামনে নিযুক্ত রাজস্ব উসুলকারী সাহাবীকে এই মর্মে চিঠি লেখেন। তাতে শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব, রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত পদ্ধতি, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপায় এবং ফরজ, সুনুতসহ বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ ছিল। তাতে কুরআন শরীফ কিভাবে স্পর্শ করবে তাও উল্লেখ আছে।

وَعُرْدُكُ نَافِع قَالُ إِنْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَر فِئ حَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر مِرْ عَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر مَاجَةٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَر مَاجَةٍ وَكَانَ مِنْ حَدِيْتِهٖ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِئ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ فَلَقِى رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَولٍ فَسَلَم عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ اللَّهُ عُلَيْ مِعَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَتَى إِذَا كَادَ اللَّهُ عَلَى السَّكَةِ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَعَ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ

৪২৯. অনুবাদ: হযরত নাফে (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি হ্যরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর কোনো কাজে গিয়েছিলাম। অতঃপর হ্যরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর কাজ সমাধা করলেন। সেদিন তাঁর কথার মধ্যে এ কথাটিও ছিল যে. তিনি বলেন, একটি লোক কোনো এক গলির পথ অতিক্রম করার সময় রাসূল 🚐 -এর সাক্ষাৎ পেলেন, তখন তিনি পায়খানা অথবা পেশাব হতে বের হয়েছেন। সে লোকটি তখন রাস্লুল্লাহ == -কে সালাম করলেন, কিন্তু তিনি কোনো উত্তর দিলেন না। এমনকি লোকটি যখন গলিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ 🚐 দু' হাত দেয়ালের উপর মারলেন এবং তা দ্বারা মুখমণ্ডল মাসাহ করলেন। অতঃপর পুনরায় হাত মারলেন এবং [তা দ্বারা] উভয় হাত মাসাহ করলেন। [অর্থাৎ তায়ামুম করলেন] তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, আমি অজুসহকারে ছিলাম না, এটাই তোমার সালামের উত্তর দিতে আমাকে বাধা দিয়েছিল। -[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूर्ण হাদীসের মধ্যে ছন্দু: হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাস্ল পায়খানা হতে বের হয়ে আমাদেরকে কুরআন পড়াতেন, গোশত খেতেন বিনা অজুতে। আর এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, অজুবিহীন অবস্থায় সালামের জবাব তথা জিকির নিষিদ্ধ। কাজেই উভয়ের মধ্যে একটি দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ—

- ১. মানুষ হিসেবে রাসূলের মেজাজও সব সময় এক রকম থাকত না। ফলে যখন অস্বস্তি বোধ করতেন তখন বিনা অজুতে আল্লাহর জিকির করাকেও বেশি ভালো মনে করতেন না। হয়রত নাফে'র হাদীসে তাই বুঝা য়য়। আর য়খন স্বস্তি বোধ করতেন তখন অজুবিহীন অবস্থায়ও জিকির করতেন। আর তা হয়রত আলী (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা য়য়।
- ২. অথবা হ্যরত নাফে (রা.)-এর হাদীস দারা বিনা অজুতে জিকিরকে মাকরহ বুঝিয়েছেন। তাই রাস্ল কর পরিহার করে উত্তম কাজটি অবলম্বন করার জন্য অন্ততপক্ষে অজুর বদলে তায়ামুম করে সালামের উত্তর দিয়েছেন। আর হ্যরত আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দল্ব নেই। বিষেধিত আলী (রা.)-এর হাদীসে মাকরহের সাথে জায়েজ হওয়াকে বুঝিয়েছেন। অতএব উভয়ের মধ্যে কোনো দল্ব নেই। বিষেধিত আলী বিষ্কানিত আলি শিল্প আলি শিল্প আলি মাবহার অনুযায়ী নিম্নলিথিত অবস্থাসমূহে সালাম দেওয়া উচিত নয়। আর সালাম প্রদান করলেও তার জওয়াব দেওয়া ওয়াজিব নয়—
  ১. নামাজরত অবস্থায়, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময়, ৩. জিকিরে লিপ্ত অবস্থায়, ৪. খানা-পিনায় লিপ্ত অবস্থায়, ৫. দোয়ার সময়, ৬. খুতবার সময়, ৭. মল-মূত্র ত্যাগ করার সময়, ৮. ইহরামের তালবিয়া পাঠের সময়, ৯. আযান দেওয়ার সময়, ১০. ইকামত দেওয়ার সময়, ১১. সতর খোলা অবস্থায়, ১২. দীনি শিক্ষাদানরত থাকা অবস্থায়, ১৩. মাতাল অবস্থায়, ১৪. গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায়, ১৫. মাদকদ্রব্য পানের সময়, ১৬. নিদ্রিত অবস্থায়, ১৭. প্রী সহবাসরত অবস্থায়, ১৮. গোসলরত অবস্থায় ১৯. বিচার কার্যে লিপ্ত অবস্থায়।

وَعُنِكُ الْمُهَاجِرِ بُنِ قُنْفُنْهِ (رض) أَنَّهُ اَتَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو يَبُولُ فَسَلَمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوضًا فَسَلَمَ عَلَيْهِ حَتَّى تَوضًا ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ إِنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ - رَوَاهُ أَبُودَاوْدَ وَ رَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قُولِهِ "حَتَّى تَوضًا " وَقَالَ النَّسَائِيُّ إِلَى قُولِهِ "حَتَّى تَوضًا " وَقَالَ النَّسَائِيُّ إِلَى قُولِهِ "حَتَّى تَوضًا " وَقَالَ فَلَمَّ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें हामी সের ব্যাখ্যা : রাস্লুল্লাহ ত্রিজায় রত থাকার কারণে সে ব্যক্তির সালামের জবাব দেননি, তবে ইস্তিজা শেষেও দিতে পারতেন। কিন্তু উত্তমতার দিকে লক্ষ্য করে অজু করে সালামের জবাব প্রদান করেছেন। বিনা অজুতেও সালামের জবাব দিতে বা সালাম করতে কোনো বাধা নেই।

### ं وَالْفُصُلُ الثَّالِثُ : श्ठी श वनुत्रक

عَرْبِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

8৩১. অনুবাদ: উমুল মু'মিনীন হযরত উমে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ — এর গোসল ফরজ হতো, অতঃপর ঘুমিয়ে পড়তেন, আবার জাগতেন, আবার ঘুমিয়ে পড়তেন। – [আহমদ]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

غَرْحُ الْعَدَيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা : রাতে রাস্লুল্লাহ -এর গোসল ফরজ হলে অজু করে ঘুমাতেন। এটাই ছিল তাঁর স্বাভাবিক নিয়ম। উক্ত হাদীসে সম্ভবত সংক্ষিপ্ততার কারণে অজুর কথা উল্লিখিত হয়নি। অথবা অপবিত্রতাসহও যে ঘুমানো জায়েজ আছে, তাই উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য। তবে পবিত্র হয়ে নেওয়াই সর্বোক্তম।

وَعَرْكِ شُعْبَ قَالُ إِنَّ ابْسَنَ عَلَى مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ عَبَسِهِ الْبَسْرَى سَبْعَ مِرَادٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِى مَرَّةً كُمْ اَفْرَغُ فَسَالَ نِنْ فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ فَسَالَنِنْ فَقُلْتُ لاَ اَدْرِى فَقَالَ لاَ أُمَّ لَكَ فَسَالَ نَعْفِكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءُ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِى ثُمَّ يَتَوَضَّا أُوضُوءً وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ رَسُولُ اللّهِ عَلِيهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَ كُذَا كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُولُ هَا يَوْدَاوُدَ وَالْمَا وَاللّهِ عَلَيْهِ يَعْلَمُ لَا اللّهِ عَلِيهِ يَتَعَلَّهُ لَا يَعْفَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ يَعْفَى مَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْلَمُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهِ يَعْفَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ يَعْفَى إِلَيْهِ عَلْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ يَعْفَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلْهُ لَى اللّهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَى اللّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عُلَالِهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

8৩২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শো'বা হিবনে দীনার] (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) যখন ফরজ গোসল করতেন তখন ডান হাত দ্বারা বাম হাতের উপর সাতবার পানি ঢালতেন। এরপর লজ্জাস্থান ধৌত করতেন। একবার তিনি হিবনে আব্বাস] ভূলে গেলেন যে, কতবার পানি ঢাললেন, ফলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম 'আমি জানিনা'। তিনি বললেন, তুমি মাতৃহীন হও। কিসে তোমাকে জানতে বাধা দিল। তারপর হাত ও লজ্জাস্থান ধোয়ার পরী তিনি নামাজের অজুর মতো অজু করেন এবং সারা শরীরে পানি ঢালেন, আর বলেন রাস্লুল্লাহ এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন। —[আবু দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لِمَاذَا غَسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَبْعَ مِرَارٍ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) কেন সাতবার ধৌত করতেন এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত মতামত পেশ করেছেন—

- ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, সম্ভবত হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর হাতে কোনো অপবিত্র বস্তু লেগেছিল, তাই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।
- ২.অথবা সাতবার ধৌত করা যে রহিত হয়ে গেছে এ খবর তাঁর নিকট পৌছেনি।
- ৩. অথবা পৌছেছিল তবে তাঁর মতে, ওয়াজিব রহিত হয়ে গেলে মোস্তাহাব অবশিষ্ট থাকে, ফলে মোস্তাহাব হিসেবেই তিনি সাতবার ধৌত করেছিলেন।

আর রাসূলুল্লাহ ত্রুত্র এভাবে পবিত্রতা অর্জন করতেন। কথাটির অর্থ হলো– এভাবে প্রথমে অজু করে পরে সর্বাঙ্গে পানি ঢালতেন।

وَعُنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ

8৩৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ রাফে' (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাস্লুল্লাহ তার সকল দ্রীদের নিকট গমন করলেন [তথা সহবাস করলেন]। একবার এর কাছে আরেকবার ওর কাছে গোসল করলেন [অর্থাৎ সকল বিবির সাথে সহবাস করেই গোসল করলেন]। আবৃ রাফে' বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আপনি সর্বশেষ কেন একবার গোসল করলেন না ? রাসূলুল্লাহ বললেন, এটা [প্রত্যেকবারে গোসল করা] অধিক পবিত্র করে, অধিক উৎফুল্ল রাখে এবং অধিক পরিছন্ধ রাখে। —[আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দু' হাদীসের মধ্যে ছন্দ্র: উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ত্রা প্রত্যেক স্ত্রী সহবাসের পর গোসল করেছেন। আর হযরত আনাসের হাদীসে এসেছে যে, রাসূল স্বশেষ একবার গোসল করেছেন। ফলে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়। যার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. ইমাম আবৃ দাউদ (র.) বলেছেন, আনাসের হাদীস আবৃ রাফে'র হাদীস হতে অধিক সহীহ ও নির্ভুল।
- ২. অথবা স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মতে, সহবাসের পর গোসল করলে সহবাস জনিত স্নায়্বিক ক্লান্তি দূর হয় এবং ঘামের দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়ে মনে উদ্যমতা ও উৎফুল্লতা ফিরে আসে। তাই রাসূল 🚃 বারবার গোসল করেছেন।
- ৩. অথবা গোসল ব্যতীত দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে প্রতিপক্ষ যাম বা নাপাকীর গন্ধে অস্বস্তি বোধ করতে পারে বা যৌন উত্তেজনা স্তিমিত থাকতে পারে বলে বারবার গোসল করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়।
- 8. অথবা পূর্ববতী সঙ্গমের শ্বলিত বীর্য পরবর্তী সঙ্গমে মৃত বীর্যে পরিণত হয়ে নানাবিধ যৌন ব্যাধি সৃষ্টি করতে পারে, তাই বারবার গোসল করেছেন।
- ৫. অথবা উত্তম হিসেবে করেছেন, আবশ্যক হিসেবে নয়। তবে একবার সহবাসের পর গোসল না করে তথু অজুবা যৌনাঙ্গ ধৌত করে দ্বিতীয়বার সহবাস করাও জায়েজ।

وَعَرِيْكِ الْحَكِمِ بْنِ عَمْرِو (رض) قَالَ نَهْ يَ يَعْمُرُو (رضا) قَالَ نَهْ يَ يَعْمُرُو (رضا) اللّهُ عَلَى الْهُ وَاللّهُ عَلَى الْهُ وَالْمَدُأَةِ - رَوَاهُ اَبُودَاوُدَ وَاللّهُ مُلْمُ عَلَى مَاجَدَة وَاللّهُ مَلِيْكُ مَسَنُ صَحِيْحُ . وَزَادَ اَوْ قَالَ بِسُورِهَا وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثُ حَسَنُ صَحِيْحُ .

8৩৪. অনুবাদ: হযরত হাকাম ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুল্লাহ ক্রীলোকের অজুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষ লোককে অজু করতে নিষেধ করেছেন। –িআবৃ দাউদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী]

আর তিরমিথী এ কথাটি বৃদ্ধি করেছেন, রাবী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ হয়তো [অজুর অবশিষ্ট পানির স্থলে] ন্ত্রীলোকের অবশিষ্ট পানি বলেছেন। আর বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

আছে যে, রাসূল্লাহ তার জনৈক স্ত্রীর গোসল করার পর সে গামলা হতে পানি নিয়ে অজু করেছেন। কাজেই উভয়ের মধ্যে দ্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরপ—

- ১. হযরত হাকামের বর্ণিত উক্ত হাদীসটি মাকরহ তানযীহী প্রমাণ করার জন্য বলা হয়েছে, তাহরীমীর জন্য নয়।
- ২. অথবা নিষেধ করাটা অপরিচিত স্ত্রীলোকের ব্যবহারের উদ্বৃত্ত পানির ব্যাপারে ছিল। সেখানে অসাবধানতা বা কামভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ৩. অথবা, এ হাদীসটির আমল করার মতো নয়। কেননা, ইমাম বুখারী (র.) একে দুর্বল বলে অভিহিত করেছেন।

وُعَنْ 100 حُمَيْدِ الْحِمْيَرِيّ (رحا) قَالُ لَقِيْتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيِّي ﷺ أَرْبَعَ نِيْنَ كُمَا صَحِبَهُ ٱبُوهُرُيْرَةً قَالَ نَهِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمُرَأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بِفَصْلِ الْمُورَأَةِ زَادَ مُسَنَّدَةُ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا . رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّنَسَائِكِيُّ وَ زَادَ أَحْمَدُ فِي أُوَّلِهِ نَهِي أَنْ يُتَّمَّتَ شِطَ أَحَدُنَا كُلُّ يَوْم أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن سَرْجَسٍ.

8৩৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত হুমাইদ হিমইয়ারী
(র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি এমন এক ব্যক্তির
সাথে সাক্ষাৎ পেলাম, যিনি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.)-এর
মতো চার বৎসরকাল নবী করীম এবং এর সোহবতে
ছিলেন। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ কোনো স্ত্রীলোকের উদ্বত্ত
পানি দিয়ে গোসল করতে নিষেধ করেছেন। আর
বর্ণনাকারী মুসাদ্দাদ এ কথাটুকু বৃদ্ধি করেছেন যে, বরং
দু'জনে যেন [একই পাত্র হতে] একত্রে অঞ্জলি
ভরে।—আবৃ দাউদ ও নাসায়ী]

আর ইমাম আহমদ (র.) এ হাদীসের প্রথমে এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ক্রপ্রত্যেক দিন মাথায় চিরুনি করতে এবং গোসলখানায় প্রস্রাব করতে নিষেধ করেছেন। আর ইবনে মাজাহ্ এ হাদীস হযরত আদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে পুরুষ ও নারীর একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা কঠোরতার জন্য নয় বরং উত্তমতার জন্য। কেননা রাস্লুল্লাহ ত্রুত্ত ও হযরত আয়েশা (রা.) একে অপরের উদ্বৃত্ত পানি দ্বারা গোসল করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর প্রতিদিন মাথায় চিরুনি করা বিলাসিতার পরিচায়ক। রাস্লুল্লাহ ত্রুত্ত একদিন পর পর চিরুণী করতেন। বিলাসিতা না হলে দৈনন্দিন চিরুনি করাতে কোনো আপত্তি নেই। আর গোসলখানায় পেশাব করলে তাতে গোসলের সময় পেশাবের মিশ্রিত পানি শরীরে লাগার সম্ভাবনা থেকে মনে ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হতে পারে। তাই গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। যদি এরপ না হয় তবে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পডবে না।

# كِتَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ

### পরিচ্ছেদ: পানির বিধান

আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রতি যত অনুগ্রহ দান করেছেন তনাধ্যে পানি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পানি ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব কল্পনাতীত। এ জন্য পানির অপর নাম জীবন। সমস্ত প্রাণীজগত, গাছ-পালা, তরুলতা সবকিছুই পানির উপর নির্ভরশীল। যেমন, মহান আল্লাহ বলেন— رَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٌ حَيِّ

কোনো ব্যক্তি বা বস্তু যখন অপ্ৰবিত্ৰ হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা আলা পানিকেই তা পবিত্ৰ করার উপকরণ হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেমন- কুরআনে এসেছে- وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَا لِيُطَلِّهَ كُمْ بِيهِ

আর এ কারণেই মহানবী হা পানিকে কোনোভাবে দ্ষিত, অপবিত্র এবং অপব্যয় ও অপচয় করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

### शें विकेट : विश्य जनुएक्त

عَرْبُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

8৩৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—তোমাদের কেউ যেন আবদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে, যা প্রবহমান নয় এবং যে পানিতে সে আবার গোসল করবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

তবে মুসলিমের বর্ণনায় [এরূপ বাক্য] রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যেন গোসল ফরজ অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। তখন লোকেরা [বর্ণনাকারীকে] জিজ্জেস করল যে, হে আবৃ হুরায়রা! সে কিভাবে গোসল করবে ? তিনি বললেন, তা হতে পানি [হাত বা পাত্র দ্বারা] উঠিয়ে নেবে।

وَعَنْ <u>٤٣٧</u> جَابِرِ (رض) قَالَ نَهِى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ

80৭. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূলুক্লাহ ত্রু বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत त्याच्या : আলোচ্য হাদীনে আবদ্ধ বা স্থির পানি বলতে যে সমস্ত কৃপ বা পুকুরে স্বল্প পানি রয়েছে তা বুঝানো হয়েছে। কেননা, তাতে সামান্য পরিমাণ নাপাক পড়লেই পানি অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু পানিভরা বড় পুকুর. দীঘি,

পানি এর আওতায় পড়ে না। কেননা, তাতে নাপাকীর গোসল করলে কিংবা নাপাক বস্তু পতিত হলে পানি অপবিত্র হয় না। তবে পানি কম হোক বা বেশি হোক, তাতে অপ্রয়োজনে পায়খানা-প্রস্রাব করা এমনিতেই নিষিদ্ধ তাছাড়া অন্য কোনো নাপাক বস্তু যেন না তাতে পড়ে সে দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

وَعَرِيْكَ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدُ (رض) قَالَ ذَهَبَتُ بِيْ خَالَتِيْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدُ (رض) قَالَ ذَهَبَتُ بِيْ خَالَتِيْ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ الخَيْفِي وَجِعُ فَمَسَحَ رَاْسِيْ وَ دَعَالِيْ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ تَوضًا فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُونِهِ ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ وَلَى خَاتَمِ النَّبُسُوّةِ بَيْنَ كَتِنَفَيْهِ مِثْلَ زِرِ الله خَاتَمِ النَّبُسُوّةِ بَيْنَ كَتِنَفَيْهِ مِثْلَ زِرِ الْعَجَلَةِ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৩৮. অনুবাদ: হ্যরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট নিয়ে গেলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমার এ বোনপুত্র রোগগ্রস্ত। তখন তিনি আমার মাথার ওপর হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দোয়া করলেন। এরপর তিনি অজু করনেন আর আমি তাঁর অজুর [উদ্বৃত্ত] পানি হতে কিছু পানি পান করলাম, অতঃপর আমি তাঁর পিছনে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দুই কাঁধের মাঝে মশারির বা খাটের পর্দার ঘুন্টির ন্যায় মোহরে নবুয়ত দেখলাম। —[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فَرُحُ الْحَرِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: মোহরে নব্য়ত রাস্লে কারীম — এর দুই কাঁধের মধ্যখানে কবৃতরের ডিমের আকারে কিছু স্থান খুব উজ্জ্বল ও চকচকে সুন্দর ও কিঞ্জিৎ ক্ষীত ছিল। এটা সম্পর্কে পূর্ববর্তী কোনো কোনো আসমানী কিতাবেও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং শেষ নবীর পরিচয় চিহ্ন হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছিল। যেমন হয়রত সালমান ফারসী (রা.) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে শেষ নবীর তিনটি চিহ্নের মধ্যে মোহরে নবুয়তও তালাশ করেছিলেন।

: आरायव देवता देशायीन (ता.)- अब जीवनी نَبْذَةٌ مِنْ حَبَاةِ السَّائِبِ بْن يَزِيْدُ

- ১. নাম ও পরিচিতি: তাঁর নাম আস-সাইব, উপনাম আবৃ ইয়াযীদ আল-কিন্দী। পিতার নাম ইয়াযীদ।
- ২. জন্ম: তিনি হিজরি দ্বিতীয় সনে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মলগ্ন থেকেই ইসলামি পরিবেশেষে গড়ে উঠেন। রাসূল করেনিয়া হজে যাওয়ার সময় তাঁর পিতা ইয়াযীদ (রা.) তাঁকে সাথে নিয়ে বিদায়ী হজে গমন করেন। তখন তুঁার বয়স ছিল মাত্র ৭ বছর। এ সুবাদে অতি অল্প বয়সেই তিনি হজ পালন করেন এবং বিদায়ী হজের ভাষণ শুনতে পান।
- ৩. রাস্ল বেকে হাদীস বর্ণনা : রাস্ল হতে তিনি মাত্র ৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী ৫টিই সহীহ বুখারীতে উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণিত হাদীস এত অল্প হওয়ার কারণ এই যে, রাস্ল হত-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর।
- 8. **ইন্তেকাল:** হযরত সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা.) ৯১ হিজরিতে ৮৯ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

# विणिय जनुत्वम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِي

عُرْتُ الْمَا الْمَا عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ مِنَ الْاَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْينِ لَمْ يَحْمَلِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَ بْينِ لَمْ يَحْمَلِ الْخُبْثُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ اَبُوْدَاوْدُ وَ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّا مِنْ مَاجَةً وَفِي الْخُرِي

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीरमत ব্যাখ্যা: উন্মুক্ত বা খোলা মাঠে অরক্ষিত অবস্থায় যদি পানি জমে থাকে, আর তা হতে বন্য জীব জন্তু ও হিংস্র প্রাণী পান করে তবে তার আয়তন ১০ × ১০ হাতের কম হলে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। আর যদি তার পরিমাণ ততোধিক হয়, তবে তা বড় পুকুর তথা প্রবহমান পানির বিধানের আওতায় পড়বে।

َ عَلَّا َ -এর সংজ্ঞা : قَلَّادُ ' गक्षि একবচন, বহুবচন হলো قَلَلْ আর দ্বিচন قُلَّدُ -এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যেমনक. اَنْجَرَّةُ الْكَبِيْرَةُ وَالْكَبِيْرَةُ وَالْكَبِيْرَةُ الْكَبِيْرَةُ وَالْمُ الْجَبَلِ مَعْلُ الْبَعَيْدِ على الْبَعَيْدِ على الْبَعَانِ على الْجَبَلِ مَا الْجَبَلِ مَا الْجَبَلِ مَا الْجَبَلِ مَالِي عَالَمَ الْمُعَانِ عَلَى الْمُجَالِ الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَالِ عَلَى الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَالِيَةِ عَلَى الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَانِينِ عَلَى الْمُعَانِ عَلَى الْمُعَانِينِ عَلَى الْمُعَانِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

শব্দটির বিভিন্ন অর্থ থাকায় এর পরিমাণ নিয়েও মতপার্থক্য আছে। যেমন-

- ১. আল্লামা আবুল হাসান (র.) বলেন, এক কোল্লার পরিমাণ হলো পাঁচ কলস বা মশক।
- ২. আবৃ বকর বাকেল্লানী (র.) বলেন, এক কোল্লায় ৬৪ রতল, **দিগুণ ১২৮ রতল**।
- ৩. তিরমিথীর 🚅 🖫 তে আছে—

اَلْقُلَّةُ الْجَرَّةَ الْكَبِيْرَةُ الَّتِي تَسَعُ فِيْهَا مِاثَتَبِنِ وَخَمْسِيْنَ رِظْلًا بِالْبَغْدَادِي فَالْقُلَّتَانِ خَمْسَ مِاثَةِ رَظْلِ ·

- 8. শাহ সাহেব বলেন, এক কোল্লায় দু' কলস।
- ें الْقُلُةُ ٱلتِّنَى يُسْقَى بِهَا الْبَدُ تُقِلُّهَا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تُقِلُّهَا ﴿ कि कि विलन الْبَدُ تَقِلُهُا ﴿ وَاللَّهُ مُا الْبَدُ تُقِلُّهُا ﴾ اللَّهُ اللَّ
- ৬. আল্লামা শামী বলেন, কোল্লা সম্ভবত বালতিকে বলা হয়েছে।
- ৭. কেউ কেউ বলেন, হুঁটি-এর পরিমাণ ৬০০ রতল।
- ৮. কেউ বলেন—

اَلْقَلَةُ مُايسَنْتَقِلُهُ الْبَعَنِيرُ وَالْاَصَعُ أَنَّ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ اَمْرُ مَشْكُوكُ وَلِذَا تَرَكَهَ اَكُثَرُ الْمُحَدِّثِيْنَ . خَالَ الطَّحَادِي إِنَّ حَدِيْثَ الْقُلْتَيَنْ صَحِيَحٌ وَاسِّنَادُهُ ثَابِتُ وَإِنَّمَا تَرَكْنَاهُ لِأَنْنَا لَا نَعْلَمُ مَا الْقُلْتَانِ وَهُذَا الْقُولُ ارْجُحَ عِنْدَنَا وَعَنْ عَنْ الْمُدْرِيِّ اللهِ النَّتَوَشَّا أُمِنْ بِنُورَ اللهِ النَّتَوَشَّا أُمِنْ بِنُورَ اللهِ النَّتَوَشَّا أُمِنْ بِنُورَ بُشُولَ اللهِ النَّتَوَشَّا أُمِنْ بِنُورَ بُشُولً اللهِ وَلَحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَنْ كُ. رَوَاهُ الْحَمَدُ وَالنَّسَانِيُّ . رَوَاهُ الْحَمَدُ وَالنَّسَانِيُّ .

88০. অনুবাদ: হযরত আব্ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা রাস্লুল্লাহ — -কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, হে আল্লাহর রাস্ল! আমরা কি 'ব্যাআ' কৃপের পানি দ্বারা অজু করতে পারি? অথচ এটা এমন একটি কৃপ, যাতে হায়েযের নেকড়া, মৃত কুকুর ও অন্যান্য দুর্গন্ধময় আবর্জনা নিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরে নবীজী — বললেন, পানি পাক, কোনো জিনিসই তাকে নাপাক করতে পারে না।—আহমদ, আব্ দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসায়ী।

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

पूरे रामीत्मत মধ্যে षमु: হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয় যে, পানি দু'কোল্লা পরিমাণ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাতে নাপাক পতিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস হতে জানা যায়, কোনো অবস্থাতেই পানি অপবিত্র হয় না। বিপরতীতমুখী হাদীস দু'টির মধ্যে সমাধান বিধানে হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত অভিমতগুলো পেশ করেছেন—

- ১. বুযাআ কৃপটি বৃহদায়তন ছিল, যা অধিক পানির বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য রাসূল 🚐 বলেছেন—
  - إِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيٌّ .
- ২. অথবা, বুযাআ কৃপ হতে ক্ষেত্ত-খামারে পানি সেচন করা হতো। পানি শেষ হলে আবার নতুন পানি দিয়ে তা ভর্তি করা হতো। আর এরূপ অবস্থায় চলতে থাকলে পানিতে কিছু নাপাক পড়লেও পানি নাপাক হয় না।
- ৪. আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (র.) বলেন, নিক্ষেপ অর্থ এই নয় যে, তাতে মরা কুকুর, ঋতুবতীর নেকড়া ইত্যাদি নিক্ষেপ করা হতো। এটা সাহাবায়ে কেরামের নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি। কাজেই অপবিত্র কিছু নিক্ষেপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল, সন্দেহ নিরসন কল্পে রাসল হুকু তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৫. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ كَثِيْر এর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসটি مَا ۚ تَـٰكِيْل -এর ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য।
- ৬. কেউ কেউ বলেন, ﴿ بَنْرُ بُكُ এর হাদীসের সনদে দুর্বলতা আছে। কেননা, এ হাদীসের বর্ণনাকারী ওলীদ ইবনে কাছীর দূর্বল রাবী।
- ৭. হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীসে পানির মৌলিক ধর্মের কথা বলা হয়েছে। পানির ধর্ম হচ্ছে مُطُيِّرٌ ও مُطُيِّرٌ و مُطُيِّرٌ ।
   তবে এতে নাপাকী পড়লে অবশ্যই অপবিত্র হবে, যা হয়রত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস হতে প্রতীয়মান হয়।
- ৮. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, কৃপটি এমন জায়গায় অবস্থিত ছিল যে, নালার স্রোতে মিশে নর্দমার ময়লা কৃপে এসে পড়ার সম্ভাবনা ছিল, কাজেই কৃপটির পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। সন্দেহ নিরসন কল্পে রাস্ল ক্রি তাকে পবিত্র বলেছেন।
- ৯. কৃপটির তলদেশ হতে পানি প্রবহমান ছিল, যার ফলে তাতে আবর্জনা পতিত হলে তা সাথে সাথে দূরীভূত হয়ে যেত।
- كo. আल्लामा जकी अन्नमानी (त.) वर्राना, بِنْرُ بُضَاعَةُ थरिक পिতिত मग्ना-আवर्জना मृत कतात পत नाशाया कितासित नरसव रर्ज नवीजी علم وانَّ الْمَاءُ طُهُورٌ لاَ يُنْجَسَّهُ شَيِّ – এत व्याणाय वर्णन – إِنَّ الْمَاءُ طُهُورٌ لاَ يُنْجَسِّهُ شَيِّ

- ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে— مِثْدَارُ الْقُلُتَيَّنِ كَثِيْرَةً وَمَا نَعَصَ مِنْهُ فَهُوَ قَلِيْلٌ অর্থাৎ, পানি দুই কোল্লা বা ততোধিক হলে কুই হৈসেবে পরিগণিত হবে, ফলে তাতে নাপাক পড়লে পানি নাপাক হবে না। আর এর কম হলে তাতে যদি নাপাকী পড়ে তবে কম পানি হিসেবে পানি নাপাক হয়ে যাবে। তাঁরা কোল্লাতাইনের হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।
- ২. ইমাম মালিক (র.)-এর মতে নাপাকীর কারণে পানির তিনটি গুণের কোনো একটি পরিবর্তন হলে তা কম পানি হিসেবে নাপাক হয়ে যাবে। আর এরপ না হলে বেশি পানির বিধান প্রযোজ্য হবে। তিনি বুযাআ কৃপের হাদীস এবং مَالَمْ يَعَفَيْرُ হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন।
- ৩. ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, পানি কম-বেশি নিশ্চয় (رَأَيْ مُبْتَلَيٰ بِهِ) ব্যক্তির মতামতের উপরই নির্ভরশীল। আবশ্য যদি কোনো পানিতে ময়লা পড়ার পর তৎক্ষণাৎ তা অপর প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, তবে তাকে কম পানি বলা হবে, আর না ছড়ালে বেশি পানি বলা হবে। তবে হানাফী ইমামদের মাঝে কম পানি ও বেশি পানি নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—
- ক. যদি পরিমাণ এরূপ হয় যে, এক প্রান্তে গোসল করলে অপর প্রান্তের পানি ঘোলা হয়ে যায়, তবে তাকে 'কম পানি' আর যদি ঘোলা না হয়, তবে তাকে 'বেশি পানি' বলা হবে। এটা হানাফী ফিকহবিদ মুহাম্মদ ইবনে সালাম (র.)-এর অভিমত।
- খ. অপর ফিকহবিদ আবৃ হাফস কবীর মত প্রকাশ করেন যে, এক প্রান্তে রং ফেললে যদি অপর প্রান্তে তার প্রভাব ছড়ায়, তবে তা 'কম পানি' এবং প্রভাব না ছড়ালে 'বেশি পানি' বলা হবে।
- গ. গোসল বা অজুর সময় পানি নাড়াচাড়া করলে পানি যদি এতটুকু পরিমাণ হয় যে, অপর প্রান্ত পর্যন্ত আন্দোলিত হয় তবে তা কম পানি, আর আন্দোলিত না হলে তা বেশি পানি হবে ৷
- ঘ. কোনো কোনো শরিয়তবিদ বলেন যে, দৈর্ঘ্য আট হাত এবং প্রস্থ আট হাত বিশিষ্ট কৃপ হলে তার পানিকে 'বেশি পানি' বলা হবে, তার কম হলে 'কম পানি' বলা হবে।
- ঙ, কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দশ হাত প্রস্থ জলাধারকে 'বেশি পানি' এবং তার কমকে 'কম পানি' বলেন। কেউ কেউ দশ হাতের স্তলে পনেরো হাতের কথা উল্লেখ করেছেন।
- চ. ইমাম মুহাম্মদ (র.) দশ হাত দৈর্ঘ্য ও দশ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট কূপ বা জলাধারকে 'বেশি পানি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওলামায়ে মুতাআখখিরীন এ মতই গ্রহণ করেছেন। তবে পরবর্তীতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) ও ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতের দিকে ফিরে গেছেন, আর সে সম্পর্কে ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

لاَ اَوْقَتَ فِيْهِ شَيْئًا بَلْ مُفَوَّضُ إلى رَاْيِ الْمَبْتَكِلَى بِهِ

# ইমাম শাফেয়ীর تُلْتَيَن এর হাদীসের জবাব নিম্নরপ:

- ১. উক্ত হাদীসটি মতন ও সনদ উভয় দিক দিয়ে انْطَالُ युक ।
- ২. সনদের দিক হতে যেমন কোনো সনদে আছে يَعْفُر بُنِ جَعْفُر بُنِ كَيْدِ بُنِ كَيْدِ بُنِ كَيْدِ بُنِ كَيْدِ بُن عَبَّادِ بُنِ جُعْفِر चााव আছে عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جُعْفِر चााव আছে يَقْفُر عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفِر عَنْ اللهَ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفِر عَنْ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ جَعْفِر عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبَّادِ بُنِ عَبْدِ بُنِ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ مُحَمِّدٍ عَنْ مُعَادِ بُنِ عَبْدِ بُنِ عَنْ مُعْمَدِ عُنْ مُعْمَدِ عُنْ مُعْمِدٍ عَنْ مُعْمِدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ مُعْمَدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدٍ عَنْ عَنْ عَلَيْدٍ عَنْ مُعْمَدِ عُنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَى عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَالِمُ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدٍ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَالِدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَنْ عَلَيْدِ عَلَيْ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلْمَ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلَيْ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلْمِ عَلَيْدِ عَلَيْدِ عَلْمِ عَلَيْدِ عَلْمِ عَ
- ১. আর মতনের দিক থেকে হলো, কুল্লাহ এর অনেকগুলো অর্থ আছে। যার নির্দিষ্ট কোনো অর্থ এখানে নেওয়া সম্ভব নয়। আর কোনো বর্ণনায় তিন কুল্লা, কোনো বর্ণনায় চার কোল্লা পর্যন্ত রয়েছে। তাই উক্ত হাদীসের উপর আমল করা দুয়র।
- ২. ইমাম ইবনুল কায়্যেম বলেন, ইবনে তাইমিয়া উক্ত হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।
- ৩. ইবনে হুমামের মতে, 🛍 -এর হাদীসটি দুর্বল, তাই এর উপর আমল করা যাবে না।

- (اَنَّ الْمَاءَ طُهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ - वत्र वाभा : ताम्ल و اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ شَنَّ - वत्र वाभी و اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ مَنْ اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ وَاللّهُ اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ مَنْ اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ وَاللّهُ اللهُورُ لَا يُنَجِّسُهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُورُ لَا يُنَاجِلُونُ اللّهُ اللهُ ا

- كُنَّادُ وَ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءَ طُهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيّْ كَا الْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَامِينَ وَالْمُورُ وَالْمَاءَ وَالْمَامِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءِ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَاءَ وَالْمَامِ وَالْمَاءَ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِعُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِونُ وَالْمُعْمِينَ وَالْمُعْمِونُ وَالْمَامِ وَالْمَامِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمَامِ وَالْمُعْمِّدُ وَالْمُعْمِونُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَلَّامِ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعْمِعُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمُومُ وَالْمُعْمِعُمُ وَالْمُعِمِعُمُ وَالْمُعُمِعُمُ وَالْمُعْمِعُ وَالْمُعُمِعُ وَالْمُعُمُمُ وَالْمُعُمِعُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمِمُ وَالْمُعُمِعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمِعُ وَالْمُع
- ২. অথবা ুর্ট েরা বেশি পানি সম্পর্কে 🏎 দিতে গিয়ে রাসূল 🚐 আলোচ্য উক্তিটি পেশ করেছেন।
- ৩. অথবা প্রবাহিত পানি হলে, তবে কম হোক আর বেশি হোক নাজাসাত পতিত হলে নাপাক হয় না। কিন্তু যদি পানি বদ্ধ ও অল্প হয়, তবে নাপাক হয়ে যায়। সূতরাং উল্লিখিত হাদীসটি প্রবহমান পানি সম্পর্কে বিধান দিচ্ছে।
- ৪. ইমাম আবৃ নসর বাগদাদী বলেন, بِثْرِ بُضَاعَة থেকে পতিত ময়লা-আবর্জনা ও নাপাকী দূর করে দেওয়ার পর সাহাবীদের
  প্রশ্নের জবাবে রাস্ল عَلَيْهُ مَنْ বলেছেন أَنْ الْمَاءَ طُهُوْرٌ لا يُنْجُسُنُهُ مَنْ वलেছেন إِنَّ الْمَاءَ طُهُورٌ لا يُنْجُسُنُهُ مَنْ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله
- ৫. কেউ কেউ বলেন, রাস্ল عَنْ -এর বাণী وَنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ اللهُ وَاللهُ عَنْ कथािं एध्याळ عَنْ कथािं एध्याळ واللهُ اللهُ عَنْ अर्तक्काळ প्রযোজ্য নয়।
- انَّ اللَّهُ خَلَقَ الْمَاءُ طَهُوْرٌ كُلْ يُنَجِّسُهُ شَنَّ विलन (त.) वलन إِنَّ النَّمَاءُ طَهُوْرٌ كُلْ يُنَجِّسُهُ شَنَّ वलन إِنَّ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءِ اللَّهَاءَ اللَّهَاءَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللْحُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّ

وَعُرْكُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَالَا رَجُلُ رَسُولَ اللّهِ إِنَّا نَرْكُبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمُعَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا الْقَلِيْلَ مِنَ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِمَاءُهُ وَالطَّهُورُ مَاءُهُ وَالنَّهُ وَالطَّهُورُ مَاءُهُ وَالنَّولُ اللهِ عَلَى مَاءُهُ وَالنَّرُ مِائِنٌ مَاءُهُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابَنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَابَنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

88১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা বিনী মুদলাজ গোত্রের এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ কি কে জিজ্জেস করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল। আমরা সমুদ্রে দ্রমণ করি, তখন আমাদের সাথে সামান্য মিঠা পানি থাকে, যদি আমরা তা দ্বারা অজু করি তবে আমরা তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ি। এমতাবস্থায় আমরা সমুদ্রের [লোনা] পানি দ্বারা অজু করতে পারব কিঃ জবাবে রাসূলুল্লাহ কললেন, তার পানি পাক এবং মৃতও হালাল। –[মালিক, তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

# সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

এর পির মদীনায় একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপির ইসলামের প্রচার ও প্রসারের এবং শব্রুদের দমন করার লক্ষ্যে সাহাবীদেরকে বিভিন্ন রাষ্ট্রে সফর করতে হতো। আর আরবের সফরে পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমির পথেই চলতে হতো বিধায় পানিই ছিল তাদের সফরের বড় সম্বল। কিন্তু যেহেতু সে পানি তাদের বহন করে পথ চলতে হবে, তাই বেশি পানি সাথে নিয়ে চলাও তাদের জন্য সমস্যার ব্যাপার ছিল। কোনো কোনো সময় সাহাবীগণ আবার সামুদ্রিক পথেও চলতেন। আর সে সকল সমুদ্রের পানি স্বভাবত লবণাক্ত থাকত এবং লবণাক্ত

হওয়ার দরুন স্বাদ বিকৃত থাকত। তাই ঐ পানি দ্বারা অজু জায়েজ হবে কি না ? এ সকল সমস্যা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য সাহাবীগণ হুজুরের সমীপে গিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলে রাসূলুল্লাহ তাদেরকে সঠিক সমাধান দানের জন্য উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

নদীর পানি সম্পর্কে কেন লোকটি প্রশ্ন করল ? এত বেশি পানি হওয়া সত্ত্বেও লোকটি কেন নদীর পানির পবিত্রতা সম্পর্কে প্রশ্ন করল, নিম্নে এ বিষয়ে আলিমগণ বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন—

- ১. কারো মতে, নদীর পানি বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণের কারণে তার মূল অবস্থায় নেই। তার রং ও স্বাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে। ফলে তাতে অজু জায়েজ না হওয়ার সন্দেহের কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।
- ২. আর নদীতে অসংখ্য নদীর প্রাণী মারা যায়। আর মৃতরা তো অপবিত্র তাই প্রশ্ন করেছিল।
- ৩. অথবা নদীতে সবদিক হতে সর্বদা নাপাক পড়তে থাকে, ফলে লোকটির সন্দেহ হলো যে, তা দ্বারা অজু চলবে কি না।
- কিছু সংখ্যক বলেন, হাদীসে এসেছে যে, بَاثُور الْغَضَاءُ الْبَحْر مُخْتَلَطً بِاَثْر الْغَضَب তাই প্রশ্ন করেছিল।
- ৫. কারো মতে, মূলত নদীর পানি হলো হযরত নূহ (আ.)-এর তৃফানের অবশিষ্ট পানি, তাও তো আল্লাহর গজবের চিহ্ন, তাই তা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে কি না এ সন্দেহ হওয়ার কারণে লোকটি প্রশ্ন করেছিল।

প্রশ্নকারীর নাম : তিনি হলেন মুদাইহী বা মুদলাহী গোত্রের আবুল্লাহ বা উবাইদুল্লাহ কিংবা আবদ।

দ্বারা অজু করতে অনুমতি আছে কি না । জবাবে তিনি হাা অথবা না বললেই তো যথেষ্ট হতো, অথচ তিনি ঠি এত দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করার হেতৃ কি । এর জবাবে বলা যায় যে, একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রশ্নকারী তার প্রশ্নে অসুবিধা ও ঠেকার সময় সমুদ্রের পানি ব্যবহার করার অনুমতি আছে কি না তা জানতে চেয়েছিল। যদি রাসুলুল্লাহ তথু বা হাঁ, বলতেন; তখন প্রশ্নকারী মনে করত কেবলমাত্র ঠেকার সময় তা ব্যবহার করা জায়েজ আছে, অন্য সময় জায়েজ নেই। সুতরাং তার এ ধারণা বদল করে হজুর ত্রি যে জবাব দিয়েছেন তার অর্থ হলো, ঠেকা হোক বা না হোক, সমুদ্রের পানি সর্ব অবস্থায় পবিত্র। যে কোনো অবস্থায় তা দ্বারা অজু গোসল করা জায়েজ আছে।

الْجُوَابِ উত্তরে কথা বৃদ্ধি করার কারণ : রাস্লুল্লাহ ত্রি-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল সমুদ্রের পানি সম্পর্কে, সামুদ্রিক প্রাণী সম্পর্কে তার কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না ; কিন্তু রাস্লুল্লাহ ত্রিভ উত্তরে এ কথাটি বৃদ্ধি করেন وَالْحِلُ তথা তার মৃত হালাল। আলিমগণ এর নিম্নরূপ জবাব প্রদান করেন—

- ك. মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন যে, লোকটির প্রশ্ন দারা জানা গেল যে, তারা সমুদ্রের পানির বিধান জানে না, ফলে রাসূল 
  ধারণা করলেন যে, তারা সমুদ্রের শিকারের বৈধতাও জানে না। কেননা, আয়াতে আমভাবে বলা হয়েছে— كَرِّمَتُ 
  ফলে তিনি জবাবে তা বাড়িয়ে বলেছেন।
- ২. গ্রন্থকার বলেন, প্রশ্নের দারা যখন জানা গেল যে, মিঠা পানি শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি খাবারও শেষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর খাবার ও পানি উভয়ের দিকে মানুষ মুখাপেক্ষী। এ জন্য রাসূল ক্রিপ্র পবিত্রতা বর্ণনার সাথে সাথে মাছের হালাল হওয়ার কথাও বলে দিয়েছেন।
- অথবা পানির পবিত্রতা অতি মাশহর হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা জানে না, তখন সমুদ্রের মৃত মাছের বিধানও তাদের জানা
  থাকার কথা নয়, তাই রাসূল ক্রি এ কথাটিও বলে দিয়েছেন।
  - أَمُوالُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حِلِّهِ حَيَوانَاتِ الْمَاءِ وَلَّهِ كَيُوانَاتِ الْمَاءِ وَيْ حِلِّهِ حَيَوانَاتِ الْمَاءِ وَيْ حِلِّهِ حَيَوانَاتِ الْمَاءِ وَيْ حِلْهِ حَيْوانَاتِ الْمَاءِ وَيَّ مَا الشَّافِعِيِّ (ح) : ইমাম শাফেয়ী (র.) থেকে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, তবে বিশুদ্ধ মত হলো সমুদ্রের সব প্রাণী এমন কি সামুদ্রিক কুকুর-শৃকরসহ সব প্রাণী হালাল। তাঁর দলিল—

    এখানে عَبْدُ الْنَجْرِ وَرَا اللَّهُمُ مَنْعُولُ النَّبِيُ عَلَيْكُ الْمُعْتَدُ وَرَا النَّبِي عَلَيْكُ الْمُعْتَدِ وَالْمُعَالِي الْمُعْتَدِ وَالْمُعَالِي الْمُعْتَدِ وَالْمُعَالِي الْمُعْتَدِ وَالْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعْتَدِينَ الْمُعَلِي وَالْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِ وَالْمُعَالِي الْمُعْتَدِينِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِي الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

এখানে সাধারণভাবে মাছ বা অন্য প্রাণী সকলকে হালাল করা হয়েছে।

: ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, সমুদ্রের মাছ ব্যতীত সব প্রাণী হারাম। তাঁর দলিল—

لَوْلَهُ تَعَالَى خُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدُّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ .
 प्थात مُبْتَهُ शला مُنْ عَلَيْكُم وَاللّهُ عَلَيْكُم اللّهِ अशात عَامُ शला عَامُ शला مَبْتَهُ अशात مُبْتَهُ

٢. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاتُثُ .

٣. فوله تعالى ويعرِم عليهِم العبارَت . আর ব্যাঙ, কাঁকড়া, সাপ ইত্যাদি خَبَائِثُ এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। • • • • • البُرَّ سَطِيقُ اَبُرَّ وَمِلْ مَا اللهِ فَا مُرَّدُ أَنْ مُرَادُ اللهِ اللهِ عَالَمَ اللهُ اللهِ عَالَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي

٣. رُوىَ عَنِ النَّبِيِ عَلِيَّةَ اَنَّهُ سُنِيلَ عَنِ السَّضِفُدَعِ يُجْعَلُ شَخْمُهُ فِي الدَّوَاءِ فَنَهَلَي عَلَيَّةً عَنْ قَعْلِهِ وَذَٰلِكَ نَهلَى عَنْ النَّبِي عَلَيْهُ وَذَٰلِكَ نَهلَى عَنْ النَّدَاءِ وَعَلَيْهِ وَذَٰلِكَ نَهلَى عَنْ النَّذَاءِ وَهِ اللهِ عَلَيْهِ وَذَٰلِكَ نَهلَى عَنْ النَّذَاءِ وَهِ عَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَوَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيكُ لَكُنُهُ مِنْ النَّيْسِ وَعَلِيهُ وَعَلَيْكُ مِنْ النَّذِي عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيكُ وَلِيكُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلِيلًا وَعَلَيْكُ مِنْ النَّذِي عَلِيهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْكُ وَعَلِيكُ وَعَلِيلًا عَلَيْكُ وَعَلِيلُوا وَعَلَيْكُ وَلَالِكُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِيكُ وَعِلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا وَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلِي عَلَيْكُ وَالْعَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلَيْكُ وَالْعِلْمُ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُ وَلِيكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَالْعَلِي عَلَيْكُ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُ الْعَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

অতএব যখন ব্যাঙ খাওয়া হারাম প্রমাণিত হলো তখন মাছ ব্যতীত সমুদ্রের অন্যান্য প্রাণীও হারাম সাব্যস্ত হলো । وَالْجَوَّالِ عَنْ دَلِيْلِ ٱلْمُخَالَفِيْنَ పাদের দশিলের জবাব :

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَعْرَ किनना, এটি মাসদার হিসেবে مَغْعُول অর্থ নেওয় مَجَازِى কেননা, এটি মাসদার হিসেবে মূল অর্থ হবে الْإَصْطِبَادُ আর এটাই হলো حَقِبْقِى অর্থ । অতএব বিনা দলিলে وَقِبْقِى অর্থ ছেছে مَجَازِى আর এটাই হলো حَقِبْقِى অর্থ । অতএব বিনা দলিলে الْإَصْطِبَادُ অর্থ ছেছে مَجَازِى অর্থ দেওয়া যায় না ।

২. দ্বিতীয় দলিল— اَلْعِلُ مَبْتَتَانِ টি যদিও আম ; কিন্তু অন্য হাদীসে তা খাস হয়ে গেছে, যেমন— اَوِلَكُ لَنَا مَبْتَتَانِ कলে মাছ ব্যতীত পানির সকল জীব বের হয়ে গেছে।

وَعُرْكِكُ إِبِى زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَ عَلَى قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْبَجِنِ مَا فِي إِدَاوَتِكَ قَالَ قُلْتُ نَبِيْدُ وَمَاءً طُهُورٌ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوَدَ قَالَ تَعْرَةً طُيِّبَةً وَمَاءً طُهُورٌ . رَوَاهُ أَبُوْدَاوَدَ وَزَادَ اَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِي فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ التَّرْمِذِي فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ التَّيْرِمِذِي فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ التَّيْرِمِذِي فَتَوَضَّا مَنْهُ وَقَالَ التَيْرِمِذِي أَبُو زَيْدٍ مَجْهُ وَلَّ وَصَبَّع عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلْمَ اللّهِ بَنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَمْ اَكُنْ لَيْلَةَ الْجِينَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

88২. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত আবৃ যায়েদ হ্যরত আবৃলাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, জিনের রাতে রাসূলুলাহ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তোমার মশকে কি আছে? তিনি বলেন, আমি বললাম, নাবীয আছে। রাসূলুলাহ কললেন, খেজুর হলো উত্তম জিনিস, আর তা ভিজানো পানি হলো পবিত্রকারী। ত্রাবৃ দাউদা

আর আহমদ ও তিরমিয়ী উক্ত হাদীসে এ অংশটুকু
বৃদ্ধি করেছেন যে, অতঃপর রাসূলুল্লাহ তা দ্বারা অজু
করলেন। তিরমিয়ী আরো বলেন, আবৃ যায়েদ একজন
অপরিচিত ব্যক্তি, [সুতরাং তার মাধ্যমে বর্ণিত হাদীস
গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ] সহীহ সূত্রে ইবনে মাসউদের অপর
শাগরেদ আলকামা হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে
মাসউদ (রা.) বলেন, আমি জিনের রাতে রাসূলুল্লাহ
ত্রর সাথে ছিলাম না। –[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

# এর সংজ্ঞা ও তার প্রকারভেদ :

আহ্নীমা আইনী (র.) বলেন, نَبَيْد وَهُ وَيُويْب وَهُمْ ، عَسَلٌ । عَسَلٌ عَسَلٌ وَهُ وَالْمَاءِ مُهَا وَهُمُ الْمَاءِ مُهَا وَهُمُ الْمَاءِ مُلَوَّ الْمَاءِ وَمُلَوَّ الْمَاءِ وَمُلْوَالِهِ وَمُلْوَالُهُ وَالْمُلِيقُونِ وَمُلْوَالِهِ وَالْمُلْوَالِقُولِ وَمُلْوَالِهِ وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَلَيْمَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَلْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَلِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَلِي وَلِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَالْمُلْوِي وَلِي وَالْمُلْوِي وَلِي وَالْمُلْوِي وَلِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَلِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَلِي وَالْمُلْمِي وَلِمُوالْمُلْمُ وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِي وَلِمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِ وَالْمُلْمِي وَالْمُلِمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَالْمُلْمِي وَلِمُلْمُ وَالْمُلْم

- वितायत अकातरा : اَتْسَامُ النَّبِيدُ निरीरयत अकातरा । أَتْسَامُ النَّبِيدُ

- ১. যে পানিতে খোরমা অনেক সময় রাখার কারণে পানিতে 🌊 এসে গেছে, সর্বসম্মতিতে এটা দ্বারা অজুজায়েয নেই।
- ২. অথবা এত অল্প সময় খেজুর রেখেছে ফলে তাতে মিষ্টি আসেনি। এরপ নাবীয দ্বারা সর্বসম্মতিতে অজু জায়েয।
- ৩. আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে।

  আর যে নাবীযে মিষ্টি এসেছে কিন্তু নেশা আসেনি, তবে এরপ পানি দ্বারা অজু জায়েজ কি না এ বিষয়ে মতভেদ : যে নবীযে মিষ্টতা এসেছে, কিন্তু নেশা আসেনি ; তা দ্বারা অজু জায়েজ কি না । এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে মতভেদ দেখা যায়।

  (حم) الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدَ وَمَالِكُ وَأَبِي يُوسُفَ (رح) এর মতে, এরকম নাবীয় দ্বারা অজু জায়েজ নেই। যদি অন্য পানি না থাকে তবে তায়াশ্ব্ম করবে। তাঁদের দলিল—

١. قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا أَ فَتَيَمُّوا صَعِيدًا طَيِّبًا ٠

এখানে পানি না পাওয়ার কারণে তায়ামুম করার কথা বলা হয়েছে, আর নাবীয তো সাধারণ পানি নয়।

٢. عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ النَّنِيُّ ﷺ قَالَ كُلُّ شَرَابٍ ٱسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ ٠

ইমাম আবৃ হানীফা, আঁওযাঈ, হাসান বসরী, ইকরিমাসহ অনেক সাহাবীর মতে খেজুরের নাবীয দারা অজু করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

١. حَدِيْثُ اِبِنْ مَسْعُودٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْبِجِيِّنِ مَافِىْ إِدَاوَتِكَ قَالَ نَيِبْلُا قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ تَسْرَةٌ طَيِّبَةٌ ومَا ۚ ظَهُورُ ، وَ زَادَ فِى الْمَصَابِيْعِ وَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَقَالَ أَبْنُ الْهُمَامِ ثُمَّ تَوضًا وَاقَامِ الصَّلُوةَ

রাসূল 🚐 يَعْرُو وَمَاءٌ وَمَاءٌ وَمَاءٌ طَهُور مَاءً اللهِ वाসূল مَنْ مَرَةً وَمَاءٌ طَهُور اللهِ مَا اللهِ مَنْ مَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ مُنْ اللهُ مَنْ أَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّه

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীসের উপর আরোপিত সমালোচনার জবাব :

- ك. ইমাম তিরমিয়ী আব্ যায়েদকে مَجْهُول বলেছেন।
  বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন— اَبُوْزِيَدْ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْيَنَ (وض) আর উক্ত হাদীসটি (بُوْزِيَدْ وَالتَّابِعِيْيَنَ وَالْكَابِعِيْيَنَ (وض) درض) بَابُوْزِيَدْ مِنْ زُهَّادِ التَّابِعِيْيَنَ مَسْعُود (رض) ১৪ জন রাবী বর্ণনা করেছেন।
- ২. দ্বিতীয়ত ইমাম তিরমিয়ী বলেন যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) সে রাতে রাস্লের সাথে ছিলেন না। এর জবাব হলো— রাস্ল যথন জিনদের সমাবেশে যান তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-কে মাঠের এক পার্শ্বে বসিয়ে যান। যেমন তিরমিয়ীর অপর বর্ণনায় এসেছে যে, فَاجَلْتَ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى الْمُواَلِّمُ اللّهُ الْمُواَلِّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

- ইমাম শাফেয়ীসহ অন্যান্যদের দলিলের জবাব اَلْجُواَبُ عَنْ دَلِينًا الْمُخَالِفِيْنَ

- ك. তাদের ثَيْثُمُ সম্পর্কীয় আয়াতের জবাব হলো, আয়াতে মতলক পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়ামুম করতে বলা হয়েছে। এখানে عَظْلَقُ পানি, শুধু স্বাদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তা দ্বারা অজু করতে কোনো অসুবিধা নেই।
- ২. হাদীসের জবাব এই যে, যে নবীয়ে নেশা আসে তা দ্বারা অজু করা আমাদের মতেও জায়েজ নয়। কাজেই এটা দিয়ে দলিল দেওয়াও ঠিক নয়।

وَعَرْ النَّكِ كَبْشَةَ بنْتِ كَعْبِ بُن مَالِكِ (رح) وَكَانَتْ تَحْتَ اِبِنْ اَبِيْ قَتَادَةَ أَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وُضُوًّ فَجَاءَتْ هِنَرَةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَاصْغُى لَهَا ٱلْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَانِيْ أنَظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ اتَعْجَبِيْنَ يَا إِبْنَةَ أَخِي قَالَتْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَو الطَّوَّافَاتِ . رَوَاهُ مَالِكُ وَاحْمَدُ وَالنَّوْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوَدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجّة والدّارميّ .

88৩. অনুবাদ: [মহিলা তাবেয়ী] হযরত কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র.) হতে বর্ণিত। তিনি আব কাতাদার পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি বলেন, একদা আরু কাতাদা তার বাড়িতে গেলেন, তখন হযরত কাবশা তাঁর জন্য অজুর পানি ঢেলে দেন। এ সময় একটি বিডাল এসে অজুর পানি থেকে পানি পান করতে লাগল। আর হযরত আবু কাতাদা (রা.) পাত্রটি তার জন্য কাত করে ধরলেন। কাবশা বলেন, তখন তিনি আমাকে দেখলেন যে, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে আছি ৷ [এটা দেখে] তিনি বললেন, হে ভাতিজি! তুমি কি এটা দেখে আশ্চর্যবোধ করছ ? আমি বললাম, হাঁ : তখন তিনি বললেন, রাস্লুলাহ বলেছেন, বিডাল নাপাক নয়। কেননা, তা তোমাদের নিকট ঘনঘন বিচরণকারী বা বিচরণকারিণী সেবক সেবিকার মতো। স্থিতরাং তার উচ্ছিষ্টকে নাপাক সাব্যস্ত করা হলে তোমাদের ভীষণ অস্বিধা হবে। - আহমদ. তিরমিয়ী, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: विज़ाला उष्टिष्ठ अम्मर्त्क देभाभरान प्र اخْتَلَافُ ٱلاَتُمَّة في سُورِ الْهِرَّة

—ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (র.)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পবিত্র। তাঁদের দলিল ١. حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ اصْغُى لَهَا الْاتَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ.

٢. عَنْ عَانِشَةَ (رض) أَنَّ النَّبِيُّ عَلَى قَالَ إِنَّهَا لَبَسْتُ بِنَجِسٍ.

भवित वरिं, जर्व मारुकर । مُذْمَبُ أَبِي حَنْيُفَة अवित वरिं, जर्व मारुकर : مُذْمَبُ أَبِي حَنْيُفَة তাঁর দলিল---

١. عَنْ أَبِيْ مُرَيْرةَ (رضا) أَنَّ النَّبِيَّ عَلِي قَالَ بُغْسَلُ الْإِنَامُ إِذَا وَلَغَ فِيْدِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَإِذَا وَلَغَتْ فِيْدِ الْكِلَّةُ مُرَّةً .

. كَذَٰلِكَ أُخْرِجَ رَوَايَةُ مَعْمَرٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِى هُرَيْرَةَ فِي الْهِرَ بَلَعَ فِي الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلُهُ مُرَّةً وَاهْرِقُهُ . ٣. عَنْ آبِیْ هُرَیْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ قَالَ طَهُوْدُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَئَعَ فِيْهِ الْكَلْبُ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالْهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَبَنِ . : তাঁদের দলিলের জবাব اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْلِ الْمُخَالِفَيْنَ

ك. আবু कांजामात्र हाँमींगतक हेवत्न भानमा مُعْلُونُ वर्लाह्न । त्कननां, এत वर्शनाकाती مُعْلُونُ छेख्यहे كَبُشَةُ كَ صَيْدًا

(تَنَطْيُمُ ٱلْأَشْتَاتُ) । ब्रिंगात গ্ৰহণের উপযুক্ত नय । (دُليْل व्यत कांतरि وَلَيْل व्यत कांतरि وَاوَى ا

তাঁর আলোচ্য বাণী দ্বারা এটা বুঝিয়েছেন যে, বিড়াল একটি গৃহপালিত প্রাণী, ঘরের প্রতিটি স্থানেই তার বিচরণ রয়েছে। সুতরাং তার অভ্যাস অনুযায়ী প্রতিটি স্থানেই সে মুখ দেবে। খাদ্যদ্রব্য বা পানি তার মুখ হতে হেফাজত করা কষ্টকর। অতএব শরিয়ত এদের উচ্ছিষ্টকে নাপাক বলে ঘোষণা করলে এটা মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল 🊃 এ সমস্যার প্রতি ইঙ্গিত করে তা পাক হওয়ার কথা বলেছেন।

888. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর মাতা বলেছেন, একদা তাঁর মুক্তিদানকারিণী মনিবা তাঁকে কিছু 'হারিসা' [ফিরনি জাতীয় খাবার] দিয়ে উমুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর নিকট পাঠালেন। তিনি বলেন, তখন আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে নামাজরত অবস্থায় পেলাম। তখন তিনি আমাকে ইশারা করলেন যে, তা রেখে দাও। এমতাবস্থায় একটি বিড়াল এলো এবং তা হতে খেতে লাগল, অতঃপর যখন হযরত আয়েশা (রা.) নামাজ হতে অবসর হলেন, তখন বিড়াল যে স্থান হতে খেয়েছে তিনিও সেখান থেকে খেলেন। আর বললেন, রাস্লুল্লাহ কলেছেন বিড়াল নাপাক নয়, তা তোমাদের কাছে বারবার গমনকারী সেবকের মতো। তিনি আরো বলেন, আমি রাস্লুল্লাহ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

كُوْرَكُ হাদীসের ব্যাখ্যা: হযরত আয়েশা (রা.) বিড়াল যে স্থানে খেয়েছে ঐ স্থান হতেই খেয়েছেন, অথচ উত্তম ছিল ঐ স্থান বাদ দিয়ে অন্য স্থান দিয়ে খাওয়া। এর কারণ হলো, যদি তিনি অন্য স্থান দিয়ে খেতেন তবে হারীসা নিয়ে অগত মহিলাটি ধারণা করত যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট হারাম। এরপ ধারণা যাতে সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি এরপ করেছেন।

আর এতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে নামাজের মধ্যে ইশারা করাও জায়েজ আছে, যদি তা নামাজের পরিপস্থি আমলে কাছীর না হয়। আর এটাও জানা যায় যে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অজু করা জায়েজ আছে, যদিও বিশুদ্ধ পানি থাকতে তা দ্বারা অজু না করাই উত্তম বটে। ভালো পানি না পেলে সেই পানি দ্বারাই যে অজু করা যাবে তা দেখানোর জন্যই হযরত রাসূলুল্লাহ এরপ করেছেন। এটা ইমাম আরু হানীফা (র.) ও তার অনুসারীদের অভিমত।

وَعَنْ 62 بِ جَابِدٍ (رض) قَالَ سُينلَ رسَسُولُ اللَّهِ ﷺ انتَوَضَّا أَبِمَا اَفْضَلَتِ الْحُسُرُ قَالَ نَعَمْ وَيِمَا اَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا . رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ

88৫. অনুবাদ: হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ — কে জিজ্জেস করা
হলো, গাধার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা আমরা কি অজু করতে
পারি? রাসূলুল্লাহ — বললেন, হাঁা এবং ঐ সমস্ত পানি
দ্বারাও যা হিংস্র প্রাণী অবশিষ্ট রেখেছে ? — শিরহুস সুনাহ

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

গাধার উচ্ছিষ্ট পানির ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : افْتَـلَانُ الْفُلَمَاءِ فِيْ سُوْرِ النَّحِمَارِ النَّحِمَارِ أَلْفُلَمَاءِ فِيْ سُوْرِ النَّحِمَارِ : ইমাম শাফেয়ী (রা.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট পাক। কেননা, প্রত্যেক জীবের চামড়া দ্বারা উপকৃত হওঁয়া যায়, আর গাধার চামড়া দ্বারা যখন উপকার অর্জন করা যায় তখন তার উচ্ছিষ্ট পাক হতে অপত্তি কোথায় ? দ্বিতীয়ত হযরত জাবের (রা.) -এর বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসও এর পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য।

يَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُنَادِيًا يُغَادِيًا يُغَامِ । ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, গাধার উচ্ছিষ্ট নাপাক। যেমন, হাদীসে এসেছে-إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِيًا يُنَادِيًا يُغَامِ الْقَدُوْرِ الْيِّيِّ فِيها لُحُوْمُ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجُسٌ ۔ (رَوَاهُ الطَّحَوِيُّ)

إِنَّهُ عَلِيهِ السَّلَامُ امْرَ مَنَادِياً يُنَادِي بِاكِفَاءِ القَدَوْرِ التِي فِيهَا لَحُومُ الْحَمْرِ فَانِهُا رِجسَّ . (رواهُ الطَّحِورِيُّ)

তবে অধিকাংশ হানাফী মাশায়েখের মতে, গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট مَشْكُوْك কা সন্দেহযুক্ত। আবার কেউ কেউ একে
সন্দেহের সাথে পবিত্র বলেন। আবার কারো মতে, পবিত্রকরণের ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে। একেই বিশুদ্ধ মত হিসেবে
অভিহিত করেছেন। كَمَا وَرَدَ فِي الْخُيْبَرِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرٍ بِالْقَاءِ الْقُدُورِ . । অভিহিত করেছেন।

এজন্য গাধা ও খচ্চরের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোনো পানি না থাকলে অজুও তায়ামুম উভয়ের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

: اَلْجُوابُ عَنْ دَلِيلِ الشُّوافِع

- ১. ইমাম শার্ফেয়ী (র.) ও তার অনুসারীদের যুক্তিমূলক দলিলের জবাব এই যে, উচ্ছিষ্টের সম্পর্ক হলো গোশতের সাথে, চামড়ার সাথে নয়। কেননা, মুখের লালা গোশত হতেই তৈরি হয়। কাজেই এটা দ্বারা দলিল দেওয়া ঠিক নয়।
- ২. দ্বিতীয়ত জাবেরের হাদীসটি হলো مُرْسَلٌ কেননা, তার বর্ণনাকারী وَأُودُ بِنُ مُصَيْن হযরত مُرْسَلٌ । এর সাক্ষাৎ পাননি। إِخْتَلَانُ الْعُلَمَاءِ فَيْ سُوْرِ السَّبَاعِ বিংস্ত্র জন্তুর উচ্ছিষ্টের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ :

- अत्र प्रांते हिन्दी श्री हिन्दी श्री हिन्दी श्री हिन्दी हिन्द

: হানাফীদের মতে, সকল হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র।

১. ওলামায়ে আহনাফদের প্রথম দলিল-

عَنْ يَحْبِلَى بْينِ عَبْدِ الرَّحْمِينِ أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ فِيْ رَكْبٍ فِبْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتِّي وَرَدُواْ خَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ العُمَّاصِ يَا صَايِّحِبُ الْحَوْضِ خَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَتَالُ عَمْدَ بُنُ الْخُطَابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرُنَا

২. এ ছাড়া হিংস্র জন্তুর লালা তার মাংস হতেই সৃষ্টি হয়। মাংস হারাম হওয়ার কারণে তার লালাও হারাম, তাই তার লালাযুক্ত উচ্ছিষ্টও নাপাক

- عُنْ دَلِيْلِ الشَّافِعِيّ : रेगाम नारक्षीत मिललित जवाव— كا. عَلْمَقَ जार्त्वरत्त रामीअिंग مُرْسُلُ कनना, তात वर्षनाकाती دَاوْدُ بُنْ مُحُصَيْن रुगत्र जार्त्वरत्त रामीअिंग مُرْسُلُ
- ২, অথবা তা অধিক পানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ৩. অথবা তা হারামের হুকুম আসার পূর্বেকার হাদীস।
- 8. আর দিতীয় হাদীসটি مُعْلُولٌ কেননা, তার বর্ণনাকারী আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম مُعْلُولٌ রাবী।
- ৫. অথবা এটি خریک সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বেকার হাদীস।

وَعَرْوِ لَكُ اللَّهِ هَانِيّ (رض) قَالَتْ إِغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُو وَ مَيْمُونَةُ فِي قَصْعَةٍ فِيْهَا أَثْرُ الْعَجِيْنِ ـ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابَّنُ مَاجَةً

88৬. অনুবাদ : হযরত উম্মেহানী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ও উমুল মু'মিনীন হ্যরত ময়মুনা (রা.) একটি [কাঠের] গামলায় গোসল করেছেন, তাতে খামির করা আটার চিহ্ন ছিল। -[নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

-হাদীসের ব্যাখ্যা : এখানে একই গামলায় গোসল করার অর্থ হলো– গামলা হতে উভয়ে অঞ্জলি ভরে বা পাত্রে করে পানি নিয়ে গোসল করেছেন।

# ं وَقَالِثُ الثَّالِثُ : कृषीय পतित्रिष्ट्र

عَرِ لِاللَّهِ يَحْيُى بُنِ عَبْدِ الرَّحْلُمِن تَسَالَ إِنَّ عُمَرَ (رض) خَرَجَ فِيْ رَكْبِ فِينْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالُ عَمْرُو يَاصَاحِبُ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السَّبَاعُ فَقَالُ عُمُرُ بِنُ

889. অনুবাদ : হ্যরত ইয়াহইয়া ইবনে আবুর রহমান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার হ্যরত ওমর (রা.) একটি কাফেলার সাথে বের হলেন। তাদের মধ্যে হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.)ও ছিলেন। অবশেষে তারা এক হাউজের নিকট পৌছলেন, তখন হ্যরত আমর ইবনুল আস (রা.) হাউজের মালিককে জিজ্ঞেস করলেন যে, হে হাউসের মালিক! আপনার হাউজে কি হিংস্র জন্তরা আসে ? তখন হযরত ওমর ইবনুল الْخُطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضَ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَوِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ فَإِنَّا نَوِدُ عَلَيْنَا . رَوَاهُ مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّوَاةِ فِي مَالِكُ وَزَادَ رَزِيْنُ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّولَةِ فِي مَالِكُ وَزَادَ رَقِيْنَ قَالَ زَادَ بَعْضُ السُّولَةِ فِي عَنْ وَلَا يَعْفَى مَالِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَخْذَتْ فِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ مَا يَخَذَتْ فِي مَا بَطُونِهَا وَمَا يَعْفَى فَهُو لَنَا طَهُورٌ وَ شَرَابٌ .

وَعَرْ 43 أَنَّ رَسُسُولَ السَّلِهِ عَيْنَ سَعِيْدِ الْخُدْدِيِّ (رضا) أَنَّ رَسُسُولَ السَّلِهِ عَيْنَ سُسِيْلً عَنِ الْحِيَاضِ الَّيِتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِيْنَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْحَلَابُ وَ الْحُمُرُ عَنِ الطَّهْرِ مِنْهَا فَقَالَ لَهَا مَاحَلَّتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا غَبَرَ طُهُورٌ . رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً

88৮. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ কে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত সে সব কৃপসমূহের পবিত্রতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যেগুলোতে হিংস্র জন্তু, কুকুর, ও গাধাসমূহ পানি পান করতে আসে। জবাবে রাসূলুল্লাহ কললেন তাদের পেটে যা ধারণ করেছে তা তাদের জন্য, আর তারা যা অবশিষ্ট রেখেছে তা আমাদের জন্য পবিত্রকারী। তিবনে মাজাহ

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

حَرْثُ الْعَدِيْثِ - হাদীসের ব্যাখ্যা : মঞ্চা ও মদীনার মধ্যবর্তী কৃপসমূহ গভীর ছিল। পথ অতিক্রমকারী কাফেলার জন্য এ সকল কৃপই একমাত্র পানি লাভের উৎস ছিল। তাই সেগুলোতে হিংস্র জম্বু পানি পান করলে ও নাপাক হতো না।

وَعَرُوكِكَ عُمَر بُنِ الْحُطَّابِ (رض) قَالَ لاَ تَغْتَسِلُوْا بِالنَّاءِ الْمُشَكَّسِ فَالَّهُ يُوْرِثُ الْبَرَصَ . رَوَاهُ النَّدَارُقُطْنِی

৪৪৯. অনুবাদ: হ্যরত ওমর ইবনুল খান্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্যের কিরণে গরম করা পানিতে গোসল করো না। কেননা, তা শ্বেত রোগ সৃষ্টি করে। –[দারাকুতনী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामी সের ব্যাখ্যা : কিছু সংখ্যক ওলামা উক্ত হাদীসটিকে দূর্বল বলেছেন, তবে সহীহ সাব্যস্ত হলেও তাকে স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন বলে অনুমিত হয়। কেননা, পানি তো পবিত্রই রয়েছে। ফলে তা দ্বারা গোসল করতে শরিয়তের কোনো বাঁধা নেই।

এ হাদীসের উপর ভিত্তি করে ইমাম শাফেয়ী (র.) সূর্যের কিরণে উত্তপ্ত পানি ব্যবহার করাকে মাকরহ বলেছেন। তবে পরবর্তী যুগের শাফেয়ীগণ মাকরহ বলা পরিহার করেছেন। আর ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে সূর্যের তাপে গরম করা পানি ব্যবহার করা মাকরহ নয়। আর আগুনে গরম করা পানি সর্বসম্মতিক্রমে মাকরহ নয়।

# بَابُ تَـُطْهِيْرِ النَّجَاسَاتِ পরিচ্ছেদ: অপবিত্রকে পবিত্রকরণ

এর মাসদার। শাধ্দিক অর্থ – পবিত্র করা। আর نَجَاسَاتٌ শব্দিট تَطْهِيْر এর বহুবচন' শাধ্দিক অর্থ – নাপাক বা অপবিত্র বহুসমূহ।

يَالَة দু'ভাবে বিভক্ত। যথা-

- ১. প্রথমতঃ نَجَاسَةُ ذَاتِى [সন্তাগত অপবিত্র] তথা যা সৃষ্টিগতভাবেই অপবিত্র যেমন— শৃকর, কুকুর, পেশাব-পায়খানা। এগুলোকে পবিত্র করার কোনো পন্থা নেই।
- ২. দ্বিতীয়তঃ ﴿ اَنَّ كَارِضَى (অস্থায়ী বা বহিরাগত কারণে অপবিত্র) অর্থাৎ, অন্য কোনো অপবিত্র বস্তু তার সাথে লেগে যাওয়ায় তা সামিয়িকভাবে অপবিত্র হয়েছে। এটা পবিত্র করণের বিভিন্ন মাধ্যম আছে, যেমন শরীর বা কাপড়ে লাগলে ধোয়ার মাধ্যমে, তরবারি বা আয়নায় লাগলে ঘষার মাধ্যমে, তুলাতে লাগলে ধুনার মাধ্যমে ইত্যাদি। আলোচ্য অধ্যায়ে এই দ্বিতীয় প্রকারের অপবিত্রতার কথাই বলা হয়েছে— তথা কোনো পবিত্র বস্তু অপবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্র হয়ে গেলে তা কিভাবে পবিত্র করা হবে— এ অধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত হাদীসগুলো সংকলিত হয়েছে।

# थेशम जनूत्वित : विधे जें विर्वे विर्वे

عُرْفُ اللّهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ الْحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. مُتَّفَقَ عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ طُهُورُ إِنَاءِ احَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اَنْ يَتَغْسِلَهُ الْحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ اَنْ يَتَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اوْلُهُنَّ بِالتُّرَابِ.

8৫০. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত্রুইরশাদ করেছেন—
যখন তোমাদের কারো পাত্র থেকে কুকুর পানি পান করে,
সে যেন ওটাকে সাতবার ধৌত করে নেয়।—[বুখারী ও
মুসলিম]

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি বলেছেন— তোমাদের কারও পাত্রে যখন কুকুর মুখ দেয়, তখন তার পবিত্রকারী পদ্ধতি হলো সাতবার ধৌত করা এবং প্রথমবার মাটি দ্বারা ঘষা।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قُواَلُ الْعُلَمَاءِ فِيْ حُكِم سُوْرِ الْكَلْبِ وَفِي كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ الْعُلْبِ وَفِي كَيْفِيَةِ تَطْهِيْرِ إِنَائِهِ পাত্র পবিত্র করার পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মতামত :

بُكُمُ مُورِ الْكُلْبِ कुकूत्तत উচ্ছিষ্টের বিধান : কুকরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র না অপবিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে।
نَـنْمَبُ الْإِكْمِ مُالِكُ : এই বিষয়ে ইমাম মালেক (র.) থেকে ৪টি মত পাওয়া যায়। (ক) অপবিত্র (খ) গ্রামের কুকুরের ঝুটা পবিত্র। আর শহরের কুকুরের ঝুটা অপবিত্র (গ) যে সকল কুকুর লালন পালন করা জায়েজ, সেগুলোর উচ্ছিষ্ট পবিত্র, এ ছাড়া অন্যগুলোর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র (ঘ) তার বিশুদ্ধ অভিমত হলো কুকুরের উচ্ছিষ্ট মতলকভাবে পবিত্র। তাঁর দলিল–

قُولُهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا ٱوْجِىَ اِلَىَّ مُحَرَّماً عَلَىٰ طُاعِمٍ يَّطْعَمُهُ اِلَّا آنَّ يَّكُونَ مَبْتَةً اَو دَمَّا مَسْفُوحًا اَوْ . ﴿ كَانُولُهُ تَعَالَىٰ قُلْ لَا اَجِدُ فِيْمَا اَوْ عَلَى طُاعِمِ يَطْعَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّ

- ২. কুকুরের শিকার হালাল হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ বলেন فَكُلُوا مِثَا اَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ অতএব কুকুরে শিকার হালাল হলে উচ্ছিষ্টও হালাল হবে।
- ৩. সাতবার ধৌত করার হুকুম নাপাক হওয়ার কারণে নয়; বরং তা اَمْر تَعَبُّدُى হিসেবে।

   ইমাম আবৃ হানিফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র.)-এর মতে, কুকুরের উদ্ছিষ্ট অপবিত্র। তাদের
   দিলল
   কিন্দুলী এইন্টুলিল -

٢٠ قَالَ النَّيِنُ ﷺ إِذاً ولَكَ النَّكَلُبُ فِي إِناءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَهُرِقْهُ - رَوَاهُ مُسْلِكُم

٣٠ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ . مُتَّفَقَ عَلَيْدِ

- रेगाम माल्लरक निल्लत क्रवाव: ﴿ اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيِّلِ مَالِكِ

- ১. অনেক হারাম হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, কুরআন দ্বারা যাবতীয় হারাম সাব্যস্ত হয়নি।
- ২. فَكُلُوا مِثَا ٱمْسَكُنَ দারা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হালাল বলা হয়েছে, তবে তার উচ্ছিষ্টকে হালাল বলা হয়িন।
- ৩. সাতবার ধৌতকরণ اَمْر َ تَعَبُّدِي হিসেবে নয়; বরং নাপাক হওয়ার কারণে।

  دُكُمُ تَطْهِبْرِ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ
  : যে পাত্রে কুকুর মুখ দিয়েছে সে পাত্র পবিত্রকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যথা—
- ১. مَدْمَبُ الشَّافعيّ : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাতবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দলিল-

١ . عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .
 ٢ . إِنَّ التَّبِيِّ ﷺ قَالَ طُهُوْرُ إِنَاء أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فَنِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَّغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ .

२. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَ عَفِّرُوهُ كَى الثَّامِئَةِ بِالتَّرَابِ. ١ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي وَ عَفِرُوهُ كَى الثَّامِئَةِ بِالتَّرَابِ.

७. مَذْهَبُ إَبِيْ حَيْبُغَهُ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে তিনবার ধৌত করতে হবে। তাঁর দূলিল-

١٠ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضه) قَالَ رَسُولُ ٱلنَّلِهِ عَلَيْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ اَحَدِكُمْ فَلَيْهُ مُرَّقَهُ وَلَيْعَسِلْهُ ثَلَاّتُ مَرَّاتٍ - رَوَاهُ إِينَ عَدِيْ

٢ - عَنْ آَيِيْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ يَغْسِلُ ثَلَاثًا أَوْخَمْسًا أَوْسَبْعًا . رَوَاهُ الدَّارَقُطِنى

: النَّجَوَابُ عَنْ دُلِينِلِ المُنْخَالِفِيْنَ

- সাতবার ধৌত করার হাদীস রহিত হয়ে গেছে। কেননা, উক্ত হাদীসের বর্ণনাকারী হয়রত আবৃ হুরায়রা (রা.) নিজেই তিনবার ধোয়ার হাদীস বর্ণনা করেছেন।
- ২, অথবা সাতবার ধোয়ার করার কথা মোস্তাহাবের জন্য বলা হয়েছে।
- ৩. তিনবার ধৌত করা পবিত্রতার জন্য, আর সাতবার ধৌত করা পরিপূর্ণভাবে পবিত্রতার জন্য বলা হয়েছে।
- 8. মাটি দারা ঘষার কথা মোস্তাহাবের জন্য।
- ৫. অথবা চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে মাটি দ্বারা ঘষা জীবাণু ধ্বংসের জন্য। কাজেই প্রমাণিত হলো যে, তিনবার ধৌত করাই ওয়াজিব।

  اُولُهُنَّ بِالتَّرَابِ فِي -এর ব্যাখ্যা: মাটির দ্বারা ঘষার কথাটি বিভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। যেমন اُولُهُنَّ بِالتَّرَابِ الْعُرَابِ الْعُدُونَ بِالتُّرَابِ الْعُرَابِ اللْعُرَابِ الْعُرَابِ اللْعُرَابِ الْعُرَابِ الْعُرَاب

وَعَنْ الْكُلِّمُ قَالَ قَامَ أَعْرَابِي فَبَالَ فِي الْمُسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ عَيْثُ دُعُوهُ أَهْرِيفُوا عَلْي بُولِم سِجْلًا مِّنْ مَاءِ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّامَا بُعِثْتُمْ مُيسِرِينَ وَلَمْ تَبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ -رَوَاهُ الْبُخَارِيُ

৪৫১. অনুবাদ: উক্ত হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা একজন বেদুইন দাঁড়িয়ে মসজিদে পেশাব করে দিল। ফলে লোকেরা তাকে ঘিরে ধরল। তখন নবী করীম 🚟 বললেন, তাকে ছেডে দাও এবং তার পেশাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও. वश्वा जिन أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ उत्तरहन । डिल्ल्या त्य, এর অর্থও বালতি] কেননা তোমাদিগকে [মানুষের জন্য] সহজ পন্থা অবলম্বনকারী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে: জটিলতা সষ্টিকারী রূপে নয়। -[বুখারী]

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

বেদুইন লোকটির নাম : যে বেদুইন লোকটি মসজিদে পেশাব করেছিল, সে ছিল নও মুসলিম। তার পরিচিতি সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়।

ك. आब्रुह्मार देवतन नारक मामानीत वर्गना मराज, जिनि रालन - (من) مَانِسِ (رض)

२. عُبَيْنَةً بُنُ حُصَيْنِ (رض) -এর মতে, তিনि (رض) عُبَيْنَةً بُنُ حُصَيْنِ بُنُ فَاْرِسٍ بُنُ فَاْرِسٍ . وَهُ الْخُوَيْمَ وَالْخُويْمَ وَالْخُويْمَ وَالْخُويْمَ وَالْخُويْمَ وَالْخُويْمَ وَالْحُويْمِ وَالْمُوسَى الْمَدِيْنِيِّ . ७. وَالْخُويْمَ وَالْخُويْمَ وَالْمُؤَوْمِ وَالْمُوسَى الْمَدِيْنِيِّ . ७. وَالْخُويْمَ وَالْمُؤَوْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِونِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِيْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ ঠিক নয় ৷ কেননা, সে ছিল মুনাফিক

: अशिवत अभिवत कतात वाशिवत वाशिवत अभिवत के वे أَقُواَلُ الْعُلَمَاءِ فَيْ طَهَارَةٍ نَجَس الْأَرْضِ

ইমাম শাফেয়ী, মালেক, যুফার সহ অনেক আলিমের মতে, অপবিত্র জমিন পানি: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَ مَالِكِ وَزُفَرَ الخ ঢালার মাধ্যমে শুধু পবিত্র হয়, শুকানোর মাধ্যমে নয়। তাদের দলিল-

١. إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ فِي بُولِ الْأَعْرَابِيِّ دَعُوهُ ٱهْرِيْقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجُلًّا مِن مَاءٍ -

٧. عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِذَلْوٍ مِنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ .

যদি শুকানোর মাধ্যমে পাক হয়ে যায় তবে কষ্ট করে পানি ঢালার দরকার ছিল না। ইমাম আব্ হানীফা ও আব্ ইউসুফ (র.)-এর মতে পানি ঢালা ও ভকানো উভয়ের وَابِي يُوسُفَ মাধামে জমিন পবিত্র হয়। তাঁদের দলিল-

١٠ وَفِيْ ابِيْ دَاوَدَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) كُنْتُ ابِبِتُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ عَهْدِ النَّبِتِي ﷺ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُولُ وَ تُدْبِرُ الْمُسْجِدَ فَلَمْ يَكُونُوا يُرَسُّونَ شَيْنًا مِنَّ ذَٰلِكَ ـُ

٢٠ وَ ذُكِرَ فِي الْمَبْسُوطِ مَرْفُوعًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَيُّمَا أَرْضٍ جَفَّتْ فَقَدْ ذَكَتْ أَيْ فَقَدْ طَهُرَتْ .

٠٣ وَعَنْ عَائِشَةَ (رضه) قَالَتْ ذَكُوةُ ٱلْأَرْضِ يَبْسُهَا .

: जात्मत मिलात ज्याव النجواب عَنْ دَلِيْل الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. তারা যে দু'টি হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, তা তো হানাফীদের মতের বিপরীত নয়। কেননা তারা ও পানি ঢালাকে পবিত্র মনে করেন। তবে পবিত্রতা শুধু পানি ঢালাতে নিহিত তা বলেন না। আর তখন নির্দিষ্ট করে পানি ঢালার হুকুম এই জন্য দিয়েছেন যে,
- ১. তখন দিনের বেলা ছিল, নামাজের ওয়াক্তের পূর্বে তা গুকাবে না বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ২. অথবা তখন উভয়ভাবে পবিত্রকরণ সহজ ছিল বিধায় পানি ঢালতে বলেছেন।
- ৩. ইবনুল মালেক বলেন- তখন দুর্গন্ধ কমানোর জন্য এরূপ করতে বলেছেন।

- 8. অথবা মসজিদের জমিন খুব শক্ত ছিল; তাই ধোয়ার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা, পাথর বা শক্ত মাটি ধৌত করলে পবিত্র হয়ে যায়।
  পবিত্র হয়ে যায়।
  লোকটিকে ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেওয়ার কারণ: বেদুইন লোকটির মসজিদে প্রস্রাব করতে দেখেও রাসূল والمرابعة লোকটিকে বাধা দিতে নিষেধ করেন। এর কারণ-
- ১. লোকটি ছিল নও মুসলিম, মসজিদের আদব-কায়দা সম্পর্কে তার জানা ছিল না, তাই তাকে বাধা দিতে নিষেধ করেছেন।
- ২. অথবা তাকে বাধা দিলে তার নডাচডার কারণে মসজিদের একাধিক স্থানে প্রস্রাব পড়তে পারে।
- ৩. অথবা প্রস্রাব করা কালীন বাধাদিলে হঠাৎ প্রসাব বন্ধ হলে মারাত্মক ধরনের রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

وَعَنُ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ نَعَ الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَ اَعْرَائِي فَقَامَ يَبُولُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالُ اصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ مَهْ مَهْ مَهْ فَقَالُ اصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنزِمِسُوهُ دَعُوهُ فَقَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنزِمِسُوهُ دَعُوهُ فَقَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُنزِمِسُولُ اللّٰهِ ﷺ وَالْمَا اللّٰهِ اللّهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصَلّٰحُ لِشَيْ مِنْ هَذَا الْبُولِ وَالْقَذِرِ وَإِنَّمَا تَصَلّٰحُ لِشَيْ مِنْ هَذَا الْبُولِ وَالْقَذِرِ وَإِنَّمَا مَعَى لِذِكْرِ اللّٰهِ وَالصَّلُوةِ وَقِرَاءَةِ الْقَذِرِ وَإِنَّمَا كَمَا قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالُ وَ اَمْرَ رَجُلًا مِنَ كَمَا قَالُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ قَالُ وَ اَمْرَ رَجُلًا مِنَ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَاءً فَشَنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَاءٍ فَشَنَّهُ عَلَيْهِ مُنْ مَاءً فَشَنَّهُ عَلَيْهِ

৪৫২. অনুবাদ: হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে মসজিদে ছিলাম। এমন সময় একজন বেদুইন এসে মসজিদে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করতে লাগল। তখন রাস্লুল্লাহ 🚐 এর সাহাবীগণ বললেন, থাম! থাম! রাস্বুল্লাহ 🚐 বললেন- তোমরা তাকে প্রিস্রাব করা হতে বাধা প্রদান করো না। তাকে ছেড়ে দাও! ফলে তাঁরা তাকে পেশাব করতে সুযোগ দিল। অতঃপর রাস্লুল্লাহ 🚐 তাকে প্রসাব-পায়খানা করা সঙ্গত কাজ নয়। এগুলো শুধু আল্লাহর জিকির, নামাজ ও কুরআন পাঠের জন্য। রাবী বলেন, রাসুলুল্লাহ 🚐 ঠিক এ বাক্য বলেছেন অথবা এরূপ অন্য বাক্য বলেছেন। বর্ণনাকারী বলেন তারপর রাসলুল্লাহ 🚐 জনতার মধ্য হতে একজনকে উিক্ত স্থানে পানি ঢেলে দিতে] আদেশ দিলেন। সে এক বালতি পানি নিয়ে আসল এবং তার উপর ঢেলে দিল। -[বুখরী ও মুসলিম]

وَعَن اللهِ السَّاءَ بِنْتِ آبِی بَکْرِ (رض) فَ عَلَاتُ سَأَلَتْ إِمْسَولَ السَّلَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

8৫৩. অনুবাদ: হ্যরত আসমা বিনতে আবৃ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা রাসূলুল্লাহ — -কে জিজ্ঞাসা করল যে, হে আল্লাহর রাসূল! বলুন, আমাদের মধ্যে কোনো মহিলার কাপড়ে যদি ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে তবে সে কি করবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ — বললেন যখন তোমাদের কারও কাপড়ে ঋতুস্রাবের রক্ত লাগে [আর তা শুকিয়ে যায়] তবে সে যেন প্রথমে আঙ্গুল দ্বারা ঘর্ষণ করে। অতঃপর পানি দ্বারা ধুয়ে ফেলে। তারপর তা পরে নামাজ পড়ে [ভেজা হোক বা শুকনাহোক]। — [বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْفِكِ سُلَيْسَانَ بَنِ يَسَادٍ الرَّضَا قَالَ سَالِهِ سُلَيْسَانَ بَنِ يَسَادٍ الرَّضَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةً عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ يُحْرِبُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلُوةِ وَاتُرُ الغُسُلِ فِيْ ثَوْبِم. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

8৫৪. অনুবাদ: হযরত সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা.)-কে কাপড়ে যে বীর্য লেগে থাকে তা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি জবাবে বললেন— আমি এটা রাসূলুল্লাহ — এর কাপড় হতে ধৌত করতাম। অতঃপর তিনি নামাজে বের হতেন, এমতাবস্থায় তাঁর কাপড়ে ধৌত করার চিহ্ন লেগে থাকত। – বুখারী ও মুসলিম

وَعَرِفِكَ الْاَسْرَدِ وَهَدَّامٍ عَدْنَ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهَ . رَوَاهُ مُسُلِمَ وَيرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَيرِوَايَةِ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ وَفِيْدِ ثُمَّ يُصَلِّى فِيْدِ.

8৫৫. অনুবাদ: হযরত আসওয়াদ ও হাম্মাম [তাবেয়ীদ্বয়] হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন— আমি রাস্লুল্লাহ ——-এর কাপড় হতে বীর্য খুঁচিয়ে ফেলতাম। —[মুসলিম]

তাবেয়ী] হযরত জ্বলকামা এবং আসওয়াদের রেওয়ায়েতেও হযরত আয়েশা (রা.) থেকে এরপ বর্ণনার পর তাতে এ কথাটুকুও রয়েছে যে, "অতঃপর তিনি সে কাপড়েই নামাজ পড়তেন।"

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

पू'ि হাদীসের মধ্যে षमु: হযরত সুলাইমান বর্ণিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বীর্য ধুয়ে ফেলতেন। আর পরের হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, তিনি বীর্যকে খুঁটে ফেলে দিতেন। স্তরাং উভয়ের মধ্যে বাহ্যতঃ দ্বন্দু পরিলক্ষিত হয়, যার সমাধান নিম্নরূপ–

সমাধান: এখানে উল্লেখ্য যে, বীর্য দুই রকম শুকনা ও ভেজা, যদি বীর্য শুকনা হয় তবে খুঁচিয়ে ফেললে যদি বীর্যের চিহ্ন দূরীভূত হয়ে যায় তবে কাপড় পবিত্র হয়ে যাবে। যা হয়রত আসওয়াদ ও হাম্মামের হাদীসের অর্থ।

আর বীর্য ভেজা হলে তা ধোয়া ছাড়া পবিত্র হবে না। কেননা, তা সারা শরীরে বিস্তৃত হয়। আর সুলাইমানের হাদীসের বর্ণনায় ভেজা বীর্যেরই অর্থ করা হয়েছে, যেমনি আবৃ আওয়ানার সহীহ গ্রন্থে আছে যে, বীর্য শুষ্ক হলে আমরা তা টোকা দিয়ে ফেলে দিতাম, আর ভেজা হলে ধুয়ে ফেলতাম। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দু নেই।

: वीर्य व्यवित श्वयात व्याभात खेनामात्मत मठ إخْتِلانُ الْعُلَمَاءِ فِيْ نَجَاسَةِ الْمَنِيِّ

বীর্য পর্বিত্র না অপরিত্র এই বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

আন্তয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৫

قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُا . • ইমাম আবৃ হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে বীর্য অপবিত্র। তাদের দলিল-

: . عَنْ عَائِشَةَ (رض) أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَ الثُّوبَ إِذَا رَأَيْتُهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ .

٣ ـ عَنْ مَيْمُونَةَ (رض) قَالَتْ اَذْنَبْتُ لِرَسُولِ اللّٰهِ ﷺ غُسْلَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ كَفَيْدِ مَرْتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ ثُمَّ اَفْرَغَ بِهِ عَلَى الْجَنَابَةِ وَغَسَلَهُ بِشِيمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْاَرْضَ فَدَلَكَهَا دَلَكًا شَدِيْدًا .

এ ছাড়াও আরো অনেক প্রমাণ আছে, যা দারা বুঝা যায় যে, বীর্য অপবিত্র।

- विक्षक्तावानीत्मत मिललत कवाव : اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর غَرْك مَنِي দারা বীর্যের পবিত্রতা বুঝায় না; বরং অপবিত্রতাকেই বুঝায়।
- ২. বীর্যের উপর نه শব্দ প্রয়োগ হওয়ার করণে তার পবিত্রতা সাব্যস্ত হয় না। কেননা, অন্যান্য প্রাণীর বীর্যকেও কুরআনে ماء বলা হয়েছে। যথা وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مُنَّاءٍ الإ
- ৩. বীর্য দ্বারা নবীদেরকে যেমন সৃষ্টি করা হয়েছে তেমনি বীর্য দ্বারা তো ফেরাউন, হামান, শাদ্দাদ ও নমরুদকেও সৃষ্টি করা হয়েছে :

وَعَرِفَكُ أُمِّ قَبْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ ارض اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَابُنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاكُلُ الطَّعَامَ اللّهِ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَسُولُ اللّهِ عَلَى فَا عَمْدُمُ اللّهِ عَلَى فَا عَمْدُمُ اللّهِ عَلَى فَا عَمْدُمُ اللّهِ عَلَى فَا عَمْدُمُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ . مُتَّافَقُ عَلَيْهِ فَنَضَعَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ . مُتَّافَقُ عَلَيْهِ فَنَضَعَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ . مُتَّافَقُ عَلَيْهِ

8৫৬. অনুবাদ: হযরত উদ্মে কায়েস বিনতে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি একবার তাঁর ছোট্ট শিশু যে এখনও খাবার তরু করেনি তাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ — তাকে নিজ কোলে বসালেন। অতঃপর সে শিশুটি তাঁর কোলে পেশাব করে দিল। তখন রাসূলুল্লাহ — পানি আনালেন এবং তাতে ঢেলে দিলেন। অথচ তা ধৌত করলেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ত্রি নিতর পেশাব পবিত্রকরণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ : যে শিত এখনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেনি, তার পেশাব হতে কাপড় পবিত্র করণের পদ্ধতি সম্পর্কে ফিকহবিদদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যা নিম্নরপ-

(১০) নির্দ্দির । ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, ছোট মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে, আর ছেলেদের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিলে চলবে। তাঁদের দলিল–

١٠ وَعَنْ أُمْ قَيْسٍ (رض) ...... فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلُهُ.

ا - عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ (رض) أنَّه عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَعُ وَ بَوْلُ الْجَارِيةِ يُغْسَلُ .

(حد) عَذْهُبُ أَرِي حَزِيْهُ لَهُ وَ مَالِكٍ (رحة) ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে, শিশু ছেলে এবং মেয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং উভয়ের পেশাব ধৌত করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল–

١٠ قَوْلُهُ عَلَى السَّتَنْزِهُوا عَنِ النَّوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

٢٠ عَنْ غَانِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى يُؤْتِنَى بِالصِّبْيَانِ فَأَتِيَ بِصَبِيٍّ مَرَّةً فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَبُوا .

٣ كُونِي حَدِيثِ عَمَّادِ إِنَّمَا يُغْسَلُ ثُوبَكَ مِنَ الْبَوْلِ.

- जाम्तत मिललात कवाव : ٱلْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

১. হাদীসে نضع দারা غسل উদ্দেশ্য ; যেমন–

إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِذَا رَجَدَ أَحَدُكُمُ الْمَذِيِّ فَلْيَنْضَعْ فَرْجَهُ أَى فَلْيَغْسِلْ. كَمْ يَغْسِلْ غَسْلًا -वत वर्ष राला (त.) वरलाह्न, जाप्तद পেশকৃত প্রথম হাদীসে لَمْ يَغْسِلُهُ -वत वर्ष राला (त.) নাজেই বুঝা গেল যে, ছোট শিশুর পেশাবও ধৌত করতে হর্বে। شَدَيْدًا

وَعَنْ ٤٥٧ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَتَقَدْ طَهُرَ . رَوَاهُ مُسْلِمَ

৪৫৭. অনুবাদ: হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 🚐 কে বলতে ওনেছি যে, যখন কাঁচা চামড়া দাবাগাত করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مُعَالَجَةُ الْجِلْدِ بِمَادَّةٍ - এর অর্থ : 'দাবাগত' শব্দের আভিধানিক অর্থ পাক করা। আর পারিভাষিক অর্থ অর্থাৎ, কোনো উপকরণের মাধ্যমে পরিশোধন করা, যাতে তা নরম হয় এবং তার وليَلْمِيْنَ ويَتَزُولُ مَا بِهِ رَطُوبَةُ ونَـتَنَ সিক্ততা ও দুর্গন্ধ দূরীভূত হয়। শুধু রৌদ্রে শুকালেও চামড়া পরিশোধিত হয়। পরিশোধন বা দাবাগত দ্বারা চামড়া পবিত্র হয়। পাকা চামড়া সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যে কোনো أَفَـوَالُ الْـُعَلَـمَاءِ في إِمَـابِ إِذَا دُبِـغَ প্রকারের চামড়া, মৃত্যু পশুর হোক বা জবাই করা পশুর হোক, হালাল পশুর হোক কিংবা হারাম পশুর হোক, দাবাগত করার পর তা পাক হয়ে যায়। শুধু মানুষ ও শুকরের চামড়া কোনো অবস্থাতেই পাক হয় না। 'মানুষ' হলো মর্যাদা সম্পন্ন। আর 'শুকর' হলো প্রকৃতগত নাজাস। বস্তুত মানুষের চামড়া দাবাগত করাও হারাম। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কুকুরের চামড়াও শুকরের চামড়ার ন্যায় দাবাগত করলেও পবিত্র হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, বর্ণিত হাদীসে 💃 শব্দের ব্যাপকতায় উক্ত নির্দিষ্ট দু'টি চামড়া ব্যতীত সর্ব প্রকারের প্রাণীর চামড়াকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

وعِزَمُكُمُ إِمَّالُ تُسَدِّقُ عَـَدُ مُولَاةٍ لِمَيْسَوْنَةً بِشَاةٍ فَمَاتَتُ فَمُرَّر بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَلَّا اخَذْتُمْ فَقَالُوْا إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ إِنَّمَا حُرَّمَ اكْلُهَا . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

৪৫৮. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, উন্মূল মু'মিনীন হ্যরত মায়মূনা (রা.)-এর মুক্ত করা বাঁদীকে একটি বকরি দান করা হয়েছিল, হঠাৎ একদিন তা মারা গেল, রাসূলুল্লাহ 🚃 এই পথ দিয়ে গমন করতে গিয়ে বললেন, তোমরা কেন তার চামড়া তুলে নিলে না? তা হলে তো তা দাবাগত করে [পাকিয়ে] তা দারা তোমরা উপকৃত হতে পারতে। উপস্থিত লোকেরা বলল- এটা তো মরে গেছে, রাসূলুল্লাহ হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعُنْ 10 عَنْ سُودَةَ زَوْجِ السُّنبِيِّ عَلَيْهُ قَالَتْ مَا تَتْ لَنَا شَاةً فَدَسُغَنَا مَسْكُمَهَا ثُمَّ مَازِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيْهِ حَتُّى صَارَ شَنًّا - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

৪৫৯. অনুবাদ : নবী করীম 🚐 -এর বিবি হযরত সাওদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের একটি বকরি মরে গেল। অতঃপর আমরা তার চামড়াখানি দাবাগাত করলাম। এরপর থেকে আমরা তাতে (খেজুর ভিজিয়ে] "নবীয" বানাতে থাকি। অবশেষে তা [অব্যবহারযোগ্য] পুরাতন মশকে পরিণত হয়ে গেল :–[বুখারী]

# विठी स विर्मे : أَلْفَصْلُ الثَّانِي

8৬০. অনুবাদ: হযরত লুবাবা বিনতে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— একদা হুসাইন ইবনে আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ——এর কোলে ছিলেন এবং তিনি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে দেন, তখন আমি বললাম— আপনি অন্য কাপড় পরিধান করুন। আর আমাকে আপনার লুঙ্গিটি দিন, আমি তা ধুয়ে দেব। তখন তিনি বললেন, ধৌত করতে হয় কন্যা সন্তানের পেশাব। আর পুত্র সন্তানের পেশাব পানি ঢেলে দিলেই চলে।—আহমদ, আবৃ দাউদ ও ইবনে মাজাহা

আর আবৃ দাউদ ও নাসায়ী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় আবৃস সামাহ হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ কলেছেন, কন্যা সন্তানের পেশাব ধৌত করতে হয়, আর পুত্র সন্তানের পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হয়।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِخْتِكُنُ الْعُلَمَاءِ نِيْ بَـُوْلِ الصَّبِيِّ निएएनর পেশাব সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ: যে শিশু খাদদেব্য আহার করে, ইমামগণের সর্বসমত অভিমত হলোঁ সে মেয়ে হোক, বা ছেলে হোক তার পেশাব কোনো কিছুতে লাগালে তা ধৌত করা ওয়াজিব। আর যে শিশু খাদ্যদ্রব্য খায় না; তার পেশাব ধৌত করার ব্যাপারে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা প্রথম পরিছেদে (৪৫৬) নং হাদীসের ব্যাখ্যায় আলোচিত হয়েছে।

ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্যের কারণ : ৫টি কারণে নবী করীম وَجَعْدُ الْغَرْقِ بَيْنَ بَوْلِ الصَّبِيِّ وَالصَّبِيِّ وَالصَّبِي

- পুরুষদের স্বভাব উগ্র ও মেজাজ উত্তপ্ত হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয় না। পক্ষান্তরে মেয়েদের স্বভাব নম্ম ও শীতল হওয়ার কারণে তাদের পেশাব গাঢ় ও চটচটে হয়। ফলে কাপড়ে লাগে বেশি।
- ২. পুরুষদের পেশাব বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে না, এ জন্য তা ছড়ায় কম। অপরদিকে মেয়েদের পেশাব বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।
- ৩. কারো মতে পুরুষের পেশাবের তুলনায় মহিলার পেশাবে দুর্গন্ধ বেশি।
- 8. কেউ কেউ বলেন– পুরুষ হচ্ছে হ্যরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ। আর নারী জাতি হচ্ছে হ্যরত হাওয়া (আ.)-এর অনুরূপ। আর নারী জাতি হচ্ছে হ্যরত হাওয়া (আ.)-এর অনুরূপ। আর ক্রেশ ভিত্তি করে পৌত করার ব্যাপারে কিছুটা হালকাভাবে করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।
- ৫. কারো মতে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদেরকে স্নেহ বেশি করা হয়, তাই তাদেরকে কোলে বেশি নেওয়া হয় এই কারণেই ছেলেদের পেশাবের ব্যাপারে تَخْنَيْفُ করা হয়েছে।
- ৬. কারো মতে, ছোট কন্যা সম্ভানের যদিও হায়েয ও নেফাস হয় না, কিন্তু তাদের রেহেম সেই অপবিত্র রক্তেরই স্থান। এ জন্যই তাদের পেশাব অতি দুর্গন্ধ হয় বলে ভালোভাবে ধৌত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে।

وَعَرْدَكَ ابِئْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ إِذَا وَطِئَ احَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التَّهُرَابَ لَهُ طَهُورً - رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ وَابْنُ مَاجَةَ مَعْنَاهُ

8৬১. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার জুতা দ্বারা কোনো নাপাক বস্তুকে মাড়ায় তবে মাটিই হলো তার জন্য পবিত্রকারী।
—[আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহও এরপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَعَنْ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُ الْمَ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْم

8৬২. অনুবাদ: হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা তাঁকে বললেন, আমি আমার কাপড়ের আঁচল নিচের দিকে লম্বা করে দিই এবং অপবিত্র স্থান দিয়ে হাঁটাচলা করি [এর বিধান কি?]। হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন, তাকে তার পরবর্তী [জায়গার পবিত্র] মাটি পবিত্র করে দেয়। –[আহমদ, মালিক, তিরমিযী, আবৃ দাউদ ও দারেমী]

আর আবৃ দাউদ ও দারেমী বলেন, সে মহিলাটি হযরত ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর উন্মে ওলাদ ছিলেন। [অর্থাৎ, এরূপ দাসী ছিলেন, যিনি তার সন্তানের মা।]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मत राभा : আলোচ্য হাদীসে নাপাকী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শুকনা নাপাকী, যা রগড়ানোর মাধ্যমে কাপড়ে চিহ্ন না থাকলে পবিত্র হয়ে যায়। অথবা এখানে মহিলার মনে সন্দেহ দূর করাই উদ্দেশ্য, অপবিত্র বা ময়লাযুক্ত রাস্তা দিয়ে চলার সময় হয়তো যা তার কাপড়ে ময়লা লেগেছে, তাই তার মনের সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। আর তা দূর করার জন্যই রাস্লুল্লাহ مُعَانَّمُ مَا بَعْدُ مُ مَا بَعْدُ مَا بَعْدُ عَالَ বলেছেন, প্রকৃত নাপাকীকে পাক করা উদ্দেশ্য নয়। উল্লেখ্য উক্ত মহিলাটির নাম ছিল مَعْدُمُ مَا تَعْدُ عَالَى الْمَالِمُ عَالَى الْمَالِمُ عَالَى الْمَالِمُ عَالَى الْمُعْدُمُ مَا يَعْدُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

وَعَرِيْكِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكُرِبَ (رض) قَالَ نَهلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ عَنْ لَا لَه عَنْ لَا لَه عَنْ لَا لَه عَلَىٰ عَنْ لَا لُه عَنْ لَا لَه عَلَىٰ عَنْ لَا لَه عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى ع

8৬৩. অনুবাদ: হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করতে এবং তার উপর চড়তে নিষেধ করেছেন। –[আবু দাউদ ও নাসায়ী]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: विश्य जलुत ठामणा वावशातत वााभात आनिमानत मार्थ ) أَقُوالُ الْعُلَمَاءِ فِي إِسْتِعْمَالِ جُلُودِ السِّبَاع

- ১. বিশিষ্ট হাদীস বিশারদ আল-মুযহির (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসে নিষেধাজ্ঞাটি হয়তো হারাম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, দাবাগাতের পূর্বে তা ব্যবহার করা এ জন্য হারাম যে, তা অপবিত্র। আর দাবাগাতের পরও ব্যবহার করা অবৈধ হবে, যদি তাতে পশম থাকে। কেননা, দাবাগাত দ্বারা পশম পবিত্র হয় না। কেননা দাবাগাতের কোনো প্রক্রিয়াই পশমের মধ্যে পবিরর্তন আন্য়ন করতে পারে না।
  - অথবা নিষেধাজ্ঞাটি মাকরহ তানযীহী অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। কারণ কারো মতে দাবাগাতের দ্বারা মূল চামড়া পবিত্র হওয়ার সাথে সাথে পশমও পাক হয়ে যায়।
- ২. আল্লামা যারকাশী (র.) বলেন, আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে হারাম প্রাণীর পশম থেকে প্রস্তুত বা পশমযুক্ত চর্ম নির্মিত বস্তু ব্যবহার করা হারাম। কেননা, হিংস্র জন্তু জবাই করা হয় না; বরং গলা টিপে মারা হয় তিবে এটা হানাফীদের অভিমত নয়]।
- ৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হিংস্র প্রাণীর চামড়া পরিধান করা অহঙ্কারীদের কাজ। সুতরাং খাঁটি মু'মিনের জন্য তা পরিধান করা শোভনীয় নয়।
  - \* উল্লেখ্য যে, হিংস্র প্রাণীর উপর আরোহণ করা যেহেতু জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তা নিষিদ্ধ।

وَعَرِيْكَ أَبِسِ الْسَلِيْسِ بَنِ الْسَلِيْسِ بَنِ الْسَلِيْسِ بَنِ الْسَامَة عَنْ أَبِيْدِهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى الْسَلِي عَلَى الْسَلِي عَلَى الْسَلِي عَلَى الْسَلِي عَلَى الْسَلِي عَلَى اللَّهِ الْسَلِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْسَلَيْسُ وَ ذَاذَ السَّيْسُومِ لِذَي وَأَلَدُ السَّيْسُ مِلِي وَأَلَدُ السَّيْسُ مِلِي وَأَلَدُ السَّيْسُ مِلِي وَأَلَدُ السَّيْسُ مِلِي وَالدَّارِمِي أَنْ تُلْعَرَشَ وَ وَالدَّارِمِي أَنْ تُلْعَرَشَ وَ وَالدَّارِمِي أَنْ تُلُعَدَرشَ وَالدَّارِمِي أَنْ تُلُعَدَرشَ وَالدَّارِمِي أَنْ تُلُعَدَرشَ وَالدَّارِمِي أَنْ تُلُعَدَرشَ وَالدَّارِمِي اللَّهُ الْمِي الْمُؤْمِدِي الْمَلْمُ الْمُؤْمِدِي الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدِي اللَّهُ الْمُعْتَى اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُلِمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتِلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْتَلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَ

8৬৪. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আবৃ মালীহ ইবনে উসামা (র.) তাঁর পিতা হতে, [তাঁর পিতা] হযরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম হিংস্র প্রাণীর চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। —[আহমদ, আবৃ দাউদ, নাসায়ী]

ইমাম তিরমিয়ী ও দারেমী তিাদের বর্ণিত রেওয়ায়াতে এ কথাটি] বৃদ্ধি করেছেন যে, "তা বিছানারূপে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"

وَعَنْ اللهِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ تَمَنَ جُلُودِ السِّبَاعِ - رَوَاهُ اليِّرْمِذِيُّ

8৬৫. অনুবাদ: হযরত আবৃ মালীহ (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হিংস্র পশুর চামড়ার মূল্য ভোগ করাকে অপছন্দ করেছেন। –[তিরমিয়ী]

وَعَنْ لَكُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عُكَيْمٍ قَ اللّهِ اللّهِ بَنِ عُكَيْمٍ قَ اللّهِ اللّهِ بَنِ عُكَيْمٍ قَ اللّهِ النّاءَ كِتَابُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ أَنْ لاَّ تَنْتَفِعُوا مِنَ الْسَمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. رَوَاهُ التّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوْدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةً

8৬৬. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইম (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ মর্মে রাসূলুল্লাহ = এর একটি পত্র এসেছে যে, তোমরা মৃত জত্ত্বর কাঁচা চামড়া অথবা রগ দ্বারা উপকৃত হয়ো না। –[তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দারা বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ (সা:)-এর যুগেই তাঁর কোনো কোনো হাদীস লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

وَعَن ٢٤٤ عَائِهُ سَدَ (رض) أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَدُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِجُلُودِ الْمَدِينَةِ إِذَا دُبِغَتْ . رَوَاهُ مَالِكُ وَابُودَاوُدَ

8৬৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে; রাসূলুল্লাহ হু মৃত জন্তুর চামড়া দ্বারা উপকৃত হতে আদেশ প্রদান করেছেন, যখন তা দেবাগাত করা হয়। -[মালেক ও আবু দাউদ]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত প্রাণীর চামড়া দেবাগাত করলে তা পবিত্র হয়ে যায় এবং তা বিক্রয় করে বা অন্য কোনোভাবে উপকৃত হওয়া বৈধ।

وَعَرْهِكَ مَيْمُونَةَ (رض) قَالَتُ مَرَّ عَلَى النَّبِي عَنِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْسَ مَرَّ عَلَى النَّبِي عَنِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْسَ يَجَدُّرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلُ الْجِمَارِ فَقَالًا لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ عَنِي لَنْ الْحَارَةُ فَقَالًا إِنَّهَا مَنْ تَتَةً فَقَالًا رَسُولُ اللَّهِ عَنِي يُطَهِرُهَا الْمَاءُ وَالْقُرَظُ وَرَاهُ احْمَدُ وَابُودَاؤَدَ

8৬৮. অনুবাদ: হযরত মাইম্না (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কুরাইশদের একদল লোক একটি মৃত বকরিকে গাধার মতো টানতে টানতে হযরত নবী করীম ক্রি পর্যন্ত পৌছল। তখন রাসূলুল্লাহ তাদেরকে বললেন, যদি তোমরা তার চামড়া তুলে নিতে তিবে ভালো হতো]। তারা বলল, এটা তো মৃত। তখন রাসূলুল্লাহ ক্রি বললেন, তাকে পানি ও কীকর পাতা পবিত্র করবে। —[আহমদ ও আবু দাউদ]

## সংশ্রিষ্ট আলোচনা

করলে তা পাকা হবে না: বরং এটা পাকা করার একটি পদ্ধতি মাত্র। এখানে 'পানি ও কীকর পাতা'র কথা বলে চামড়া দেবাগত করার একটি ভেষজ দ্রব্যের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সেকালে পানি, লবণ ও কীকর পাতা দ্বারা চামড়া পাকা করা হতো। এটা ছাড়াও যে কোনো উপাদান দ্বারা পঁচন ও দুর্গন্ধ নিবারণ করা যায় তা দ্বারা চামড়া পাকা করা বোলেও পাকা হয়। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে উত্তম রূপে চামড়া পাকা করার বিভিন্ন উপায় উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে।

وَعُنْ الْمُحَبِّقِ (رض) قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاء فِى غَنْ وَقِ تَسَبُوكٍ عَلَى اهْلِ بَيْتٍ فَاذَا قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَسَالَ الْمَاء فَقَالُوا لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَبْتَدَةٌ فَقَالُ دِبَاغُهَا طُهُورُهَا ـ رَوَاهُ احْمَدُ وَابُو دَاوُدَ 8৬৯. অনুবাদ: হযরত সালামাহ ইবনে মুহাব্বিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ তাবৃকের যুদ্ধের সময় এক বাড়িতে পৌছলেন এবং সেখানে একটি মশক লটকানো দেখতে পেলেন। তখন তিনি তা হতে পানি চাইলেন। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটা তো মৃত জন্তুর চামড়া [দ্বারা তৈরি]। রাসূল্লাহ বললেন, তার দেবাগতই হলো তার পবিত্রকরণ।
—[আহমদ ও আবু দাউদ]

# र्णीय अनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّالِثُ

عَن بَنِي عَبدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَتْ فَقَالَ الَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقُ هِى اطْيَبُ مِنْهَا قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِه بِهٰذِه . رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ 8৭০. অনুবাদ: আবদুল আশহাল গোত্রের জনৈকা মহিলা হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন— আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথ ময়লা ও আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করব? সেমহিলা বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ কলেনে, ঐ রাস্তার পর কি এমন রাস্তা নেই, যা তার থেকে বেশি পবিত্র? আমি বললাম, হাাঁ, আছে। তখন রাসূলুল্লাহ কললেন, তাহলে এর প্রতিকার তা অর্থাৎ পরে পবিত্র রাস্তা অতিক্রমের ফলে পাক মাটির স্পর্শে পূর্বের অপবিত্র বস্তু দূর হয়ে যাবে।। —[আবু দাউদ]

وَعَنْ اللَّهُ عَبْدِ السَّدِهِ بِسُنِ مَسْعُنُودٍ (رض) قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ السَّدِهِ عَلَيْهُ وَلَا نَسَتَوضًا مِسَنَ الْسَوْطِي - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

893. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাস্লুল্লাহ এর সাথে নামাজ পড়তাম, অথচ রাস্তার চলার কারণে আমরা অজু করতাম না। –[তিরমিয়ী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসে অজু করতাম না, দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আমরা ধৌত করতাম না, তবে নাপাক লেগে গেলে আর তা তরল হলে ধৌত করতে হবে। আর শক্ত হলে তা পরবর্তী মাটি মাড়ানোর কারণে দূর হয়ে যাবে .

وَعَرِيْكِ ابْنِ عُسَرَ (رض) قَالَ كَانَتِ الْكِلَابُ تُفْيِلُ وَتُدْيِرُ فِى الْمَسْجِدِ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَمْ يَكُونُوا يَدُنُوا يَعْمِدُ يَدُنُوا يَدُنُوا يَسْتَعِينَا عِنْ ذَٰلِكَ ـ رَوَاهُ الْبُخَارِيُ يَكُونُوا يَعْمُدُوا يَعْمُ لِلْكُ عَلَيْكُمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يَعْمُ يُعْمُ يُعْمُ يَعْمُ يَ

8 ৭২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ——-এর জমানায় মসজিদে [নববীতে] কুকুর আসা যাওয়া করত; কিন্তু এর কারণে [সাহাবীগণ] সেখানে কোনো পানি ছিটাতেন না [বা ধৌত করতেন না]। –[বুখারী]

# সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা: শুকনা শরীরে কুকুর মসজিদে ঢুকে পড়লে মসজিদ ধৌত করার প্রয়োজন নেই। তবে কুকুর ভিজা হলে এবং তার গা চুয়ে পানি মসজিদে পড়লে— মসজিদের ভিটা পাকা হলে অবশ্যই ধৌত করে ফেলতে হবে। আর ভিটা যদি কাঁচা হয়, তখন ধৌত করা উত্তম। কিন্তু যদি মাটি চোষণ করে ফেলে বা শুকিয়ে যায় তখন ধৌত না করলেও চলবে। হযরত নবী করীম —এর জমানায় মসজিদে নববীর বেড়া-দরজা কিছুই ছিল না, তাই কুকুর আসা-যাওয়া করত। এর অর্থ এই নয় যে, কুকুর পবিত্র।

وَعُرِ ٤٧٣ع الْبَراءِ (رض) قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللُّهِ عَلَى لا بأسَ بِبَولِو مَا يُوكُلُ لَحْمُهُ وَفِي رِوَايَةِ جَابِرٍ قَالَ مَا أَكُلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبُولِهِ . رَوَاهُ أَحْمَدُ والدَّارُ تُطْنِي

৪৭৩. অনুবাদ: হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ইরশাদ করেছেন— যেসব পত্তর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.)-এর এক বর্ণনায় [শব্দের আগে-পরের তারতম্য সহকারে বর্ণিত] আছে যে, যে প্রাণীর গোশত খাওয়া হয় তার পেশাবে কোনো ক্ষতি নেই :-[আহমদ ও দার কুতনী]

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: रानान थागित (शंगात्वत व्याभात्त सेमार्त्पत में وَخْتِلَانُ الْأَبِسَّةِ فِيْ خُكْمِ أَبُوالِ مَا يُوكُلُ لُحْمَةً েকে) مَـنْهَبُ مَـالِـكِ وَمُحَــَّـدِ (رحـ) ইমাম মালেক ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, যে সব প্রাণীর গোশত হালাল তাদের حَدِيْثُ الْبَرَاءِ لَا بَأْسَ بِبُولِ مَايُوكُلُ لَحُمُهُ পেশাব পবিত্র। তাঁদের দলিল হলো—

٠٢ حَدِيثُ عُرَيتُ السَّرِيثُ إِسْرِيثُوا مِنْ أَبُوالَهُا وَالْبَائِهَا ٠

٣. قَدُولُهُ عَلَيْهُ صَلَوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ .

(حـ) مَنْهُبُ اَبِیْ حَنِیْنَهُ وَالشَّافِعِیَ وَ اَحْمَدَ (رحـ) : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, সকল প্রাণীর পেশাব অপবিত্র। তার গোঁশত হালাল হোক বা হারাম। তাঁদের দলিল—

١٠ قَوْلُهُ ﷺ اِسْتَنْزِهُوا عَنِ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ ٠
 ٢٠ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَامَّةُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَدَّهُوا مِنَ الْبَولِ ٠

এ সব হাদীসে পেশাবকে 🔑 রাখা হয়েছে, তাই সব প্রাণীর পেশাব অপবিত্র।

- ১. তাঁদের প্রথম হাদীসটি مَصْعَبِ কেননা তার বর্ণনাকারী بِيَنُ مَصْعَبِ অখ্যাত ব্যক্তি ١
- ২. মহানবী 🚃 উরাইনাদের চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা—

وَإِنَّكُ التَّدَاوِي بِالْمُحَرَّمَاتِ فِي حَالَةِ الْإِضْطِرَارِ جَائِزٌ ٠

- ৩. অথবা উরাইনার হাদীসিট إِسْتَنْفِرْهُوا عَنِ الْبَوْلِ النَّعْ عَرِي عَلَيْ الْبَالِ النَّعْ عَلَيْ الْبَالِ النَّا الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلّ
- 8. আর مَرَابِضُ الْغَنَام -এর উপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কিয়াস করা বৈধ হবে না। যেমন হাদীসে এসেছে— صَلُوا فِي مَوَابِينِ الْغَنَمِ وَلَا تُنصَلُوا فِي مَعَاطِينِ الْإِبِلِ ·

# بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ পরিচ্ছেদ: মোজার উপর মাসাহ করা

الْمَارُ الْبَكْرِ الْبَكْلِ عَلَى শব্দটি মাসদার। শাব্দিক অর্থ হলো– মোচন করা। পারিভাষিক অর্থ হলো— الْمُوْضَع الْمُعَيَّنِ আর্থাৎ নির্দিষ্ট অঙ্গের উপর ভিজা হাত সঞ্চালন করা। আর মোজার মাসাহ হয় তার উপরিভাগে, অভ্যন্তর বা নির্মাংশে নিয়।

আর خَنْ শব্দট اِسْم একবচন, এর বহুবচন হলো خِنْانُ. اَخْنَانُ শাব্দিক অর্থ হলো– হালকা বা পাতলা। এটি জুতার তুলনায় হালুকা বা পাতলা এ জন্য তাকে خُنُّ वला হয়।

هُ وَ السَّاتِرُ لِلْكَعْبَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ جِلْدٍ وَنَحْوِم (अञ्कादित मराज ) الْفِقْهِي الْفَامُوسُ الْفِقْهِي

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য হলোঁ, মোর্জার উপর মাসাহ করা নিঃসন্দেহে বৈধ। কিন্তু রাফেযী ও খারেজী সম্প্রদায় এটাকে নাজায়েজ বলেছেন।

এর বৈধতা সম্পর্কে ইমাম হাসান বসরী (র.) বলেন---

اَذْرَكْتُ سَبْعِبْنَ بَدْرِيثًا مِنَ الصَّحَابَةِ كُلُّهُمْ يَرَوْنَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفِّيْنِ

অর্থাৎ, আমি এমন সত্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যাঁরা মোজার উপর মাসাহের অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

١ . وَقَالَ ابِنُ عَبِيدِ الْبَرِّ (رض) مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ سَائِرُ اَهْلِ الْبَدْدِ وَالْحُدَيْسِيَةِ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْسِادِ وَعَامَةِ اَهْلِ الْعِلْمِ وَالْآثْدِ ٢ . وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ قَدْ صَرَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَاظِ بِانَّ الْمُسْتَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُتَوَاتِيْرَ وَجَمْعٌ مِنَ الْحُفَاظِ بِانَّ الْمُسْتَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ مُتَوَاتِيْرَ وَجَمْعَ بَعْضُهُمْ رِوَابَةً فَجَاوِزُوا الثَّمَانِيْنَ وَمِنْهُمُ الْعَشَرَةُ الْمُبشَرَةُ -

এ জন্য ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন—

مِنْ شَرَائِطِ أَهْلِ السُّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنْ تُغَضِّلُ الشَّيْخَيْنِ وَتُحِبَّ الْخَتَانَيْنِ وَتَمْسَعَ عَلَى الْخُفَيْنِ صَوْاد, আহলে সূনাত ওয়াল জামাতের শর্ত হলো হযরত আবৃ বকর, হযরত ওমর (রা.)-কে সমস্ত উন্মতের উপর মর্যাদা দান করা; হযরত ওসমান ও হযরত আলী (রা.)-কে মহববত করা এবং মোজার উপর মাসাহকে জায়েজ মনে করা। তিনি আরো বলেন— مَا تُلْتُ بِالْمَسْحِ حَتَّى جَاءَ نِىْ مِثْلُ ضُوْءِ النَّهَارِ

এ কারণেই ইমাম কারখী (র.) বলেন— عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَيْنِ चर्था९, याता اخَانُ الْكُفْرَ عَلَى مَنْ لَا يَرَى الْمَسْعَ عَلَى الْخُفَيْنِ चर्था९, याता र्याजात উপর মাসাহ করাকে জায়েজ মনে করে না, আমি তাদের কাফের হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করি।

বস্তুত মোজার উপর মাসাহ করার বিধানটি মহান আল্লাহর একটি বড় অনুগ্রহ, যা অন্য কোনো উমতের ভাগ্যে জোটেনি। কেননা, আল্লাহ তা আলা বলেছেন— কেননা, আল্লাহ তা আলা বলেছেন— কেননা, আল্লাহ তা আলা তোমাদের উপর কঠোরতা আরোপ করেন্নি। মুকিম মুস্টুফির সকলের জ্ন্য এ বিধান প্রযোজ্য। আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসগুলো মোজার উপর মাসাহের হুকুম সম্পর্কীয়।

# थिश्य जनुत्वम : أَلْفُصْلُ أَلْأُولُ

عَرْفِكِ شُرَيْحِ بننِ هَانِي قَالَ سَأَنْتُ عَلِيَّ بنْنَ اَبِيْ طَالِبِ (رضاً عَنِ الْمُسَانِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَعَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَعَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِبَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ . رَوَاهُ مُسْلِمُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

898. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত আলী ইবনে আবৃ তালিব (রা.)-কে মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম [তার মুদ্দত কতদিন?]। উত্তরে তিনি বললেন, রাস্লুল্লাহ তা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত, আর মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত নির্ধারণ করেছেন। -[মুসলিম]

## সংশ্লিষ্ট আন্দোচনা

মাজার উপর মাসাহের বৈধতার ব্যাপারে মতান্তর : মোজার উপর মাসাহের করা জায়েজ কি না । এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে, যা নিম্নরপ—

كَنْهَبُ الْخُوَارِجِ وَالرَّوَافِض : খারেজী এবং রাফেযী আলিমদের মতে, মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নেই। তাঁদের দলিল—

। قَوْلُهُ تَعَالَى فَاغْسِلُواْ وَجُوْهَكُمْ وَايْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَعُوا بِرَوُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَعُوا بِرَوُوسِكُمْ وَارْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَامْسَالُوا بِهِ وَالْمَالُونُ وَالْمُوالِّ وَالْمُوالُونُ وَالْمُعَالِّقِ وَامْسَالُوا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّ

٢ . قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) لاَ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفِّينِ .

(حـَامُ مَـالِكُ (رحـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর প্রসিদ্ধ অভিমত মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য কোনো সময় সীমা নেই, যত দিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারে। তাঁর দলিল আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস—

لُو إِسْتَنَوْدُنَا لَزَادُنَا ١ (أَبُو دَاوُد)

خَدْمَتُ الْجُمْنُونِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.)-সহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মুসাফির ও মুকিম উভয়ের জন্যই মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তবে মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মাসাহ করার অনুমতি রয়েছে। তাঁদের দলিল—

١- عَنْ شُرَيْع (رح) قَالَ سَأَلْتُ عَلِيً ابْنَ اَبِي طَالِبٍ عَنِ الْمَشْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ جَعَلَ رَسُولُ
 اللّه ﷺ ثَلَفَةَ ايَّامِ وَلَيَالِينِهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِينِم ·

٢- قَالَ بِيلَالُ : ذَهُبَ النَّبِيتُ عَلَي لَحَاجَتِهِ ثُمَّ تُوضًا فَغَسَلَ وَجُهُهُ وَيُنَدَينُهِ وَمُسَعَ بِرَاسِهِ وَمُسَعَ عَلَى الْخُقَيْنِ ثُمَّ صَلَٰى .
 الْخُقَيْنِ ثُمَّ صَلَٰى .

ं छोत्पत्र मिल्यत छेखत : اَلْجُوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. মোর্জার উপর মাসাহের হাদীস 🚅 -এর পর্যায়ে পৌছেছে, তাই তা অস্বীকার করা যায় না।
- ২. হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, আমি এ রকম সন্তরজন বদরী সাহাবী পেয়েছি যারা মোজার উপর মাসাহকে বৈধ মনে করেন।
- ৩. আল্লামা আবু বকর জাস্সাস (র.) বলেন, اَلْمُسْتُعُ عَلَى الْخُفَيْنِ -এর বৈধতা কুরআন দারা প্রমাণিত। কেননা অজুর আয়াতে اَرْجُلُكُمْ الْجُلُكُمُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ
- 8. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) পরবর্তী যুগে তাঁর মত প্রত্যাহার করে নেন।

৫. ইমাম মালিক (র.)-এর দলিলের উত্তরে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, আবৃ দাউদে বর্ণিত হাদীস كُوْ الْمُحْدُونَ لُوَادُنَ لُوَادُنَ لُوَادُنَ لُوَادُنَ لُوَادُنَا لُوَادُنَا لُوَادُنَا لُوَادُنَا لُوَادُنَا لَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَ

মাজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময় সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসাহের সময়সীমা নিয়েও ইমামদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

غَبْرِهِ : ইমাম মালিক (র.), হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত হাসান বসরী (র.) প্রমুখের মতে, মুকিম ও মুসাফির উভয়ের জন্য মাসাহ জায়েজ। তবে কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যতদিন ইচ্ছা মাসাহ করতে পারবে। তাঁদের দলিল—

मेप्तर्रात काना नस्, येठिनन देक्षो प्रांमार केत्रत् शार्तत् । ठाँएन्त्रे मिलन—

١ عَنْ خُرُيْمَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ الْمَسْعُ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَا لَيْهِا وَلَيْكَا وَلَيْكَا لَا وَاهُ اَبُودَاوُدُ

٢ عَنْ ٱبْيِ بْنِ عُمَارَةَ ٱنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَمْسَعُ عَلَى الْخُقَيْنِ قَالَ نَعَم، قَالَ يَوْمُ قَالَ وَيَوْمَبْنِ قَالَ وَثُلْفَةً
 قَالَ نَعَمْ وَمَا شِنْتَ وَفِي حَدِيثٍ أَخَرَ حَتَٰى بَلْغَ سَبْعًا رَوَاهُ ٱبْوْدَاؤُدَ

نَوْبُ الْجُهُوْرِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক ও সাহেবাইন (র.) প্রমুখের মতে, মুকিমের জন্য এক দিন এক রাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। তাঁদের দলিল—

ه ١٠ عَـنْ أَبِى بَكُرَةَ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَخَّصَ لِللْمُسَافِرِ ثُلُثُةَ أَبَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمُ وَلَيْلَةً .

كَانْ عَلِيٍّ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ لِللْمُسَافِرِ ثَلْثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ وَلِيلْمُ وَلَيْلِ أَلْمُخَالِفِيْنَ
 ١ كُمْ وَلَيْ الْمُخَالِفِيْنَ
 ١ كُمْ وَلَيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ
 ١ كُمْ وَالْمُ وَالْمُؤَالِفِيْنَ

كُو إِسْتَكَوْدُنَا النخ . ﴿ वाकग्राश्म तामृन्न्नार ﴿ عَلَى النَّا مِنْ عَارَدُنَا النَّا النَّا الن

২. ইমাম বুখারী (র.) বলেন, দ্বিতীয় হাদীদের রাবী অজ্ঞাত এবং হাদীসটিও অশুদ্ধ। সূতরাং ইমামত্রয়ের দলিল কর্তৃক ইমাম মালিক (র.)-এর মত খণ্ডনযোগ্য। আর ইমামত্রয়ের মতই সঠিক ও আমলযোগ্য।

মাসাহ কখন তদ্ধ হয়? : হিদায়া গ্রন্থে রয়েছে যে, এমন হদস যা অজু ভঙ্গকারী, কেবলমাত্র সে হর্দস-এর উপরই পবিত্রতাবস্থায় মোজা পরিধান করা হয়ে থাকলে সে মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। মোজার উপরি ভাগ মাসাহ করা ফরজ, নিচের অংশ মাসাহ করা ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, সূত্রত বা মোস্তাহাব। ইমাম আবৃ হানীফা ও আহমদ (র.)-এর মতে, মোস্তাহাব নয়। আদ-দূরকল মুখতার গ্রন্থে কোনো কোনো হানাফী ইমামদের মতে, মোস্তাহাব হওয়া উদ্ধৃত হয়েছে। অবশ্য যদি কেবলমাত্র মোজার নিচের অংশ মাসাহ করা হয়, তবে সর্বসম্মত মতেই তা শুদ্ধ হবে না। যেহেতু মোজার উপর মাসাহ সংক্রোন্ত হাদীসগুলো ক্রিন্টের কাফির হওয়ার আশক্ষা রয়েছে।

শোজা পরিধান করার সময়: ফিকহবিদগণের সর্বসম্মত মতে, অজু না থাকা অবস্থায় মোজা পরিধান করে তার উপর মাসাহ করা জায়েজ হবে না; বরং এর জন্য প্রয়োজন পূর্ণ পবিত্রতার। পূর্ণ পবিত্র হয়ে অজু করলেই মোজা পরিধান করতে পারবে।

কখন থেকে মাসাহের সময় গণনা শুরু করবে : মাসাহের সময়সীমা কখন থেকে গণ্য করা হবে সে সম্পর্কে ইসলামি আইনশাস্ত্র বিশারদগণের মতপার্থক্য নিম্নে উপস্থাপিত হলো—

ইমাম শাফেরী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে, পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করার সময় হতে মুকিম এবং মুসাফির নিজ নিজ সময়ের হিসাব করবে। কিন্তু ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মতে, যখন অজু নষ্ট হয় এবং প্রথমবার মাসাহ করে তখন হতে সময়ের হিসাব করবে। কারণ হদসের পূর্বে এটা পরিধান করা বা না করা সমান।

وَعَرِفِكِ الْمُغِبْرَةِبْنِ شُعْبَةَ (رض) أَنْسَهُ غَسَزَا مَسَعَ رَسُولِ السِّلِهِ ﷺ غَـزُوةَ تَـبُـوْكِ قَـالُ الْـمُغِـبُـرَةُ فَـتَـبَـرَزَ رَسُولُ السَّهِ ﷺ قِبَلَ الْغَالِطِ فَحَسَلْتُ مَعَهُ إِدَاوَةً قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَمَّا رَجْعَ اخَذْتُ الْعَرِيثُ عَلَى يَدَيْهِ مِسنَ الْإِدَاوَةِ فَخَسَلَ يَسَدَيْدِ وَ وَجُهَدةً وعَلَيْهِ حِبَّةٌ مِنْ صُوْفٍ ذَهَبَ يَحْسِرَ عَنْ ذِرَاعَبِهِ فَسَنَاقَ كُمُّ الْجُبِّةِ فَأَخْرَجَ يَسَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَالْفَسَى الْجُبَّةَ عَـلْس مَنْ كِسِيهِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ ثُمَّ اَهْ وَيْتُ لِاَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالُ دَعْهُ مَا فَإِنِّى أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَبْنِ فَمَسَحَ عَـلَبْهِمَا ثُـمَّ دَكِبَ وَ دَكِبْتُ فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَوْمِ وَقَدُّ قَامُوا إِلَى الصَّلُوةِ وَيُصَلِّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَـُوْنٍ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةٌ فَكَمَّا اَحَسَّ بِالنَّسِبِيِّ ﷺ ذَهَبَ يسَنَاخُرُ فَاوْمِلْ إِلَيْهِ فَادْرَكَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَبْنِ مَعَهُ فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّنبِيُّ ﷺ وَقُدُمُتُ مَعَهُ فَدَرَكُعُنَا الرَّكْعَةَ الَّيْتِي سَبَقَتْنَا . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

৪৭৫. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 🚐 -এর সাথে তাবৃক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুগীরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 🚐 ফজরের পূর্বেই পায়খানার উদ্দেশ্যে বের হলেন। আমি তাঁর সাথে একটি পানির পাত্র বহন করে চললাম। যখন তিনি শৌচাগার হতে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন আমি উক্ত পাত্র হতে তাঁর হাতে পানি ঢালতে লাগলাম। তিনি তা দ্বারা তাঁর মুখমওল ও উভয় হাত ধৌত করলেন। তদবস্থায় তাঁর পরিধানে একটি পশমের জোব্বা ছিল। তিনি [জোব্বার হাতের সমুখ দিকে হতে] হাত বের করতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু জোব্বার আন্তিন খুব সংকীর্ণ ছিল [তিনি হাত সমুখ দিকে বের করতে পারলেন না]। তখন তিনি জোব্বার নিচের দিক হতে হাত বের করলেন। এরপর জোব্বাটি তিনি তাঁর কাঁধে ছেড়ে রাখলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করলেন, অতঃপর তিনি মাথার সমূখ ভাগ এবং পাগড়ির উপর মাসাহ করলেন। এরপর আমি তাঁর পায়ের মোজা খুলে দেওয়ার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। তখন তিনি বললেন, এগুলো এভাবেই থাকতে দাও, আমি ওগুলো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি মোজার উপর মাসাহ করলেন। তারপর তিনি সওয়ার হলেন, আমিও সওয়ার হলাম। অতঃপর আমরা যখন কাফেলার নিকট পৌছলাম, তখন দেখলাম যে, তারা নামাজে দাঁড়ানো। হ্যরত আবদুর রহ্মান ইবনে আউফ (রা.) তাঁদের ইমামতি করছেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়েও ফেলেছিলেন। অত:পর তিনি যখন রাসূলুল্লাহ = -এর তাশরীফ আনয়নের বিষয় টের পেলেন, তখন পিছনে সরে যেতে উদ্যত হলেন। রাস্লুল্লাহ 🚐 তাঁকে স্থির থাকতে ইঙ্গিত করলেন। রাসূলুল্লাহ 🚃 তাঁর সাথে দু'রাকাতের এক রাকাত পেলেন। যখন তিনি সালাম ফিরালেন, তখন রাসূলুল্লাহ দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আমিও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে গেলাম, আর যে রাকাত আমাদের ছুটে গিয়েছিল আমরা তা পড়ে নিলাম। -[মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নিমন্ত্রপ– (১) মুকিম হলে এক দিন ও এক রাতের বেশি মাসাহ না করা। (২) মুসাফির হলে তিন দিন ও তিন রাতের অতিরিক্ত মাসাহ না করা। (৩) এমন মোজা হওয়া যা কেনো কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে। (৫) এমন মজবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। (৬) এতখানি মোটা হওয়া য়ে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না য়য়। (৭) এতটুকু পুরু হওয়া য়ে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চূষতে না পারে। (৮) মোজা পায়ে দিয়ে চলতে গিয়ে য়ি ফেটে য়য়, তাহলে ফাটার পরিমাণ য়েন এতটুকু না হয় যে, এক আঙ্গুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। (৯) পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা। (১০) মোজা পবিত্র থাকা। (১১) পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা ইত্যাদি।

# षिठीय वनुत्क्षम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيُ

عَنْ ٢٤ أَنَّهُ رَخَّصَ لِللْمُسَافِيرِ النَّبِيِّ عَنَّ النَّبِيِ عَنَّ النَّهُ رَخَّصَ لِللْمُسَافِيرِ النَّهُ النَّهُ وَلَيْسَالِيهُ اللَّهُ وَلِيلْمُ قِينِمِ النَّهُ النَّامُ وَلَيْسَالِيهُ النَّهُ وَلَيْلُمُ قِينِمِ النَّهُ الْأَثْرَمُ فِي يَومًا وَلَيْلُمُ الْأَثْرَمُ فِي النَّهُ وَلَا النَّارُ الْأَثْرَمُ فِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ الْأَثْرَمُ فِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ فَي وَصَعِيبُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْخَطَّالِي هُو صَعِيبُ الْإِسْنَادِ وَقَالَ الْخَطَّالِي هُو صَعِيبُ الْإِسْنَادِ الْمُنْتَقِيقِي .

8 ৭৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ বাকরা (রা.) রাসূলুল্লাহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত এবং মুকিমের জন্য একদিন একরাত মোজার উপর মাসাহ করার অনুমতি প্রদান করেছেন, যদি অজু করে মোজা পরিধান করে। -[সুনানে আছরাম, সহীহ ইবনে খুয়াইমা, সুনানে দারাকুতনী]

আর ইমাম খাত্তাবী (র.) বলেন, এ হাদীসটি সনদের দিক থেকে সহীহ, এরূপ বর্ণনা [ইবনুল জরুদের] আল-মুনতাকা নামক কিতাবে রয়েছে।

وَعَرِ ٢٧٤ صَفْ وَانَ بِسْنِ عَسَّالٍ (رض) قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنْنَا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلُثَةَ أَيتًامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلْكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَسُومٍ - رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالنَّسَائِيُ

8৭৭. অনুবাদ: হ্যরত সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন আমরা সফরে যেতাম তখন রাসূলুল্লাহ আমাদেরকে হুকুম করতেন যে, যেন আমরা আমাদের মোজাসমূহ তিন দিন তিন রাত যাবৎ পা হতে না খুলি, তধুমাত্র নাপাকীর গোসল ব্যতীত। এমনকি পায়খানা, প্রস্রাব ও নিদ্রা হতে জাগ্রত হয়ে অজু করতেও না। —[তিরমিয়ী ও নাসায়়ী]

وَعُرِهِ كِلْ الْمُغِيْرَةِ بُن شُعْبَة (رض) قُالُ وَضَّأْتُ النَّنبيُّ عَلِيَّةً فِي غَنْوَةٍ تَبُوكَ فَمَسَعَ اعْلَى الْخُوفِ وَاسْفَلُهُ . رَوَاهُ اَبُوْدَاوْدَ وَالبِتَّرْمِيِذِيُّ وَابْنُ مَاجَـةَ وَقَـالَ اليَتْرْمِيذِيُّ لَهُذَا حَدِيْثُ مَعْكُولٌ وَسَأَلْتُ أبَا زُرْعَةَ وَمُحَمَّدًا يَعْنِي الْمُخَارِيَّ عَنْ هُ خَاالْ حَدِيثِ فَعَالًا لَيْسَ بصَحِبْجٍ وَكَنَا ضَعَّفَهُ أَبُودَاود .

৪৭৮, অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকের যুদ্ধে হযরত নবী করীম 🚐 -কে অজু করিয়েছি, তিনি মোজার উপরিভাগ ও তলদেশ মাসাহ করেছেন। – আব দাউদ. তিরুমিয়ী ও ইবনে মাজা

ইমাম তিরমিয়ী বলেন, এ হাদীসটি মা'লুল [দোষযুক্ত]। আর আমি ইমাম আবু যুরআ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) অর্থাৎ ইমাম বুখারী (র.)-কে এ হাদীসটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি। তাঁরা উভয় বলেছেন যে, এটা সহীহ নয়। এমনিভাবে আবু দাউদও এ হাদীসকে যা'ঈফ সাব্যস্ত করেছেন। অর্থাৎ, এ হাদীসের সনদ হযরত মুগীরা পর্যন্ত অবিচ্ছিন নয়। মধ্যে রাবী ছটে গেছে।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: মোজার উপর ও নিচে মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ أَفْوَالُ ٱلْأَئِشَةِ فِي الْمَسْعِ ٱعْلَى الْخُفْيَيْنَ وَٱسْفَلَهُ (رح) وَالنَّزْهْرِيِّ وَ النَّزْهْرِيِّ وَ النَّزْهْرِيِّ وَ النَّرْهْرِيِّ وَ النَّرْهْرِيِّ وَ السَّعَاقَ (رح) ইসহাক (র,)-সহ কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, মোজার উপরে ও নিচে মাসাহ করা আবশ্যক। তাঁদের দলিল—

١ . وَعَنِ الْمُنْعِبْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيتَى ﷺ فِيْ غَنْزُوةٍ تَبُوْكَ فيمسَعَ اعْبلَى النَّخيفُ وَاسْفَلَهُ . رُواهُ أَبُوداؤهُ وَالتَّرُّمذَى وَابِنْ مَاجِهُ

২. এছাডা পা ধৌত করা যেমন উপরে ও নিচে উভয় দিকে করা হয় তেমনি মাসাহও উপরে নিচে তথা উভয় দিকে হওয়া আবশ্যক।

৩. আর নিম্নাংশে ময়লা থাকার সম্ভাবনা বেশি তাই নিচের অংশ মাসাহ করা-ই উত্তম।

(رحد) تَعَدَّمُ وَاحْمَدَ وسَعْقِبَانَ الشَّوْرِيِّ (رحد) : كَمَذْهَبُ إِبَى خَنِيْفَةَ وَاحْمَدَ وسَعْبَانَ الشَّوْرِيِّ (رحد) (র.)-এর মতে, মোজার উপর অংশেই মাসাহ করা ওয়াজিব, নিমাংশে নয়। তাঁদের দলিল—

 ١ عَنِ النَّهُ غِيْرَةِ (رض) قَالَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالنَّسَلَامُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَىٰ ظَهْرِ الْخُفَيْنِ · (رُوَاهُ أَبُودُاوُدُ)
 ٢ . وَعَنْ عَلِيٍّ (رض) قَالَ لَوْكَانَ الدِّيْنُ بِالنَّرَأْيِ لَكَانَ اسْفَلُ الْخُفِ اوْلَىٰ بِالْمَسْجِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلَيُّ اللَّهِ عَلَى ظَاهِر خَنْكُبُهِ . (رَوَاهُ ابَوُدُارُدُ)

٣. وَعَنَ الْمُغِيثِرَةِ (رضَا) أنَّهُ قَالاً رَّأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَمْسَعُ عَلَى الْخُفَّيْن عَلىٰ ظَاهِرِهِمَا ١٠ (رَوَاهُ التّرْمِذيُّ) ٤ . عَنِ الْحُسَنِ عَنِ الْمُتَعِبْدُةِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِينَ عَلَى مُحَلِّمَ لَا ثُمَّ تَوطَّأُ وَمَسَنَّعَ عَلَى خُلَّيْهِ . وَوَضَّعَ يَدَهُ الْبُكِّمْنِي عَلَىٰ خُيْتِهِ ٱلْأَيْمُينِ وَيَدَهُ الْبُسْرِي عَلَىٰ خُيْتِهِ الْأَيشير كُمَّ مَسَحَ أَعْلاً هُمَا مَسْحَةً وَإَحَدَهً حَتَّى كَأَيْنٌ أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ النَّبِيِّ عَلى . رَوَاهُ الْبَيْهَيْقِيُّ

٥- عَنْ أَنَسٍ (رض) أَنَّهُ مَسَعَ ظَاِهِرَ خُلَّيْهِ بِكَفَّيْهِ مَسْعَةً وَاجِدَةً . رَوَاهُ الْبَينهُ قِتَّى

ं النَّهُ عَنْ اَدلُهُ الْمُخَالِفِينَ : اللَّهُ الْمُخَالِفِينَ اللَّهُ الْمُخَالِفِينَ

ইমাম বাইহাকী (র.)-এর মতে, হ্যরত মুগীরা (রা.)-এর হাদীসটি মুরসাল।

২. ইমাম তিরমিথী (র.) বলেন, উক্ত হাদীসটি 🕽 🚅

৩. আর মাসাহকে ধৌত করার উপর কিয়াস করা ঠিক নয়। কেননা, ধৌত করার তুলনায় মাসাহ হলো সহজ কাজ, তাই وَسِيَاسُ مُعَ الْفَارِقُ ﴿ عَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ

8. আর তাঁদের তৃতীয় যুক্তিমূলক দলিলের উত্তর হলো, মোজার নিচে যদি ময়লা থেকে থাকে তবে মাসাহের দারা তা আরো

ব্যাপক হয়ে যাবে: বরং তখন মোজার তলদেশ ধৌত করাই আবশ্যক হবে।

وَعَنْ ٢٩٤ مُ انْتَهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِسَى عَلَى النَّبِسَى عَلَى النُّخَفَّ بُينِ عَلَى النُّخَفَّ بُينِ عَلَى طَاهِرِهِمَا . رَوَاهُ التِّعْرُمِيذَى وَأَبُوْدَاؤُدَ

8৭৯. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ——
-কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসাহ করতে দেখেছি।
-[তিরমিযী ও আবু দাউদ]

وَعَنْ بِكُ مُ قَالَ تَوَضَّأَ التَّنبِيُ ﷺ وَمَسَّعَ عَلَى الْجَوْرِيَبُنِ وَالنَّعْلَبُنِ وَمَسَعَ عَلَى الْجَوْرِينِينَ وَالنَّعْلَبُنِ وَرَاهُ اَخْمَدُ وَالتَّوْمِيذَى وَابُودُ وَابْنُ مَاجَةَ

8৮০. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম হ্রা অজু করলেন এবং জাওরাবদ্বয় ও চটিদ্বদয়ের উপর মাসাহ করলেন। –িআহমদ, তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহা

## সংশ্লিষ্ট আলোচনা

এর ক্রিটন । এর অর্থ কাপড়রের মোর্জা। তা সূতার হোক বা উলের হোক। এটা তিনভাগে বিভক্ত—

- ১. اَلْجَوْرَكِيْنِ الْكُجِّلُكِيْنِ: এটা এরপ কাপড়ের মোজা, যার উপরিভাগে ও নিচে চামড়া লাগানো থাকে। এরপ মোজার উপর সর্বার মতে, মাসাহ করা জায়েজ।
- ২. اَلْجَمُوْرَكَيْنِ الْمُنَّ كَلَيْنِ الْمُنَّ كَلِيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِيْنِ الْمُنَاقِّ لَيْنِيْنِ الْمُنَاقِينِ الْمُنَاقِينِ الْمُنَاقِينِ الْمُنَاقِينِ الْمُنْتَعِيْنِ الْمُنَاقِينِ الْمُنْتَعِيْنِ الْمُنْتِيْنِ الْمُنْتَعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتَعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتَعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيْنِ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِعِيْنِ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمِنِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمِنِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ لِلْمُنِيِّ لِلْمِنْتِيِّ لِلْمِنِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمِنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنِيِّ الْمُنْتِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنِيِّ لِلْمُنِيِّ الْمُنْتِيِّ لِلْمُنِيِّ لِلْمِنْتِيِّ لِلْمُ
- ৩. اَلْجُوْرَكَيْنِ غَيْرَ الْمُجَلَّدُيْنِ وَالْمُنَعَّلَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ وَالْمُعَلِيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَّوْبِغَيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَّوْبِعُلِيْنِ الرَّوْبِعِيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَوْبِعِيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِعِيْنِ الرَوْبِعُلِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِعِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِعِيْنِ الرَّوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِعِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِيْنِ الرَوْبِغِي مِنْ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِيْنِ الْمُعْلِمِي
- الْجَوْرَيَيَنْ غَيْرُ الْمُجَلَّدَيْنَ وَغَيْرُ الْمُعَلِّنُ الثَّخِيْنَيْنَ النَّخِيْنَيْنَ الشَّخِيْنَيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَيْنَ الشَّخِيْنَيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ عَيْرَ الشَّخِيْنَ عَيْرَ الشَّخِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَائِعَ الشَائِعَ الشَّغِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَّخِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَّعْرَانِ الشَّغِيْنَ الشَّغِيْنَ الشَائِعِيْنَ الْمُعْلِيْنِ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ الشَائِعِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنِ السَلِيْنَ السَلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنِ السَلِيْنَ السَلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنَالِي السَلِيْنِ السَلْمُ السَلِيْنَ السَلِيْنَ السَلِيْنِ السَلِيْنَ الْمُعْلِيْنَ ال
- ১. এরপ পাতলা না হওয়া, যাতে উপরে পানি পড়লে ভেতরে চলে যায়,
- ২. এরপ শক্ত হওয়া যে, যদি কোনো কিছু দারা তা বাঁধা না হয় তবু পায়ের সাথে লেগে থাকে,
- ৩. এমন মজবুত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। এরপ মোজার উপর মাসাহ করা সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। জমহুর ওলামায়ে কেরাম অর্থাৎ, আইমায়ে ছালাছা ও সাহেবাইনের মতে এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ। ইমাম আবৃ হানীফা (র.)-এর মূল অভিমত হলো, এরপ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েজ নয়। তবে হিদায়া ও বাদায়ে প্রণেতার মতে, ইমাম আবৃ হানীফা (র.) জমহুরের অভিমতকে সমর্থন করেছেন। এক বর্ণনা মতে তিনি ইন্তেকালের তিন দিন বা নয়দিন পূর্বে এ অভিমত সমর্থন করেন।

ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, কিছু সংখ্যক ওলামার মতে চটির উপর মাসাহ করা জায়েজ তবে তাদের নাম আমি তালাশ করে পাইনি। তাঁদের দলিল—

١ عَنِ الْسُغِيْسِرَةِ (رض) أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَوَضَّأَ و مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْسَدُ وَالتَّرْمِيذَى وَالنَّعْلَيْنِ . (رَوَاهُ اَحْسَدُ وَالتَّرْمِيذَى وَالنَّعْلَيْنِ مَاجَعة)

- ٢ . وَعَنْ أَوْسٍ بْنِن أَبِي آوْسٍ (رض) أَنَّـةُ عَلَيْهِ التَّصلُوةُ وَالتَّسلَامُ تَـوَشَّا وَمَسَتَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ .
   (رَوَاهُ أَبُودُاوَدُ وَالطَّحُاوِيُّ)
  - ٣ . وَفَعِيْ رِوَايَةٍ أَنَّ عَلِيتًا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّا وَمَسَعَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطْحَاوِيّ)
     ٣ . وَفَعِيْ رُوَايَةٍ أَنَّ عَلِيتًا (رض) دَعا بِمَاءٍ فَتَوَشَّا وَمَسَعَ عَلَىٰ نَعْلَبْهِ . (كَمَا فِي التَّطْحَاوِيّ)
     ٣ . مَذْهَبُ الْجَمْهُورِ
- ১. মোজার উপর মাসাহ করার যত সংখ্যক হাদীস আছে, চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার হাদীস এত নেই।
- ২. ইমাম তাহাবী (র.) বলেন, মোজা ছিড়ে গিয়ে যদি অধিকাংশ পা বের হয়ে যায় তবে সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর মাসাহ করা বৈধ নয়। আর জুতা পরিধান করার ফলে তো অধিকাংশ এমনিতেই খোলা থাকে তাই তার উপর মাসাহ করা বৈধ হতে পারে না।

: তাঁদের দলিলের উত্তর النَّجَوَابُ عَنْ اَدِلَّةِ الْمُخَالِفِيثُنَ

- যেসব বর্ণনায় চটি বা জুতার উপর মাসাহ করার কথা রয়েছে তা দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য হলো পায়ে য়ে মোজা ছিল তার উপর
  মাসাহ করার সময় চটি বা জুতার উপর মাসাহ হয়ে গিয়েছে। তথু চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা উদ্দেশ্য নয়।
- ২. অথবা বলা যেতে পারে, পদযুগল ও মোজাদ্বয়ের উপর মাসাহ করার বিধান ছিল, যখন কুরআনের আয়াত اَرْجُلِکُمْ কে اَرْجُلِکُمْ এর উপর আতফ করত ं বর্ণের নিচে যের-সহকারে পাঠ করা হতো; কিন্তু পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ এখন আর জুতা বা পায়ের উপর মাসাহ করলে চলবে না।
- ৩. অথবা বলা যেতে পারে, যে সমস্ত হাদীস দ্বারা চটি বা জুতার উপর মাসাহ করা সাব্যস্ত হয় তা মূলত যা'ঈফ ও শায হাদীস ; যা দলিল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
- ৪. অথবা এক অজু থাকা অবস্থায় অন্য অজু করার সময় এরূপ করা হয়েছে।
- ৬. অথবা ঐ সব হাদীসে জুতা দারা উদ্দেশ্য হলো بَوْرَبَيْنِ مُنْتَعَلَيْنِ

# তৃতীয় অनुत्रहर : اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عَرْ ﴿ كُنُ اللّهِ عَلَى الْسُغِيبُرَةِ (رض) قَالَ مَسَحَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحُقَيْنِ فَ عَلَى الْحُقَيْنِ اللّهِ فَيَسِيْتُ قَالَ بَلْ النّهُ فَا نُسِيْتُ مِلْدُا أَمُرَنِي رَبِّنِي عَتَز وَ جَلّ لَا النّهُ اللّهُ الْمُرَنِي رَبِّنِي عَتَز وَ جَلّ لَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

8৮১. অনুবাদ: হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রে মোজাদ্বরের উপর মাসাহ করলেন। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রাস্ল! আপনি পা ধৌত করতে ভুলে গিয়েছেন। রাস্লুল্লাহ ক্রে বললেন, বরং তুমিই এ বিষয়ে ভুলে গেছ, [বা ভুল ধারণা করছ] আমাকে এরূপ করতে আমার মহীয়ান ও গরীয়ান প্রতিপালক আদেশ করেছেন। —[আহমদ ও আবু দাউদ]

وَعَرْ ٢٨٠ عَلِيّ (رض) قَالَ لَوْكَانَ السِّفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى السِّفَلُ الْخُفِّ اَوْلَى بِالسَّمْسِحِ مِنْ اَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى ظَاهِر خُفَّيهِ. اللَّهِ عَلَى ظَاهِر خُفَّيهِ. رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ وَ التَّدَارِمِيُّ مَعْنَاهُ

8৮২. অনুবাদ: হ্যরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যদি দীন মানুষের বুদ্ধি-বিবেক অনুযায়ী হতো, তাহলে [জ্ঞান অনুসারে] মোজার নিচের দিকে মাসাহ করা উপরের দিক অপেক্ষা উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ

কে তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরের দিকে মাসাহ করতে দেখেছি। —[আবৃ দাউদ] আর ইমাম দারেমী অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।

অন্ত্যারুল মিশকাত (১ম খণ্ড) –

# بَابُ التَّيَّسُ পরিচ্ছেদ: তায়ামুম

তায়ামুমের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা উম্মতে মুহাম্মদীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আর কোনো নবীর উম্মতের জন্য এ বৈশিষ্ট্য বা ফজিলত ছিল না।

সাধারণত الله ন এবং الله এবং الله এবং مُسَرَافُ بَيْتِ الله এবং الله এবং মাটি দ্বারাই ত্বাহারাত পূর্ব শর্ত। পানি এবং মাটি দ্বারাই ত্বাহারাত অর্জন করতে হয়। ফিক্হের পরিভাষায় পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে অরজু আর মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে বলে।

শব্দিত বাবে کَفَکُّلُ -এর মাসদার। এটি کَبُرُ بِواللهِ হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ – সংকল্প বা ইচ্ছা করা। যেমন, কুরআন পাকে এসেছে— وَلاَ تَكِبُّنُوا الْخَبِيْثُ مِنْهُ تُنْفِقُونَ অর্থাৎ, তোমরা অপবিত্র সম্পদ ব্যয়ের সংকল্প করো না। পরিভাষায় এর পরিচয় হলো—

هُو طَهَارَةُ تُرَايِبَيَّةُ ضَرُوْدِيَّتَهُ بِافْعَالٍ مَخْصُوصَةٍ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْعِنْجِزِ عَنْ اِسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْعِنْدَ تَعَدُّرُ الْمَاءِ .

অর্থাৎ, তায়ামুম হলো পানি ব্যবহারে অক্ষমতা বা পানির অবর্তমানে কষ্টকর অবস্থায় নির্দিষ্ট কর্মের মাধ্যমে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা।

এটা হলো- طَهَارَةُ حَكْمِيْ আর অজ্- গোসল হলো طَهَارَةُ حَكْمِيْ ত্বাহারাতে হাকীকিয়াতে নিয়তের আবশ্যকতা নেই। কেননা, তাতে তো বাহ্যিকভাবে পবিত্রতা অর্জিত হয়। আর طُهَارَةٌ حُكْمِيْ -এর মধ্যে নিয়তের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা, এটা حَقِيْنِيْنَ -এর স্থলাভিষিক্ত। তায়ামুম করা কুরআন, হাদীস ও ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। নিম্নে এ সংক্রান্ত হাদীসসমূহ আলোচিত হবে।

# रें थेथम जनूत्रहर : اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ

عَرْضَكَ حُدَيْهُ اَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

8৮৩. অনুবাদ: হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ ক্রিশাদ করেছেন— তিনটি
বিষয়ে আমাদেরকে সকল মানুষের [তথা সকল নবীর
উন্মতের] উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। যথা— (১)
আমাদের [সালাতের] সারিকে ফেরেশতাদের সারির মতো
করা হয়েছে। (২) সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকে আমাদের জন্য
নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। (৩) আর মাটিকে
আমাদের জন্য পবিত্রকারী করা হয়েছে, যখন আমরা পানি
না পাই। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चामीरमत व्याच्या: ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদত করেন। সূতরাং আমরা তাদের ন্যায় নামাজে এবং জিহাদে সারি বেঁধে থাকি। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এরপ সারি বেঁধে নামাজ আদায় করার প্রচলন পূর্ববর্তী উন্মতের মধ্যে ছিল না। আবার আমাদের জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, যদি উক্ত স্থানটি পবিত্র হয় নামাজের সময়

হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উন্মতদেরকে ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান যেমন– গীর্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্য স্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। আর আমাদের জন্য পানির অনুপস্থিতিতে তায়ামুমের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের উন্মতদের জন্য তায়ামুমের অনুমতি ছিল না। এটা আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ যে, অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এই কয়েকটি বিষয়ে তিনি উন্মতে মুহামদীর জন্য স্বাতন্ত্র্য প্রদান করেছেন।

(حد) وَمُنْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَاَحْمَدُ وَ دَاوَدُ الطَّاهِرِيّ (رحد) ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ (র.) ও দাউদ যাহেরীর মতে মাটি ব্যতীত অর্ন্য কিছু দ্বারা তায়ামুম করা জায়েজ হবে না। তাঁদের দলিল—

حَدِيثُ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ جُعِلَتْ تُرْبَعُهَا لَنَا طُهُورًا.

(حد) وَمَالِكَ وَالشَّوْرِيِّ (رحد) : كَسْنَفُبُ اَبِيْ خَنِيْنَفَةٌ وَمَالِكَ وَالشَّوْرِيِّ (رحد) (رحد) : كَسْنَفُ مُن مَالِكَ وَالشَّوْرِيِّ (رحد) (র.)-এর মতে, মাটি ও মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারা তায়ামুম করা জায়েজ আছে। যেমন– পাথর, বালি, খড়িমাটি, চুনা পাথর ইত্যাদি। তাঁদের দলিল—

এখানে ﷺ দ্বারা মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝানো হয়েছে।

٢ . وَفِيْ رِوَايِنَةٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَيَيَّمُ مِنَ الْحَالِطِ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

٣ . وَفَيْ زِوَايَةً إِنَّهُ عَلَيْهِ السَّكَامُ قَالَ جُعِلَتْ لِى الْأَرْضُ كُلَّهَا مَسْجِدًا وَطُهُورًا .

এখানে عَامُ শব্দটি عَامُ यो সব রকম মাটি ও মাটি জাতীয় বস্তুকে বুঝায়।

ं اَلْجَوَابُ عَنْ دَليْلِ الْمُخَالِغَيْنَ : जांप्नत मिललत छेखरत वला याग्र त्य

নয়। কেননা, অত্র হাদীস দারা মাটি দিয়ে তায়ামুম সাব্যস্ত হয়, আর অন্যান্য হাদীস দারা মাটি দিয়ে তায়ামুম সাব্যস্ত হয়, আর অন্যান্য হাদীস দারা মাটি জাতীয় বস্তু দিয়েও তায়ামুম করা জায়েজ সাব্যস্ত হয়।

বলেছেন, তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে গোটা মানব জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছে। তন্যুধ্যে একটি হছে "اجْمَعُلَتُ لَكُنَّ كُلُّكُمْ مُسْجِكًا অর্থাৎ, সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠকেই আমাদের জন্য নামাজের স্থান বানানো হয়েছে। এর দ্বারা বুর্ঝানো হছে যে, উমতে মুহাম্মাদী ত্রু এর জন্য সমগ্র পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, [যদি তা পবিত্র হয়] নামাজের সময় হলেই সে স্থানে নামাজ আদায় করার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পূর্ববর্তী নবী ও তাঁদের উমতের জন্য ইবাদতের নির্দিষ্ট স্থান, যেমন-গির্জা, কানীসা, বী'আ ইত্যাদি ব্যতীত অন্যস্থানে ইবাদত করার অনুমতি ছিল না। সূত্রাং এটা আমাদের মর্যাদার স্বাক্ষর বহন করে।

وَعُرْفِكَ عِسْرَانَ (رض) قَالَ كُنَّا فِيْ سَفَرِ مَعَ النَّبِي عَلَى النَّابِي عَلَى النَّابِي عَلَى النَّاسِ فَلَمَّا الْنَفَتَلَ مِنْ صَلَوْتِهِ إِذَا هُورِ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ كُمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ فَعَ الْمَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ مَعَ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ يَا فُلاَنُ أَنْ تُصَلِّى مَعَ الْقَوْمِ مَاءَ قَالَ عَلَيْهِ مُعَلَيْهِ مَنْ الْمُعْمَى مُنْ اللْعُمُ مُعَلِيْهِ مَعْ الْعُلْمُ مُنْ اللَّهُ مَلِي مُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مَا لَعْلَى الْمُعْمَى مُنْ الْعُلْمُ مُنْ الْمُعْلَى مُعْمَلِيقِ مَعْ الْعُقْمِ مُعَلَى الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مَا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمَالِهُ مُعْمَى الْمُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَى الْمُعْمَالِهُ مُعْلِيمِ مُعْلَى الْمُعْمِلُهُ مُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمِيمِ الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمَالُومُ مُعْلَعُهُ مُعْلِمُ الْمُعْمَالِهُ مُعْلَى الْمُعْمَالُومُ مُعْلَى الْمُعْمَالِهُ مُعْمَالُومُ مُعْلَى الْمُعْمَالُومُ مُعْلَى الْمُعْمِعُلِمُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِهُ مُعْلَقُومُ مُعْلَعُلِمُ مُعْلَى الْعُمْعُلُمُ مُعْمَالُمُ الْمُعْمَالُومُ مُعْلَقُومُ مُعْمُومُ مُعْمُومُ الْمُعْمَعُ الْمُعْمُومُ مُعْمُومُ مُعْم

8৮৪. অনুবাদ: হ্যরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা নবী করীম — এর সাথে ছিলাম। তিনি লোকদেরকে নামাজ পড়ালেন। অতঃপর যখন তিনি নামাজ হতে অবসর হলেন তখন দেখলেন যে, এক ব্যক্তি পৃথকভাবে সরে রয়েছে, সে জনগণের সাথে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ — তাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে অমুক! জনতার সাথে নামাজ আদায় করতে কিসে তোমাকে বারণ করেছে? লোকটি বলল, আমি অপবিত্র হয়ে পড়েছি, অথচ পিবিত্র হওয়ার জন্য] কোনো পানি নেই, রাসূলুল্লাহ — বললেন, তোমার উচিত মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়া। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। - বিখারী ও মুসলিম)

وَعَرْ 100 عَمَّادِ (رض) قَالَ جَاءَ لَّ اِلىٰ عُسَمَر بْسِنِ الْسُخَسَطُّابِ (رض) فَقَالَ إِنِّى آجُنَبُت فَكُمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَشَازُ لِعُمَر اَمَا تَذْكُرُ إِنَّا كُنَّا فِيْ سَفِرِ أَنَا وَأَنْتَ فَامَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلَّ وَامَّنَا انَا فَتَمَعَّكُتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكُرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّابِى عَلِيُّ فَقَالَ إِنسَمَا كأنَ يَكُفِيكَ هٰكَذَا فَضَرَبَ التَّنبِيُّ عَلَيْهُ بِكُنَّا يُعِهِ أَلْاَرْضَ وَنَفَخَ فِينُهِ مَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِ مَا وَجُهَهُ وَكَنَّكَ يُدِهِ وَوَاهُ الْبُحَادِيُّ وَلِيمُسْلِمِ نَحْسَوهُ وَفِيبِهِ قَسَالَ إِنْهَا يَكْفِيْكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيدَيْكَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُحُ ثُمَّ تَمْسُحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكُفَّيْكَ .

৪৮৫. অনুবাদ: হযরত আমার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)-এর নিকট আগমন করে বললেন, আমি অপবিত্র হয়েছি, অথচ পানি পেলাম না। এমন সময় হ্যরত আশার (রা.) হ্যরত ওমর (রা.)-কে বললেন, আপনার কি স্মরণ নেই যে, কোনো এক সফরে আমরা উভয়ে নাপাক হয়েছিলাম. [পানির সংকটে] আপনি নামাজ আদায় করেননি। আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছিলাম এবং নামাজ আদায় করেছিলাম। অতঃপর এ ঘটনা আমি নবী করীম ==== এর নিকট উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এ বলে রাসলুল্লাহ 🚐 নিজ স্বীয় হাতের তালুদ্বয়কে মাটির উপর মারলেন এবং উভয়টিতে ফুঁক দিলেন [এবং ধুলা ঝাড়লেন] অতঃপর উভয় হাত দ্বারা আপন চেহারা এবং [হাতের] কজিদ্বয় মাসাহ করলেন :-[বুখারী] মুসলিমেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। আর তাতে এ কথাও আছে যে, নবী করীম 🚐 বলেছেন, তোমার জন্য এটা যথেষ্ট হবে যে. তোমার দু' হাত জমিনে মারবে, অতঃপর ফুঁক দেবে; তারপর উভয় হাত দারা তোমার চেহারা ও দু' কজী মাসাহ করবে।

# সংশ্রিষ্ট আলোচনা

: তায়ামুমের অর্থ مَعْنَى التَّبَيُّ

اَلْإُراَدَةُ وَالْفَصْدُ -यत ) या अर्थ अरू हरा डेल्पन्न । আভिধाনिक वर्थ ठरूह : مَعْنَى التَّبَيْتُم لُغَةُ وَلاَ تَعْصُدُوا الْخَبِيْثَ ﴿ - وَلاَتُكِبَّوُا الْخَبِيْثُ ﴿ - وَلاَتُكِبَّوُا الْخَبِيْثُ ﴿ - وَلاَتُكِبَّوُ الْخَبِيْثُ الْخَبِيْثُ ﴿ - وَلاَتُكِبَّوُا الْخَبِيْثُ ﴿ - وَلاَتُكِبَّوُا الْخَبِيْثُ وَالْخَبِيْثُ الْخَبِيْثُ وَالْخَبِيْثُ وَالْخَبِيْثُ وَالْخَبِيْثُ وَالْحَالِمُ اللَّهُ ال : वत शातिषायिक मरखा: - مَعْنَى التَّبَيِّمُ إصْطِلاحًا

১. الشَّعَادُ النَّعَادُ النَّاعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّعِيْدِ السَّلَعَ السَّلَهَ عَنْدَ تَعَلَّذُ الْمَاءِ . ١ অর্জনের উদ্দেশ্যে পবিত্র মাটির প্রতি সংকল্প করাকে তায়াম্মম বলা হয়।

مَسْعُ الْوَجْبِهِ وَالْبَدَيْنِ بِصَعِيْدٍ طَيِّبِ عَلَى وَجْدٍ مَخْصُومٍ -বলেছেন তেওঁ কেউ কে

اَلْغَصُدُ إِلَى الصَّعِيْدِ لِمَسْحِ الْرَجْهِ وَالْبَلَدُيْنِ بِنِبَّةِ إِسْتِيَّاحَةِ الصَّلُوةِ وَغَيْرِهَا . - عام المرَّاء السَّالُوةِ وَعَيْرِها . - عام المراق ال

8. হযরত ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন

أَلْقَصُدُ إلى الصَّعِبْد لِمَسْح الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ بِنبُّةِ إِسْتَبَاحَةِ الصَّلَاةِ وَنَحُوهَا .

هُوَ مَسْعُ الْوَجْهِ وَالْيُدَيْنِ مِنْ صَعِبْدِ طُبِّبٍ -अरङ् क्ला रस्राष्ट् فَرَاعِدُ الْفِفْهِ . ٥

هُوَ مَسْعُ الْوَجَبِ وَالْبِيَدَيْنِ بِالتُّكُرَابِ ﴿ عَالِمَا اللَّهُ مِا لِلْمُعْجَمُ لِلْوَسْبِطِ . ف

সরকথা হলো, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট পস্থায় পবিত্রতা অর্জন করাকে 🚅 বলে। তায়ায়ৄয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : তায়ায়ৄয় করার

পদ্ধতি নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। নিচে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো—

डमाম আহমদ, ইমাম আওযায়ী এবং কতিপয় শাফেয়ী মতাবলম্বী وَالْتُورُعِيِّ وَبَعْضِ الشَّوَافِعِ তলামা বলেন— التَّيَثُمُ صَرَّبَةً অথাৎ, জমিনে একবারই হাত মেরে মুখমণ্ডল ও দু'হাত কজি ও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করবে ৷ তাঁদের দলিল হযরত আমার (রা.)-এর হাদীস—

فَضَرَبَ النَّبِيُّى ﷺ بِكَفَّيْدِ ٱلأَرْضَ وَنَفَخَ فِيبِهِمَا ثُمَّ مَسْحَ بِيهِمَا وَجُهَهُ وَكُفَّيْدٍ ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (র.) ও হযরত জাবের (রা.)-এর تُدْمُبُ جَمْهُور الْاَتِتَةِ মতে, মাটিতে দু'বার হাত মারতে হবে। একবার হাত মেরে মুখমওল মাসাহ করবে এবং দ্বিতীয়বার হাত মেরে দু' হাত কজি হতে কনই পর্যন্ত মাসাহ করবে । তাঁদের দলিল—

١. عَنْ أَبِى أُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِسِي ﷺ قَالَ اَلسَّبَسُمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْسِ اِلَى

٢ عَنْ عَشَارٍ بْنِ بَاسِر (رض) ..... فَضَرَبُوْا بِاكُنِّهِمُ الصَّعِيدَ ثُمَّ مَسَحُوا بِوجُوهِهِمْ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاكُنِّهِمْ الصَّعِيدَ مَرَّةً الخَرَى ...... البخ.
 ٣ عَنْ عَائِشَةَ (رض) عَنِ النَّبِيَ فَقَ قَالَ التَّبَعُمُ ضَرْبَتَ إِن ضَرْبَةً لِلْرَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَبْنِ إِلَى الْبِرْفَقَبْنِ.

- अंजिপक्षत मिललत छेउंत : वेजिभक्षत मिललत छेउंत : اَلْجَوَابُ عَنْ دَلَيْل الْمُخَالِفَيْنَ

১. নবী করীম 🚟 কর্তৃক হযরত আমার (রা.)-কে তায়ামুমের সম্পূর্ণ পদ্ধতি ও সংখ্যা বর্ণনা করার ইচ্ছা ছিল না ; বরং শুধু হাত মারার ধরন শিক্ষা দেওয়াই ইচ্ছা ছিল, যাতে পবিত্র হওয়ার জন্য মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া না লাগে।

২. এ ছাড়া হযরত আমার (রা.) হতেই দু'বার হাত মারা সম্বলিত হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত আমার (রা.)-এর হাদীসে كُنُّتُ দ্বারা (কনুই পর্যন্ত) দু'হাতই বুঝানো হয়েছে। অতএব একবার হাত মারার বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়।

৩, বর্ণনার ভিনুতার কারণে দু'বার হাত মারাতেই অধিক সতর্কতা। এছাড়া অজুতে একবার পানি নিয়ে দু'অঙ্গ ধৌত করা জায়েজ নেই বিধায় অজ্বর পরিপুরক তায়াম্মমে তো যৌক্তিক নয়। কাজেই দু বারই হাত মারতে হবে। সূতরাং এ মতই অনুসরণযোগ্য। তারাসুমের ফরজ : ইমামগণ এ কথার উপর একমত যে, তারাসুমের ফরজ তিনটি। যথা - ১. নিয়ত . করা। ২. পবিত্র মাটিতে প্রথমবার হাত মেরে মুখমণ্ডল মাসাহ করা। ৩. দ্বিতীয়বার হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা। মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : মাসাহের পরিমাণ সম্পর্কে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়, ফলে ইমামগণও বিভিন্ন মতামত পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ—

১. (حـ) كَنْدَعْبُ النَّرُهْرِيّ (رحـ): ইমাম যুহরী (র.)-এর মতে উভয় হাত বগল পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে ا ١. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى . فَامْسَحُوابِوجُوهِكُمْ وَ ٱلْدِيْكُمْ البخ আলোচ্য আয়াতে দু'হাতের সীমানা নির্ধারণ করা হয়নি। সূতরাং পূর্ণ হাতই মাসাহ করতে হবে।

 ٢. عَنْ عَشَارِ بْن يَاسِرِ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوا بِأَيْدِيْكُمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْإَبَاطِ . (أَبُودُاوَدُ)
 ١٤. عَنْ عَشَارِ بْن يَاسِرِ (رض) أَنَّهُ قَالَ فَامْسَحُوا بِأَيْدِيْكُمْ كُلِّهَا إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْإَبَاطِ . (أَبُودُاوَدُ)
 ١٤. عَنْ عَشَاء وَمَكْحُولٍ وَغَيْرِهِمْ (رح)
 ١٤. عَنْ عَشَاء وَمَكْحُولٍ وَغَيْرِهِمْ (رح) ইবনে মুন্যির (র.)-এর মতে তায়ামুমের সময় উভয় হাতের (كَنْتَيْن) কজি পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে ।

١ - عَنْ عَشَارِ بْنِ بَاسِرٍ (رض) .... ثُمَّ مَسَعَ بِلِّهِمَا وَجْهَهُ وَكَلَّمْهِ - (رُوَاهُ الْبُخَارِيُ) ٢ . وَنَى مُسْلِمٍ ثُنَّ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكُفَّيْكَ .

: ইমাম আ্যম, ইমাম শাফি স, ইমাম মলেক, সুফইয়ান ছাওরী, ইমাম শা বী ও হ্যরত হাসান বসরী প্রমুখ (র.)-এর মতে, হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে।

١ - عَـنْ عَيائِسَةَ (رض) مَـرْفِـوعًا عَـنِ التَّنبِيِّي ﷺ قَالَ الَتَّبَيَّةُمُ ضَرْبَتَانِ ضَـرْبَةُ لِلْمَرْجِهِ بِ ضَالَ السَّبَيْةُ مُنْ مَثْرَبَتَانِ ضَـرْبَةُ لِلْمَرْجِهِ بِ ضَالَ السَّبَيْةُ مُنْ مَثْرَبَتَانِ ضَـرْبَةُ لِلْمَرْجِهِ بِ ضَالَ السَّبَعِيْةُ مَا السَّبَانِ عَلَى السَّبَانِ عَلَى السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْنِ إِلَى الْبِيرْفَقَيْنَ .

٢ - عَنْ أَبِي أَمَامَةً (رضَا) عَنَ النَّبِيُّ عِنْ النَّبِير عَنْ النَّبِير عَلَا اللَّهُ عَالَ التَّبَيْمُ صَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةً لِلْبَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ . ٣. عَنْ أَبِسَى هُسَرُسْرَة (رض) أَنشَة قَالَ إِنَّ قَسُومًا جَاءُ وَا اللَّي السَّنبِسِي ﷺ ...... ثُمَّ ضَرَبَ ضَسْرَبَةُ الخَسْرَى فَمَسَعَ بِهَا عَلَىٰ يَدَيْهِ إِلَى الْبِرْفَقَيْنِ.

▶ ইমাম মালেক (র.)-এর অপর মতে হাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করা ফরজ এবং কনুই পর্যন্ত ইচ্ছাধীন, করলেও কোনো দোষ নেই. না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيُنَ প্রতিপক্ষের দলিলের উত্তর : প্রতিপক্ষের দলিলের নিম্নোক্ত উত্তর দেওয়া যেতে পারে। যথা—

- ১. ইমাম যুহরী (র.) নিজ অভিমতের সপক্ষে পবিত্র কুরআনের যে আয়াত পেশ করেছেন সেটি হলো অজু সংক্রান্ত আয়াত।
  সেই আয়াতের ভিত্তিতে অজুতে দৃ'হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করা হয়। সুতরাং অজুর ন্যায় তায়ায়ৢয়েও কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।
- ২. হযরত আত্মার (রা.)-এর হাদীসের উত্তর এই যে, কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার ব্যাপারে বর্ণিত অগণিত মারফু হাদীসের মোকাবিলায় সাহাবীদের বগল পর্যন্ত মাসাহ করার আমল হজ্জত হতে পারে না।
- ৩. ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর মতে, বগল পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস অন্যান্য মারফু' হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে।
- ইমাম আহমদ, ইমাম ইসহাক (র.) এদের দলিলের উত্তর হলো, হযরত আমার (রা.) থেকেই কনুই পর্যন্ত মাসাহ করার হাদীস বর্ণিত আছে। যেমন (رَوَاهُ الْبَرَّارُ) الْبَرْوَاهُ الْبَرْرَاهُ الْبَرْرَاهُ الْبَرْرَاهُ আতএব এ মতামত গ্রহণীয় নয়। আর যেসব হাদীসে হয়রত রাস্লুল্লাহ হুইহাতের কজি পর্যন্ত মাসাহ করতে বলেছেন বলে উল্লেখ করা হছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হছে এ কথা বুঝানো যে, তায়ামুমের জন্য আপদ মন্তক মাটিতে গড়াগড়ি যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কেবল নির্দিষ্ট কিছু অঙ্গ মাসাহ করাই যথেষ্ট। সুতরাং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করা উচিত।
  - (رض) وَجُهُ تَرْكِ الصَّلَوٰةِ لِعُمَرَ হ্যরত ওমর (রা.)-এর নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণ : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হ্যরত ওমর (রা.) নাপাক থাকার কারণে নামাজ আদায় করেননি। নামাজ আদায় না করার কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে—
- ك. जिनि मत्न करतिहिल्लन जायासूम تُعَدُّنُ ٱضْغَنْ عِلَيْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا
- ২. অথবা নামাজের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে পানি পাওয়ার আশা করেছিলেন, তাই তখনকার মতো নামাজ হতে বিরত ছিলেন।
- তিনি বুঝতে পারছিলেন না, এ অবস্থায় কি করবেন। আর নবী করীম
   ত্রার হতে অবগত হওয়ার সুয়োগও ছিল না। ফলে
   নাপাক অবস্থায় নামাজ আদায় করা হারাম জেনে তিনি পড়েননি।
- 8. অথবা তখনও তায়ামুমের নিয়ন প্রবর্তিত হয়নি, তাই হযরত ওমর (রা.) এরূপ করেছিলেন।

وَعُرِكُ بُنِ الصَّمَّةِ (رض) قَالَ مَرَدُّتُ عَلَى الْحَارِثِ بُنِ الصَّمَّةِ (رض) قَالَ مَرَدُّتُ عَلَى النَّبِتِ عَلَى وَهُو يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِةِ فَلَمْ يَرُدُّ عَلَى حَتَنِى قَامَ اللَّي حَتَنِى قَامَ اللَّي حِمَادٍ فَحَتَّهُ بِعَصًا كَمَانَتْ مَعَهُ ثُمَّ وَضَعَ يَسَدَيْهِ عَلَى الْجِمَادِ فَسَسَعَ وَضَعَ يَسَدَيْهِ عَلَى الْجِمَادِ فَسَسَعَ وَضَعَ يَسَدَيْهِ عَلَى الْجِمَادِ فَسَسَعَ وَخَهَهُ وَ ذِراعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَى وَلَمْ الْجِدُ فَي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي هُذِهِ الرَّوايَةَ فِي الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي عَنَى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِي كَتَابِ الْحُسَيْدِي وَلَيْكِنْ ذَكَرَهُ فِي الصَّحِيْدِ وَلَيْكُ حَسَنَ وَلَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ وَقَالًا هَذَا حَدِيْكُ حَسَنَ وَلَا فِي شَرْحِ السَّنَةِ وَقَالًا هَذَا حَدِيْكُ حَسَنَ .

৪৮৬. অনুবাদ: হযরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেস ইবনে সিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি নবী করীম — এর নিকট দিয়ে গমন করছিলাম, তখন তিনি প্রস্রাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। অতঃপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট গেলেন এবং তাঁর সাথে থাকা লাঠি দ্বারা দেয়ালে থোঁচা দিলেন। অতঃপর তাঁর দৃ' হাত দেয়ালের উপর রাখলেন এবং নিজ মুখমণ্ডল ও দৃ' হাত মাসাহ করলেন। এরপর আমার সালামের উত্তর দিলেন।

মেশকাতের গ্রন্থকার বলেন, আমি মাসাবীহ-এর এই বর্ণনা বুখারী ও মুসলিম শরীফে পাইনি, এমনকি হুমাইদীর কিতাব জামে'উস সহীহাইনেও পাইনি, তবে ইমাম বাগাবী (র.) শরহুস সুন্নাহ উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चं হাদীসের ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ হাদী অজুর সাথে থাকাকে পছন্দ করতেন এবং অজু অবস্থাতেই থাকতেন, আর বিনা অজুতে আল্লাহর শ্বরণকে অপছন্দ করতেন। এ জন্যই তিনি তায়াশ্ব্ম করে সে ব্যক্তির সালামের উত্তর দিয়েছেন। তবে মাঝে মধ্যে এর ব্যক্তিক্রমও করেছেন, যাতে উন্মতের উপর কোনো কষ্টকর বিধান আবশ্যক হয়ে না যায়।

## षिठीय जनुत्रहम : ٱلْفَصْلُ الثَّانِيْ

عُرُ كُكُ آبِى ذَرِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ السَّلِهِ عَلَى السَّلَهِ عَلَى السَّلَهِ السَّلَهِ السَّلَهِ عَلَى السَّلَهِ السَّلَهِ السَّلَهِ عَلَى السَّلَهِ عَلَى السَّلَهِ عَلَى السَّلَهِ عَلَى الْمَاءُ فَلْ يَحِد الْمَاءُ عَلَى مَسَّرَهُ فَانَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْ يَمَسَّدُهُ بَسَسَرَهُ فَانَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ فَلْ يَمَسَّدُهُ بَسَسَرَهُ فَانَّ ذَلِكَ فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءُ وَلَيْتَ مُرمِذِي وَأَبُودَاوَدَ وَرَوَى خَبْرٌ . رَوَاهُ احْمَدُ وَاليَّتَ رُمِذِي وَاللَّهُ عَشْرَ سِنِيْنِ نَ

8৮৭. অনুবাদ: হযরত আবৃ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ করেছেন— পাক মাটি মুসলমানদের জন্য পবিত্রকারী। যদি সে দশ বছর যাবৎও পানি না পায়। আর যখনই সে পানি পায় তখনই সে যেন শরীরে [উত্তম] পানি লাগায়। কেননা, তার জন্য এটাই উত্তম। –[আহমদ, তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ] এবং নাসায়ী "দশ বছর যাবৎ পানি না পায়" পর্যন্ত পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

شُرُّ الْحَدِيْث হাদীসের ব্যাখ্যা : উক্ত হাদীসে শরীরে পানি লাগানোর অর্থ হলো– গোসল করা। আর উত্তম শব্দটি এখানে ফরজের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ হাদীসের উপর ভিত্তি করেই ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, এক তায়াশুমে যত ওয়াক্ত ইচ্ছা নামাজ আদায় করতে পারবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জন্য নতুন করে তায়াশুম করা আবশ্যক।

আর হাদীসে দশ বছর দ্বারা সংখ্যা নির্ধারণ উদ্দেশ্য নয়; বরং তা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, যতদিন পানি না পাওয়া যাবে ততদিন পাক মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ এবং সেই পবিত্রতা দ্বারা সব রকমের ইবাদত করা যাবে। তবে পানি পাওয়ার সাথে সাথেই তায়ামুম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

وَعَنْ فَى سَفَرِ فَاصَابَ رَجُلًا مِنَا فَرَجُنَا فِى سَفَرِ فَاصَابَ رَجُلًا مِنَا حَجَرُ فَسَبَّ فَهُ فِى رَأْسِهِ فَاحْتَكُم حَجَرُ فَسَبَالًا اصْحَابُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِى رُخْصَةً فَسَالًا اصْحَابُ هَلْ تَجِدُوْنَ لِى رُخْصَةً فِى التَّبَيْمِ قَالُوا مَا نَجِدُلُكَ رُخْصَةً وَلَى التَّبَيْمِ قَالُوا مَا نَجِدُلُكَ رُخْصَةً وَانْتَ تَعْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ وَانْتَ تَعْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي اللَّهُ فَمَاتَ فَلَمَا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي اللَّهُ الْمُعْتَاءُ اللَّهُ الْمُعْتَى السَّالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْ

8৮৮. অনুবাদ: হ্যরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা আমরা এক সফরে বের হলাম। হঠাৎ আমাদের একজনের [মাথায়] একটা পাথরের আঘাত লাগল, ফলে তার মাথাকে আহত করে দিল। এরপর তার সপুদোষ হলো এবং সে তার সাথীদেরকে জিজ্ঞেস করল, তোমরা কি [এ অবস্থায়] আমার জন্য তায়ামুমের অনুমতি আছে বলে মনে কর? তারা বলল, তোমার জন্য অনুমতি আছে বলে মনে করি না। কেননা তুমি পানি পাছছ। স্তরাং সে গোসল করল, আর এতে সে মারা গেল। তারপর আমরা যখন মহানবী ক্রিএর নিকট আসলাম তখন তাঁকে এ সংবাদ জানানো হলো। তিনি বললেন, তারা তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের সমুচিত শান্তি দিন। তারা যখন জানেনা তখন অন্যদের নিকট থেকে জেনে নিল না কেন? কেননা, অজ্ঞতার নিরাময়ই হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা। অথচ তার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিল যে. সে

يَّتَيَسَّمَ وَيُعَصِّبَ عَلَى جَرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ - رَوَاهُ اَبُوْدَاوَدَ وَ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاجٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

তায়ামুম করে নিত এবং তার জখমের উপর একটি পট্টি বেঁধে নিত, তারপর তার উপর মাসাহ করত এবং বাকি শরীর ধৌত করত। [আবৃ দাউদ] ইবনে মাজাহ হাদীসটি আতা ইবনে আবী রাবাহ (র.)-এর সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তায়াম্ম ও গোসল একত্রে করা সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ : পানি ব্যবহার করলে যদি জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে তবে সর্বসম্মতিক্রমে তায়ামুম করা জায়েজ আছে। আর যদি রোগ বৃদ্ধি বা ক্ষত শুকাতে বিলম্ব হওয়ার ভয় থাকে, তখন কি করতে হবে এ বিষয়ে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(حد) : ইমাম শাফেরী (র.)-এর মতে এই অবস্থায় তায়ামুম ও গোসল উভয়ই করতে হবে। শুধু তায়ামুম বা শুধু গোসল করা যথেষ্ট নয়। তাঁর দলিল হলো—

١ . حَدِيثُ جَابِرٍ (رض) ..... إنْ مَا كَانَ يَكُفِيْهِ أَنْ يَتَبَسَّمَ وَيُعَضِّبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْفَةً ثُمَّ يَمْسَعُ عَلَيْهِ وَيُعَضِّبَ عَلَى جُرْجِهِ خِرْفَةً ثُمَّ يَمْسَعُ عَلَيْهِا وَيَغْسَلُ سَائِرَ جَسَدِهِ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوَدَ)

(حد) مَدْهُبُ أَبِي حَرِيْبِهُمَ وَمَالِكٍ (رحد) : ইমাম আবৃ হানিফা ও মালিক (র.)-এর মতে তার জন্য তায়াশ্ব্ম করা জায়েজ আছে। তায়াশ্ব্ম ও গোসল উভয়টি করতে হবে না। তাঁদের দলিল হলো—

- ১. গোসল হলো মূল, আর তায়ায়য়য় হলো তার স্থলাভিষিক্ত বা একটি হলো عُبُدَلٌ مِنْه আরেকটি হলো بَدُل यদি কেউ
   نَعُسُل ও تَبَيّتُمُ অভয়টি করে তাহলে মূল ও তার স্থলাভিষিক্ত বিষয় একত্র হয়ে য়বে. এরপ একত্রিকরণ কিয়াসের বিপরীত।
   نَبُعُوالُهُ عَنْ اَدَّلَةِ الْمُخَالِفِيْنَ
   বিরোধীদের দলিলের উত্তর:
- ك. উক্ত হাদীসটি ضَعِيْف, কেননা زُبَيْرُ بُنُ خُرَيْق, কেননা زُبَيْرُ بُنُ خُرَيْق একক বর্ণনাকারী, আর তিনি কোনো শক্তিশালী বর্ণনাকারীও নন।
- ২. অথবা নবী করীম ক্রি-এর বাণী— بحب و بعد -এর মধ্যে " -এর অর্থ " । হবে। তাহলে হাদীসের অর্থ হবে যে, ঐ অসমর্থ ব্যক্তি এ দু'টির মধ্যে যে কোনো একটি কার্য করবে। হয় তায়ামুম করবে নতুবা জখমে পটি বেঁধে তার উপর মাসাহ করবে এবং অবশিষ্ট শরীর ধৌত করে নেবে।
- ৩. অথবা এটাও বলা যেতে পারে যে, নবী করীম على -এর বাণী من المُعَلَّمُ الله -এর অর্থ এই যে, ঐ অপারগ ব্যক্তির জন্য তায়ামুমই যথেষ্ট এবং وَيُعَمَّبُ এটা তায়ামুমের উপরে 'আতফ' নয়; বরং এটা একটি ভিন্ন বাক্য এবং একটি উহ্য শর্তের জাযা (جَزَاءً) প্রকৃতপক্ষে বাক্যটি নিম্নরূপ ছিল-

পরামশ দেওয়া খুবহ ক্ষাতকর বিষয়। যে ব্যাক্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে জানতে আগ্রহা, তার ভাচত এমন এক ব্যাক্তর নিকট সে সম্পর্কে প্রশু করা, যার সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। আর এটাই হলো তার জন্য মুক্তি। সূতরাং এমন ব্যক্তির নিকট প্রশু করা ঠিক হবে না। যে ব্যক্তির সে বিষয়ে কোনো জ্ঞান নেই। আর উত্তরকারীরও উচিত নয়, না জেনে কোনো বিষয়ের উত্তর দেওয়া।

আন্তয়ারুল মিশকাড (১ম খণ্ড) – ৬০

وَعُوهُ فَ الْمُخْدِرِيِّ الْمُخْدِرِيِّ الْمُخْدِرِيِّ الْمُخْدِرِيِّ الْصَالَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا أَ فَعَرَبَ الصَّلَوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا أَ فَعَرَبَ الصَّلَيْ فَي سَخَهُمَا مَا أَ فَعَدَا الصَّلَاوَةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا أَ فَعَدَا الصَّلَافَةُ فِي الْوَقْتِ فَاعَادَ احَدُهُمَا الْمَا وَعِيدَ الْمَا فَي الْوَقْتِ فَاعَادَ احَدُهُمَا الْمَا وَعِيدَ الْمُولَدُونَ وَلَمْ يُعِدِ الْاَخَرُ ثُمَّ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ الْمُحْدُونَ وَلَمْ يُعِدِ السَّنَةَ وَاجْزَاتُكَ الْمُؤْدَودَ وَاللَّذَارِمِيُّ وَ الْمُؤْدَودَ وَالشَّارِمِيُّ وَ وَيَعْدَ رَوْى هُمَو وَ الْمُؤْدَودَ وَلَا يَسَادٍ مُرْسَلًا . وَيَ الْمُؤْدَاوَدَ وَلَا يَسَادٍ مُرْسَلًا .

8৮৯. অনুবাদ: হ্যরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার দু' ব্যক্তি সফরে বের হলেন। অতঃপর নামাজের সময় হলো; কিন্তু তাদের নিকট পানি ছিল না। সুতরাং উভয়ে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামাজ আদায় করল, এরপর তারা নামাজের সময়ের মধ্যেই পানি পেল, তখন তাদের একজন অজু করে নামাজ পুনরায় আদায় করল। কিন্তু অপরজন নামাজ আদায় করল না। তারপর তারা উভয়েই রাস্লুল্লাহ —এর নিকট উপস্থিত হলো এবং এই বিষয়টি সম্পর্কে তাকে অবহিত করল। তখন রাস্লুল্লাহ যে ব্যক্তি নামাজ পুনরায় আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক রীতিতে কাজ করেছ এবং তোমার নামাজ তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় অজু করে নামাজ আদায় করল তাকে বললেন, তোমার জন্য দিগুণ ছওয়াব রয়েছে। —আবৃ দাউদ ও দারেমী।

ইমাম নাসায়ীও এরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম নাসায়ী ও আবৃ দাউদ এ হাদীসটিকে হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তায়াশ্বমকারী নামাজে থাকা অবস্থায় পানি পেলে তার বিধান : وَحُكُمُ الْمُتَكِيَّمِ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ وَهُوَ فِي الصَّلَوْةِ ইমাম আবৃ হানীফা, সৃফিয়ান ছাওরী ও আওযা ঈ (র.)-এর মতে, وَلَا وَزَاعِمُي رَبِي خَيَنْيَفَهَ وَالثَّوْرِي وَالْأَوْزَاعِمُي (رحا) के करत অজু করা তার উপর আবশ্যক। কেননা, পানি পাওয়া যাওয়ার সাথে সাথে اعَمْ اللهَ اللهُ الله

নামাজ পড়ার পূর্বে তায়াসুকারী পানি পেলে তার বিধান : কিছু সংখ্যক ওলামার মতে তায়াসুম করে নামাজ আদায় করার পূর্বে পানি পাওয়া গেলে অজু করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামদের মতে এই অবস্থায় পানি দ্বারা অজু করা ওয়াজিব।

: नामाज लाख भानि अल जात विधान حُكْمُ مَنْ وَجَدَ النَّمَاءَ بَعْدَ ادْاَءِ الصَّلَّوةِ

ইমাম তাউস, ইমাম আতা, ইমাম মাকহল, ইবনে সীরীন, যুহরী (র.) প্রমুখ ইমামের মতে তায়ামুম করে নামাজ সমাপনের পর পানি পেলে এবং নামাজের ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকলে পানি দ্বারা অজু করে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। কেননা, নামাজের জন্য অজু শর্ত, আর তখন অজু করা সম্ভব।

عَدْمَبُ الْأَرْسَةِ الْرُبْعَةِ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে এ অবস্থায় পুনবার নামাজ আদায় করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল–

حَدِيثُ أَبِى سَعِيْدٍ (رضا فَعَالَ النَّبِيُ ﷺ لِلَّذِى لَمْ يُعِدِ الصَّلْوَة اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَاتُكَ صَلَوْتَكَ .

﴿ وَالْمَالُونَكُ اللّهِ الْمُخَالِفِيْنَ الْمُخَالِفِيْنَ الْمُخَالِفِيْنَ الْمُخَالِفِيْنَ وَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ وَاللّهِ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ وَاللّهِ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ لَا وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُو

## ् وَالْفَصْلُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ الثَّالِثُ

عَرْثُ أَبِي الْجُهَبِيْمِ بَنِ الْحَكَارِثِ بِنِ الصَّمَّةَ (رض) قَالَ اَقْبَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ نَحْدِ بِينْدِ جَمَلٍ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَلَا مَعَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدَّ فَلَقَيْمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدَّ فَلَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدَّ فَلَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدَّ فَلَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدُّ فَلَا الْجَدَادِ النَّبِيْ عَلِي الْجِدَادِ فَلَمْ يَدُدُ مِنْ مَنْ فَقَ عَلَيْهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. مُثَقَفَقُ عَلَيْهِ

৪৯০. অনুবাদ: হ্যরত আবুল জুহাইম ইবনে হারেছ ইবনে সিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম জামাল নামক কুপের দিক থেকে আগমনকরলেন, তখন তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ হলো এবং সে তাঁকে সালাম করল। কিন্তু নবী করীম তার সালামের কোনো উত্তর দিলেন না। তারপর তিনি একটি দেয়ালের নিকট আসলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল ও দু' হাত মাসাহ করলেন [অর্থাৎ, তায়ামুম করলেন।] এরপর তার সালামের উত্তর দিলেন। -[বুখারী-মুসলিম]

وَعُرُوكِ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرِ (رض) الله عَلَيْهُ النَّهُمْ تَسَمَسَعُوا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ السَّدِ عَلَيْهُ إِالسَّعِيْدِ لِيصَلُوةِ الْفَجْدِ فَضَرَبُوا إِلَّهُ إِالسَّعِيْدِ لِيصَلُوةِ الْفَجْدِ فَضَرَبُوا إِلَّكُ فِيهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَعُوا إِوْجُوهِ فِيمَ مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَعُوا بِوجُوهِ فِيم مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَعُوا بِوَجُوهِ فِيم مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَعُوا بِوَجُوهِ فِي مَسْحَةً وَاحِدَةً ثُمَّ عَادُوا فَضَرَبُوا بِالكَيِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً أَخُرى فَمَسَعُوا بِالدَّيْهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اللَّهُ اللل

8৯১. অনুবাদ: হযরত আশার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তাঁরা রাস্লুল্লাহ —এর সাথে ছিলেন, তখন তাঁরা ফজরের নামাজের জন্য পাক মাটি দ্বারা মাসাহ করলেন, তাঁরা তাঁদের হাত মাটিতে মারলেন, অতঃপর নিজেদের মুখমণ্ডল একবার করে মাসাহ করলেন। এরপর তাঁরা তাঁদের হাতগুলো পাক মাটিতে দ্বিতীয়বার মারলেন এবং সকলে উভয় হাতের বাহুমূল পর্যন্ত সম্পূর্ণ হাত মাসাহ করলেন এবং তাঁদের হাতের ভিতর দিকটা বগল পর্যন্ত মাসাহ করলেন। —[আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : হানাফী মাযহাব মতে হাতের কনুই পর্যন্ত মাসাহ করতে হবে। বগল পর্যন্ত মাসাহের হাদীসটি চার ইমামের মধ্যে কোনো ইমামই গ্রহণ করেননি। কেননা, এ কথা অকাট্যভাবে বুঝা যায় না যে, রাস্লুল্লাহ তাঁদেরকে তায়ামুম করতে দেখেছেন এবং তা সমর্থন করেছেন।

# بَابُ الْغُسْلِ الْمَسْنُونِ পরিচ্ছেদ: সুন্নত গোসল

### শৈশটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা—

- كُوْنَ : اَلْغُوْلُ : ﴿ وَمُرْبُ عُرُونُ عُلَاكًا عُرُونً وَ रार्गत यवत यार्ग, তখন এটি বাবে غُوْرُ -এর মাসদার হিসেবে অর্থ হবে ধৌত করা।
- ২. الغشل : الغشل বর্ণে যের যোগে, তখন এটি الشيا হিসেবে অর্থ হবে– পানি তথা যা দ্বারা ধৌত করা হয়।
- ৩. বর্ণে পেশ যোগে তখনও এটি । হবে। আর অর্থ হবে পাসল বলতে আমরা যা বুঝি। এখানে এটিই উদ্দেশ্য। গোসল সর্বমোট চার ভাগে বিভক্ত। যথা ক্ষরজ, ওয়াজিব, সুনুত ও মোস্তাহাব। কামভাবের সাথে বীর্যপাতের পর, সহবাসের পর; যদিও বীর্যপাত না হয়, স্বপুদোমের কারণে বীর্যপাত হওয়ার পর, হায়েজের পর এবং নেফাসের পর গোসল করা ফরজ। জীবিতের উপর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দান এবং বিধর্মীর ইসলাম গ্রহণকালে গোসল করা ওয়াজিব; যদি সে নাপাক থাকে। জুমার গোসল সুনুত, কারও মতে এটা মোস্তাহাব। কিন্তু ইমাম মালিক (র.)-এর মতে ওয়াজিব। হলের জন্য ইহরাম বাঁধার পূর্বে, শিঙা লাগানোর পরে এবং মুর্দাকে গোসল দানের পরে গোসল করা মোস্তাহাব। আরাফাতের দিন ও দুই ঈদের দিনের গোসলকেও ফিকহবিদগণ মোস্তাহাব বলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে এর কয়েকটি আলোজিদ হবে।

### النفصل الأوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرِيْكِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِذَاجَاءَ اَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ. مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

8৯২. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হরশাদ
করেছেন— যখন তোমাদের কেউ জুমার নামাজ পড়তে
আসে; তখন সে যেন [মসজিদে গমন করার পূর্বে] গোসল
করে নেয়। –[বখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইবনে আব্দাস (রা.) হতে বর্ণিত। ইরাকবাসী দ্' ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জুমার দিনের গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, জুমার দিনে গোসল করা উত্তম এবং তিনি বললেন যে, জুমার দিনের ইতিহাস হলো, আরবের লোকজন অভাবী ছিল এবং তারা পশমি কাপড় পরে সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকত এবং এ পরিশ্রমী অবস্থায় মসজিদে যেত। আর তখনকার মসজিদ ছিল ছোট। মসজিদে লোকজনের ভিড় হতো। একদা হজুর খোতবা পাঠ করছিলেন, এমন সময় মানুষের দেহ ঘামিয়ে পরস্পরের নিকট ঘামের গন্ধ অনুভূত হচ্ছিল। এমনকি সে গন্ধ নবী করীম পর্যন্ত গিয়ে পৌছল। তখন নবী করীম মিম্বারে থেকেই ইরশাদ করেন, জুমার দিন আগমন করলে তোমরা গোসল করবে এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে। উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে হাদীসটি বর্ণিত হয়।

وَعَرْبِي الْخُدْرِيّ (رض) وَعَرْبِ الْخُدْرِيّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَالْجَبُ عَلَى وَالْجُمُعَةِ وَالْجَبُ عَلَى وَالْجَبُ عَلَيْهِ وَالْجَبُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَالْجَبُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَا عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ

8৯৩. অনুবাদ: হযরত আবৃ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুরশাদ করেছেন—জুমার দিনের গোসল প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

জুমার দিনে গোসলের বিধান : আল্লামা নববী (র.) বলেন, জুমার গোসল সম্পর্কে ইমামদের মধ্যে মতপীর্থক্য রয়েছে। যেমন—

عَنْمَبُ جَمْهُوْرِ الْاَرْسَةِ : ইঁমাম আবৃ হানীফাসহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার দিন গোসল করা সুন্নত । তাঁদের দিলল সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)-এর হাদীস—

عَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ يَسُومَ الْجُمُعَةِ فَيِهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ إغْتَسَلَ فَالغُسْلُ اَفْضَلُ · رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْهُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَانِيُّ وَالنَّارِمِيُّ

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, যে সমস্ত কারণে গোসল ওয়াজিব বা ফরজ হয়, তা উক্ত সববের পরে হয়ে থাকে। যেমন— জানাবাত, হায়েয ও নিফাসের গোসল। আর যে গোসল সুনুত বা মোস্তাহাব তা সববের পূর্বেই হয়। যেমন— ঈদের ও ইহরামের গোসল। আর জুমার দিনের গোসলও ঐ দু'টির ন্যায় সববের পূর্বে হয়ে থাকে। এ থেকে বুঝা যায়, জুমার গোসল ওয়াজিব নয়।

### : ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. প্রতিপক্ষের দলিলের জবাবে জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, বর্ণিত হাদীসে 'ওয়াজিব' অর্থ শরিয়তের পরিভাষায় ওয়াজিব নয়; বরং এর অর্থ এমাণিত] অর্থাৎ, জুমার দিনে গোসল করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য হাদীসে প্রমাণিত। স্তরাং এ ওয়াজিব প্রত্যাখ্যানকারী গুনাহগার হবে না। আসলে এর বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে ওয়াজিব শব্দটি বলা হয়েছে। যেমন—কোনো ব্যক্তির প্রতি আবেগাপ্তুত হয়ে আমরা বলে থাকি— وَعَائِمَةُ ثُلُانٍ عَلَيْتًا وَاجِبَةً وَالْمِينَا وَاجِبَةً وَالْمِينَا وَاجِبَةً وَالْمِينَا وَاجِبَةً وَالْمِينَا وَاجِبَةً وَالْمِينَا وَاجْبَةً وَالْمُوالِّمِينَا وَالْمِينَا وَالْمُعَلَّى وَالْمُينَا وَالْمُعَلِّى وَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُ وَالْمِينَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلِينَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلِمُعَالِمُ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلِيْكُونُ وَالْمُؤْلِقِ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلِمُ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَلَالِهُ وَلَا وَالْمُؤْلِقِ وَلَا وَالْمُؤْلِقُ وَلَا وَلَا وَلَالْمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُ وَلِيْكُولُونُ وَلِلْمُؤْلِقُ وَلِي وَلِمُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِمُؤْلِقُ وَلِهُ وَلِمُعُلِقُ وَلِمُ و
- ২. অথবা ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানরা গরিব ছিলেন, মোটা পশমি কাপড় পরতেন। এক কাপড় দু'তিন দিন পরতে হতো, ফলে ঘামে ভিজে দুর্গন্ধ ছড়াত। জুমার দিন অন্যান্য লোকেরও কষ্ট হতো। এ দিকে চিন্তা করে ওয়াজিব করা হয়েছিল। পরে স্বচ্ছল হওয়ার পর সমস্যা রইল না, তারা পরিছন্তার দিকেও মনোযোগ দিয়েছিলেন, ফলে কারণ বিদূরীত হওয়ার সাথে সাথে ওয়াজিবের বিধান রহিত হয়ে গেছে। বিশিষ্ট তাবেয়ী হয়রত ইকরিমা (র.)-এর বর্ণনায় এ ব্যাখ্যা রয়েছে।

وَعُرْكِكِ آبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ وَاللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى حُقَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمِ أَنْ يَعْسِلُ يَعْشِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَعْسِلُ فِيهِ رَأْسَةَ وَجَسَدَةً . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

8৯৪. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ক্রাইরশাদ করেছেন—প্রত্যেক [প্রাপ্তবয়ক বুদ্ধিসম্পন্ন] মুসলমানের উপর এটা কর্তব্য যে, সে প্রতি সাত দিনের মধ্যে একদিন গোসল করবে, আর সে গোসলে শরীর ও মাথা ধৌত করবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা : মহানবী ত্রাভ্রাত্র জমানায় আরবের লোকেরা প্রায় সকলেই মাথায় লম্বা চূল রাখত, পর্যাপ্ত পানির অভাবে নিয়মিত মাথার চূল ধৌত করত না। যা অন্যান্য মুসল্লিদের জন্য কষ্টের কারণ হতো। এ সব কারণেই নবী করীম ত্রাভ্রা মাথা ধোয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

## विठीय वनुत्क्षत : اَلْفَصْلُ الثَّانِي

عَرْفِكَ سُمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ تَوضَّاً يَوْمَ الْجُمَعَةِ فَيهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ إِغْتَسَلَ فَالْعُسْلُ انْضُلُ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابُو دَاوَدَ وَالتَّرْمِذِيُّ وَالنَّسَارِ نُيُّ وَالتَّارِمِيُ .

8৯৫. অনুবাদ: হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ করেছেন— যে ব্যক্তি জুমার দিন অজু করে তার জন্য
তাই যথেষ্ট এবং তা উত্তম কাজ হিসেবে বিবেচিত হয়।
আর যে গোসল করে, তার গোসল আরো উত্তম।
—[আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিয়ী, নাসায়ী ও দারেমী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, জুমার গোসল ওয়াজিব নয়; বরং সুনুত বা মোস্তাহাব। এর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যেই রাস্লুল্লাহ — এর পূর্বে উল্লিখিত হাদীসসমূহে জোর তাকিদ রয়েছে। আর সামুরা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এ হাদীস অনুযায়ী হানাফী ফকীহ্গণ বলেন, জুমার গোসল সুনুত। আমরা পূর্বেই বলেছি, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে তখনকার সময় মসজিদে নববী ছোট ছিল বিধায় গায়ের ঘামের গন্ধে অন্যান্য মুসল্লিদের কন্ত হত, এ জন্য তখন গোসল করাটা ওয়াজিব করা হয়েছে।

وَعَرْدِهِكِ آبِى هُمَرْسَرَة (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى هَنْ غَسَّلَ مَيِّتَا فَالْرَخْتُ وَزَادَ أَخْمَدُ فَلْبَعْ مِنْ غَسَّلَ مَيِّتَا فَلْبَغْ تَسِلْ وَرَاهُ أَبْنُ مَاجَةً وَزَادَ أَخْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُودُ أَوْدَ وَمَنْ حَمَلَةً فَلْبُتَوَضَّأً .

8৯৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ হুর শাদ করেছেন—যে ব্যক্তি কোনো মৃতকে গোসল করায় সে যেন নিজে গোসল করে নেয়। –হিবনে মাজাহ] আর ইমাম আহমদ, তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ এ কথাটুকু ও বৃদ্ধি করেছেন যে, আর যে ব্যাক্তি তাকে [মৃতকে] বহন করে সে যেন অজু করে নেয়।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चोमीत्मत रागिथा : উক্ত হাদীনের দারা বুঝা যায় যে, যে মৃতদেহ বহন করে তার অজু করা উচিত। এ অজু করার নির্দেশ জানাযার নামাজ পড়ার জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয়।

पुंजिक গোসল করানের পর গোসল করার ব্যাপারে মতানৈক্য : إِخْتَلَانُ الْعُلَمَاءِ فِي الْإِغْتَسَالِ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمُيَّتِ : আত-'তা'লীকুস সাবীহ' গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করায় তার গোসল করা ওয়াজিব। তাঁদের দলিল—

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) مَنْ غَسَّلَ مَيِّنتًا فَلْبَغْتَسِلْ ٠ (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

٢- وَعَسَنْ عَانِسَسَةَ (رض) أَنَّ النَّنِبِيِّى ﷺ كَانَ يَسْعَتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمْعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ أَرْبَعِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحَجَامَةِ وَمِنْ أَيْدِيلُ الْمَيِّيت - (زَوَاهُ أَبُوْدَاؤُد)

—জমহুর ইমামদের মতে মৃতকে গোসল করানোর পরে গোসল করা ওয়াজিব নয়। তাঁদের দলিল مذهب جمهور الاثمة । مَذهب جمهور الاثمة المُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ مَيْتَكُمْ يَمُونُ فَحَسَّبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُواْ أَيْدِيَكُمْ ، (اَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ)

٢ . وَفِي رِوَايَةٍ كُنّا أَنفْسِلُ الْمَيَّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ ١ أَخْرَجَهُ الْخَطِيْبُ مِنْ حَدِيْثِ عُمَر (رضه)

٣ ـ وَ رُوىَ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرِ (رض) غَسَلْتُ اَبَا بَكْرِ حِبْنَ تُوفِّى ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَالْتُ اَبِي مَنْ حَضَرَهَا مِنَ الْمُوطِّا) الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَتْ إِنَّا هُذَا يَوْمُ شَدِيْدُ الْبَرْدِ وَاَنَا صَائِمَةً فَهَلْ عَلَىَّ غُسُلٌ قَالُوْا لَا ﴿ (رَوَاهُ مَالِكُ فِي الْمُوطِّا)

### : ठाँएमत मिटलत जवाव اَلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. পরবর্তী হাদীসসমূহ দ্বারা প্রথম হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে।
- ২. আর দ্বিতীয় হাদীসটির বিধান মোস্তাহাব হিসেবে সাব্যস্ত হবে।
- ৩. অথবা এটা বলা যায় যে, গোসল করানোর সময় গোসল সম্পাদনকারীর শরীরে মৃত ব্যক্তির শরীর ধোয়া পানির ছিটা পড়লে সে ক্ষেত্রে উক্ত হাদীসটি প্রযোজ্য হবে।

8৯৭. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম চার কারণে গোসল করতেন—
(১) নাপাক হওয়ার কারণে, (২) জুমার দিনে, (৩) শিঙ্গা নেওয়ার কারণে এবং (৪) মৃতকে গোসল দেওয়ার কারণে। -[আবু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें रामीत्मित व्याच्या: नाপाकीत জন্য গোসল ফরজ এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে এখানে উল্লিখিত হয়েছে। শিঙ্গা দেওয়ার ফলে শরীর হতে রক্ত বের হওয়ার কারণে গোসল করা সুনুত। জুমার দিনে ঘাম ও ময়লার দুর্গন্ধ হতে বাঁচার জন্য প্রথমে ওয়াজিব ছিল, পরে তা সুনুতে পরিণত হয়েছে। আর মৃতকে গোসল দেওয়ার পর গোসল করা মোস্তাহাব। রাস্ল ক্রিয়েছেন বলে কোনো শক্তিশালী মত পাওয়া যায় না। তবে কাজি খাওয়ারেজমী তাঁর আল-হাবী (اَلْنَعَاوِيُّنَ) নামক গ্রন্থে রাস্লুল্লাহ

8৯৮. অনুবাদ: হযরত কায়েস ইবনে আসেম (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, [তিনি বলেন,] তিনি ইসলাম গ্রহণ করলে [তথা ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে] নবী করীম তাঁকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল করতে নির্দেশ দেন। –[তিরমিয়ী, আবু দাউদ ও নাসায়়ী]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

- : তাদের হাদীসের জবাব الْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ
- হযরত কায়েস নাপাকী অবস্থায় থাকার কারণে রাসূল তাঁকে গোসল করার আদেশ প্রদান করেন। আর নাপাকী অবস্থায়
  ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা করলে তখন গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব।

### र्णीय जनुत्रक : ٱلْفَصْلُ الثَّالِثُ

عُرْثُ عِكْرِمَةَ (رح) قَالُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أترى الْغُسلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنِ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَّمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِب وَسَانُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ الْغُسلُ كَانَ النَّاسُ مَجْهُ ودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّونَ وَيَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُ ورِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْفًا مُقَسارِبَ السَّقْفِ إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي يَوْمِ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ الصُّوفِ حَتَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحُ أَذَٰى بِذٰلِكَ بَعْضُهُمْ بِعَضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تِلْكَ الرِّياحَ قَالَ آيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوا وَلْيَمَسُّ اَحَدُكُمْ افَضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخُيرِ وَلَبِسُوا غَيْرَ الصُّوْنِ وَكُفُوا الْعَمَلُ وَ وُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ . وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُوْذِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعُرُوقِ . رُوَاهُ أَبُو دَاوَدَ

৪৯৯. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হ্যরত ইকরিমা (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইরাকের অধিবাসীদের একদল লোক আসল এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, হে ইবনে আব্বাস! আপনি কি জুমার দিনের গোসলকে ওয়াজিব মনে করেন ? তিনি বললেন, না: বরং যে গোসল করে তার জন্য তা অতি পবিত্রতার কাজ এবং উত্তম কাজ। আর যে গোসল না করে তার জন্য তা ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদেরকে এখন বলব, কিভাবে জুমার গোসল আরম্ভ হলো– লোকেরা তখন গরিব ছিল। তারা পশমের মোটা কাপড় পরিধান করত। আর পিঠে বোঝা বহনের কাজ করত। অথচ তাদের মসজিদ ছিল খুবই অপ্রশস্ত, নিচু ছাদ বিশিষ্ট, আর তাও ছিল খেজুরের ডালের তৈরি। একদিন গরমের সময় রাসূল 🎫 মসজিদে আসলেন, তখন জনগণ পশমের মোটা কাপড়ের মধ্যে ঘামে ভিজে গিয়েছিল এবং তাদের শরীর হতে ঘামের দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল, ফলে একের কারণে অন্যের কষ্ট হচ্ছিল। এ দুর্গন্ধ যখন রাসূল 🚐 অনুভব করলেন, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল। যখনই এ দিন [জুমার দিন] আসবে, তোমরা গোসল করবে। আর তোমাদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো ভালো তেল ও সুগন্ধি ব্যবহার করবে। হ্যরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, অতঃপর আল্লাহ তা আলা তাদেরকে সম্পদ দান করলেন. তখন তারা পশমি মোটা কাপড় ছাড়া অন্য কাপড়ও পরিধান করতে লাগল, পরিশ্রমের অবসান ঘটল, আর তাদের মসজিদও প্রশস্ত হলো। ফলে ঘামের কারণে যে একের দ্বারা অন্যরা কষ্ট পেত তাও দূরীভূত হলো।

## بَابُ الْحَيْضِ পরিচ্ছেদ : ঋতুস্রাব

শত্সাব মহিলাদের একটি অবধারিত প্রাকৃতিক নিয়ম। বালেগা হওয়ার পর প্রত্যেক নারীরই শত্সাব দেখা দেয়। কোনো সুস্থ সবল যুবতী নারীই এ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, 'মা' হাওয়া (আ.) জানাতে থাকাবস্থায় নিষিদ্ধ গাছের ফল ছিড়েছিলেন, তার শান্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— "দৈন্দি নিয়মত তুমি যেভাবে রক্তাক্ত করেছ অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে রক্তাক্ত করে ছাড়ব।' এর ফলশ্রুতিই মহিলাগণ কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থা বহন করে চলবে। মহানবী বলেছেন— (رَرُاهُ الشَّيْخَانِ) - (رَرُاهُ الشَّيْخَانِ) অর্থাৎ, 'আল্লাহ তা'আলা হায়েযকে আদম (আ.)-এর কন্যা সন্তানদের জন্য অবধারিত করে দিয়েছেন।' যারা বলেন, এটা বনী ইসরাঈলদের মহিলাদের থেকে ভক্ত হয়েছে, তাদের কথা ইমাম বুখারী (র.) এটাকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

হায়েয চলাকালীন অবস্থায় স্ত্ৰীদের সাথে উঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া, আচার ব্যবহার সবকিছুই বৈধ। এমনকি সঙ্গমে লিগু হওয়ার আশংকা না থাকলে একই বিছানায় স্হ্-অবস্থান এবং চুম্বন করাও বৈধ, একমাত্র সহবাস করা হারাম। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন - وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ

অর্থাৎ, তারা আপনাকে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, তা অশুচি। তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করা থেকে দূরে থাকবে যে পর্যন্ত না তারা পবিত্র হয়, তাদের না। আলোচ্য অধ্যায়ে এ সম্পর্কীয় হাদীসসমূহ বিস্তারিত আলোচিত হবে।

## الفصل الأوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرْفَكُ الْبَهُوْدُ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ وَالَّهِ الْمَوْأَةُ وَلَا مَا لِيَهُوْدُ كَانُوْا إِذَا حَاضَتِ الْمَوْأَةُ فِي الْبُيُوْتِ فَسَالُ اصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَانْ زَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ فَانْ زَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ فَانْ زَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَسْتَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ (اللَّيةَ) فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمَحِيْضِ (اللَّيةَ) فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي السَّيْكُاحَ فَبَلَغَ ذَلِكَ الْمَيْهُودَ فَقَالُوا مَا يُوينُدُ هٰذَا الرَّجُلُ انْ الْمَيْهُودَ فَقَالُوا مَا يُوينُدُ هٰذَا الرَّجُلُ انْ يَسْتَعُوا كُلُ السَّيْدُ اللَّهُ الْمَلْهُ اللَّهُ الْمُؤْالُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

৫০০. অনুবাদ: হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে যখন কোনো স্ত্রীলোক ঋতুবতী হতো তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং তাদেরকে এক সাথে ঘরে রাখত না। একবার হযরত নবী করীম 🚐 এর সাহাবীগণ তাঁকে [এ ব্যাপারে] জিজ্ঞেস করলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা नित्माक जागां जवजीर्न करतन, يَسْتُلُونَكَ عَن नित्माक जागां जवजीर्न करतन, ..... الْمُحِيْض "আর তারা আপনার নিকট হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে .....।" তখন রাসূলুল্লাহ 🚎 বললেন, তাদের সাথে সঙ্গম ছাড়া সবকিছু করতে পার। এ কথা ইহুদিদের নিকট পৌছলে তারা বলল, এ ব্যক্তি কোনো বিষয়ে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ না করে ছাড়তে চায় না। অতঃপর হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর এবং হযরত আব্বা ইবনে বিশর আসলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ 🔤! ইহুদিরা এরূপ বলে, তবে কি আমরা স্ত্রীলোকদের সাথে সহবাস করার অনুমতি পেতে পারি না ?

আন্ওয়াকল মিশকাত (১ম খণ্ড) - ৬

يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَلَا نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللّهِ ﷺ حَتَّى ظَنَنَا أَنْ قَدْ وَجُدَ عَلَيْهِ مَا فَخَرَجَا فَاسْتَقَبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى النَّبِيِ ﷺ فَأَرْسَلَ فِي النَّبِي ﷺ فَأَرْسَلَ فِي النَّبِي اللهِ عَلَيْهِ مَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ يَجِدْ عَلَيْهِمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ يَجِدْ عَلَيْهِمَا وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ

[পেলে ইহুদিদের পুরোপুরি বিরুদ্ধাচরণ হবে।] এতে রাসূলুল্লাহ — এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তাতে আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেছেন। অতঃপর তারা বের হয়ে গেল। তারপরই তাদের সমুখ দিয়ে রাসূলুল্লাহ — এর নিকট কিছু দুধের হাদিয়া আসল। তারপর তিনি তাদের পিছনে লোক পাঠিয়ে তাদের ডেকে আনলেন এবং তাদেরকে তা পান করালেন। এতে তারা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাদের উপর রাগ করেননি। — মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَبْضَ : वादायत वर्ष : مُعْنَى الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْحَبْضِ الْعَبْضِ الْحَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ الْعَبْضِ اللَّمْ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ عَنَ الرَّحْمِ عَنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ عَنَ الرَّحْمِ عَنْ عَنْمَ عَنْمَ عَنْمَ الْعَارِجُ عَلَيْهِ عَنْمَ الْعَارِجُ اللَّمْ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ مِنَ الرَّحْمِ عَنْ الرَّحْمِ عَنْ الْعَارِجُ عَلَيْمَ عَنْمَ الْعَلْمَ عَنْ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَنْمَ الْعَلْمُ عَلَيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

: مُعْنَى الْحَبْضِ إصْطِلَاحًا

- ১. ইমাম আযহারী (র.) বলেন لَا يَعْدَ بُلُوغِهَا فِي اَوْتَاتٍ مُعْتَادَةٍ مِنْ تَعْرِ الرَّحْمِ لَا निर्मिष्ठ क्याकिन यावि नात्रीत জतायू (थिक नावालिका হওয়ার পর নির্গত হয়, তবে সেটা সন্তান প্রসব করার কারণে নয়।
- هُ وَ الدُّمُ الَّذِي يَسِيلُ مِنْ رِحْمِ الْمَرَأَةِ فِي آيًّامٍ مَعْلُومَةٍ كُلَّ شَهْرٍ —अ الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ अ अकारतत मरण
- ७. कूम्तीत गिकाकात वरना— مخصوص مِنْ مَخْمَرِج مَخْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ अ क्म्तीत गिकाकात वरना
- هُ وَهُ وَمُ يَنْفُضُهُ رِحْمُ إِمْرَأَةٍ سَلِيتُمةٍ مِنَ الدَّاءِ وَالصِّغير -- 8. काता मराज
- هُو مَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالسُّفُرَةِ وَالْكُنْرَةِ فِي آيَّامِ الْعَبْضِ ( कष कष वलन و مَا تَدَاهُ الْعَبْضِ

হায়েযের সর্বনিম্ন ও উপ্রতম সীমা নির্ধারণের ব্যাপারে إَخْتِلاَثُ الْعُلَمَاءِ فِيْ اَتَـٰلِّ مُدَّرَ الْحَبْضِ وَ اَكْشَرِهَا كَالْسُرَاءَ عَنْ اَتَالِ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ اَكْشَرِهَا كَالْسُرَاءَ عَنْ الْعُلْمَاءِ فِي اَتَّالِ مُدَّرِ الْحَبْضِ وَ اَكْشَرِهَا كَالْمُعْلَى الْعُلْمَاءِ فِي الْمُدَّرِقِ الْحُبْضِ وَ اَكْشَرِهَا كَالْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى

(حـمَارُ مَـالِكُ (رحـ) : ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, হায়েযের নিম্নতম কোনো সীমা নেই, এক ঘণ্টাও হতে পারে। আর উর্ধ্বতম সীমা হচ্ছে ১৭ দিন।

(حا) ﴿ مَا الشَّافِعِيِّ وَ أَحْمَدَ فِيْ رِوَايَةٍ (رح) : ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর এক বর্ণনা মতে, হায়েযের নিম্নসীমা এক দিন এক রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১৫ দিন। তাঁদের দলিল—

قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى نُعْصَانِ دِيْنِ الْمَرَأَةِ تَغْعُدُ إِخْدَاهُنَّ شَطْرَ عُمْرِهَا لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّ . হযরত ইমাম আবৃ হানীফা ও ইমাম মুহামদ (র.)-এর মতে, হায়েযের নিল্লম সীমা তিন দিন তিন রাত, আর উর্ধ্বতম সীমা ১০ দিন ১০ রাত। তাঁদের দলিল হচ্ছে—

عَنْ اَبِيْ أُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ النَّبِيُ ﷺ اَقَلُ الْحَيْضِ لِلْجَارِيْةِ الْبِكْرِ وَالثَّبِيِّبِ الثَّلَاثُ وَأَكْثُر مَايَكُونُ عَشَرَةً أَيَّامٍ فَاذَا زَادَ فَهِىَ مُسْتَحَاضَةً . رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِيْ

### : তाँएनत पिटानत जवाव ٱلْجَوَابُ عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

- ১. ইমাম মালিক (র.)-এর কথার কোনো দলিল নেই, তাই তা গ্রহণীয় নয়।
- ২. ইবনে হুমাম (র.) বলেন, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই।
- ৩. আল্লামা ইবনুল জাওযী (র.) বলেন, তাঁদের হাদীসটি বিশুদ্ধ বলে ধরে নিলেও নারীদের بَصْفَ عُنْ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَالَمُ اللهُ اللهُل

হায়েযের বিধান : হায়েযের বিধান এই যে, হায়েজ চলাকালে রোজা, নামাজ সবকিছুই হারাম। তবে পরে রোজার কাযা আদায় করতে হয় ; কিন্তু নামাজের কাযা আদায় করতে হয় না। ঋতুস্রাব অবস্থায় সঙ্গম ও পরিধেয় বস্ত্রের নিচ দিয়ে কোনো প্রকার সম্ভোগের কার্য করা জায়েজ নেই; বরং হারাম। ঋতুবতী অবস্থায় ক্রআন তেলাওয়াত করা, কুরআন পাক স্পর্শ করা এবং মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। ঠিক এরপ বিধান নিফাসের সময়েও।

শুত্বতীর সাথে দৈহিক উপভোগ করার ব্যাপারে মতভেদ : শত্বতী স্থারি সাথে সম্ভোগ-এর ব্যাপারে শরিয়ত বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- শতু চলাকালে শত্বতীর সাথে সাতাবিকভাবে যৌন সঙ্গম করা হারাম। অবশ্য পরিধেয় বস্ত্রের উপর দিয়ে জড়াজড়ি করা জায়েজ আছে। আর এরপ অবস্থায় হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশন্ধা থাকলে তবে তাও করা উচিত নয়। অর্থাৎ মাকরহ; নতুবা কোনো ক্ষতি নেই। সঙ্গম ব্যতীত নাভির নিচ থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত দেহের অংশ দ্বারা আনাবৃত অবস্থায় উপভোগ করার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন-

- ك. ইমাম আবৃ ইউসৃফ (র.)-এর এক বর্ণানায়, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রথম মতে এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.), ইমাম আহমদ (র.) এবং কতিপয় মালিকী মতাবলম্বীদের মতে, পরিধেয় বস্ত্রের নিচে নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্থানে সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনকেলী করা জায়েজ আছে। তাঁদের দলিল হাদীসের অংশ- إصنعُوا كُلُّ سُنْءُ إِلَّا النِّكَا حَ
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.), ইমাম মালিক (র.) এবং ইমাম আবৃ ইউসৃফ (র.)-এর দ্বিতীয় বর্ণনা মতে এবং ইমাম শাফেয়ী
  (র.)-এর পরবর্তী নতুন বর্ণনা মতে, উল্লিখিত দেহাংশের দ্বারা অনাবৃত অবস্থায় কোনো ধরনের সঞ্জোগ করা জায়েজ নেই।
  তাঁদের দলিল-
- ১. হ্যরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস- كَانَ يَأْمُورُنِيْ وَانَا حَاثِضُ . مُتَّفَقُ عَلَيْهِ

২. হ্যরত মু'আয (রা.)-এর হাদীস-قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا يَحِلُّ لِيْ مِنْ إِمْرَأَتِيْ وَهِيَ حَانِضٌ مَا فَوْقَ أَلْإِزَارِ وَالتَّعَفَّقُ عَنْ ذَٰلِكَ افَضْلُ . رَوَاهُ رَزِيْنَ

عَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يَحِلُ لِنْ مِنْ إِمْرَأَتِنْ وَهِى حَاثِثَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
 اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشُدُ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْتَكَ بِأَعْلَاهَا . رَوَاهُ مَالِكٌ وَالدَّارِمِيُ

এ সব হাদীসই প্রমাণ করে পরিধেয় বস্ত্রের উপর ছাড়া নিচ দিয়ে সম্ভোগ করা জায়েজ নেই।

وَعَنْ النّ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ وَكُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ وِنْ اِنَاءٍ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ اِنَاءٍ وَالنَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ اِنَاءٍ وَالنَّبِي عَلَيْهِ وَكَانَ يَا مُسُرُنِي وَالنَّهِ وَكَانَ يَا مُسُرُنِي وَانَا حَائِضٌ وَكَانَ فَاتَّزِرُ فَيَبُبَاشِرُنِي وَانَا حَائِضٌ وَكَانَ يَا مَائِضٌ وَهُمُ وَمُعْتَكِفَ وَكَانَ يَا خُرِحُ رَأْسَهُ إِلَى وَهُمُ وَمُعْتَكِفَ مُعْتَكِفَ فَا عَلَيْهِ فَا عَلْمُ مِنْ فَقَ عَلَيْهِ فَا عَلْمُ مُتَعَفِّقٌ عَلَيْهِ

৫০১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, আমি এবং নবী করীম ক্রে একই পাত্র হতে
পানি নিয়ে গোসল করতাম, অথচ আমরা উভয়ই তখন
নাপাক অবস্থায় হতাম। তিনি আমাকে হকুম করতেন
আর আমি শক্ত করে আমার পরিধানের কাপড় পরে নিতাম
অতঃপর তিনি তাঁর শরীর আমার শরীরের সাথে লাগাতেন,
অথচ তখন আমি ঋতুবতী। আর রাস্লুল্লাহ
ই'তিকাফে থাকা অবস্থায় তাঁর মাথা বের করে দিতেন,
আমি তাঁর মাথা ধৌত করে দিতাম, অথচ তখন আমি
ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثُ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের মধ্যে তিনটি মাসআলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হচ্ছে— প্রথমতঃ নারী-পুরুষ একত্রে গোসল করা এবং স্ত্রীর ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েজ আছে।
দ্বিতীয়তঃ ঋতুবতী স্ত্রীলোককে স্পর্শ করা, তার সাথে শয়ন করা, তার শরীরের নাভি থেকে হাটু পর্যন্ত অংশ আবৃত অবস্থায় তার শরীরের সাথে শরীর লাগা নিষিদ্ধ নয়।

তৃতীয়তঃ ই'তিকাফকারী মসজিদে থেকে শরীরের কোনো অংশকে বের করলে অথবা ঋতুবতী নারী তাকে স্পর্শ করলে তাতে তার ই'তিকাফ নষ্ট হয় না।

وَعَنْهَ كُنْ اَشْرَا وَانَا مَانَتُ كُنْتُ اَشْرَا وَانَا مَانِضُ ثُمَّ اُنْاوِلُهُ النَّبِيَ ﷺ فَبَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضَعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَاتَعَرَّقُ الْعَرَقَ وَانَا حَائِثُ ثُمَّ النَّاوِلُهُ النَّبِيَ الْعَرَقَ وَانَا حَائِثُ ثُمَّ النَّاوِلُهُ النَّبِيَ الْعَرَقَ وَانَا حَائِثُ مَا النَّادِي مَوْضَعِ فِيَّ . رَوَاهُ مُسْلَدً

৫০২. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঋতুস্রাব অবস্থায় পানি পান করতাম, অতঃপর তা নবী করীম — কে প্রদান করতাম। তিনি আমার মুখ রাখার জায়গায়ই মুখ রাখতেন এবং পানি পান করতেন। আর কখনো আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাডিডর গোশত খেতাম। অতঃপর ঐ হাডিড রাস্লুল্লাহ — কে দিতাম। তিনি আমার মুখ রাখার স্থানেই মুখ রাখতেন [এবং তা থেকে গোশত খেতেন।] — [মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चानीरमत ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পানাহার করা তো নিষেধ নয়: বরং স্বামী স্ত্রীর একে অন্যের মুখের গ্রাস গ্রহণেও কোনো দোষ নেই।

وَعَنْ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

৫০৩. অনুবাদ: উক্ত হয়রত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম আমার কোলে হেলান দিতেন। অতঃপর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। অথচ তখন আমি ঋতুবতী। —[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَرْئِكَ مَا قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ النَّبِيُّ الْخَمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَعَلْتُ اِنِّى حَائِضٌ فَقَالَ إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ

৫০৪. অনুবাদ: উক্ত হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী করীম আমাকে বললেন, মসজিদ হতে আমাকে ছোট মাদুরটা এনে দাও। আমি বললাম, আমি তো ঋতুবতী। তখন রাসূলুল্লাহ বললেন, তোমার ঋতুস্রাব তো তোমার হাতে নয়। —[মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

चें হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, রাস্লুল্লাহ ত্রি থাকে মাদ্রটি নিতে বলেছেন। আর এটাও স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অপবিত্র ব্যক্তির জন্য বাহির থেকে মসজিদে হতে হাত দিয়ে কিছু নেওয়া অথবা কোনো কিছু দেওয়া নিষেধ নয়।

وَعَرْفِ فَ فَ مَدْمُونَةَ (رض) قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى يَصُلِّى فِى مِرْطٍ بَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا مَعْضُهُ عَلَيْهِ وَ اَنَا حَائِضٌ . مُتَّفَقَ عَلَيْهِ

৫০৫. অনুবাদ: হযরত মাইমূনা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ত একটি চাঁদরে নামাজ
পড়তেন, তার কিছু অংশ আমার গায়ের উপর থাকত, আর
অপর অংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত, অথচ তখন আমি
ঋতুবতী। –[বুখারী ও মুসলিম]

#### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: কোনো নামাজী ব্যক্তির নামাজ পড়াকালীন সময়ে তার পরিধেয় বস্ত্রের কোনো অংশ নাপাকীর উপর থাকলে তার নামাজ শুদ্ধ হয় না, অথচ ঋতুস্রাবগ্রস্তা মহিলার উপর থাকলে নামাজ শুদ্ধ হয়। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঋতুবতী মহিলার শরীর حَدَيْقَ অপবিত্র নয়; বরং حَدَى তথা বিধানগত নাপাক।

## षिठीय अमूल्हफ : النفصل الثَّانِي

عَرْثِ فَ اللهِ عَلَى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنْ اَتَى حَاثِضًا اَوْ الْمَرَأَةَ فِي دُبُرِهَا اَوْ كَاهِنًا فَعَدْ كَفَر بِمَا انْ زِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ

وَفِیْ رِوَایَتِهِ مَا فَصَدَّقَهُ بِمَا یَقُولُ فَقَدْ کَفَر وَقَالَ التِّرْمِذِیُّ لَا نَعْرِفُ لَهٰذَا الْحَدِیْثَ اِلَّا مِنْ حَکِیْمِ الْاَثْرَمِ عَنْ اَبِیْ تَمِیْمَةَ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةً. ৫০৬. অনুবাদ: হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল্লাহ হুরশাদ করেন — যে ব্যক্তি ঋতুস্রাবগ্রস্তা স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে অথবা স্ত্রীলোকের পিছনের রাস্তায় সঙ্গম করেছে অথবা কোনো গণকের কাছে গেছে, সে ব্যক্তি মুহাম্মদ ক্রি-এর উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে [তথা কুরআন] তাকে অস্বীকার করেছে। —[তিরমিয়ী, ইবনে মাজাহ ও দারিমা]

আর তিরমিয়ী ও দারিমী (র.)-এর বর্ণনায় আরো আছে যে, গণক যা বলে তাকে যে সত্য বলে বিশ্বাস করেছে; সে কৃফরি করেছে। ইমাম তিরমিয়ী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হযরত আবৃ হুরায়রা (রা.) হতে আবৃ তামীমা, আর আবৃ তামীমা হতে হাকীম আছরাম বর্ণনা করেছেন। এটা ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। অথচ আবৃ তামীমার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কোনো কোনো মুহাদ্দিস সন্দেহ পোষণ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

الْحَدِيْثِ হাদীসের ব্যাখ্যা: জেনে-শুনে ঋতুবতীর সাথে সঙ্গম করা কিংবা স্ত্রীর শুহ্যদ্বারে সহবাস করা এবং গণকের কথায় আস্থা স্থাপন করা কুফরি। যে ব্যক্তি এ সব কাজকে বৈধ মনে করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হারাম রূপে বিশ্বাস স্থাপন করার পরও এ সব কাজে লিপ্ত হয়, সে ফাসিক বা পাপাচারীরূপে গণ্য হবে।

وَعَنْ اللهِ مَا يَجِلُ الرَّسُولَ اللهِ مَا يَجِلُ لِنَي مِنْ وَاللهُ مِنْ عَلَيْ اللهِ مَا يَجِلُ لِنَي مِنْ الْمَدَأَتِيْ وَهِي حَائِضٌ قَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَالتَّعَقُّفُ عَنْ ذٰلِكَ افْضَلُ - رَوَاهُ رَزِيْنُ وَقَالَ مُحِي السَّنَةِ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِقَوِي .

৫০৭. অনুবাদ: হযরত মু'আয় ইবনে জাবাল (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন— আমি একদা বললাম, হে
আল্লাহর রাসূল । আমার স্ত্রীর সাথে আমার কি কি কর্ম
করা হালাল, যখন সে ঋতুগ্রস্তা হয়? রাসূলুল্লাহ কর
বললেন, তহবন্দের [কাপড়ের] উপর দিয়ে যা কিছু কর
তাই হালাল। তবে তা হতে বিরত থাকাই ভালো।
—[রযীন; ইমাম মহীউস সুনাহ আল-বাগাবী (র.) বলেন, এ
হাদীসের সনদ সবল নয়।]

وَعَرِيْكُ النِّهِ عَبَّاسِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ النِّهِ عَبَّهِ إِذَا وَقَعَ السَّرَجُ لُ بِالْهَ لِلَّهِ عَلَيْهُ إِذَا وَقَعَ السَّرَجُ لُ بِالْهَ لِلهِ عَلَيْهُ فَالْمَدَ تَصَدَّقُ بِالْهُ لِلهِ مَا إِنْ وَالْهُ التَّيْرُمِذِيُّ وَابُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابُنُ مَا جَةً

৫০৮. অনুবাদ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ক্রিইরশাদ করেন— যখন কোনো ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে যায় সে যেন [এর কাফ্ফারা হিসেবে] আধা দিনার সদকা করে দেয়। [তিরমিযী, আবৃ দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَعْرِيْفُ الرِّبْنَارِ: স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হয় দিনার, আর রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হয় দিরহাম। এক দিনারের পরিমাণ হলো সাড়ে চার মাশা। ১২ মাশায় এক তোলা বা এক ভরি। কাজেই এক দিনার হলো এক তোলার চবিবশ ভাগের নয় ভাগ।

إَخْتِلاَتُ الْاَتِمَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ أَتَى خَائِضًا ﴿ وَخَتِلاَتُ الْاَتِمَةِ فِي التَّصَدُّقِ عَلَى مَنْ أَتَى خَائِضًا ﴿ وَالْعَلَا مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِ

(৮০) وَالْمُوْرَعِيْ وَاسْحَاقَ وَفَوْلٌ لِأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيِّ (رح) গাঁসদ ইবনে জুবায়ের, হাসান বসরী, আওযা'ঈ ও ইসহাক (র.)-এর মাযহাব এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর অভিমত ও ইমাম শাফেরী (র.)-এর পুরাতন অভিমত অনুযায়ী হায়েয অবস্থায় খ্রী সংবাস করলে সদকা দেওয়া ওয়াজিব তাঁদের দলিল হলো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত উক্ত হাদীস।

خَبْرِهِمْ : ইমাম আবৃ হানীফা, ইমাম মালিক, ইমাম শাফেয়ী (র.)-সহ সলফে সালেহীনের সকল ইমামের মতে সদকা দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং তার জন্য তওবা করাই যথেষ্ট। তবে সদকা করা উত্তম ও মোস্তাহাবা। কেননা, হাদীসে এসেছে – الصَّدَقَةُ تُطُّفِئُ غَضَبُ الرَّبِّ

: जांप्तत शनीत्मत अवाव النجواب عَنْ دَلِيْلِ الْمُخَالِفِيْنَ

ইমাম বাইহাকী উক্ত হাদীসকে مَـرْتُـرُوْنً বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مَـرْتُـرُوْنً হতে مَـرْتُـرُوْنً বর্ণনা করেছেন। আবার এটি مُـرُسَـلُ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের মতনে إِضْطِرَابُ রয়েছে। স্তরাং হাদীসবিশারদদের নিকট এটি ضَعِبْف হাদীস। কাজেই এর দ্বারা وُجُوْب প্রমাণিত হবে না।

وَعَرْفُ مُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ تَالَ الْأَبِيِّ عَلَيْهِ تَالَ الْأَدُورِ الْأَلْوَ وَاذَا كَانَ دَمَّا أَوْا مُ التِّرْمِذِيُّ الْمَا مُنْ فَيْصُفُ دِيْنَادٍ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ

৫০৯. অনুবাদ: উক্ত হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হ্যরত নবী করীম হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ত্র বলেছেন— [ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস করলে যে সদকা দেওয়া হবে তার পদ্ধতি হলো] যদি রক্ত লাল থাকে তবে এক দিনার এবং যদি রক্ত পীত বর্ণের হয়় তবে অর্ধ দিনার [সদকা দিতে হবে]। –[তিরমিয়ী]

### र्जुडिश जनुत्रक : اَلْفُصْلُ الثَّالِث

عَرْفُ (رضا)
قَالَ إِنَّ رَجُلًا سَالَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ مَا يَسَلَمُ (رضا)
مَا يَسَحِلُ لِنَى مِنْ إمْرَأْتِنَى وَهِي حَائِضً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى تَشُدُّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا ثُمَّ شَأْنُكَ بِاعْلَاهَا ـ رَوَاهُ مَالِكً وَالدَّارِمِي مُرْسَلًا

৫১০. অনুবাদ: হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.)
হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ
-কে জিজ্ঞেস করল, আমার স্ত্রী ঋতুবতী অবস্থায় আমার
জন্য কি কি কাজ করা হালাল হবে? জবাবে রাসূলুল্লাহ
তাকে বললেন, তার পায়জামা বা তহবন্দ শক্ত করে বেঁধে
নেবে, তারপর তার উপর দিয়ে যা খুশি তুমি করতে
পারবে। – ইিমাম মালিক ও দারেমী হাদীসটি মুরসাল
হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

ত্রাদীসের ব্যাখ্যা: রাস্লুল্লাহ ত্রাহ্র এ অনুমতি ঐ সমস্ত লোকদেরকে দিয়েছেন যারা যথেষ্ট ধৈর্যশীল, যৌন উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও যারা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করে সঙ্গম হতে বেঁচে থাকতে সক্ষম। আর যাদের ধৈর্য শক্তি নেই; তাদের এরূপ অবস্থায় মেলামেশাও বৈধ নয়।

وَعُرْكُ عَسَائِسَتَ (رض) قَالَتُ كُنْتُ إِذَا حِنْتُ نَرَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقُرُبُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ يَقُرُبُ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَلَمْ نَدُنْ مِنْهُ حَتّٰى نَطُهُ رَوْاهُ أَبُوْدَاوْدَ

৫১১. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, যখন আমি ঋতুবতী হতাম তখন শয্যা
হতে নিচে মাদুরে নেমে আসতাম। তখন রাস্লুল্লাহ
আমাদের কাছে ঘেষতেন না, আর আমরাও তাঁর
কাছে যেতাম না, যতক্ষণ না আমরা পবিত্র হতাম।
—[আরু দাউদ]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের হুকুমটি ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে এ হুকুম রহিত হয়ে যায়। কেননা, যাতে এর দ্বারা মুসলমান মহিলারাও এরূপ কার্যে ইহুদি মহিলাদের মতো 'অচ্ছুৎ' হয়ে না যায়।

## بَابُ الْمُستَحَاضَةِ পরিচ্ছেদ: ইস্তেহাযা-গ্রস্ত নারী

عاد السَّبُلُانُ السَّبُلُانُ السَّبُكَانَ السَّبَكَانَ السَّبَاءُ السَّبَكَانَ السَّبَاءُ السَّبَكَانَ السَّبَاءُ السَّلَةُ السَّبَاءُ السَاسِةُ السَّبَاءُ السَاسِاءُ السَّبَاءُ السَاسِةُ السَاسِاءُ السَّبَاءُ السَاسِاءُ السَّبَاءُ السَّبَاءُ السَاسُةُ السَاسِاءُ السَّبَاءُ السَاسِاءُ السَاسِاءُ السَاسِاءُ السَاسِةُ السَاسُاءُ السَاسُاءُ

তিন দিনের কম যে রক্ত আসে। ২. দশ দিনের অধিক যে রক্ত বের হয়। ৩. বালেগা হওয়ার পূর্বে যে রক্তক্ষরণ হয়।
 গর্ভবতীর রক্তপাত। ৫. অতি বয়য়ার ঋতুস্রাব এবং ৬. প্রসৃতি নারীর ৪০ দিনের উপরে যে রক্তস্রাব হয়।

ইস্তেহাযা রোগিণীর নামাজ, রোজা ও যৌনসঙ্গম নিষিদ্ধ নয়। তবে তাদেরকে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অজু করতে হবে। আগত হাদীসগুলোতে এ সম্পর্কে বিধান দেওয়া হয়েছে।

### रें शें الفَصْلُ الْأُولُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَرْ ٢٠٠٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننْتُ إَبِیْ حُبَیْسِشِ إِلَی جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِننْتُ إِبِیْ حُبَیْسِشِ إِلَی النَّبِیِ عَلِیْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّیْ إِمْراَةً اسْتَحَاضُ فَلَا اطْهُرُ اَفَادَعُ الصَّلُوةَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذُلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتْ كَانِمَا ذُلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا اَقْبَلَتْ حَبْضَتُ كِ فَدَعِی الصَّلُوةَ وَإِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِیْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمُ صَلِیْ . مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ . فَاغْسِلِیْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَ صَلِیْ . مُتَّفَقٌ عَلَیْهِ .

৫১২. অনুবাদ: হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত।
তিনি বলেন, একদা হযরত ফাতেমা বিনতে আবৃ হুবাইশ
(রা.) রাস্লুল্লাহ — -এর নিকট আগমন করে বললেন,
হে আল্লাহর রাস্ল! আমি একজন রক্তস্রাবের রোগিণী
মহিলা। আমি তা হতে পবিত্র হই না, আমি কি নামাজ
ছেড়ে দেবং জবাবে রাস্লুল্লাহ — বললেন, না। এটা
একটি রোগ যা শিরার রক্ত, হায়েজের নয়। আর যখন
তোমার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন তুমি নামাজ পরিত্যাগ
করবে। যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে; তখন
তুমি তোমার শরীর হতে রক্ত ধৌত করে ফেলবে,
অতঃপর নামাজ আদায় করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

मुखाश्या नातीत शीमलत व्याभात मणएक: إخْتِلانُ الْعُلْمَاءِ فِي غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

كَ. (من) - مَـذْهَبُ ابْنَ عُـمَـرَ وَ ابْنَ النَّرْبَيْرِ وَ عَـطَاء (رض) . ﴿ عَـطَاء (رض) ﴿ عَـطَاء (رض) ﴿ عَـطَاء (رض) ﴿ عَـطَاء (رض) ﴿ عَـطَاء (منه عَرَبَة عَرْبَة عَرَبَة عَرَبَة عَرَبَة عَرَبَة عَرَبَة عَرَبَة عَرَبَة عَنْهُ عَرَبَة عَرَبْعَ عَرَبْعَ عَرَبْعَ عَرَبْعَ عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُه عَرَبُهُ عَلَيْهُ عَرَبُهُ عَرَبُهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَرَبُهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُهُ عَلَا عَلَا عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَا عَلَا عَلَاكُ

(الف) عَنْ عَانِشَةَ (رض) قَالَتْ إِنَّ أُمَّ حَبِيْبَةَ اسْتَجِيْضَتْ فِيْ عَهْدِ النَّبِي ﷺ فَامَرَهَا بِالْغُسْلُ لِكُلِّ صَلْوَةٍ . (رَوَاهُ اَبُو دُاود) (ب) عَنْ عَانِشَةَ (رض) فَعَالَ لَهَا النَّبِسَى ﷺ إِغْتَسِلِيْ (رض) فَقَالَ لَهَا النَّبِسَى ﷺ إِغْتَسِلِيْ لِكُلِّ صَلْوةٍ . (اخْرَجَهُ أَبُو دَاود)

২. (صن) عَبَاسٍ وَابُنِ عَبَاسٍ (رض) : হযরত আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.)-এর মতে, মুস্তাহাযা রমণী দ্ব নামাজকৈ এক সাথে করে একবার করে মোট তিনবার গোসল করবে। তবে প্রত্যেক ওয়াক্ত স্ব-স্থ ওয়াক্তের ভিতর হতে হবে। যেমন যোহরকে দেরি করে আসরকে প্রথম ওয়াক্তে পড়ার জন্য একবার গোসল করবে, এমনিভাবে মাগরিব ও ইশার জন্য এক গোসল, আর ফজরের জন্য এক গোসল করবে। তাঁদের যুক্তি হলো, পাঁচবার গোসল করার হুকুম মানসূখ হয়েছে। নিম্নের হাদীসটি এর প্রমাণ বহন করে—

عَانِشَةَ (رض) قَالَتُ إِنَّ سَهِلَةَ بِنْتَ سُهِيلِ أُسْتُحِيضَتْ فَأَتَتِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَصُرُهَا أَنْ تَنغُتُ عِنْدَ كُلِّ صَلُّووْ فَكُمًّا جَهَدَتْ ذَٰلِكِ أَمْرَهَا إِنْ تَجَمَّعَ بَنِينَ الظُّهُو وَالْعَصْرِ بِغُسْلِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَّاءِ

৩. (ح.) وَحَسَن الْبَصْرِي (رح) : كَذْفَبُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّدِ وَحَسَن الْبَصْرِي (رح) -এর মর্তে, মুস্তাহাযা রমর্ণী সারা দিন রাতে যোহরের সময় একবার মাত্র গোসল করবে। ইমাম আবূ দাউদ এর উপর

একটি শিরোনীম উপস্থাপন করেছেন।

8. مَدْهُبُ جَمْهُوْرِ الْأَنِمَةِ -এর ইমামগণের মতে مَدْهُبُ جَمْهُوْرِ الْأَنِمَةِ नाরীর হায়েয যখন শেষ হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র একবার গোসল করবে। এরপর প্রত্যেক নামাজ বা দুই নামাজকে একসঙ্গে করে গোসল করা আবশ্যক নয়। তবে প্রত্যেক নামাজের ওয়াজের জন্য নতুন নতুন অজু করতে হবে। এটা হযরত আবুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.), হ্যরত আয়েশা (রা.) এবং অন্যান্যদেরও অভিমত। তাঁদের দলিল—

١ - إِنَّهُ عَلَبْهِ السَّلَامُ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي خُبَيْشٍ فَإِذَا اقْبَلَتْ حَبْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلُوةُ وَ إِذَا اَدْبُرَتْ فَأَغْتَسِلِيْ ١ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

هِ عِلْهُ عِلَامِهُ وَاللَّهُ عَالَمُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعَاضَةِ تَدَعِى الصَّلُوةَ اَبًّامَ حَبْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسُلًا وَ وَاحِدًا وَتَتَوَضَّا عِنْدَ كُلِ صَلُوقٍ ﴿ (رَوَاهُ الطَّحَادِيُ)

### विठीय जनुत्क्ष्म : ٱلْفُصِلُ الثَّانِيْ

عُسْرُوةَ بُسْنِ السَّزَبَسِيرِ (رح) عَنْ فَاطِمَةً بِنْتِ ابِيْ حُبَيْشِ (رضا) أنَّهُا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ عَلَّهُ إِذَا كَانَ دُمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دُمُّ اسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذُلِكَ فَامْسِكِتْ عَين الصَّلُوةِ فَإِذَا كَانَ الْأَخَرُ فَتَوَضَّايٌ وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ـ رَوَاهُ أَبُودَاوُدُ وَالنَّسَائِيِّ

৫১৩. অনুবাদ : [তাবেয়ী] হযরত ওরওয়া ইবনে যুবায়ের (র.) হ্যরত ফাতেমা বিনতে আবী হুবাইশ (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে. তিনি সর্বদা ইস্তেহাযা অবস্তায় থাকতেন। অতঃপর নবী করীম 🚟 তাঁকে বললেন, যখন হায়েযের রক্ত হয় তখন তা কালো রঙের রক্ত. [সহজে] চেনা যায়। অতএব যখন এরপ রক্ত হবে তখন তুমি নামাজ হতে বিরত থাকবে। আর এটা ব্যতীত যখন অন্যরূপ রক্ত হবে তখন [প্রত্যেক ওয়াক্তে] ওজু করে নামাজ পড়তে থাকবে। কেননা. এটা শিরা বিশেষের রক্ত। – আবু দাউদ ও নাসাঈ।

### সংশ্রিষ্ট আলোচনা

शासय ७ देखदायात तरकत न्याभात मठाखत : वासय ७वर إَخْتِلَانُ الْاَتِمَة بِلَيْنَ دَمِ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ ইস্তেহাযার রক্তের মধ্যে পার্থক্যের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন—

🕨 (حـ) مَذَعَبُ الشَّافِعِيّ (رحـ) : ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, হায়েয বা ঋতুস্রাবের রক্ত কালো এবং লাল বর্ণের হয়। স্তরাং অন্য কেনো বর্ণের হলেই তা ইস্তেহাযার রক্ত বলে সাব্যুন্ত হবে। তাঁর দুলিল ওরওয়়ার হাদীস— قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَانَ الْحَيْثُ فَإِنَّهُ دَمُّ اسْودُ يُعْرَفُ الْخِ

🕨 (حـ) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, রক্তের রঙের কোনো শুরুত্ব নেই। রক্তের রং বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বরং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো মুদ্দত হিসেবে। কাজেই ঋতুস্রাবের সুনির্দিষ্ট মেয়াদের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইস্তেহাযার রক্ত। ঋতুস্রাবের মেয়াদ নির্ধারিত হলেও দশদিন অপেক্ষা করে দশ দিনের পরে যে রক্ত বের হবে তাই ইন্তেহাযার রক্ত, রক্তের বর্ণ যাই হোক না কেন। যেমন হযরত উদ্দে সালামা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস— ويَعْنَظُرُ عَدُدُ اللَّبَالِيْ وَالْأَبِّي عِدْدُ اللَّبَالِيْ وَالْأَبِّي (حد) كَانْجُوَابُ عَنْ دَلِبْلِ الشَّافِعِيِّ (رحد) হযরত ওরওয়া (রা.)-এর হাদীসের জবাবে হানাফী ফিকহবিদগণ বলেন, রক্তের বর্ণ

কালো হর্তুয়া অধিকংশ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, তাই বলে সব নারীদের ব্যাপারে এ হুকুম নির্বিচারে দেওয়া যাবে না। এতদ্ভিন্ন হ্যরত ওরওয়া (র.)-এর হাদীস মুরসাল এবং তাঁর বর্ণনায়ও বিভ্রান্তি (إِضْطَرَابٌ) রয়েছে। অতএব এটা সহীহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস নয়।

▶ ইমাম তাহানী (র.) বলেন, রক্তের বর্ণ দারা হায়েয এবং ইস্তেহাযার পার্থক্য করার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, তা হয়রত ওরওয়া (র.)-এর নিজস্ব অভিমত। সুতরাং তা তাঁর পক্ষ হতে মুদরাজ বা সংযোজনকৃত বাক্য, নবী করীম ﷺ -এর বাণী নয়। কাজেই হানাফীদের কথাই যুক্তিযুক্ত।

৫১৪. অনুবাদ: হযরত উন্মে সালমা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাস্লুল্লাহ — এর জমানায় এক মহিলার জন্য হযরত উন্মে সালমা (রা.) রাস্লুল্লাহ — এর কাছে ফতোয়া চাইলেন। উত্তরে রাস্লুল্লাহ — বলেন, তার এ ব্যাধি হওয়ার পূর্বে প্রত্যেক মাসে তার যে ক'দিন ঋতুস্রাব হতো সে দিন ও রাতগুলোর সংখ্যা সে হিসাব করে রাখবে এবং প্রত্যেক মাসেই ততোদিন পরিমাণ সময় নামাজ ত্যাগ করবে, আর যখন সে পরিমাণ দিন অতিবাহিত হয়ে যাবে তখন সে যেন গোসল করে এবং কাপড় খও দ্বারা লেংটি বাঁধে তারপর নামাজ আদায় করে। — মালেক, আবু দাউদ, দারিমী, আর নাসায়ীও এরপ অর্থে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইত্তেহাযাগ্রন্ত নারীর প্রকারভেদ : ইত্তেহাযারোগিণী সর্বমোট পাঁচ প্রকার—

১. ﴿﴿ كَا الْمُعَالِّ [মুবতাদিআ] : যার এই মাত্র ঋতুর সূচনা হলো, ইতঃপূর্বে সে অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিল।

২. র্ব্বিট্রা [মু'তাদা]: যার প্রত্যেক মাসে কতদিন রক্ত-স্রাব হয় তার একটি নিয়ম চলে আসছে।

৩. ব্রুক্ত [মুতাহাইয়িরাহ]: যার রক্ত-স্রাব হওয়ার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই। যেমন- দু'দিন রক্ত আসল, মাঝে একদিন বর্দ্ধ থাকল, আবার চারদিন আসল মাঝে একদিন আসল না। মোটকথা, সে অস্থির হয়ে আছে, কোনো কিছু স্থির করতে সক্ষম নয়।

8. ঃ ব্রুটার মুতামাইয়িযাহ]: যে রক্তের বর্ণ দেখে ঋতু ও রক্ত পার্থক্য করতে পারে।

৫. শুস্তামিররাহ্] : যার অনবরত বিরামহীনভাবে রক্ত-স্রাব চলতে থাকে। আলোচ্য হাদীসে ২য় নারীর হুকুম বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَرْوُ 10 عَسْدِيّ بْنِ ثَابِتٍ (رح) عَنْ اَبِنِهِ عَنْ جَدِّ عَنْ اَبِنِهِ عَنْ جَدُّ عَدِيٍّ الْبَنِهِ عَنْ جَدُّ عَدِيٍّ النَّبِي عَلَيْ اَنَّهُ قَسَالَ فِي النَّبِي عَلَيْ اَنَّهُ قَسَالَ فِي النَّبِي عَلَيْ اَنَّهُ قَسَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلُوةَ اَبَّامَ اَقْرَائِهَا النَّيَى كَانَتْ تَجِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ كَانَتْ تَجِيْضُ فِيْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلُوةٍ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّى د رَوَاهُ التَّرْمِذِي وَ اَبُوْدُاوْدَ

৫১৫. অনুবাদ: [তাবেয়ী] হযরত আদী ইবনে ছাবেত (র.) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর দাদা [দীনার] হতে বর্ণনা করেন, প্রখ্যাত মুহাদিস] ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (র.) বলেন, আদীর দাদার নাম ছিল দীনার, নবী করীম হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ইস্তেহাযার রোগিণী সম্পর্কে বলেছেন, সে মহিলা ঐ দিনগুলোর নামাজ পরিত্যাগ করবে যে দিনগুলোতে তার হায়েয হওয়ার নিয়ম চলে আসছে। অতঃপর গোসল করবে এবং প্রত্যেক নামাজের সময় [নতুন] অজু করবে। আর রোজাও রাখবে এবং নামাজও আদায় করবে। –[তিরমিয়ী ও আবৃ দাউদ]

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

غَدْرُ হাদীসের ব্যাখ্যা: আলোচ্য হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, ইন্তেহাযাগ্রন্ত নারীকে হায়েযের নির্দিষ্ট দিনগুলো ব্যতীত অন্য সময়ে নামাজ রোজা সবই করতে হবে। হায়েয শেষে গোসল করে নেবে। আর প্রত্যেক ওয়ান্ডের জন্য নতুন করে অজু করবে।

وعراك حمنكة بنت بخش (رض) قَالَتْ كُنْتُ السُنْحَاضُ حَبْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاتَيْتُ النَّبِتَ النَّبِتَ اَسْتَفْتِيهِ وَ أُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِى زَيْنَكَ بِنْتِ جَحْشِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ السُّهِ إِنِّسَى السُتَسَحَاضُ حَسِّضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَأْمُرُنِيْ فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلُوةَ وَالصِّيامَ قَالَ انْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُ وَ اَكُ ثُدُ مِ نَ ذٰلِكَ قَالَ فَتَ لَجَ جِيْ قَالَتْ هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَاتَّخِذِيْ ثَوْباً قَالَتْ هُوَ اكْثَرُمِنْ ذٰلِكَ إِنَّمَا اثَبَّجُ ثُجًّا فَعَالُ النَّبِينُ ﷺ سَامُرُكِ بِامَرْيَنْ اَيُّهُمُا صَنَعْتِ اجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْأَخَرِ وَإِنْ قَوِيْتِ عَكَبْهِمَا فَأَنْتِ اعْلُمُ قَالَ لَهَا إِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّبْطَانِ فَتَحِيضُ سِتَّةً أَيَّامِ أَوْ سَبْعَـةَ أَيَّامٍ فِيْ عِلْمِ اللّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ ٱنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَاْتِ فَصَلِّي ثَلْثًا وَّعِشْرِيْنُ لَيْكُةُ أَوْ أَرْبُعَا وَّ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَٱيَّامَهَا وَ صُومِى فَإِنَّ ذُلِكِ يَجْزِئُكِ وَكُذٰلِكِ فَافْعَلِيْ كُلُّ شَهْرِ كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكُمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيْتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِيْنَ الظُّهُرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ

৫১৬. অনুবাদ: হযরত হামনা বিনতে জাহ্শ (রা.) বলেন, আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট এ অবস্থা বলতে ও এর মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসলাম। এসে আমি তাঁকে আমার বোন [উমুল মুমিনীন] জয়নব বিনতে জাহশের গৃহে গেলাম এবং বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বেশি গুরুতর রকম ইস্তেহাযাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। এ বিষয়ে আপনি আমাকে কি নির্দেশ দেন? এ রক্তস্রাব আমাকে নামাজ-রোজায় বাধা দিচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমি তোমাকে সেখানে তুলা দেওয়ার উপদেশ দিচ্ছি। তা রক্ত বন্ধ করে দিবে। তিনি বললেন, আমার অবস্থা তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব। হুজুর বলেন, তবে তুমি তার উপর কাপড় দিয়ে লাগাম বেঁধে নিবে। তিনি বললেন, তা এর চেয়ে বেশি। হজুর 🚐 বললেন, তাহলে তুমি কাপড়ের পুলটি বেঁধে দিবে। তিনি বললেন, হুজুর! তা এর চেয়ে বেশি। আমার জলধারার ন্যায় রক্ত ক্ষরণ হয়ে থাকে। তখন নবী 🚐 বললেন, তবে তোমাকে আমি দুটি নির্দেশ দিচ্ছি। এর মধ্যে যেটি তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি তুমি উভয়টি করতে সক্ষম হও তবে তুমিই অধিক জান, [তুমি কোনটি অবলম্বন করবে] তারপর তিনি তাকে বলবেন, [চিন্তা করো না] এটা শয়তানের অনিষ্ট সাধানসমূহের মধ্যে একটা অনিষ্টসাধন ব্যতীত কিছুই নয়।

প্রথম আদেশ হল- তুমি রক্তস্রাবের ছয়দিন বা সাত দিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে, আসলটি আল্লাহ পাকের জ্ঞানে রয়েছে [তথা এতে আল্লাহ পাকের ওপর পূর্ণ আস্থা রাখবে]। অতঃপর তুমি গোসল করবে, যখনই তোমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি পাক ও পবিত্র হয়েছ, তারপর মাসের অবশিষ্ট তেইশ দিন ও রাত অথবা চব্বিশ দিন ও রাত নামাজ পড়বে এবং রোজা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। যেভাবে অন্যান্য মহিলাগণ ঋতুবতী হয় এবং পবিত্র হয়। ঋতুস্রাবের ও পবিত্রতার মেয়াদ গণনা করে তুমিও প্রত্যেক মাসে তা করবে।

দ্বিতীয় আদেশ হলো– যদি তুমি সক্ষম হও তবে যোহরকে দেরি করবে এবং আসরকে তাড়াতাড়ি করবে الصَّلُوتَيْنِ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَ تُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَ تَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلُوتَيْنِ فَافْعَلِيْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِيْ وَصُوْمِيْ إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذٰلِكَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى وَهُذَا اعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ إِلَى . رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابُوْ دَاوْدَ وَالتِّرْمِذِيُ

এবং গোসল করে যোহর ও আসর নামাজকে একসাথে করে [উভয়ের ওয়াজে] পড়বে, এরপভাবে মাগরিবকে দেরি করবে এবং ইশাকে তাড়াতাড়ি করবে এবং গোসল করে উভয় নামাজকে একত্রে পড়বে। যদি পারো তা-ই করবে। আর যদি পারো ফজরের সময়ও গোসল করবে এবং রোজা রাখবে। যদি তুমি এটা করতে সক্ষম হও; তবে সর্বদা করবে। অবশেষে রাস্লুল্লাহ ত্রেলনে— এই শেষোক্ত বিষয়টিই আমার কাছে বেশি পছন্দনীয়।
—[আহমদ, আরু দাউদ ও তিরমিয়ী]

### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের সারমর্ম : আলোচ্য সুদীর্ঘ হাদীসটিতে ইস্তেহাযা রোগিণীর দু'টি বিধানের কথা উল্লিখিত হয়েছে। রোগিণী তার ক্ষমতা অনুযায়ী যে কোনো একটি পালন করতে পারে, বিধানম্বয় হলো—

১. রক্তস্রাবের ছয় কি সাতদিনকে ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে। এ গণনায় তার সুস্থ থাকাকালীন সময়ের স্বাভাবিক নিয়মের উপর ভিত্তি করবে। যখন তার মন সাক্ষ্য দিরে য়ে, তার ঋতুস্রাবের মেয়াদ শেষ হয়েছে। সে প্রথমে ফরজ গোসল করবে। অতঃপর মাসের বাকি দিনগুলো প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন অজু করে নামাজ আদায় করবে। অবশ্য তুলা, লেংটি কিংবা কাপড়ের পুলটিও পরিবর্তন করে ফেলবে।।

২. দৈনিক তিনবার গোসল করবে, একবার গোসল করে যোহর ও আসর একত্রে, আর একবার মাগরিব ও এশা একত্রে এবং তৃতীয় বার গোসল করে ফজরের নামাজ আদায় করবে।

শুমি ছয়দিন বা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর অর্থ : মহানবী হুয়রত হামনাকে বলেছিলেন যে, 'তুমি ছয়দিন অথবা সাতদিন ঋতুস্রাবের মধ্যে গণ্য করবে' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রথমে হামনার ছয় কিংবা সাতদিন ঋতুস্রাব থাকত, সঠিক কতদিন তা হামনার মনে ছিল না, এই অস্পষ্টতার কারণে রাসূল্লাহ ক্রি বলেছেন আল্লাহর উপর ভরসা করে যে মেয়াদিটি তোমার অন্তর সাক্ষ্য দেয় ; সে মেয়াদিট তুমি ধরে নেবে, ফলে ঋতুস্রাবের মেয়াদ সাতদিন ধরলে অবশিষ্ট ২৩ দিন আর ছয়দিন ধরলে অবশিষ্ট ২৪দিন ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য করে গোসল করে পবিত্র হয়ে নামাজ-রোজা যথা নিয়য়ে আদায় করবে।

أَلْمُرَادُ بِعَنُولِهِ تُوَخِّرِيْنَ الْظُهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ ( وَيَعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ ) أَلْمُرَادُ بِعَنُولِهِ تُوَخِّرِيْنَ الْظُهْرَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعَصْرَ ( फ्रिक्स क्रांत ) क्रांत क्रांत ( এवर जारात क्रांत क्रांत । এवर मुंथकाव वर्ष क्रांत क्रांत ।

- ১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যোহরের সময় শেষ হয়ে গেলে গোসল করে আসরের প্রথম সময়ে উভয় নামাজকে একত্র করে আদায় করা। এ অর্থে যোহর কাযা হয়ে অন্য ওয়াক্তে চলে যায় এবং এটা جَمْعُ حَبْيِنْتِي পর্থাৎ প্রকৃতভাবেই একত্রিকরণ হবে।
- ২. ইমাম আবৃ হানীফা (র.) বলেন, যোহরের ওয়াক্তের একেবারে শেষ ভাগে গোঁসল করে শেষ ওয়াক্তে যোহর পড়া এবং সে মুসাল্লায় থেকে আসরকে তার একেবারে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা। এটা হবে ﴿ عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ

## তৃতীয় অनुल्हिन : اَلْفَصْلُ الشَّالِثُ

عَنْ الله السَّاءَ بِنْتِ عُمَيْسِ (رض) قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَة بِنْتَ ابَى حُبَيْشِ اسْتُجِيْضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُولُ

৫১৭. অনুবাদ: হযরত আসমা বিনতে উমায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম— হে আল্লাহর-রাসূল! ফাতেমা বিনতে আবৃ হ্বায়েশ এত এত দিন যাবং (প্রথম বারের মতো) ইস্তেহাযায় ভোগছে, যার ফলে সে নামাজ পড়েনি। তখন রাসূলুল্লাহ = বললেন, সুবহানাল্লাহ [কি আশ্চর্য!] এটা তো [ইস্তেহাযার রোগ]

الله على السبطان المنه الله إن ها أمن الشبطان لي مركن فاذا من وات صفارة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعسسر غسسلا واحدا وتعنتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتعنق أبي ما بنن ذلك . رواه أبو داود وقال روى محاهد عن ابن عباس المنا الشياب النفسل المنا السياب النفسل المنا المنا السياب النفسل المنا ا

শয়তানের তরফ থেকে হয়ে থাকে: সে [ফাতেমা] যেন একটি গামলার মধ্যে বসে, যখন সে পানির উপরিভাগে পীত রং দেখে তখন সে যেন যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করে এবং মাগরিব ও ইশার জন্য একবার গোসল করে। আর শুধু ফজরের জন্য একবার গোসল করে এবং দুই নামাজের মধ্যখানে অজু করে। [অর্থাৎ যোহর ও আসরের মধ্যখানে একবার এবং মাগরিব ও ইশার মধ্যখানে একবার অজু করে। — [আবু দাউদ]

ইমাম আবৃ দাউদ (র.) আরো বলেন, বর্ণনাকারী মুজাহিদ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, যখন তার পক্ষে প্রতি নামাজের জন্য গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়ল তখন নবী করীম তাকে দু'নামাজ একত্রে পড়তে আদেশ করেছেন।

#### সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের ব্যাখ্যা : ইস্তেহাযা রোগিণীর প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা ফরজ নয় ; বরং প্রত্যেক ওয়াক্তে অজু করাই ফরজ, এক ওয়াক্তের অজু দিয়ে অপর ওয়াক্ত পড়া যাবে না। আর ঠাণ্ডা পানিতে রক্তস্রাব কিছুটা কমে যায় বিধায় রাসূলুল্লাহ তাকে প্রথমে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়লে দু' নামাজের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা এই হুকুম ইসলামের প্রথম যুগে ছিল পরবর্তীতে তা মানস্থ হয়ে যায়।

আবৃ হুবাইশ (রা.) الْسُرَادُ بِسُولِهِ إِنَّ هُلَا الشَّيْطَانِ তে আক্রান্ত হওয়ার ফলে কয়েক ওয়াক্ত নামাজ পরিত্যাগ করেন। এটা শ্রবণ করে রাস্লুল্লাহ ক্রিটিত কথাটি বলেন। কেননা, কোনো ব্যক্তিকে সারাক্ষণ নাপাক অবস্থায় রাখা এবং ইবাদত হতে বিরত রাখতে পারলে শয়তান খুশি হয়, এ কারণে ইন্তেহাযার ব্যাধিকে শয়তানের দিকে সম্পর্কিত করা হয়।

عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ वाज्यक्षार وَ مَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْ الْمُسْتَحَاضَةِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ ﷺ وعلى اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ على اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أُمْ حَبِيبَةً بِنْتُ جُحْشٍ . د

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَانُ بِنِنْ خُزَيْنَا خُزَيْنَا \*

حَمْنَةُ بِنْتُ جَعْشٍ ٥.

أَسْمَاءُ أُخْتُ مَنِيْمُونَهُ لِأُمِيًّا . 8

فَاطِعَةُ بِنْتُ ابَى حُبَبِيشٍ ٥.

سَهُلُهُ بِنَتِ سُهَيْلُ ف

أُمُّ الْمِوْمِينِينَ زَيْنَابُ بِنْتُ جَحْشٍ ٩.

8 111111 E

اَسْمَاءُ بِنْتُ الْبُورُدِ الْحِارِثِبَةِ ٥٠٠

مَارِينَةُ بِنِبْتُ غَنْبِلاَنَ ٤٤.

प्रथम थउ ममालु